

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভাবিত সারানুবাদ রাজপেখর বসু

সৌতি বললেন চৰাচৰগ্ৰে, হ্ৰান্তিণ হবিকে নমদকাৰ কাৰে আমি বগসংখ্যাত্ত অহাতাৰতক্বা আৰম্ভ কৰাছ। কৰেকজন কাৰ এই ইতিহাস পাৰে বা লে গেছেন এখন অপত কৰিবা বলছেন আৰাৰ ভবিধাতে অনা কৰিবাও বলকোন ...ভগবান বাসি এই প্ৰথম কুৰুৰ্ংশেৰ বিস্তাৰ গাংধাবাৰ ধৰ্মণীলতা বিদ্বেৰ প্ৰভা কুম্মীৰ বৈধা বাস্তেৰৰে মাহাতা পাত্ৰণপেৰ সভাপৰাঘণতা এবং বাতৰাপ্ৰপত্নগৰে দ্বাতিতা বিবৃত্ত কৰেছেন। ...প্ৰকিলে দেবতাৰা হুলাদং ড ওজন কাৰে দেবখাল্লেন যে উপনিজ্গৰ চাৰ বেশের হুলনায় একখানি এই প্ৰথম মহাত্ব ও ভাবৰতাল্য অধিক সেজনাই এই নাম মহাভাৰত।

## কুফ্ছেপায়ন ব্যাস কুত

# মহাভারত

॥ সারা-বুবাদ ॥

## बाह्यकाथम् यञ्च

ভূমিকা, বিষয়সূচী, অণ্টাদশ পর্ব এবং গ্রন্থে বছ উক্ত ব্যক্তি স্থান ও অস্তাদির বিবরণ সংবলিত পরিশিণ্ট

প্রম সি সরকার অ্যান্ত সন্স প্রাইণ্ডেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ প্রকাশক : শমিত সরকার

এম. সি. সরক্ষা জ্ঞাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঞ্চিম ্টোজো স্থীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

### সর্বস্থত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রশ : ১৩৫৬ সপ্তম মুদ্রণ : ১৩৮২ ভৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৬৫ নবম মুদ্রণ : ১৩৮৮

চতুর্ধ মুদ্রণ : ১৩৭০ দ্শম মুদ্রণ : ১৩৯৪ পঞ্চম মুদ্রণ : ১৩৭৩ একাদশ মুদ্রণ : ১৪১০ ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৩৭৮ দ্বাদশ মুদ্রণ : ১৪১৪

ত্রয়োদশ মুদ্রণ : ১৪১৮

মূল্য: দুশো কুড়ি টাকা

ISBN-81-7157-006-2

মুদ্রণ:
প্রতীনির্ভিত্তি নির্ভিত্তি বিশ্বতি বি ৯/সি ভবানী দত্ত লেন

কলকাতা-৭০০০৭৩

## রুফটেমপারন ব্যাস রুত মহাভারত সারামুবাদ—রাজশেশর বস্থ

Pally 1999 allo likels

আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইরা পড়িরাছিল ভাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তক্বিতক ও চারিব্রনীতিকেও তিনি এই সংশ্য এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট ম্তি এক জায়গায় খড়ো করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ... ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বর্গিত স্বাভাবিক ইতিহাস।

### -- রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।'

মহাভারতের বণিত ইতিহাস মানুবসমাজের বিশ্ববের ইতিহাস। ... হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমার অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তব্তির সমাধিকালে মানুবসমাজের মহাবিশ্ববের স্বশন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বশনদৃষ্ট ধ্যানলম্ব মহাবিশ্ববের, — ধর্মের সহিত অধ্যের মহাসমরের চিত্র ভবিষাৎ যুগের লোকশিক্ষার জনা অভিকত করিয়া গিয়াছেন।

-- রামেন্দ্রসূন্দর, 'মহাকাব্যের জক্ষণ।'



## ভূমিকা

কৃষ্ণলৈপারন ব্যাসের মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ এবং জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থসম্হের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থ বা তার অন্বাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কণ্টসাধ্য। যাঁরা অন্সদিশংস্ক্ তাদের দৃশ্টিতে সমগ্র মহাভারতই প্রাব্ত ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অম্বাদ্যাভাগার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আন্বাণ্গক বহু সন্দর্ভ তাদের। পক্ষে নীরস ও বাধান্বরূপ।

এই প্রশতক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অন্বাদ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জক নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশজালিকা, যু ধবিবরণের বাহ্লা, রাজনীতি ধর্মতিত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসংগ, দেবতাদের স্তৃতি, এবং প্রনর্ভ বিষয়। স্থলবিশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সারান্বাদের উদ্দেশ্য — মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য ব্থাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় স্ব্থপাঠ্য করা।

মহাভারতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদ স্বর্প ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। বেসকল খন্ড খন্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য প্রাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ ক'রে মহাভারত সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বেসকল দার্শনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাম্বিদ্যার্থীর অধ্যয়নের বিষয়। প্রস্থান্বেষীর কাছে মহাভারত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল জীবতত্ব পরলোক প্রভৃতি সন্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস নামেই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রিচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বর্রচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।'

মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুর্পাণ্ডবয**়েখ ম্লত** কুর্পাণ্ডালয় কিনা, পাণ্ডু albino ছিলেন কিনা, কুন্তীর বহুদেবভূজনা এবং একই কন্যার সহিত পঞ্চ পাণ্ডব দ্রাতার বিবাহ কোনও বহুভূজি (polygandrous) জাতির স্ট্রনা করে কিনা, যুবিণ্ডিরাদির পিতামহ কুফ্রেণায়নই আদি: মহাভারতের রচিয়তা কিনা, ইত্যাদি আলোচনা এই ভূমিকার অধিকারবহিভূত। মহাভারতে আছে, কৃষ্ণেশ্বপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের রচ্ছিতা; তিনি তাঁর পোক্রেয়

প্রপৌর জনমেজয়ের সম্পাশে তেপিপথত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশ্যপায়নকে মহাভারত পাঠের আন্দেশ দেন। শাদ্যবিশ্বাসী প্রাচীনপদ্থী পশ্ভিতগণের মতে কুর্ক্ষের্য্বেশ্বর কাল ব্রী-প্ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছ্কাল পরে মহাভারত রাচিত হয়। ইওরোপীয় পশ্ভিতগণের মতে আদিগ্রন্থের রচনাকাল ঘ্রী-প্ চতুর্থ ও প্রক্রম শতাব্দের মধ্যে, খ্রীষ্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছেঃ শভ্কিমচন্দের মতে কুর্ক্ষের্যুশ্বের কাল খ্রী-প্ ১৫৩০ বা ১৪৩০, তিলাক ও অধিকাংশ আধ্বনিক পশ্ভিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কৃষ্ণরির্যুগ্রন্থে বিজ্জ্মন্তুল্প লিখেছেন, 'যুন্ধের অনন্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণতি হইরাছিল বালায়ে যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।' কর্ত্মান মহাভারতের সম্মত্টা এক কালে রচিত না হ'লেও এবং তাতে বহ্ন জ্লাক্ষ্যে হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষ্ণশ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে।

হংভারতকথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিক্রিন্ত সংশিক্তশ, পড়তে পড়তে গনে হয় আমরা এক অভ্যুত স্বান্দ্র লোকে উপস্থিত হরেছি। সেথানে দেওক আর মান্বের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, খবিরা হাজার হাজার বংসর েন্ডা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পালার প'ড়ে নাকাল হন; ভাঁদের ভুলনার ্ইবেলের মেথ্নসেলা অলপার্ শিশ্মাত। যজ্ঞ করাই রাজাদের সর চেয়ে বড় ভাজ। বিখ্যাত বীরগণ ষেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধ্নিক অস্ত্র ভূছ। সোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় নঃ স্বীপ্রের্ অসংকোচে তাদের কামনা বাস্ত করে। প্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্র পরে শেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছনুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরন্ড গজ্জাত্ব কামন, এমন সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে প্রের্ স্বা হয়ে যায়; হাত্রাক্তমের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসীতেও স্বান্ধ্র কাজ হয়।

সোভাগ্যের বিষয়, অতিপ্রাচীন ইতিহাস ও র্পকথার সংখাতে উৎশ্বম এই পরিবেশে আমা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সংখ্রেশ্ব ও রাজেরইই সমান। মহাভারতের যা মুখ্য অংশ, কুর্পাশ্ডবীয় আখ্যান, তার মনেস্থারিক্তা আক্তর ব্যাপারের চাপে নগু হয় নি। স্বাভাবিক মানবচরিত্রের ঘাতপ্রতিহাত, নাল্বীয় ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, কর্ণা ও নিষ্ঠ্রেরতা, ক্ষমা ও প্রতিন্থিরেশ্ব মন্থার্ব ও নীচতা, নিক্কাম কর্মা ও ভাগের আকাশ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমানে পাওয়া হায়ঃ আজকাল যাকে 'মনস্তত্ত্ব' বলা হয়, অর্থাৎ গলপ্রবিশ্ব করিনারীর আচরণের আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেইটা অতিপ্রাচীন ব্যাস শ্বীষ্ব যেকোনও অর্বাচীন গলপ্রবারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন।

জীবনত মান বের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগতি দেখা যায় গালবিশিত্ত চরিত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপন্ন রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুন্নাবলীয় সমারেশ করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতাশত অসম্ভব না ঠেকে। বাদতব মানবচরিত্র যত বিপরীতধর্মী, কল্পিত মানবচরিত্র ততটা. হ'তে পারেনা, বেশী টানাটানি করলে রসভপা হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সীমা আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের লেখকরা বরং অতিরিক্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়কারিকা ছাঁঠে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের চরিত্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। রঘ্ববংশের দিলীপ রঘ্ব অজ প্রভৃতি একই আদর্শে কল্পিতণ মহাভারত অতি প্রচীন গ্রন্থ, কিল্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে তা দ্লভি। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ প্রশত প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষ্ম আছে। মহাভারত সংহিতা গ্রন্থ, এতে বহু রচিয়তার হাত আছে এবং একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তী গ্রাথত হয়েছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিল্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি প্রনিবর্ধারিত বিরাট পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ গড়বেন, মূল পল্যান থেকে কোখাও বিচ্যুত হবেন না। মহাভারত তাজমহল নয়, বারোয়ারী উপন্যাসও নয়।

সকল দেশেই কুম্ভীলক বা plagiarist আছেন বাঁরা পরের রচনা চুরি ক'রে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশী দেখা যায়। এ'রা কবিষশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গৃংজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু রচয়িতা ব্যাসের সহিত একাল্পা হবার ইচ্ছায় মহাভারতসমুদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ্য প্রক্ষেপ করেছেন। বিজ্কমচন্দ্র যাকে মহাভারতের বিভিন্ন স্তর বলেছেন তা এইর্পে উৎপান্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈম্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলোকিক লীলা দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম করিয়েছেন। কেউ স্ক্রির্বার্থা পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তনি ক'রে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ বা গো-বাহমুণের মাহান্ম্য, রত-উপবাসাদির ফল বা দ্বীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, কেউ বা আষাঢ়ে গলপ জ্বড়ে দিয়েছেন। বিজ্কমচন্দ্র উত্তান্ত হয়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ ছাই ভক্ষ মাথামুন্তের সমালোচনা বিড়ন্দ্রনা মাত্র। তবে এইতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পর্ন্থির ভিতর পাওয়া যায় ছার্ছাই খাষিবাক্য, অদ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ন্দ্রনা আমাকে স্বীকার ক্রিছ্ডে ইইয়াছে।'

বিষ্ক্রমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের জন্য তথ্য খাজছিলেন তাই তিকৈ বিড়ম্বনা স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি কথাগ্রন্থ হিসাবেই মহাভরিত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যতি হবার কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসংগ পড়তে হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে কোনও বাধা

হন্ন না। সহদের পাঠক এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে পড়তে পারবেন। তিনি এর শ্রেষ্ঠ প্রসংগসমূহ মুংধচিত্তে উপর্ভোগ করবেন এবং কুরচিত বা উংকট যা পাবেন তা সকোতৃকে উপেক্ষা করবেন।

মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগতি দেখা যায় তার কারণ — বিভিন্ন **কিংবদম্তীর যোজনা। চরিত্রগত অসংগতির একটি কারণ** — বই, রচয়িতার হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ — প্রাচীন ও আধর্নিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপর্মণতি সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগর্ম্য হতে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙলে কেটে দক্ষিণা দিতে বললেন, অর্জনেও তাতে খুশী। জতুগৃহে থেকে পালাবার সময় পান্ডবরা বিনা দ্বিধায় এক নিষাদী ও তার পাঁচ পত্রেকে পড়ে মরতে দিলেন। দঃশাসন যখন চুল ধারে দ্রোপদীকে দাতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রোপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভাষ্ম দ্রোণ বিদ্বে আর রাজা ধৃতরাজ্যের কি প্রাণ নেই? কুর্বস্থাগণ এই দার্ণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না?' দ্রোপদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি ধর্মানুসারে বিজিত হরেছি কিনা আপনারা বলুন√' ভীত্ম বললেন, 'ধর্মের তত্ত্ অতি স্কানু, আমি তোমার প্রশেনর ষথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।' বীরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ <del>অম্লানবদনে দ্বঃশাসনকে বললেন, 'পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্তাহরণ কর।'</del> মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে ব'সে ধর্মের স্ক্ষা তত্ত্ব ভাবতে লাগলেন। ভীষ্ম-দ্রোণ দ্বর্ষোধনাদির অল্লদাস এবং কৌরবদের হিতসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবন্ধ, কিন্তু দ্বর্ষোধনের উৎকট দ্বন্ফর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? जारात कि न्यजन्त रात किश्वा याएम कानल भएक याग ना निरा भाकवात छेभारा ছিল∕না? এ প্রশেনর আমরা বিশদ উত্তর পাই না। যুদ্ধার**েভর প্রেক্ষণে য**খন যুর্বিষ্ঠির ভীন্মের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তথন ভীক্ষ এই ব'লে আত্মণলানি জানালেন — 'কোরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বে'ধে রেখেছে, তাই ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি, আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুন্ধ করতে পারি না।' দ্রোণ ও রুপও অনুরূপ বাক্য বলেছেন। এ দের মর্যাদাবান্ধি বা code of honour আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এ'রা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন কুরেন না, অথচ যুন্ধকালে পান্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধকে অসংকোচে বৃধ্বকরৈছেন। ভাগ্যক্তমে মহাভারতে চরিত্রগত অসংগতি খুব বেশী নেই ৮ ক্সিবকাংশ স্থলে

ভাগান্তমে মহাভারতে চরিত্রগত অসংগতি খ্ব বেশী নেই । অধিকাংশ স্থলে মহাভারতীয় নরনারী স্বাভাবিক র্পেই চিত্রিত হয়েছে, তাদ্ধের আচরণ আমাদের অবোধা নয়। যেট্কু জটিলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কোত্হল বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মান্যকে চোখের সমিনে দেখতে পাই। ম্ল আখ্যানের ব্যাস শান্তন্ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদ্বর দ্রোণ অন্বখামা পঞ্চপান্ডব দ্রোপানী দুর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশ্পাল শল্য

অম্বা-শিখণ্ডী প্রভৃতি, এবং উপাখ্যানবর্ণিত কচ দেবযানী শর্মিষ্ঠা বিদ্ধান নল দময়ন্তী ঋষাশৃংগ সাবিত্রী প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল কয়েকজনের সম্বন্ধে কিঞ্ছিৎ আলোচনা করছি।—

কৃষ্ণদৈবপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্যের বৈপিত্র দ্রাতা, তাঁকে আমরা শাশ্তন্ থেকে আরুত্র ক'রে জনমেজয় পর্য ক সাতপ্রব্যের সমকালবর্তা র্পে দেখতে পাই। ইনি মহাজ্ঞানী সিম্পপ্র্য্ব, কিল্তু স্পুপ্র্য্য মোটেই নন। শাশ্ড্রী সত্যবতীর অনুরোধে অন্বিকা ও অন্বালিকা অত্যল্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সপ্ণো মিলিত হয়েছিলেন; অন্বিকা চোখ ব্রুজে ভীত্মাদিকে ভেরেছিলেন, অন্বালিকা ভয়ে পান্ত্রবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস ধ্তরাত্ম-পান্ত্-বিদ্রের জন্মদাতা, কিল্তু প্রচীন রীতি অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাদিত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও তিনি কুর্পাত্ত্বের হিতকামী, deus ex machina র ন্যায় মাঝে মাঝে আবিভূতি হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যায় সমাধান করেন।

ভীন্মর্চারত্রের মহত্ত্ব আমাদের অভিভূত করে। তিনি দ্যুতসভায় দ্রোপদীকে রক্ষা করেন নি — এ আমরা ভুলতে পারি না: কিন্তু অনুমান করতে পারি যে তংকালে তার নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান, এবং পরিশেষে পান্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ — এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী কর্তব্যব্যবিদ্ধ। তিনি তাঁর কামকে পিতার জন্য কুর্বোজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ ক্রলেন, চিরকুমারত্রত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমাত্র দ্রাতা চিত্রাপ্যদ ও বিচিত্রবীর্যের অভিভাবক হলেন, এবং আজীবন নিষ্কামভাবে দ্রাতার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর পিত-ভক্তিতে আমরা চমংকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপযুক্ত কারণে তিনি এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীষ্ম তাঁর দ্রাতার জন্য ক্ষতিয় রীতি অন্সারে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা অন্বা শাল্বরাজের অনুরাগিণী জেনে তাঁকে সসম্মানে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অভাগিনী অস্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভীচ্মের বধসাধন করবেন। অস্বার এই ভীষণ আক্রোশের উপযুক্ত কারণ আমরা খ্রুভে পাই না। উদ্যোগপর্বে আছে, পরশ্বরাম ভীষ্মকে বর্লোছলেন, 'তুমি এ'ক্লেইগ্রহণ ক'রে বংশরক্ষা কর।' ভীষ্ম সম্মত হন নি। অম্বার মনে কি ভীষ্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ জন্মেছিল? ভীষ্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা ক'রে বাংলায়ু একার্যিক নাটক রচিত হয়েছে।

দ্রোণ দ্রন্পদের বাল্যসথা, কিন্তু পরে অপমানিত হওয়ায় দ্র্পদের উপর তাঁর ক্রোধ হর্মেছিল। কুর্পাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্র্পদকে পুরাস্ত ক'রে দ্রোণ পাঞ্চানরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নির্মেছিলেন। তার পরে দ্র্পদের উপর তাঁর আর কোধ ছিল না, কিন্তু দ্রুপদ প্রতিশোধের জন্য উদ্যোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রোণ তা জেনেও দ্রুপদপুত্র ধৃন্তদানুন ও শিখাতীকে অন্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র-বুন্ধে দ্রোণের হস্তেই দ্রুপদের মৃত্যু হ'ল, ধৃন্টদানুন্নও পিতৃহন্তার শিরশ্ছেদ করলেন। কোরবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত গোপন করেন নি, এজন্য তাঁকে দুর্ধোধনের বহু কটুবাক্য শুনতে হয়েছে।

ধ্তরাদ্ধ অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁর নীচতা আছে উদারতাও আছে, দ্বর্ধোধন তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন। দ্যুতসভার বিদ্রের ধ্তরাদ্ধকৈ বলেছেন, 'মহারাজ, দ্বর্ধোধনের জরে আপনার খব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুন্ধ আর লোকক্ষর হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা করেছেন তা আমি জানি।' এই অস্থিরমতি হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধের ধর্মবৃদ্ধি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দ্বর্ধোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে তিনি বিদ্বরের কাছে মন্ত্রণা চান, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শ্রনলেই চ'টে ওঠেন। ধ্তরাম্থের আন্তরিক ইছ্যা ব্রুম্ব না হয় এবং দ্বর্ধোধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তা বজায় থাকে। কৃষ্ণ যখন পান্ডবদ্বত হয়ে হস্তিনাপ্রের আসেন তখন ধ্তরাদ্ধি তাঁকে ঘ্রুম দিয়ে বশে আনবার ইছ্যা করেছিলেন। দার্ণ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁর স্বভাব পরিবর্তিত হ'ল, যাধিচিরকে তিনি প্রত্লা জ্ঞান করলেন। আশ্রমবাসিকপর্বে বনগমনের প্রের্ব প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধ্তরাদ্ধী যা বলেছেন তা সদাশয়তার পরিচায়ক।

গান্ধারী মনন্দিননী, তিনি পর্ত্তের দর্ব ত্ততা ও স্বামীর দর্ব লতা দেখে শঙ্কিত হন, ভর্ণসনাও করেন, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেন না। শতপ্ত্তের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ ও যুর্বিভিরের উপর তাঁর অতি স্বাভাবিক বিশ্বেষ হয়েছিল, কিন্তু তা দীর্ঘকাল রইল না। পরিশেষে তিনিও পাশ্ডবগণকে পর্তুলা জ্ঞান করলেন। কুন্তী দ্টেচরিত্রা তেজস্বিনী বীরনারী, দ্রোপদীর যোগ্য শাশ্র্ডী। তিনি

কুন্তী দ্টেচিরিত্রা তেজন্বিনী বীরনারী, দ্রোপদীর যোগ্য শাশ্বড়ী। তিনি যখনই মনে করেছেন যে প্রেরা নির্দাম হয়ে আছে তখনই অনতিতীক্ষা বাক্যে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। উদ্যোগপর্বে কুন্তী য্বিধিন্ঠিরকে বলেছেন, 'প্রে, তুমি মন্দর্মতি, শ্রোতিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'রে তোমার বৃদ্ধি বিষ্কৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করেছ।'

যুিষিষ্ঠির অর্জুনের তুলা কীর্তিমান নন, কিল্তু তিনিই মহাভারতের নায়ক ও কেল্দ্রন্থ প্রবুষ। তাঁকে নির্বোধ বললে অবিচার হবে, কিল্তু দ্যুক্তিপ্রয়তা উদারতা ও ধর্মভীর্তার জন্য সময়ে সময়ে তিনি কাল্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেল্টেন। সাধারণত তাঁর ক্রোধ অল্প সেজন্য প্রতিশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষ্য নয়; ক্রিক্তু কদাচিং তিনি অত্যন্ত ক্রন্থ হয়ে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অর্জুনের উপর। তিনি বিশেষ যুন্থপট্ব নন, সেজন্য তাঁর প্রাত্মরা তাঁকে একট্ব আড়ালে রাথেন, তথাপি মাঝে মাঝে তিনি বীরম্ব দেখিয়েছেন। দ্যোণ্বধের উদেশণা কৃঞ্জের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিখ্যা

বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপ্রণ্যের স্ক্রের বিচার না ক'রে তিনি কোনও কর্ম করেন না. এজন্য দ্রোপদী আর ভামের কাছে তাঁকে বহু, ভর্ণসনা শ্বনতে হয়েছে। যুবিষ্ঠিরের অহংবৃদ্ধি বড় বেশী, তার ফলে কেবলই নিজেকে পাপী মনে করে মনুহতাপ ভোগ করেন। বার বার তাঁর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনে ব্যাসদেবও বিরম্ভ হয়ে তাঁকে ভর্ণসনা করেছেন। যাধিতির ভালমানাম হ'লেও দঢ়চিত্ত, যা সংকল্প করেন তা থেকে টলেন না। অবস্থাবিশেষে তিনি realist ও হ'তে পারেন। কপট উপায়ে দ্রোণবধের জন্য অর্জ্বন যুর্ণিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু যুর্ণিষ্ঠির বিশেষ অনুতণ্ত হন নি। অশ্বখামা যখন নারায়ণান্দে পাণ্ডবসৈনা বধ করছিলেন তখন অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখে যুর্ধিষ্ঠির দ্রোণের অন্যায় কার্যাবলীর উল্লেখ ক'রে ব্যুগ্য ক'রে বললেন, 'আমাদের সেই প্রম স্কুহুং নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব।' ভীম নাভির নিদ্দে গদাপ্রহার ক'রে দুর্যোধনের উর্ভুঙ্গ করলেন দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রন্ধ হয়ে ভর্ৎসনা ক'রে চ'লে গেলেন। তখন ষ্মির্ঘিষ্ঠর বিষয় হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'ধুতরাজ্বের পুরেরা আমাদের উপর বহু, অত্যাচার করেছে, সেই দার ণ দঃখ ভীমের হ দয়ে রয়েছে, এই চিন্তা ক'রে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম।' যুর্ঘিষ্ঠিরের মহত্ত্ব সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্বে। তিনি স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে ছলক্রমে নরকদর্শন করতে পাঠালেন। যু, ধিষ্ঠির মনে করলেন তাঁর দ্রাতারা ও দ্রোপদী সেখানেই যন্ত্রণাভোগ করছেন। তথন তিনি দ্বর্গের প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা ক'রে বললেন, 'আমি ফিরে যাব না. এখানেই থাকব।'

ভীমকে বিজ্ঞাচন্দ্র বলেছেন, 'রক্তপ রাক্ষস।' য্বধিন্ঠিরের মুথে অন্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্বনে দ্রেণ যথন অবসন্ন হয়েছেন তথন ভীম নির্মাম ভাষায় দ্রোণকে তিরস্কার করলেন। ভীম কর্তৃক দ্বঃশাসনের রন্তপানের বিবরণ ভীষণ ও বীভংস। তথাপি সাধারণ লোকে এই স্থলবর্ণধ হঠকারী প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্দায় লোকটিকে স্নেহ করে। ভীম তাঁর বৈমার দ্রাতা হন্মানের মত আরাধ্য হ'তে না পারলেও জনপ্রিয় হয়েছেন, কারণ তিনি উৎকট অপরাধের উৎকট শাস্তিত দিতে পারেন। সেকালের বারার ভীম, যিনি 'দাদা আর গদা' ভিন্ন কিছ্বই জানতেন না, যথন অয়েলক্রথের গদা নিয়ে আসরে নামতেন তথন আবালব্দ্ধবনিতা উৎক্লে হ'ত। ভীম চমংকার কুযুরিভ দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে তির্মি অধীর হয়ে যাধিন্ঠিরকে বললেন, 'কৃষক যেমন অলপপরিমাণ বীজের পরিবর্ত্তে বহু শস্য পায়, ব্রদ্ধিমান সেইর্প অস্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাজ্ করেন। ... সোমলতার প্রতিনিধি যেমন প্রতিকা, সেইর্প বংসরের প্রতিনিধি সাস। আপনি তের মাসকেই তের বংসর গণ্য কর্ন। যদি এইর্প গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধ্বস্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃণ্ড কর্নন, তাতেই পাপম্ব্রু হ্বেন। ভীম মাংসলোভী পেট্রক ছিলেন এবং তাঁর গোঁফদাড়ের অভাব ছিল; কর্ণ তাঁকে প্রদীরক

আর ত্বরক (মাকুন্দ) ব'লে থেপাতেন। শান্তিপর্বে যুর্ণিষ্ঠির বলেছেন, 'ভীম, অস্ক্রু লোকে উদরের জনাই প্রাণিহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে জঠরাণিন প্রশমিত কর।' ধ্তরান্দ্রীদর অপরাধ ভীম কখনই ভূলতে পারেন নি, যুর্বিষ্ঠিরের আগ্রিত প্রহীন জ্যেষ্ঠতাতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও তিনি আপত্তি করেছেন। তাঁর গঞ্জনা সইতে না পেরেই ধ্তরান্দ্র বনে যেতে বাধ্য হলেন।

অর্জন সর্বগ্রাণিবত এবং মহাভারতের বীরগণের মধ্যে অগ্রগণা। তিনি কৃষ্ণের স্থা ও মল্যাশিষ্য, প্রদান্ত্রন ও সাত্যকির অস্ত্রাশিক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং অতিশয় র্পবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে এবং অত্যধিক প্রশাস্তির ফলে তিনি কিণ্ডিং অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন। অর্জনে ধীরপ্রকৃতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্বে য্রিডির তাঁকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, 'তোমার গান্ডীব ধন্ অন্যকে দাও।' তাতে অর্জন্ব য্রিডিরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুর্ক্ষেত্রম্পের প্রবিক্ষণে কৃষ্ণ অর্জনিক যে গীতার উপদেশ শ্রনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক ধন্য হয়েছে। অর্জনের 'ক্ষনুদ্র হ্দয়দৌর্বলার' দ্রে হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী উপকার হয়েছিল কিনা সন্দেহ। আশ্বমেধিকপর্বে অর্জন ক্ষের কাছে স্বীকার করেছেন যে ব্রন্দির দোষে তিনি প্রের উপদেশ ভূলে গেছেন।

নকুল-সহদেবের চরিত্রে অসামান্যতা বেশী কিছ্ব পাওয়া যায় না। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যথন পাওবদ্বত হয়ে হিন্তনাপ্রে যাছিলেন তথন নকুল তাঁকে বলোছিলেন, 'তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে।' কিন্তু সহদের বললেন, 'যাতে বৃদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কোরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে।' মহাপ্রন্থানিকপর্বে যুধিন্ঠির বলেছেন, 'সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউনেই। ব্লুক্ল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রুপবান কেউ নেই।'

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রোপদী ভিন্ন অন্য পন্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভীমের পন্নী হিড়িন্বা এবং অর্জুনের পন্নী উল্পী চিত্রাণ্গদা ও স্ভুদ্রা ছাড়া আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য।

দ্রোপদী সীতা-সাবিশীর শ্রেণীতে পথান পান নি, তিনি নিত্যম্বরণীয়া পঞ্চন্যার একজন। দ্রোপদী সর্ব বিষয়ে অসামান্যা, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোনও নারী তাঁর তুলা জীবনত রূপে চিত্রিত হন নি। তিনি অতি রূপ্রতী, কিন্তু শ্যামাপ্যান্যজন্য তাঁর নাম কৃষ্ণা। বার বংসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। তথন বয়সের হিসাবে ক্রেসদী যোবনের শেষ প্রান্ধেত এসেছেন, তিনি পণ্ড বীর প্রের জননী, তারা ক্রেরকায় অন্যশিক্ষা করছে। তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, 'এ'কে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজননেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী।' দ্রোপদী যথন বিরাটভবনে সৈরিশ্রী রূপে এলেন তথন রাজমহিষী স্বদেষ্য তাঁকে দেখে বললেন, 'তোমার

করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাষিণী, স্কেশী, স্কেশী, ... কাশ্মীরী তুরুণগমীর ন্যায় স্কেশনা। ... রাজা যদি তোমার উপর লক্ষ্ না হন তবে তোমকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদ্ণিটত তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলোকিক রূপে দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসম্ভ হবেন। এই আশব্দাতেই সনদেষ্টা দ্রোপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। দ্রোপদী অবলা নন, জয়দ্রথ ও কীচককে ধাক্কা দিয়ে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তিনি অসহিষ্ণ: তেজ্ঞান্বনী স্পণ্টবাদিনী, তীক্ষ্য বাক্যে নিষ্ক্রিয় পরের্যদের উত্তোজিত করতে পারেন। তাঁর বাশ্মিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ७-भित्रत्कृतम्, छम् यागभर्व ১०-भित्रत्कृतम्, এवः भाग्निभर्व २-भित्रत्कृतम् त्वीभमीतः খেদ ও ভর্ণসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহিত্যে দর্লভ। রহা কন্ট ভোগ ক'রে তাঁর মন তিক্ত হয়ে গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আম্থা নেই। বনপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে তিনি যুরিষিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দ্রাষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন। দ্রোপদী মাঝে মাঝে তাঁর পঞ্চ স্বামীকে বাকাবাণে পীড়িত করেন, স্বামীরা তা নিবিবাদে সয়ে যান। তাঁরা দ্রোপদীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যুর্যিষ্ঠির বলেছেন, 'আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যোষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রক্ষণীয়া।' দ্রোপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিছ, প্রকারভেদ দেখা যায়। যুর্বিষ্ঠির তাঁকে অনেক জ্বালিয়েছেন, তথাপি দ্রোপদী তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ভব্তি করেন, অনুকম্পা ও কিণ্ডিং অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবুঝ একগ্রয়ে গ্রুত্জনকে লোকে যেমন ক'রে থাকে। বিপদের সময় দ্রোপদী ভীমের উপরেই বেশী ভরসা রাথেন এবং শক্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে ভীম কুতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জনে তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অর্জুনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। মহাপ্রস্থানিকপরে যুবিষ্ঠির বলেছেন, 'ধনঞ্জয়ের উপর এ'র বিশেষ পক্ষপাত ছিল।' বিদেশে অর্জুন কিছুকাল উল্পৌ ও চিত্রাপ্যদার সংখ্য কাটিয়েছিলেন, দ্রৌপদী তা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অর্জুন যথন রূপবতী স্কুদ্রাকে ঘরে আনুলুন তখন দ্রোপদী অতি দৃঃথে বললেন, 'কোন্ডেয়, তুমি স্কুলার কাছেই যাও্র পুনর্বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।' দ্রোপদীর একটি বৈশিষ্ট্র ক্রের সহিত তাঁর দ্নিশ্ব সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের স্থী এবং সন্ভদ্রার ক্রিটি দ্নেহভাগিনী, সকল সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়।

দ্বের্যাধন মহাভারতের প্রতিনায়ক এবং প্রণ পাপী। তাঁর তুলা রাজ্যলোভী বা প্রভূত্বলোভী ধর্মজ্ঞানহীন দ্বর্ম্থ ক্রে দ্রাত্মা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর চরিত্র আমাদের স্বপরিচিত মনে হয়। তিনি আজীবন পাশ্চবদের অনিষ্ট করেছেন,

নিজেও ঈর্ষা ও বিদেবষে দৃশ্ব হয়েছেন, তাঁর দুই মন্ত্রণাদাতা কর্ণ ও শকুনি তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। দুর্যোধন নিয়তিবাদী। সভাপর্বে তিনি বিদ্যুরকে বলেছেন, র্থিনি গর্ভস্থ শিশ্বকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলমোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি।' উদ্যোগপর্বে কব মন্নি তাঁকে সদন্পদেশ দিলে দ্বেশাধন ঊর্বতে চাপড় মেরে বললেন, 'মহর্ষি', ঈশ্বর আমাকে যেমন স্বাচিট করেছেন এবং ভবিষাতে আমার যা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন? কিন্তু শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। দ্বর্যোধনের অন্ধকারময় চরিত্রে আমরা একবার একট্ব দ্নিশ্ধ আলোক দেখতে পাই। — দ্বোণবধের দিন প্রাতঃকালে সাত্যকিকে দেখে তিনি বলেছেন, 'সখা, ক্লোধ লোভ ক্ষরিয়াচার ও পোর বকে ধিক — আমরা পরস্পরের প্রতি শরস্থান কর্বছি! বালাকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যকি, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের লোভে আমরা যুন্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব?' আগ্রমবাসিকপর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাণ্ট্র তাঁর মৃত্ত প্রত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দব্যন্ধি দ্বর্যোধন আপনাদের কছে কোনও অপরাধ করে নি।' প্রজাদের যিনি মৃখপাত তিনিও স্বীকার করলেন, 'রাজা দুর্যোধন আমাদের প্রতি কোনও দুর্বাবহার করেন নি।' যুবিণ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুন্ধ হয়েছিলেন। নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'ইনি ক্ষত্রধর্মান, সারে য, দেধ নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি।' আসল কথা, দুর্যোধন লোকিক ফরমনুলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে দ্বর্গ, অশ্বমেধে দ্বর্গ, গণ্গাদ্নানে দ্বর্গ; আজীবন কে কি করেছে তা ধর্তব্য নয়।

বিষ্ক্ষচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।' তিনি কর্ণের গ্র্ণাগ্র্ণের জমাথরচ ক'ষে সদ্গ্র্ণাবলীর মোটা রক্ষ উদ্বৃত্ত পেয়েছিলেন কিনা জানি না। আমরা কর্ণচরিত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দ্বেইই দেখতে পাই (নীচতাই বেশী), কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু রচয়িতার হাতে প'ড়ে কর্ণচরিত্রের এই বিপর্যর হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, দ্যুত্কীড়া, এবং দ্বুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমুদ্রতরই মূল দ্বুরাত্মা কর্ণ।' কৃষ্ণ অত্যক্তি করেন নি।

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্যময় প্রব্ন ক্ষা। বহু হস্তক্ষেপ্রের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশী অসংগতি ঘটেছে। মূল মহাভারতের রচায়তা ক্রিক ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান বিটি সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক প্রব্যোত্তমের পক্ষেনিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোংকচবধের পর তাঁর উন্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের

উল্দেশ্যে যুর্গিন্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ। বিধ্কমচন্দ্র যা কিছু অপ্রিয় পেয়েছেন সবই প্রক্ষেপ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে আদর্শনরধর্মী ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। শান্তিপর্বে যথিতিরের প্রশেনর উত্তরে ভীষ্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পরম পরে ষের অন্টমাংশ। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ক্লম্বকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পরমার্যা।' অর্জন কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করলেও সব সময়ে তা মনে রাখতেন না। কৃষ্ণের বিশ্ব-রুপদর্শনে অভিভূত হয়ে অর্জুন বলেছেন, 'তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কন্ধ যাদব ও সখা ব'লে সন্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড তাদের গীতার মুখবন্ধে লিখেছেন, 'Arjuna knows this—yet, by merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed. Krishna who makes him forget, since no ordinary man could bear the strain of constant companionship with God.' মহাভারতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহুবিদিত ছিল না। কৃষ্ণপুত্র শান্ব দুর্বোধনের জামাতা: দুর্বোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্বোগ-পর্বে তিনি যখন পাশ্ডবদ্তে কৃষ্ণকে বন্দী করবার মতলব কর্রছিলেন তখন কৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দ্বর্যোধনের বিশ্বাস হ'ল না। য্তেশ্বর পূর্বে শকুনিপত্ত উল্কেকে তাঁর প্রতিনিধির্পে পাণ্ডবিশবিরে পাঠাবার সময় দ্বর্থোধন তাঁকে শিখিয়ে দিলেন — 'তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ... ইন্দুজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অদ্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মায়া দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যাসিন্ধি করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি প্রংশিচহাধারী নপ্রংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সংগ যুন্ধ করেন নি।' সর্বা ঈশ্বররূপে দ্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রন্থা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শোর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পরে মুখ-শ্রেষ্ঠ গণ্য হ'তেন। তিনি রাজা নন, যাদব অভিজাততন্তের একজন প্রধান মাত্র, কিন্তু প্রতিপত্তিতে সর্বন্ন শীর্ষস্থানীয়। তথাপি কৃষ্ণদেব্যীর অভাব ছিল না। সভাপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উক্ত বঙ্গ-প্রুড্র-কিরাতের রাজা পোণ্ড্রক কৃষ্ণের জ্বন্নকরণে শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে তিনিই আমুদ্দি বাস্বদেব ও পারুষোত্তম।

অলপ বা অধিক যাই হ'ক, মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তা সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার সত্যতায় সন্দেহের কারণ নেই। দ্রোপদীর বহুপতিত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ চেন্টা করতে হয়েছে। তিনি যদি শুধু গলপই লিখতেন তবে এই লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করতেন না। তাঁকে স্প্রতিষ্ঠিত জনগ্রতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে তাই তিনি এই ঘটনাটি বাদ দিতে পারেন নি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপত্নী কৃপীর উল্লেখ অতি অল্প, তথাপি প্রসংগক্ষমে তাঁকে অল্পকেশী বলা হয়েছে। কৃকল্বৈপায়ন কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর র্প বেশ ও গংধ কুংসিত ছিল, ভীম মাকৃদ্দ ছিলেন, মাহিষ্মতী প্রীর নারীরা দৈবরিণী ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্বীপ্র্ব্ অত্যত কদাচারী ছিল, মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বাল্কার্ণব ছিল, লোহিত্য (ব্রহ্মপত্ম নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হ'ত, আরকাপ্রী সাগরকর্বলিত হয়েছিল — ইত্যাদি তুছে ও অতুছ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয় না।

মহাভারত পড়লে প্রাচনিন সমাজ ও জীবন্যারের একটা মোটামন্টি ধারণা পাওয়া যায়। রাহারণক্ষরিয়াদি সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও স্বরাপান চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ-রচনাকালে তা গহিত গণ্য হ'ত। অনপ্শাতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অল্ল পরিবেশন করত। অনুশাসনপর্বে ভীক্ষ বলেছেন, ৩০ বা ২১ বংসরের বর ১০ বা ৭ বংসরের কন্যাকে বিবাহ করেই; কিন্তু পরে আবার বলেছেন, বরুম্থা কন্যাকে বিবাহ করাই বিজ্ঞলোকের উচিত। মহাভারতে সর্বর্গ য্বৃত্তীবিবাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক পঙ্গী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকত, যাঁর এক ভার্যা তিনি মহাস্কৃত্তশালী গণ্য হতেন। বর্ণসংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীক্ষ বহুপ্রকার বর্ণসংকরের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহন্তা হতেন, আবার অনেকে প্রস্তোলির সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহন্তা হতেন, আবার অনেকে প্রপ্রেণীয়াদির সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহন্তা হতেন, আবার অনেকে প্রপ্রেণীয়াদির সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহন্তা হতেন, আবার মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দা বিক্রয় এবং জ্বয়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্ব বন্দ্র যানবাহন প্রভৃতির সনে। র্পুবতী দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাব্যাহ্মর জন্য বেশ্যার দল । যিনুন্ত হ'ত। রাহারণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমুল তর্ক করতেন হ'ল লোকে উপহাসও করত। দেবপ্রতিমার প্রজা প্রচালত ছিল। রাজাকে দেবতুর জান করা হ'ত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১০-পরিচ্ছেদে ভীক্ষ বলেছেন, 'যিনি প্রজারক্ষরে আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুর্বরের ন্যায় বিন্দ্র করেছিলেন। অন্বমেধ যজের অনুষ্ঠান অতি বীভংস ছিল। প্রাকালেে নরবলি চল্লেড, মহাভারতের কালে তা নিন্দিত হ'লেও লোপ পার্য নি, জরাসন্ধ তার আরেছিলন।

ষ্দেশর বর্ণনা অতিরঞ্জিত হ'লেও আমরা তংকালীন যুন্ধরীতির কিছুর কিছু আন্দান্ত করতে পারি। ভীষ্মপর্ব ১-পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যে নিয়মবন্ধন বিবৃত হয়েছে তা আধ্ননিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরুদ্র বা বাহনচ্যত শন্তকে মারা অন্যার গল্য হ'ত। নিরম্পাশন করলে বোশা নিন্দাভাজন হতেন। ব্যক্ত ও বিপক্ষের আহত বোল্যাদের চিকিৎসার ব্যক্তরা ছিল। স্বান্তের পর অবহার বা ব্ বিরয়ম ঘোষত হ'ত, কিন্তু সমরে সমরে রাহিকালেও যুল্ফ চলত। নির্দিষ্ট মেরে নির্দিষ্ট স্থানে বুল্ফ হ'ত, কিন্তু সৌশিতকপর্বে অন্যাধামা ভার বাতিক্রম করেছেন। বুল্ফ্ড্রির নিকট বেল্যাদিবির থাকত। বিখ্যাত বোল্যাদের রখে চার ঘোড়া হ'ত। ধ্রুক্তির ভিতর থেকে উঠত, রখা আহত হ'লে ধ্রুক্তিও ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্কুন ও কর্পের রখ শল্ফ্টান ব'লে বর্ণিত হরেছে। নিরম্ব বুল্থের পূর্বে বাস্ব্রুল্থ হ'ত, বিপক্ষের তেক ক্যাবার জন্য দুই বার পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রখীদের চতুর্দিকে রক্ষী ঘোল্যারা থাকতেন, পিছনে একাধিক লকটে রালি রালি লার ও অন্যান্য ক্ষেপ্তার পাকত। বোধ হয় পদাতি সৈন্য ধন্ব্রণ নিরে বুল্থ করত না, তাদের বর্শ ও থাকত না; এই কারণেই রথারোহী বর্মধারী যোল্যা একাই বহু সৈন্য শ্রাঘাতে বর্থ করতে পারতেন।

আদিপর্ব ১-পরিছেদে মহাভারতকথক সোঁতি বলেছেন, 'করেকজন কবি এই ইতিহাস প্রে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষাতে অন্য কবিরা বলবেন।' এই শেষোক্ত কবিরা মহাভারতের চুটি শোধনের চেন্টা করেছেন। মহাভারতের দুম্মন্ত ইছা ক'রে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালিদানের দুম্মন্ত শাপের বলে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবধানীকৈ প্রত্যভিশাপিদারেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভারতের আখান ও উপাখ্যানগর্নি দ্ব-তিন হাজার বংসর ধ'রে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সংশ্য সংশ্য ধর্ম তত্ত্ব শিখিরেছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান খ্রিগরেছে। মহাভারতের বহু শেলাক প্রবাদর্গে সম্প্রচলিত হয়েছে। মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কি অসংগতি বা ত্র্বিটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করে নি, ।। কিছু মহৎ তাই আদর্শ রুপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আরু একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভারতে কৃষ্ণ ভীষ্ম ও ঋষিগণ কৃষ্ঠিক ধর্মের যে ম্ল আদর্শ কথিত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণীর।

দ্বংখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই লোকপ্রিয় ক্র্রার কথা, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচলিত চিরায়ত-সাহিত্য বা ক্রাসিক রামায়ণ-মহাভারত বিরোগান্ত হ'ল কেন? এই দ্বৈ প্রন্থের স্পণ্ট উন্দেশ্য — বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা ধ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাছলে ধর্মশিক্ষা; কিন্তু অন্য উন্দেশ্যও আছে। মানুষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাদত্ব বা কাল্পনিক সকল জীবনব্ত্তান্তই বিয়োগান্ত। রামায়ণ রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং মহাভারত ভরতবংশীয়গণের জীবনব্ত্তান্ত। এই দুই গ্রন্থের রচিয়তারা নির্লিশ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসম্ভভাবে স্বেদ্ধুঃখ মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনন্বন্দের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও অনাসন্তি সন্থার করা। তাঁরা শমশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি, শুধুন এই অলঞ্চনীয় জাগতিক নিয়ম শাশতচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন —

সবে ক্ষয়ানতা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সম্ক্রেয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগানতা মরণান্তং চ জাবিতম্॥ (স্ত্রাপর্ব)

— সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষম্ন পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

রাজশেথর বস,

১ আষাত় ১৩৫৬



## বিষয়সূচী

|       |                                                     | পৃষ্ঠা | ı         |                                         | পৃষ্ঠা |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------|--------|
|       | <b>আদিপৰ্ব</b>                                      | •      | 281       | দীর্ঘতমা — ধৃতরাম্ম, পাণ্ডু ও           |        |
| অন কম | ণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়                      |        |           | বিদ্বের জন্ম — অণীমাণ্ডব্য              | 88     |
|       | শোনকের আশ্রমে সোতি                                  | >      | 221       | গান্ধারী, কুল্তী ও মাদ্রী —             |        |
|       |                                                     | •      |           | কর্ণ — দ্ব্রোধনাদির জন্ম                | 85     |
| পোষাপ | •                                                   |        | २०।       | য্বিণিঠরাদির জন্ম — পাণ্ডু              |        |
| रा    | জনমেজয়ের শাপ — স্প <b>র্নীণ</b> ,<br>উপমন্যু ও বেদ | 9      |           | ও মাদ্রীর মৃত্যু                        | 8.5    |
| ا 'ھ  | উতঃক, পোষ্য ও <b>তক্ষ</b> ক                         | Ġ      | २५।       | হদিতনাপ্রে পঞ্চপাণ্ডব — "               |        |
|       |                                                     | G      |           | ভীমের নাগলোকদর্শন                       | 65     |
|       | वश्वीक्षात                                          |        | २२।       | কৃপ দ্রোণ অংক্রামা                      | ŕ      |
|       | ভূগ্ ও প্লোমা — চাবন —                              |        |           | — একলবা — অর্জ্যনের পট্নতা              | 60     |
|       | -অণিনর শাপমোচন                                      | 9      | ২৩।       | ্অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন                  | 69     |
|       | র্র্-প্রমদ্বরা — ডুপ্ড                              | 20     | २८।       | দ্রপদের পরাজয় — দোণের                  |        |
|       | চপ <b>ৰ্বাধ্যা</b> য়                               |        | i         | প্রতিশোধ                                | 90     |
| ঙা    | कतरकाद् भाग - कम् उ                                 |        | २७ ।      | ধ,তরাম্থের ঈর্মা                        | ۷,۵    |
|       | বিনতা — <b>সম্দ্রমন্থন</b>                          | 20     | জতুগ্হ    | পর্বাধ্যায়                             |        |
|       | কদ্ৰ-বিনতার পণ — গর্ড —                             |        |           | বারণাবত — জতুগ্হদার্হ                   | ৬২     |
|       | গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ                                   | 24     |           | বধপর্বাধ্যায়                           | •.     |
| Βı    | আশ্তীকের জন্ম —                                     |        |           |                                         |        |
|       | পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ                              | 24     | 241       | হিড়িন্ব ও হিড়িন্বা —<br>ঘটোংকচের জন্ম | ٠.     |
| ۱ ۵   | জনমেজয়ের সপসিত্ত                                   | .૨૨`   |           |                                         | ৬৬     |
| আদিবং | ণাবতরণপর্বাধ্যা <u>য়</u>                           |        | বকরধপ     | বাধ্যায়                                |        |
| 201   | উপরিচর বস্ব — পরাশর-                                |        | २४।       | একচকা — বক রা <b>ক্ষস</b>               | ৬৯     |
|       | সতাবতী — কৃষ্ণদৈবপায়ন                              | ₹8     | চৈত্রগ্রপ | বিশিয়ায়                               | _      |
| 221   | কচ ও দেবধানী                                        | ২৬     |           | ধৃ্ঘটদ <b>ু</b> মন ও দ্রোপদীর জন্ম-     |        |
|       | দেব্যানী, শার্মন্টা ও য্যাতি                        | २४     | ∢ຄ '      | ব্তান্ত — গুন্ধর্বরাজ অংগারপর্ণ         | 95     |
| -     | যযাতির <b>জ</b> রা                                  | ं ७२   | 201       | তপতী ও সংবরণ                            |        |
|       | দ্ভাশত-শক্শতলা                                      | 98     | 021       |                                         | 98     |
| 701   | মহাভিষ — অষ্ট বস্ত্ৰ —                              | ×      | 0.31      |                                         | 96     |
|       | প্রতীপ — শাশ্তন্-গণ্গা                              | OF     |           |                                         | 76     |
|       | দেবব্ৰত ভীষ্ম — সতাবতী                              | 80     |           | भवीधारा                                 |        |
| 241   | চিত্রাণ্গদ ও বিচিত্রবীর্য —                         |        | ७२।       | 100 C                                   |        |
|       | কাশীরাজের তিন কন্যা                                 | 8३ ।   | ı         | नकार्ल अ                                | 45     |

## बरांचावर

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | প্ৰা        |                                                          | শ্কা        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 001               | কর্ণ-পল্য ও ভীমার্নের ব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | লিশ্ব্ৰালবধপৰ্বাধ্যার                                    | ,           |
|                   | — কুন্তী-সকালে দ্রোপদী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44          | ১০। ৰজসভার বাগ্ব;স্থ                                     | 254         |
| देवर्गाष्ट्र      | <b>লপর্বাধ্যার</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>১১। जिन्द्रशानवध — ब्राह्मम</b> ्ब                    | • •         |
| 481               | দ্রপদ-ব্বিষ্ঠিরের বিতর্ক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A8          | <b>বজের সমাণ্ডি</b>                                      | 242         |
|                   | বানের বিধান — দ্রোপদীর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | দা্ডপর্বাধ্যার                                           |             |
|                   | বিবাহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FP          | ১২। শ্রোধনের দৃঃখ — শকুনির                               |             |
| বিদ্যাগ           | মনপৰ্বাধ্যার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | - मन्त्रना                                               | <b>५</b> २२ |
|                   | হস্তিনাপ্রে বিতক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AA          | ১০। ধ্তরামা-পর্কান-দ্রোধন-                               |             |
|                   | চপৰ <b>াধা</b> ন্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           | <b>जरवाप</b>                                             | 5 28        |
| 091               | 'ৰা-ডবপ্ৰন্থ — স্ন্দ-উপস্ক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ১৪। ব্ধিন্ডিরাদির দত্তসভায়                              |             |
|                   | ও তিলোৱমা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20          | আগমন                                                     | 1449        |
| चर्च्यत्नव        | নব্যস্পৰ্ব খ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ১৫। <del>ग्</del> रङीज                                   | 338         |
| 041               | चर्दानत्र वनवात्र উन्. भी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | į.          | ১৬। দ্রোপদীর নিগ্রহ — ভীমের                              |             |
|                   | চিত্রাপ্রদা ও বর্গা — বন্ধাইন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न ১২        | <b>লপখ — ধ্</b> তরা <b>ন্মের</b> ধরদান                   | , 202       |
| <b>ন্ড</b> য়াহ   | রশপর্ব খ্যার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | অন্দত্পৰাধায়                                            |             |
| 021               | রৈবতক — স্ভয়াহরণ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ১৭। প্নবার দত্তভীড়া                                     | 306         |
|                   | অভিমন্ — দ্রোপদীর পঞ্চন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 20        | ১৮। পা-ভবগণের বনবাত্তা                                   | JOH         |
| ৰা-ডবদ            | হপর্ব খ্যার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                          |             |
| 801               | অণিনর অণিনমান্দ্য —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ৰনপৰ                                                     |             |
|                   | শব্দাহ — মর দানব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29          | আরুদাকপর্বাধ্যায়                                        |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ১। ব্ধিন্টির ও অনুসামী বিপ্রগণ                           | r           |
|                   | সভাপৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | — সূর্যন্ত ভাষ্ট্রালী                                    | , 787       |
| সভাৱির            | <del>।। প</del> र्याका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ২। ধ্তরামৌর অস্থির মতি                                   | 280         |
| 51                | মর দানবের সভানিমাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200         | o। शृञ्जाष्ट्रे-मकारन गाम ও                              |             |
| <b>ર</b> 1        | ব্রিখিউর-সকালে নারদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५०</b> २ | মৈত্রের                                                  | 284         |
| থ <b>শ্চ</b> পর্ব | ধ্যার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | কিম্যুরবধপর্বাধ্যায়                                     |             |
| 01                | কুক ও ব্রিশিন্টরাদির মন্ত্রণা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208         |                                                          |             |
| 8 1               | জ্বাসন্ধের প্রবি্তাল্ড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206         | ৪। কিমীরবধের ব্তান্ত                                     | 28A         |
| क्रवामन्ध         | <u>পর্বাধ্যার</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | অন্ধ্রনভিগমনপর্বাধ্যার                                   |             |
|                   | <b>ज</b> तामन्ध्य थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20A         | <ul> <li>৫। কৃষ্ণের আগমন — দ্রৌপ্স্টীর</li> </ul>        |             |
|                   | করপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | কোভ                                                      | 787         |
|                   | পাণ্ডবগণের দিগ্বিজ্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222         | ৬। শান্ববধের র্ঞ্জেন্ত —                                 |             |
|                   | র <b>কপর্বাধ্যা</b> র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | দ্বৈত্বনু 🖫                                              | 242         |
| •                 | and the second s |             | <ul><li>व । रही भक्ति स्वर्गार्थी स्वर्गार्थ ।</li></ul> |             |
|                   | রাজস্য যজের আরশ্ভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220         | वाषानेदवांष                                              | 268         |
|                   | হরণপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ৮। ভীম-ধ্বিতিঠ্রের বাদান্বাদ                             |             |
|                   | কৃষ্ণকে অৰ্বাপ্ৰদান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224         | — ব্যাসের উপদেশ                                          | 200         |
| ۱ 💪               | শিশ্বপালের কৃষ্ণনিন্দা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226         | - ৯। অর্নের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন                       | 2:4         |

| ,         |                               | প্ঠা |               |                                 | পাৃষ্ঠা    |
|-----------|-------------------------------|------|---------------|---------------------------------|------------|
| কৈরাতপ    | বি শ্যায়                     |      | 901           | ভরন্বাজ, যবক্রীড, রৈভা,         |            |
|           | কিরাতবেশী মহাদেব —            |      |               | অর্বাবস্ব ও পরাবস্ব             | 666        |
|           | অর্জনের দিব্যাস্তলাভ          | 262  | 021           | নরকাস্র — বরাহর্পী বিষয়        |            |
| ইন্দ্ৰলোব | দভিগমনপৰ্বাধ্যায়             |      |               | — বদরিকাশ্রম                    | 100        |
| 166       | रेम्प्रलाक वर्द्धन            |      | ७२।           | সহস্রদল পশ্ম — ভৌম-             |            |
|           | উব'শীর অভিসার                 | 202  |               | হন্মান-সংবাদ                    | cò į       |
| নলোপাণ    | গ্যানপৰ্বাধ্যায়              |      | 991           | ভামের পদ্মসংগ্রহ                | 205        |
|           | ভীমের অধৈর্য — মহর্বি         |      | জ্যাস্ব       | বধপৰ্ব খ্যায়                   |            |
|           | <b>र</b> ्रभम्ब               | ১৬৩  | 081           | <b>क</b> णे <b>ज</b> ्त्रवं     | RUA        |
| 201       | নিষধরাজ নল — দমর্মতীর         |      | যক্ষ্প        | পৰ্বাধ্যায়                     | •          |
|           | স্বয়ংবর                      | 298  | 001           | ভীমের সহিত যক্ষ-                |            |
| 281       | কলির আক্রমণ —                 |      |               | त्राक्रमानित युग्ध              | ≯old       |
|           | নল-প <b>্</b> করের দা্ত্রীড়া | ১৬৭  | নিবাতক        | বচয <b>ুখ</b> পর্বাধ্যায়       |            |
| - 201     | নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ —        |      | ত ৬।          | অর্নের প্রত্যাবর্তন — নিরাঞ্জ   |            |
|           | দমরুতীর পর্বটন                | 204  | · ·           | কবচ ও হিরণাপ্রের ব্তান্ত        |            |
| 201       | कर्काप्रेक नाभ — नत्नत्र      |      | আভগরণ         | পর্বাধ্যায়                     |            |
|           | র্পাশ্তর                      | ১৭২  | 091           | অজগর, ভীম ও যুগিতির             | 230        |
| 291       | भिरामस्य प्रमायन्त्री — नम-   |      |               | য় সমাস্যাপ্ৰশাস্ত্ৰী           |            |
|           | ঋতুপর্ণের বিদর্ভবাত্রা        | 290  | তদ।           |                                 |            |
| 241       | নল-দমরুতীর প্রার্মালন         | 599  |               | — অবিষ্টনেয়া ও অবি             | <b>₹56</b> |
| 221       | নলের রাজ্যোশার                | 292  | 921           | বৈবদৰত মন্ত মংস্য —             |            |
| তীৰ্থ যাং | ্যা <del>প</del> ৰ্বাধ্যায়   |      | ŀ             |                                 | २५१        |
| २०।       | যুবিণিঠরাদির তীর্থবাতা        | 240  | 801           | পর্যাঞ্চ ও মাড্করাজকন্যা        |            |
| २५।       | ইন্বল-বাতাপি — অগস্তা         | ,    |               | — শল, দল ও বামদেব               | 522        |
|           | ও লোপাম্দ্রা — ভূগ্তীর্থ      | 285  | 851           |                                 | , ,        |
| २२।       | দ্ধীচ ব্রবধ                   | ;    | ļ             | স্হোত্র — যথাতির দান            | 225        |
|           | সম্দ্রশোষণ                    | 2A8  | 8२।           | অষ্টক, প্রভর্দন, বসম্মনাংক্তঃ   |            |
| ২৩।       | সগর রাজা — ভগীরথের            |      |               | ৰ্ণাব — ইন্দ্ৰদানুন             | 225        |
|           | গ্ৰুগানয়ন                    | 586  | 801           | ধ্বধ্মার                        | २२७        |
| २८ ।      | ঝবাশ্বেগর উপাখ্যান            | 284  | 881           | কোশিক, পতিব্ৰতা ও ধুমুৰ্যাধ     | २२१        |
| २७।       | পরশ্রুমের ইতিহাস              | 220  | .8¢⊺          | <b>प्रवासना ७ कार्ट्स</b>       | २२৯        |
| રંહ ા     | প্রভাস — চাবন ও স্ক্রন্যা     |      | <u>চৈ</u> পদী | সতাভামাসংবাদপ্রিপিধ্যায়        |            |
| V.        | — অশ্বিনীকুমারশ্বয়           | 225  | 8७।           | দ্রোপদী-স্কুতিগো-সংবাদ          | २७२        |
| २१ ।      | মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর       |      | ঘোষযার        | <b>পর্বা</b> ধ্যক্তি            |            |
|           | ইতিহাস                        | 226  | 891           | 7 4                             |            |
| २४।       | উশীনর, কপোত ও শোন             | 224  | · .           | গণ্ধৰ্ব হন্তে নিগ্ৰহ            | २७8        |
| 165       | উन्मानक, स्वउत्कृ क्रांज़,-   | 1    | 891           | দ্বোধনের প্রায়োপবেশন           | ২৩৭        |
|           | অন্টাবক্ত ও বন্দী             | 22R  | 871           | म्,र्याथरनतं <b>रेतक</b> त यस्त | २०४        |
|           |                               |      |               |                                 |            |

|                |                                             | প্ষা        | l        |                                                        | পূষ্ঠা      |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| মুগদ্বং        | নাদ্ভব- ও ব্লীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যা           |             | ંડરા     | উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও                                  | •           |
| 401            | 2 2 2                                       |             |          | <b>र्</b> श्त्रमा                                      | ২৮৬         |
|                | ম্দ্গলের সিদ্ধিলাভ                          | २80         | 201      | দ্রোণ-দ্রবোধনাদির বিতর্ক —                             | •           |
| দ্রৌপদী        | হরণ- ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যা            | য়          |          | ভাষ্মের উপদেশ                                          | <b>২</b> ৮৯ |
|                | দুর্বাসার পারণ                              | <b>२</b> 8२ | 581      | কোরবগণের পরাজয়                                        | २४२         |
| 621            | দ্রোপদ ীহরণ                                 | ২৪০         | 201      | অর্জন ও উত্তরের প্রত্যালত                              |             |
| 601            | জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্তি                   | ২৪৫         |          | — বিরাটের প <b>্রগর্ব</b>                              | ₹>¢         |
| রামোপা         | খ্যানপ্রবাধ্যায়                            |             | বৈবাহিব  | প্রবাধ্যায়                                            |             |
| 681            | রামের উপাখ্যান                              | <b>२</b> 89 | ১৬।      | পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ                                  |             |
| পতিৱত          | মাহা <b>স্থাপ</b> ৰ্বাধ্যায়                |             |          | — উত্তরা-অভিমনার বিবাহ                                 | ₹% b        |
| 661            | সাবিত্রী-সত্যবান                            | २७२         | 1,00     | 1                                                      |             |
| কু ডলাহ        | রণপর্বাধ্যায় <u>,</u>                      |             |          | উদ্ <i>ৰোগপৰ</i>                                       |             |
| ৫৬।            | কর্ণের করচ-কুণ্ডল দান                       | <b>₹</b> 6% | Park The |                                                        |             |
|                | পর্বাধ্যায়                                 |             |          | যোগপর্বাধ্যায়<br>১লকেল্ডারের সকলা                     | <b>-</b> 0  |
| 691            | ষক্ষ-যা্বিষ্ঠিরের প্রশেনান্তর               | २७১         |          | ব্যক্ত্যোগারের মন্ত্রণা                                | 00/2        |
| ઉકા            | <u>র</u> য়োদশ বংসরের আর <del>স্ভ</del>     | २७७         | ٧,       | কৃষ্ণ-সকাশে দ্বোধন ও অন্ধ্                             |             |
|                |                                             |             |          | — বলরাম ও দুর্যোধন                                     | 008         |
|                | বিরাট <del>পর</del>                         |             |          | শলা, দ্বোধন ও ব্রিতির<br>তিশিরা, ব্রু, ইন্দ্র, নহায় ও | 900         |
| 9000239        | বেশপর্ব াধ্যায়                             |             | 8'       | অগস্তা                                                 | 009         |
|                | অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা                        | ২৬৭         | 4.       | মেনাসংগ্ৰহ                                             | 022         |
|                | ধৌমোর উপদেশ—অজ্ঞাতবাসের                     | २७५         |          | পর্বাধ্যায়<br>পর্বাধ্যায়                             | 033         |
| ٧,             | ্বোমোর ভগরেশ—পঞ্চাভবারের<br>'উ <b>পক্রম</b> | 244         |          | দ্রপদ-প্রোহিতের দৌত্য                                  | 625         |
|                | বিরাটভবনে য <b>়ি</b> ধিগুরাদির             | ২৬৮         |          | সঙ্গরের দৌত্য                                          | 070         |
| ٠,٠            | আগ্রন                                       | २९०         |          |                                                        | 030         |
|                |                                             | 440         |          | ও সনংস্কাত-পর্বাধ্যায়                                 |             |
|                | নপর্বাধ্যায়                                |             | A.I      | ধ্তরাণ্ট্র-সকালে বিদরে —                               | i 1         |
| 81             | মল্লগণের সহিত ভীমের ধৃ-ধ                    | ২৭৩         |          | বিরোচন ও স্থল্বা                                       | ,02A,       |
|                | <b>ध्यत्रा</b> साग्र                        |             |          | পর্বাধ্যায়                                            |             |
| <b>&amp;</b> I |                                             | २98         |          | কৌরবসভায় বাদান,বাদ                                    | ०२०         |
| 91             |                                             | २ঀ७         | ভগবদ্য   | ানপর্বাধ্যায়                                          |             |
| વા             |                                             | २१४         | 201      | कृष. य् रिष्ठिताम ६ ट्रीनिमीत                          |             |
| A I            | কীচকবধ                                      | ২৭৯         | ,        | আভ্যত ্্ৰ                                              | ०२७         |
| ۱ ۵            | উপকীচকবধ — দ্রোপদী ও                        |             | 221      | কৃষ্ণের ইন্টিনাপরে গমন                                 | ०२৯         |
|                | ব্হললা                                      | २४५         | 5२।      |                                                        |             |
| গোহ রণ         |                                             |             | ٠.       | ग्रह ॅङ्म                                              | ७७२         |
| 201            | •                                           | २५७         | 201      | কোরবসভায় <b>কৃঞ্চের অভিভাষণ</b>                       | 998         |
| 721            |                                             |             | 781      | ताका मरे <b>न्डाम्</b> डव — <b>म्या</b> थ              |             |
|                | 'পরাজ্ব                                     | २४८         |          | ও গর্ড়                                                | ৩৩৬         |

|             |                                      | প্তা | 1            |                                           | প্ষা          |
|-------------|--------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|---------------|
| 241         | বিশ্বামিত, গালব, য্যাতি ও            | •    | ৯৷           | কৃষ্ণের ক্রোধ                             | ORR           |
|             | মাধবী                                | ৩৩৯  | 201          | ঘটোংকচের জয়                              | 09 <i>2</i>   |
| ১৬।         | দ্র্যোধনের দ্বাগ্রহ                  | ৩৪২  | 221          | সাত্যকিপ্রগণের মৃত্যু                     | ৩৯২           |
|             | গান্ধারীর উপদেশ — কৃষ্ণের            |      | 5२।          | ভীমের জয়                                 | 020           |
|             | সভাত্যাগ                             | 086  | 201          |                                           |               |
| 5¥1         | কৃষ্ণ ও কুনতী — বিদর্লার             |      |              | ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়                 | 98ه           |
|             | উপাখ্যান                             | 089  | \$81         |                                           |               |
| 221         | কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ                     | 082  |              | মায়া                                     | ৩৯৬           |
|             | কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ                    | 062  | ১৫।          | ভীন্মের পরাক্রম                           | <b>ወ</b> ዎ ቤ. |
|             | কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন                 | ৩৫৩  | ১৬।          | ভীষ্ম-সকাশে যুর্ণিষ্ঠিরাদি                | 802           |
| टेनगीनर     | র্ণিপর্বাধ্যায়                      |      | 291          |                                           | 80¢           |
| २२ ।        | পাণ্ডবয <b>ু</b> শ্ধসম্জা            | 968  | 281          | শরশয্যায় ভীষ্ম                           | ৪০৬           |
| ২৩।         | বলরাম ও রুক্মী                       | ৩৫৬  |              | •                                         |               |
| <b>२</b> ८। | কৌরবয্ব-ধসৰ্জা                       | ०७५  |              | দ্রোণপর্ব                                 |               |
| উল কদ       | তাগমনপর্বাধ্যায়                     |      | দ্রোণাভি     | ষেকপর্ব াধ্যায়                           |               |
|             | উল্কের দোত্য                         | ୯୬୦  | 21           | ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ                          | 820           |
| রথ্যতির্    | থসংখ্যানপৰ্বাধ্যায়                  |      | ২ ৷          | দ্রোণের অভিষেক ও দর্যোধনবে                | ₹.            |
|             | রধী-মহারথ-অতিরথ-গণনা —               |      |              | বরদান                                     | 822           |
|             | ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ                   | ৩৬২  | 01           | অর্জ্বনের জয়                             | 820           |
| অ্বেগ       | <b>খ্যানপর্বাধ্যা</b> য় -           |      | সংশৃত্ত      | <b>কবধপর্ব</b> াধ্যায়                    |               |
| २५ ।        | অম্বা-শিখন্ডীর ইতিহাস                | ৩৬৪  | 81           | সংশশ্তকগণের শপথ                           | 878           |
| २५ ।        | <b>য</b> ুশ্ধযাত্রা                  | ৩৬৯  | <b>6</b> .1. | সংশণ্তকগণের ধৃন্ধ —                       |               |
|             | - 9 (                                |      |              | ভগদত্তবধ                                  | 829           |
|             | ভীত্মপর্ব ·                          |      |              | <b>্ৰেধপৰ্বা</b> ধ্যায়                   |               |
|             | <b>ঢাবিনিমাণ- ও ভূমি-পর্বাধ্যায়</b> |      |              | অভিমনাব্ধ                                 | ৪২০           |
| 21          | য্নুদেধর নিয়মবন্ধন                  | 600  | વા           | য্র্বিগিষ্ঠর-সকাশে ব্যাস —                |               |
|             | ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র                   | ०१२  |              | ম্ত্যুর উপাখ্যান                          | 848           |
| <b>ا</b> ق  | সঞ্চয়ের জীবব্তান্ত ও                |      |              | স্বৰ্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান                    | ৪২৬           |
|             | ভূব্ত্তান্ত কথন                      | ৩৭৩  | প্রতিজ্ঞা    | পর্বাধ্যায়                               |               |
| ভগবদ্গ      | <b>ীতাপৰ্বাধ্যা</b> য়               |      | اھ           |                                           | 8५४           |
|             | কুর্পাণ্ডবের বা্হরচনা                | 098  | 201          | জয়দ্রথের ভয় — স্মৃত্যার<br>বিলাপ        |               |
|             | ভগবদ্গীতা                            | ७९७  |              | বিলাপ ্র 💮                                | 807           |
|             | পর্বাধ্যায়                          |      | 221          | াবলাপ<br>অর্জ্বনের স্থিতন<br>ধপর্বাধ্যয়ি | 800           |
| ঙা          | য্ববিষ্ঠিরের শিষ্টাচার —             |      | 1            | ( ₹ )                                     |               |
|             | কর্ণ যুষ্ৎস্                         | ०४२  | 5२।          | জয়দ্রপৈর অভিমুখে কৃষ্ণার্জ্বন            | 800           |
| 91          | কুর্কেত্রযুদ্ধারম্ভ — বিরাটপুর       | 1    | ১৩।          | কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজ্ঞয়               |               |
|             | উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু               | OAG  |              | — ভূরিশ্রবা-বৃধ                           | 80%           |
| M           | ভীমার্জ্বনের কৌরবসেনাদলন             | ৩৮৬  | ⊹281         | জয়দ্রথবধ                                 | 880           |

#### <u>বহাতারত</u>

|               |                                          | প্ঠা | 1               |                                          | প্ঠ          |
|---------------|------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| 261           | দ্যোধনের কোড                             | 888  | 291             | অর্জনের ক্লোধ — কৃঞ্চের                  |              |
|               | <b>5वेक्श्</b> वीयाम्                    |      | 1               | উপদেশ                                    | 8%0          |
| <b>∕24</b> .1 | সোমদন্ত-বাহ্মীক-বধ —                     |      | 591             | •                                        |              |
| `             | কৃপ-কৰ্ণ-অশ্বস্থামার কলহ                 | 885  |                 | ব্বিণিঠরের অন্তাপ                        | 8%%          |
| . 59 ]        | कृष्णकर्न ७ घटणेश्कठ                     | 88A  | 2A:             | অ <b>জ্</b> ন <sub>্</sub> কর্ণের অভিবান | 82A          |
|               | <b>ঘটোংকচবধ</b>                          | 860  | 22.1            | দ্বঃশাসনবধ — ভীমের                       |              |
| দ্যোণর্ধ1     | পর্বাধ্যায়                              |      |                 | প্রতিজ্ঞাপালন                            | 000          |
| >> L          | দ্ৰুপদ-বিরাট-বধ —                        |      | २०।             | কৰ্ণবধ                                   | 402          |
|               | দ্বেশ্বেদের বালাস্মৃতি                   | 840  | 221             | দ্বেশ্বের বিষাদ —                        |              |
| 50:           | দ্যোণের ব্রহ্মলোকে প্ররাণ                | 848  |                 | य्विषिछेत्वव हर्व                        | 609          |
| नाव।संगा      | <u> স্টুমোক্ষপর্বাধ্যার</u>              |      |                 | <b>ખરા</b> ડુનવ <sup>4</sup>             |              |
| 351           | অধ্বথামার সংকল্প —                       |      | শল্যবয়ণ        | শৰ্বাধ্যার                               |              |
|               | ধৃষ্টদত্বন-সাত্যকির কলহ                  | 869  | 51              | কুপু-গ্ৰুৰোধন-সংবাদ                      | 602          |
| . ३३।         | অশ্বত্থামার নারারণাশ্বমোচন               | 860  | े २।            | শল্যের সেনাপতিমে অভিষেক                  | 420          |
| ২৩।           | মহাদেবের মাহাত্ম্য                       | 864  | 01              | <b>म्ला</b> वर                           | 622          |
|               |                                          |      | 81              | শাহববধ                                   | 478          |
|               | ক <b>ৰ্ণপৰ্ব</b>                         |      | ا ئ             | উল্ক-শকুনি-বধ                            | 454          |
| 51            | কর্ণের সেনাপতি <del>য়ে অভিযেক</del>     | 858  | হুদপ্রবে        | <b>ণপর্ব খ্যায়</b>                      |              |
| રૂં (         | অ-বথামার পরাজ্ঞয়                        | 854  | ঙ৷              | प <b>्रांधत्मत्र हुमश्रत्म</b>           | 426          |
| ٦ċ            | দণ্ডধার-দণ্ড-বধ — <b>রণভূমির</b> ্       |      | . 91            | য <b>়</b> ধিণ্ঠিরের ত <b>র্জ</b> ন      | 47A          |
|               | ভীষণতা                                   | 869  | গদায <b>্</b> ধ | <del>পর্বাধ্যার</del>                    |              |
| 81            | পাণ্ড্যরাজবধ — দ্বঃশাসনের                |      | िसा             | গদায <b>্দেধর উপক্র</b> ম                | <b>0 2</b> 0 |
| 5.₩           | পরাজয়                                   | 864  | 91              | বলরামের তীর্থভ্রমণ — চল্ফের              |              |
| ĠΙ            | ্কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয়              |      | İ               | যক্ষ্যা — একত দ্বিত গ্ৰিত                | ৫২৩          |
| ,             | — য্য <b>্ংস</b> ্ প্রভাতর য্ <b>া</b> ধ | 892  | 201             | অসিতদেবল ও লৈগীয়ব্য                     |              |
| ৬।            | পা <b>ণ্ডবগণের জ্ব</b> য়                | 895  | ]               | — সারম্বত                                | ₫₹8          |
| ٩ı            | কর্ণ-দ্বর্যোধন-শল্য-সংবাদ                | 89२  | 221             | বৃষ্ধকন্যা স্ত্র্ — কুর্কের              |              |
| Αı            | হিপ্রসংহার ও প্রশ্রেমের <sub>্</sub>     | ,    | ĺ               | ও সমন্তপঞ্চক                             | ७ ≷ ७        |
|               | কথা                                      | 898  | 5३।             |                                          | 450          |
| ۱۵            | কর্ণ-শলেরে য্প্যাত্রা                    | 897  | -20,1           | বলরামের ক্রোধ — যু, বিষ্টিরাণি           | র            |
| 201           | কর্ণ-শলোর কলহ                            | 89%  |                 | <b>एका</b>                               | 600          |
| 221           | কাক ও হংসের উপাখ্যান                     | 8४२  | 28 ⊩            | पर्याथत्नत इंद्रभूमी                     | 002          |
| 251           | ক্ণের শাপব্তান্ত                         | 848  | 261             | ধ্তরাণ্ড্র-গুড়েমবর্গী-সকালে কৃষ্ণ       | 600          |
| 201           | কণের সহিত যুধিন্ঠির ও                    |      | ১৬।             | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 608          |
| •             | ভীমের যুদ্ধ                              | BAG  | , A             | ্ৰ্ত সোণ্ডিকপৰ্ব                         |              |
| 281           | অশ্বর্গার্যা ও কণের সহিত                 |      | সোগিত           | কপ <b>ৰ্ব</b> াধ্যায়                    |              |
|               | य्भिष्ठित ७ यक्त्तित युष                 | 844  | ١ چ             | অশ্বথামার সংকলপ                          | ৫৩১          |
| 201           | য্বিধিষ্ঠিরের কট্বাক্য                   | 8%0  |                 | মহাদেবের আবিভাব                          | GOA          |
|               |                                          |      |                 |                                          |              |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | প্ষা                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | পৃষ্ঠা.                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 01                                           | ধ্মদানে দ্রোপদীপ্র প্রভৃতির                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                        | 221                   | মাৰু বিক-সংবাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৫৬১                             |
| •                                            | হত্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405                      | 5२।                   | বিশ্বামিত্র-চ-ডাল-সংবাদ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 695                             |
| 81                                           | দ্র্বেশিধনের মৃত্যু                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480                      | 201                   | খড়্গের উৎপত্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७२७                             |
| ঐবীকপ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 281                   | কৃত্বা গোতমের উপাখ্যান                                                                                                                                                                                                                                                                           | 690                             |
|                                              | দ্রোপদীর প্রায়োপবেশন                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482                      | মোক্ষধম               | 'পর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| ا ق                                          | রহাশির অন্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 683                      | 201                   | আত্মজ্ঞান — রাহ্মণ-সেনজিং-                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 91                                           | মহাদেবের মাহাস্থ্য                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484                      |                       | সংবাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৫৭৬                             |
|                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | ्ऽ७ ।                 | অব্দগররত — কামনাত্যাগ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490                             |
|                                              | দ্বীপৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 291                   | স্থিতৈত্ব — সদাচার                                                                                                                                                                                                                                                                               | 692                             |
|                                              | নিকপ্রাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 281                   | বরাহর্পী্বিষয় — যজ্ঞে                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 21                                           | বিদ্রের সাম্বনাদান                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489                      |                       | অহিংসা — প্রাণদণ্ডের নিন্দা                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GA0</b>                      |
| ર ા                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489                      | 221                   | বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্কৃর                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                              | গান্ধারীর ক্রোধ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48A                      |                       | মাহান্দ্য — জ্বরের উৎপত্তি                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>७४२</b>                      |
|                                              | াপপ <b>ৰ্বাধ্যা</b> র                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | २०।                   | <b>नक्ष्यं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ F &                          |
| 81                                           | গান্ধারীর কুর্কের দশনি —                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | २५।                   | আসভিত্যাগ — শ্রের                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |
| ÷                                            | ুকুক্কে অভিশাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440                      | 1                     | ইতিহাস                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 649                             |
| প্রাণ্যপর                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 221                   | স্লভা-জনক-সংবাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GAA                             |
| Œ '                                          | মৃতসংকার কর্ণের                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | ২৩।                   | ব্যাসপ্ত শ্ক — নারদের                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                               |
|                                              | बन्धद्रश्य প्रकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992                      |                       | উপদেশ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 620                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                              | শান্তিপৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | ् २८।                 | উ <b>ভ্</b> রতধারীর উপাখ্যান                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¢78-                            |
|                                              | ন,শাসনপৰ্বাধ্যার                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | . २८ ।                | উ <b>ছ্</b> রতধারীর উপাখ্যান<br><b>অন</b> ুশাসনপ্র                                                                                                                                                                                                                                               | ¢⊅8-                            |
|                                              | নি,শাসনপর্বাধ্যার<br>ব্যবিষ্ঠির-সকালে নারদাদি                                                                                                                                                                                                                                                                 | 660                      |                       | অনুশাসনপৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¢28-                            |
|                                              | ন,শাসনপর্বাধ্যার<br>যু, ধিভির-সকালে নারদাদি<br>যু, ধিভিরের মনস্তাপ                                                                                                                                                                                                                                            | 660<br>668               | 51                    | জন্মাসনপর্ব<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ <sup>4</sup> , মৃত্যু<br>ও কাল                                                                                                                                                                                                                                   | 629<br>(28-                     |
| 51                                           | ন,শাসনপর্বাধ্যার<br>যুর্বিষ্ঠির-সকালে নারদাদি<br>যুর্বিষ্ঠিরের মনস্তাপ                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 51                    | অনুশাসনপৰ<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ <sup>*</sup> , মৃত্যু                                                                                                                                                                                                                                              | 4                               |
| ۶۱<br>۱ و ا                                  | ন্শাসন্পর্বাধ্যার যুবিন্টির-সকালে নারদাদি যুবিন্টিরের মনস্তাপ চার্বাক্ষ্য — যুবিন্টিরের অভিষেক                                                                                                                                                                                                                |                          | 51                    | জন্মাসনপর্ব<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ <sup>4</sup> , মৃত্যু<br>ও কাল                                                                                                                                                                                                                                   | 4                               |
| ۶۱<br>۱ و ا                                  | ন্শাসন্পর্বাধ্যার যুখিন্টির-সকালে নারদাদি যুখিন্টিরের মনস্তাপ চার্বাক্বধ — যুখিন্টিরের<br>অভিষেক ভবিষ-সকালে কৃষ্ণ ও                                                                                                                                                                                           | 668                      | ا ج<br>ع              | অনুশাসনপর<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ <sup>*</sup> , মৃত্যু<br>ও কাল<br>স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি-                                                                                                                                                                                                            | 629                             |
| ۶۱<br>۱ و ا                                  | ন্শাসন্পর্বাধ্যার যুবিন্টির-সকালে নারদাদি যুবিন্টিরের মনস্তাপ চার্বাক্ষ্য — যুবিন্টিরের অভিষেক                                                                                                                                                                                                                | 668                      | ا ج<br>ع              | জন্মাসনপর<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ <sup>*</sup> , মৃত্যু<br>ও কাল<br>স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি-<br>সংকার                                                                                                                                                                                                   | 629                             |
| 61<br>81<br>51                               | ন্শাসনপর্বাধ্যার যুখিন্টিরের মনস্তাপ চার্বাক্ষর — যুখিন্টিরের অভিষেক ভীক্ষ-সকাশে কৃষ্ণ ও যুখিন্টিরাদি রাজ্ধর্ম                                                                                                                                                                                                | 668                      | 3 l<br>3 l            | জনুশাসনপর গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতক্ত শ্ক — দৈব ও প্রুব- কার — ভ৽গদবনের স্মীভাব                                                                                                                                                                           | 625                             |
| 61<br>81<br>51                               | ন্শাসনপর্বাধ্যার যুখিন্ঠির-সকালে নারদাদি যুখিন্ঠিরের মনস্তাপ চার্বাক্বধ — যুখিন্ঠিরের অভিষেক ভীক্ম-সকালে কৃষ্ণ ও যুখিন্ঠিরাদি রাজ্ধ্ম বেণ ও প্রাধ্বাক্ষার কথা                                                                                                                                                 | 999<br>999               | 3 l<br>3 l            | জনুশাসনপর গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি-<br>সংকার কৃতক্স শ্ক — দৈব ও প্রুব-                                                                                                                                                                                               | 625                             |
| 61<br>81<br>51                               | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্বিধিউর-সকালে নারদাদি যুবিধিউরের মনস্তাপ চার্বাক্বধ — যুবিধিউরের অভিষেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও যুবিধিউরাদি রাজ্ধ্য বেণ ও প্যুব্বাক্ষার কথা                                                                                                                                                     | 668<br>668               | 3 l<br>3 l            | জন্শাসনপর্ব<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু<br>ও কাল<br>স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি-<br>সংকার<br>কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্রুব-<br>কার — ভ৽গদ্বনের দ্যীভাব<br>হরপার্বতীর নিকট কুক্তের<br>বরলাভ                                                                                                                  | 629<br>622                      |
| 81<br>81<br>81                               | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্বিশিন্টর-সকালে নারদাদি যুবিশিন্টরের মনস্তাপ চার্বাক্বর — যুবিশিন্টরের অভিযেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও যুবিশিন্টরাদি রাজ্যম বেণ ও পৃথ্বুরাজ্যর কথা বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিরোগ — শ্বক                                                                                                                | 668<br>668               | \$1<br>81             | অনুশাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ্, মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্রুব- কার — ভ৽গাস্বনের দ্যীভাব হরপার্বতীর নিকট কুকের বরলাভ অন্টাবকের পরীক্ষা                                                                                                                         | 629<br>622<br>900               |
| 81<br>81<br>81                               | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্বিণিউর-সকালে নারদাদি যুবিণিউরের মনস্তাপ চার্বাক্বর — যুবিণিউরের অভিযেক ভীগ্য-সকালে কৃষ্ণ ও যুবিণিউরাদি রাজ্ধর্ম বেণ ও প্র্যু রাজ্ঞার কথা বর্ণান্ত্রমধর্ম — চরনিরোগ — শ্কুক রাজার মিশ্র — দক্তবিধি —                                                                                        | 669<br>669<br>668        | 81<br>81              | জন্শাসনপর্ব<br>গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু<br>ও কাল<br>স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি-<br>সংকার<br>কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্রুব-<br>কার — ভংগদ্বনের দ্যীভাব<br>হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের<br>বরলাভ<br>অন্টাবক্রের পরীক্ষা                                                                                           | 629<br>622<br>900               |
| 81<br>81<br>81<br>81                         | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্বিণিউর-সকালে নারদাদি য্বিণিউরের মনস্তাপ চার্বাক্বর — য্বিণিউরের অভিষেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও য্বিণিউরাদি রাজ্যমর্শ বেণ ও প্র্যু রাজার কথা বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিরোগ — শ্বুক রাজার মিশ্র — দণ্ডবিধি — রাজকর — যুন্ধনীতি                                                                         | 669<br>669<br>668        | 81<br>81              | অনুশাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ্, মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্র্ব্ব- কার — ভ৽গাস্বনের দ্যীভাব হরপার্বতীর নিকট কুকের বরলাভ অন্টাবকের পরীক্ষা রহারত্যাতুলা পালু                                                                                                     | 629<br>629<br>900<br>900<br>908 |
| 81<br>81<br>81<br>81                         | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্বিণিউর-সকালে নারদাদি যুবিণিউরের মনস্তাপ চার্বাক্বর — যুবিণিউরের অভিযেক ভীগ্য-সকালে কৃষ্ণ ও যুবিণিউরাদি রাজ্ধর্ম বেণ ও প্র্যু রাজ্ঞার কথা বর্ণান্ত্রমধর্ম — চরনিরোগ — শ্কুক রাজার মিশ্র — দক্তবিধি —                                                                                        | 669<br>669<br>669<br>690 | \$1<br>81<br>61       | অনুশাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ্, মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্র্ব- কার — ভ৽গাস্বনের দ্যীভাব হরপার্বতীর নিকট কুকের বরলাভ অন্টাবকের পরীক্ষা রহারত্যাতুলা পাপু                                                                                                       | 629<br>629<br>900<br>900<br>908 |
| \$1<br>81<br>61<br>91                        | ন্শাসনপর্বাধ্যার য্থিতির-সকালে নারদাদি যুথিতিরের মনস্তাপ চার্বাক্ষর — যুথিতিরের অভিযেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও যুথিতিরাদি রাজ্যর্ম বেণ ও পূথ্ রাজার কথা বর্ণান্ত্রমধর্ম — চর্মনিরোগ — শুল্ক রাজার মিত্র — দক্তবিধি — রাজ্কর — যুখ্দনীতি পিতা মাতা ও গ্রহ্ম — বাবহার — রাজ্কোষ                                     | 669<br>669<br>669<br>690 | \$1<br>81<br>61       | অনুশাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্রুব- কার — ভংগদ্বনের দ্যীভাব হরপার্বতীর নিকট কুকের বরলাভ অন্টাবক্রের পরীক্ষা রহাহত্যাতুলা পাপ্ সাহাদ্যা — মৃত্যুগ্র                                                                                 | 6 à è 6 à à 900 900 908         |
| \$1<br>81<br>61<br>91                        | ন্শাসন্পর্বাধ্যার য্থিতির-সকালে নারদাদি য্থিতিরের মনস্তাপ চার্থাক্থর — য্থিতিরের অভিষেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও য্থিতিরাদি রাজ্ধর্ম বেণ ও পৃথ্ব রাজার কথা বর্ণান্ত্রমধর্ম — চর্মানরোগ — শৃল্ক রাজার মিশ্র — দশ্ভবিধি — রাজ্কর — যুন্ধনীতি পিতা মাতা ও গ্রুর —                                                     | 669<br>669<br>669<br>669 | \$1<br>81<br>61<br>61 | অনুশাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ্, মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতজ্ঞ শ্ক — দৈব ও প্রেব্ব- কার — ভংগদ্বনের স্মীভাব হরপার্বতীর নিকট কৃক্ষের বরলাভ অন্টাবকের পরীক্ষা রহাহত্যাতুলা পাপ্ মাহাম্মা — মৃত্যু দিবোদামের প্র প্রতর্দন — বীতহরেরর বাহারণফ্লাভ                                    | 6 à è 6 à à 900 900 908         |
| \$1<br>81<br>61<br>91                        | ন্শাসন্পর্বাধ্যার  য্থিতির-সকালে নারদাদি  য্থিতিরের মনস্তাপ  চার্থাক্থর — য্থিতিরের  অভিযেক ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও  য্থিতিরাদি রাজ্থর্ম বেণ ও প্র্রুরাজার কথা বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিরোগ — শ্লুক রাজার মিত্র — দণ্ডবিধি — রাজ্কর — যুন্ধনীতি পিতা মাতা ও গ্রু — বাবহার — রাজ্কোধ মেপর্বাধার  আপদ্গ্রন্ম রাজ্য — তিন | 669<br>669<br>669<br>669 | \$1<br>81<br>61<br>61 | জন্শাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতক্স শ্ক — দৈব ও প্রে্ব- কার — ভংগাস্বনের স্মীভাব হরপার্ব তীর নিকট কুক্সের বরলাভ অন্টাবক্রের পরীক্ষা রহারহত্যাতুলা পাল্ মাহাত্মা — মৃত্ত্ দিবোদানের প্র প্রতর্দন — বতিহরের রাহারণ্ডলাভ রাহারণ্ডেবা — সংপাত ও           | 629<br>629<br>900<br>908<br>909 |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>৪।<br>৫।<br>৬।<br>৭।<br>৮। | ন্শাসনপর্বাধ্যার  য্থিতির-সকালে নারদাদি  যুখিতিরের মনস্তাপ  চার্বাক্রথ — যুখিতিরের  অভিষেক ভীত্ম-সকালে কৃষ্ণ ও  যুখিতিরাদি রাজ্যমর্ম বেণ ও প্র্যু রাজার কথা বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিরোগ — শুল্ক রাজার মিশ্র — দণ্ডবিধি — রাজ্কর — যুখ্বনীতি পিতা মাতা ও গ্রুর — বাবহার — রাজকোধ ম্পর্বাধ্যার                      | 669<br>669<br>669<br>669 | \$1<br>81<br>81<br>91 | জন্শাসনপর্ব গোতমী, ব্যাধ, সপ', মৃত্যু ও কাল স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথি- সংকার কৃতক্স শ্ক — দৈব ও প্রেব্ব- কার — ভংগাস্বনের স্মীভাব হরপার্ব তীর নিকট কুক্সের বরলাভ অন্টাবক্রের পরীক্ষা রহারত্যাতুলা পাপ্ আহাত্মাতুলা পাপ্ দিবোদানের প্র প্রতর্দন — বতিহরের রাহারণ্ডলাভ রাহারণ্ডনার — সংপাত্র ও অসংপাত্র | 629<br>629<br>900<br>908<br>909 |

### মহাভারত

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | প্ষ্ঠা                                                       | I                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | পৃষ্ঠা                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5</b> 01                                           | বিবাহভেদ — দ্বহিতার অধিকা                                                                                                                                                                                                                                                                                             | র                                                            | 1                                                                 | আশ্রমবাসিকপর্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                       | — ব <b>র্ণসংকর</b> — প <b>্</b> রভেদ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৬১৩                                                          | আশ্রমবা                                                           | সপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| 221                                                   | াবন ও নহা্ষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 928                                                          | 51                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৬৫৫                                           |
| <b>५</b> २।                                           | <b>চ্যবন ও কুশিক</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७७६                                                          | र २।                                                              | <u>`</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| ১৩।                                                   | দানধ্ম — অপালক রাজা —                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | ,                                                                 | সংকল্প                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৬৫৬                                           |
|                                                       | কপিলা — লক্ষ্মীও গোম্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৬১৭                                                          | 91                                                                | ধৃতরাজ্যের প্রজাসম্ভাষণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৬৫৭                                           |
| 281                                                   | দানের অপাত্ত — বশিষ্ঠাদির                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 81                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৬৫৯                                           |
|                                                       | লোভসংবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | @ 2 P                                                        | હ ા                                                               | ধ্তরাণ্ট্র-সকাশে নারদাদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ৬৬১                                           |
| 201                                                   | ছত্র ও পাদ্কা — প্রভপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | હ ા                                                               | ধ্তরাজ্ঞ-সকাশে য্রধিষ্ঠিরাদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৬৬২                                           |
|                                                       | ধ্প ও দীপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७२५                                                          | 91                                                                | বিদ্বরের তিরোধান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৬৬৩                                           |
| 201                                                   | সদাচার — দ্রাতার কর্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७२२                                                          | প্রদর্শ                                                           | নপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| 241                                                   | মানসতীথ — বৃহস্পতির                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | B I                                                               | মৃত যোদ্ধ্গণের সমাগম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৬৬৫                                           |
|                                                       | উপদেশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७२७                                                          | ارھ                                                               | জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিৎ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 281                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७२८                                                          |                                                                   | পাণ্ডবগণের প্রস্থান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৬৬৭                                           |
|                                                       | ব্যহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৬২৫                                                          | নারদাগয                                                           | -<br>ানপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| <b>ર</b> ૦ ા                                          | ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীন্মোপদেশের                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 201                                                               | ধ্তরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্ডীর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                       | ্সমাপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৬২৬                                                          | i                                                                 | মৃত্যু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৬৬৮                                           |
| カシュ                                                   | ভীন্মের স্বর্গারোহণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७२१                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | }                                                                 | মৌষলপৰ্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                                                       | আশ্বমেধিকপর্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| আশ্বন্মে                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 21                                                                | শাম্বের মুষল প্রস্ব —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                             |
| আশ্বমে<br>১।                                          | ্<br>ধকপ্রবাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৬৩০                                                          |                                                                   | শান্তের মূ্বল প্রসব — দ্বারকায় দূ্লক্ষিণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৬৭১                                           |
| 51                                                    | ধিকপর্বাধ্যায়<br>যুর্ধিষ্ঠিরের পুনুবর্বার মনস্তাপ                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৬৩০<br>৬৩১                                                   | રા                                                                | শান্তের মুখল প্রসব —<br>দ্বারকায় দূর্লাক্ষণ<br>যাদবগণের বিনাশ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१२                                           |
| 51                                                    | ্<br>ধকপ্রবাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i                                                            | રા<br>૭ા                                                          | শান্তের মুখল প্রসব — দ্বারকায় দুর্লক্ষণ<br>যাদবগণের বিনাশ<br>বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| ۶۱<br>۱ و ا                                           | ধিকপর্বাধ্যায়<br>যুনিধিষ্ঠিরের পুনর্বার মনস্তাপ<br>মরুত্ত ও সংবর্ত<br>কামগীতা                                                                                                                                                                                                                                        | ৬৩১                                                          | રા                                                                | শান্বের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দুর্লক্ষণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের শ্বারকায় গমন ও                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७ <b>१२</b><br>७ <b>१</b> ७                   |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগৌ                               | থকপর্বাধ্যায়<br>যুবিগিষ্ঠরের পুনর্বার মনস্তাপ<br>মরুক্ত ও সংবর্ত<br>কামগীতা<br>হাপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                         | ৬৩১                                                          | રા<br>૭ા                                                          | শান্বের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দ্বুলক্ষিণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জ্বনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१२                                           |
| ১।<br>২।<br>৩।                                        | ধকপর্বাধ্যায় ব্যবিষ্ঠিরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত<br>কামগীতা<br>তাপর্বাধ্যায় অনুগীতা                                                                                                                                                                                                                      | 908<br>809                                                   | ১ ।<br>৪ ।                                                        | শান্বের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দ্বুলক্ষিণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন মহাপ্রক্থানিকপর্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৬৭২<br>৬৭৩<br>৬৭৪                             |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।                         | থকপর্বাধ্যায়<br>যুবিগিষ্ঠরের পুনর্বার মনস্তাপ<br>মরুক্ত ও সংবর্ত<br>কামগীতা<br>হাপর্বাধ্যায়                                                                                                                                                                                                                         | 908<br>809                                                   | 91<br>81<br>51                                                    | শান্বের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দ্বুলক্ষিণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের শ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রদ্থানিকপ্রব্ মহাপ্রদ্থানের পথে যুর্ধিষ্ঠিরাদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৬৭২<br>৬৭৩<br>৬৭৪                             |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।<br>৫।                   | ধকপর্বাধ্যায় ব্ববিধ্যিরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত<br>কামগীতা<br>তাপর্বাধ্যায়<br>অন্বগীতা<br>কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী<br>উত্তৰক                                                                                                                                                                     | ৬৩১<br>৬৩৪<br>৬৩৫                                            | ১ ।<br>৪ ।                                                        | শান্বের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দুর্লক্ষণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের শ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রক্থানিকপর্ব মহাপ্রক্থানের পথে যুর্যিভিরাদি দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জুন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৬৭২<br>৬৭৩<br>৬৭৪<br>৬৭৮                      |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।                         | ধকপর্বাধ্যায় ব্রিধিউরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা তাপর্বাধ্যায় অন্কোতা কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উত্তক উত্তেকর প্রবিত্তান্ত                                                                                                                                                                   | 908<br>906<br>906                                            | 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                           | শান্বের মুখল প্রসব —  বারকায় দুর্লক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ  অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রস্থানিকপর্ব  মহাপ্রস্থানের পথে যুর্ধিতিরাদি  দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 698<br>698<br>698                             |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।<br>৫।                   | ধিকপ্রবাধ্যায় য্রিধিন্ঠেরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা চাপ্রবাধ্যায় অন্গীতা কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উত্তক উত্তেকর প্রবিত্তান্ত কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন                                                                                                                                        | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$                             | 91<br>81<br>51                                                    | শান্দের মুখল প্রস্ব —  দ্বারকায় দ্বলক্ষণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রম্খানিকপর্ব মহাপ্রম্খানের পথে য্র্ধিতিরাদি দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু যুধিতিরের সশরীরে স্ব্রুইনারা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৬৭২<br>৬৭৩<br>৬৭৪<br>৬৭৮                      |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।<br>৫।<br>৬।             | ধিকপর্বাধ্যায় ব্রিধিন্ঠিরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা চাপর্বাধ্যায় অন্পৌতা কৃষ্ণের দ্বারকাযালা — মর্বাসী উতঃক উত্তেকর প্রবিত্তান্ত কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন                                                                                                                                           | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$80<br>\$82             | 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                           | শান্বের মুখল প্রস্ব —  বারকায় দ্বলক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্জনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রম্পানিকপর্ব  মহাপ্রম্পানিকপর্ব  মহাপ্রম্পানের পথে য্থিচিরাদি  রোপদী সহদেব নকুল অর্জন্ন ও ভীমের মৃত্যু  য্থিচিতরের সশরীরে স্বর্জনীতা  স্বর্গারোহণপ্রশ্যায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>698                             |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।<br>৫।<br>৫।<br>ধা       | ধিকপর্বাধ্যায় য্রিধিন্ঠেরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা চাপর্বাধ্যায় অন্বগীতা কৃষ্ণের দ্বারকাযালা — মর্বাসী উতঙ্ক উত্তেকর প্রবি্ত্তান্ত কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন পরীক্ষিতের জন্ম                                                                                                                        | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$80<br>\$82             | 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3                             | শাবের ম্বল প্রসব —  বারকায় দ্বলক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্জনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রস্থানিকপর্ব  মহাপ্রস্থানের পথে য্র্ধিতিরাদি  দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জ্বন ও ভীমের মৃত্যু যুর্ধিতিরের সশরীরে স্বর্গ্রায় য্রিতিরের ন্র্কুদর্শন কুর্পাভ্রাম্বির স্বর্গলাভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 692<br>698<br>698<br>694<br>696               |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>অনুগী<br>৪।<br>৫।<br>৫।<br>ধা       | ধকপর্বাধ্যায় য়ৢ৾বিণ্ঠিরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা চাপর্বাধ্যায় অন্গীতা ক্ষের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উত্তক উত্তকের প্রব্রুলত ক্ষের দ্বারকায় আগমন পরীক্ষিতের জন্ম যজ্ঞানের নানা দেশে যুদ্ধ —                                                                                                     | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$8\$<br>\$8\$           | 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3                             | শাবের ম্বল প্রসব —  বারকায় দ্বলক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্জনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রস্থানিকপর্ব  মহাপ্রস্থানের পথে য্র্ধিতিরাদি  দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জ্বন ও ভীমের মৃত্যু যুর্ধিতিরের সশরীরে স্বর্গ্রায় য্রিতিরের ন্র্কুদর্শন কুর্পাভ্রাম্বির স্বর্গলাভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 692<br>698<br>698<br>694<br>696<br>696<br>697 |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>জন্গী<br>৪।<br>৫।<br>৬।<br>৮।       | ধকপর্বাধ্যায় ব্রুধিন্ঠিরের প্রনর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা চাপর্বাধ্যায় অন্গীতা কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উতৎক উত্তেকর প্রবি্তান্ত কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন প্রীক্ষিতের জন্ম যজ্ঞানের সহিত অর্জ্বনের যাত্রা                                                                                           | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$8\$<br>\$8\$           | 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1                           | শাবের ম্বল প্রসব —  বারকার দ্বলক্ষিণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্জুনের দ্বারকার গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রস্থানিকপর্ব  মহাপ্রস্থানের পথে যুর্ঘিতিরাদি  ট্রোপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু যুর্ঘিতিরের সশরীরে স্ব্রুক্তিরার  স্বর্গান্তেব্রির স্বর্গনিত্র  যুর্ঘিতিরের নর্কদর্শন কুর্পান্তব্রির স্বর্গনিত্র  মহাভ্যুত-মাহান্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 698<br>698<br>698<br>696<br>696<br>698<br>698 |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>জন্গী<br>৪।<br>৫।<br>৬।<br>৮।       | ধকপর্বাধ্যায় য়্বিণিউরের প্নর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা তাপর্বাধ্যায় অন্গীতা ক্ষের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উত্তক উত্তেকর প্রবি্তান্ত ক্ষের দ্বারকায় আগমন পরীক্ষিতের জন্ম যজ্ঞানের সহিত অর্জ্নের যাত্রা অর্জ্নের নানা দেশে যুদ্ধ — বজ্বাহন উল্পী ও চিত্রাণ্যাদা অদ্বমেধ যক্ত                              | \$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$0\$<br>\$80<br>\$80<br>\$80     | 2 0 8 7 2 8 7 2 9 7 2 9 7 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | শাবের মুখল প্রসব —  বেরকায় দ্বর্লক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্চনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রম্থানিকপর্ব  মহাপ্রম্থানের পথে য্থিতিরাদি  রেপিদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু  য্থিতিরের সশরীরে দ্বর্জ্যায়  য্থিতিরের ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্থিতিবর ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্থিতিবর ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্যাভ্রেক্ত-মাহায়্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698<br>698<br>698<br>696<br>696<br>698<br>698 |
| ১।<br>২।<br>জন্মী<br>৪।<br>৫।<br>ধ।<br>ধ।             | ধকপর্বাধ্যায় য়্বিণিউরের প্নব্রার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা তাপর্বাধ্যায় অন্গীতা ক্ষের দ্বারকাযালা — মর্বাসী উত্থক উত্থকের প্রবি্তান্ত ক্ষের দ্বারকায় আগমন পরীক্ষিতের জন্ম য়জ্ঞানের সাহিত অর্জ্নের য়ালা অর্জ্নের নানা দেশে যুদ্ধ — বস্ত্রাহন উল্পী ও চিলাংগদা অশ্বমেধ যজ্ঞ শক্ত্বদাতা ল্লাহ্যণ — নকুলার্পী | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$     | 2 0 8 7 2 8 7 2 9 7 2 9 7 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | শাবের মুখল প্রস্ব —  শ্বারকায় দুর্লক্ষণ যাদবগণের বিনাশ বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের শ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রস্থানিকপর্ব মহাপ্রস্থানের পথে যুর্ঘিষ্ঠিরাদি দ্রোপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু যুর্ঘিষ্ঠিরের সশরীরে শ্রুদ্ধারা শ্রাঘিষ্ঠিরের স্পর্কুদ্ধান কুর্পান্ডব্রির স্বর্জুদ্ধান কুর্পান্ডব্রির স্বর্জুদ্ধান কুর্পান্ডব্রির স্বর্জুদ্ধান কুর্পান্ডব্রির স্বর্জুদ্ধান ক্রান্ডব্রির স্বর্জ্বির স্বর্জ্বি | 698<br>698<br>698<br>696<br>696<br>698<br>698 |
| ১।<br>২।<br>৩।<br>জন্মী<br>৪।<br>৫।<br>৬।<br>५।<br>১। | ধকপর্বাধ্যায় য়্বিণিউরের প্নর্বার মনস্তাপ মর্ত্ত ও সংবর্ত কামগীতা তাপর্বাধ্যায় অন্গীতা ক্ষের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উত্তক উত্তেকর প্রবি্তান্ত ক্ষের দ্বারকায় আগমন পরীক্ষিতের জন্ম যজ্ঞানের সহিত অর্জ্নের যাত্রা অর্জ্নের নানা দেশে যুদ্ধ — বজ্বাহন উল্পী ও চিত্রাণ্যাদা অদ্বমেধ যক্ত                              | \$0\$8 \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ \$0\$ | 2 0 8 7 2 8 7 2 9 7 2 9 7 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | শাবের মুখল প্রসব —  বেরকায় দ্বর্লক্ষণ  যাদবগণের বিনাশ  বলরাম ও ক্ষের দেহত্যাগ  অর্চনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন  মহাপ্রম্থানিকপর্ব  মহাপ্রম্থানের পথে য্থিতিরাদি  রেপিদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু  য্থিতিরের সশরীরে দ্বর্জ্যায়  য্থিতিরের ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্থিতিবর ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্থিতিবর ন্র্কুদশন  ক্র্পান্ডব্রির দ্বর্জ্যায়  য্যাভ্রেক্ত-মাহায়্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698<br>698<br>698<br>696<br>696<br>698<br>698 |

## আদিপর্ব

## ॥ অন্ক্রমণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়॥

## ১। শোনকের আগ্রমে সোতি

नातात्रणः नमम्कृष्ण नदिष्यत नदाखरम्। एनवीः मुक्रम्वजीरेषय जरजा असम्मीतदाः॥

—নারায়ণ, নুরোত্তম নর (১) ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার ক'রে তার পর জয় উচ্চারণ করবে (২)।

কুলপতি মহর্ষি শোনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করছিলেন। একদিন লোমহর্ষণের পত্র পত্রাণকথক সোঁতি (৩) সেথানে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। আশ্রমের ম্নিরা তাঁকে প্রশন করলেন, সোঁতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল কোথায় ছিলে? সোঁতি উত্তর দিলেন, আমি রাজর্ষি জনমেজয়ের সপ্যজ্ঞে ছিলাম, সেখানে কৃষ্ণলৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভারতকথা বৈশন্পায়নের মুখে শ্রনছি। তার পর বহু তাঁথে ভূমণ করে সমন্তপঞ্চক দেশে যাই, যেখানে কৃর্পান্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন আপনাদের দর্শন করতে এখানে এসেছি। দ্বজগণ, আপনারা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শ্রিচ হয়ে স্থে উপবিষ্ট রয়েছেন, আমার কাছে কি শ্রনতে ইচ্ছা করেন আদেশ কর্ন—পবিত্র প্রাণকথা, না মহাজ্মা নরপতি ও ঋষিগণের ইতিহাস? ঋষিরা বললেন, রাজ্য জনসেজয়ের সপ্যজ্ঞে বৈশন্পায়ন যে ব্যাসরচিত মহাভারতকথা বলেছিলেন আমরা তাই শ্রনতে ইচ্ছা করি।

সোঁতি বললেন, চরাচরগরে হ্যীকেশ হরিকে নমন্কার ক'রে আর্ফ্রিয়াসপ্রোন্ত মহাভারতকথা আরুভ করছি। কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পুর্বে ব'লে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাঞ্জিলবৈন। ব্যাসদেব এই

<sup>(</sup>১) বিষ্কুর অংশদ্বর্প দেবতা বা অঘি বিশেষ। (২) অর্থাৎ প্রোণ-মহাভারতাদি বিজয়প্রদ আখ্যান পঠে করবে। ়(৩) এণ্র প্রকৃত নাম উল্লেখ্য, জাতিতে স্ত এজন্য উপাধি সোতি। স্তজাতির বৃত্তি সারথ্য ও প্রাণাদি কথন।

মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সবিস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহন্ত্রণ এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আস্তাকের উপাধ্যান থেকে, কেউ বা উপরিচরের উপাধ্যান থেকে পাঠ করেন।

মহভোরত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন্ উপায়ে এই ইতিহাস শৈষাদের অধায়ন করাব? তথন ভগবান রহনা তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি গণেশকে সমরণ কর, তিনি তোমার গ্রন্থের লিপিকার হবেন। ব্যাস গণেশকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার লেখনী ক্রণমাত্র থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আট শ এমন ক্টেশ্লোক আছে যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পত্র শকে ব্রুতে পারি, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ। ব্যাস গণেশকে বললেন, আমি যা ব'লে যাব আপনি তার অর্থ না ব্রে লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও ক্টেশ্লোক লেখবার সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে বাাস অন্য বহু শেলাক রচনা করতেন। (১)

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহাণগণের বহা অন্রাধের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ভগবান ব্যাস এই প্রন্থে কুর বংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশালতা, বিদ্বেরর প্রজ্ঞা, কুন্তার ধৈর্য, বাস্দ্রেরে হারাজ্য, পান্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধ্তরাজ্মপ্রতগণের দ্বর্ততা বিব্ত করেছেন। উপাখ্যান সহিত এই মহাভারতে লক্ষ শেলাক আছে। উপাখ্যানভাগ বর্জন করে ব্যাস চন্বিশ হাজার শেলাকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পন্ডিভগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তা ছাড়া ব্যাস দেড় শ শেলাকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিত্রত ব্রুল্ড অন্কুমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস প্রের্ব নিজের প্রে শ্রুকদেবকে এই প্রন্থে পড়িয়ে তার পর অন্যান্য শিষ্দের শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শেলাকে আর একটি মহাভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শেলাকে প্রচলিত আছে। ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষান্ত লক্ষ্ক শেলাক পাঠ করেছিলেন, আমি তাইই বলব। পর্বকালে দেবতারা তুলাদন্ডে ওজন করে দেখেছিলেন যে উপনিষ্থ্যাই চার বেদের তুলনায় একথানি এই প্রন্থ মহত্ত্বে ও ভারবত্তায় অধিক, সেজন্মই এর নাম মহাভারত।

অনন্তর সোতি অতি সংক্রেপে মহাভারতের মূল জীখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ (অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন।

<sup>(</sup>১) মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই।

## ।। পৌষ্যপর্বাধ্যায় ॥

## ২। জনমেজয়ের শাপ — আরুণি, উপমন্য ও বেদ

সৌতি বললেন।—পরীক্ষিংপুত্র জনমেজয় তাঁর তিন দ্রাতার সংগ্য কুর্জেরে এক যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় সেখানে একটি কুকুর এল। জনমেজয়ের দ্রাতার আহার করলেন, সে কাদতে কাদতে তার মাতার কাছে গেল। কুরুরী রুদ্ধ ্তায় যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার পত্তকে বিনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। কুরুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে নি তথাপি প্রহাত্য হয়েছে; তোমার উপরেও অতর্কিত বিপদ এসে পড়বে।

দেবশন্নী সরমার এই অভিশাপ শ্নে জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন।

যজ্ঞ শেষ হলে তিনি হস্তিনাপ্রের ফিরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযুক্ত প্রেরাহিতের

সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা খাষির আশ্রমে

উপস্থিত হলেন এবং নমস্কার করে বললেন, ভগবান, আপনার প্রে সোমশ্রবাকে দিন,

তিনি আমার প্রেরাহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই প্রু সপর্ণির গর্ভজাত,

এ মহাতপুষ্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ করতে প্রে।

কিন্তু এর একটি গ্রু রত আছে, কোনও রাহান কিছ্ প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই

প্রেণ করবে। যদি তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয়

খাষিপ্রেকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আমি এংকে উপাধ্যায়র্পে বরণ করেছি,

ইনি যা বলবেন তোমরা তা নিবিচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষশিলা

প্রদেশ জয় করতে গেলেন। (১)

এই সময়ে আয়োদ ধোম্য (২) নামে এক খবি ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্যউপমন্য, আর্ন্ণি ও বেদ। তিনি তাঁর পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আর্ন্ণিকে আজ্ঞা দিলেন,
যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আর্ন্ণি গ্রন্র আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, কিন্তু
আল বাধতে না পেরে অবশেষে শ্রেষ পড়ে জলরোধ করলেন। জার্ন্ণি ফিরে
এলেন না দেখে ধোম্য তার অপর দ্বই শিষ্যের সংগ ক্ষেত্রে জিয়ে ডাকলেন, বংস
আর্ন্ণি, কোথায় আছ, এস। আর্ন্ণি উঠে এসে বললেন, জ্বামি জলপ্রবাহ রোধ করতে
না পেরে সেখানে শ্রেষ ছিলাম, এখন আপনি ডাকতে উঠে এসেছি, আজ্ঞা কর্ন কি

<sup>(</sup>১) এই ব্রুলেতর সংগ্য পরবতী আখ্যানের যোগস্ত্র স্পণ্ট নয়। (২) পাঠান্তর— আপোদ ধোমা।

করতে হবে। ধৌমা ধালেন, তুমি কেদারখন্ড (ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ সেজন্য তোমার নাম ভাদালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন করেছ সেজন্য তুমি শ্রেয়োলাভ করবে এবং ামস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে।

আয়োদ খৌম্য আর এক শিষ্য উপমন্যকে আদেশ দিলেন, বংস, তুমি আমার গো রক্ষা কর। উ্রমন্য প্রতাহ গরা চরিয়ে সন্ধায় ফিরে এসে গারকে প্রণাম করতে লাগলেন। এক নিন গরে, জিজ্ঞাসা করলেন, বংস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ স্থলে দেখছি। উপমন্য বললেন, আমি ভিক্ষা ক'রে জীবিকানিব'হে করি। গ্রে বললেন, আমাকে নিবেদন না ক'রে ভিক্ষাম ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে উপমন্য ভিক্ষাদ্রব্য এনে গ্রন্থকে দিতেন। তথাপি তাঁকে পুৰুত দেখে গ্রের্ বললেন, তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আমি নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্য বললেন, প্রথমবার ত্রন্ধা ক'রে আপনাকে দিই, তারপুর আবার ভিন্দা করি, তাতেই আমার জীবিকানিবাহ হয়। গুরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের গুনি হয় তুমিও লোভী হয়ে পড়ছ। তারপর উপমন্য একবার মাত্র ভিক্ষা ক'রে গুরুকে দিতে লাগলেন। গুরু আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন বংস, তোমাকে তো অতিশয় স্থলে দেখছি, এখন কি খাও? উপমন্য বললেন, আমি এইসব গরুর দঃধ হাই। গুরুরু বললেন, আমার অনুমতি বিনা দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়। ই শান্তা তার পরেও স্থালকায় রয়েছেন দেখে গারা বললেন, এখন কি খাও? উপনা বললেন স্তন্যপানের পর বাছ্মররা যে ফেন উদ্গার করে তাই থাই। **গার,** রঞ্জালেন এই বাছ্বররা দয়া ক'রে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদ্গার করে, তাতে এারে পর্নিষ্টর ব্যাঘাত হয়: ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গ্রের সকল নিবেধ মেনে নিয়ে উপমন্য গর্ব চরাতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্ষ্মার্ত হয়ে অর্কপত্র (আকন্দণাতা) খেলেন। সেই ক্ষার তিক্ত কট্র রুক্ষ তীক্ষা, বস্তু খেয়ে তিনি অন্ধ হলেন এবং তল: ত চলতে ক্রপের মধ্যে প'ড়ে গেলেন। সূর্যান্তের পর উপমন্য ফিরে এলেন না দে**ে** আয়োদ ধোম্য বললেন, আমি তার সকল প্রকার ভোজনই নিষেধ কর্রোছ্বকৌ নিশ্চয় রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই ব'লে তিনি শিষ্যদের সঞ্জেপ অরণ্যে গিয়ে জাকলেন, বংস উপামন্য, কোথায় আছ, এস। উপামন্য ক্রুপুর<sup>ু ভি</sup>তর থেকে উত্তর रित्लन, আমি অর্কপত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে প্রস্থিউ গেছি। ধৌম্য বললেন, ভূমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারন্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোঁমাকে চক্ষ্যুন্সান করবেন। উপমন্য দত্র করলেন। অন্বিশ্বয় তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন, আমরা প্রীত হয়েছি, তুমি এই পূপে (পিষ্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্য বললেন, গ্রেব্রুকে নিবেদন না

ক'রে আমি খেতে পারি না। অশ্বিদ্বর বললেন, তোমার উপাধ্যারও পরের্ব আমাদের দত্ব ক'রে প্প পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রেক্ত নিবেদন না ক'রেই খেরেছিলেন। উপমন্য বললেন, আমি আপনাদের নিকট অন্নর করছি, গ্রেক্তে নিবেদন না ক'রে আমি খেতে পারব না। অশ্বিদ্বর বললেন, তোমার গ্রেভান্ততে আমরা প্রীত হরেছি; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লোহময় হবে, তোমার দন্ত হিরশময় হবে, তুমি চক্ষ্মনান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। উপমন্য চক্ষ্ম লাভ ক'রে গ্রের কাছে এলেন এবং অভিবাদন ক'রে সকল ব্তান্ত জানালেন। গ্রের প্রীত হয়ে বললেন, অশ্বনীকুমারদ্বয়ের বরে তোমার মণ্যল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাদ্বও তুমি আয়ত্ত করবে। উপমন্যর পরীক্ষা এইর্পে শেষ হ'ল।

আয়োদ ধৌম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার গ্রে কিছুকাল বাস ক'রে আমার সেবা কর, তোমার মণ্ণল হবে। বেদ দীর্ঘকাল গ্র্ব্গ্র্রে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদের ন্যায় ভারবহন এবং শীত গ্রীষ্ম ক্ষ্ধা তৃষ্ণাদি কন্ট সইতে লাগলেন। অবশেষে তিনি গ্র্ত্ব্রেকে পরিতৃষ্ট ক'রে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা লাভ করলেন। এইরুপে তাঁর পরীক্ষা শেষ হ'ল।

### ৩। উতৎক, পোষ্য ও তক্ষক

উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁরও তিনটি শিষ্য হ'ল। তিনি শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শৃন্থা কর। গ্রুর্গ্হবাসের দৃঃখ তিনি জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কণ্ট দিতে চাইতেন না। কিছুকাল পরে জনমেজয় এবং পোষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে বরণ করলেন। একসা বেদ যাজন কার্যের জন্য বিদেশে যাবার সময় উত্তক (১) নামক শিষ্যকে ব'লে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিবয়ের অভাব হবে তুমি তা প্রেণ করবে। উত্তর গ্রুর্গ্হে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন, একদিন আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন কিন্তু উপাধ্যায় এখানে নেই; ঋতু যাতে নিন্ফল না হয় তুমি তা কর। উত্তর্ক উত্তর দিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পারি না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্য করবার আদেশ দেন নি। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এক্টিন এবং সকল ব্তান্ত শ্নে প্রতি হয়ে বললেন, বংস উত্তক, আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করব বল। তুমি

<sup>(</sup>১) আশ্বর্মোধকপর্বে ৬-পরিচ্ছেদে উতত্তেকর উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার।

ধর্মান্সারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধি পেরেছে। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন ডুমি স্বগ্রহে যেতে পার।

উতত্ত্ব বললেন, আমিই বা আপনার কি প্রিয়সাধন করব বলনে, আমি আপনার অভীন্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বেদ বললেন, বংস, এখন থাকুক না। কিছুকাল পরে উতত্ত্ব পুনর্বার গ্রেরকে দক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বেদ বললেন, তুমি বহুবার আমাকে দক্ষিণার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর কি দিতে হবে। তখন উতত্ত্ব গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবতী, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়েছেন, আমি গুরুদক্ষিণা দিয়ে ঝণমুক্ত হ'তে চাই, আপনি বলুন কি দক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্নী বললেন, তুমি রাজা পোষ্যের কাছে যাও, তাঁর ক্ষায়য়া পত্নী যে দুই কুণ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। চার দিন পরে পুণাক রত হবে, তাতে আমি ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীন্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার মণ্যল হবে, কিন্তু যদি না কর তবে অনিন্ট হবে।

উতৎক কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তিনি প্রকান্ড ব্যুষে আরুড় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ বললেন, উতৎক, তুমি এই ব্যের প্রীষ ভক্ষণ কর। উতৎককে অনিচ্ছ্রক দেখে তিনি আবার বললেন, উতৎক, খাও, বিচার ক'রো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। তখন উতৎক ব্যের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁডিয়ে উঠে সম্বর আচমন ক'রে পোষ্যের নিকট যাত্রা করলেন। পৌষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আজ্ঞা বল্বন। উতঞ্চ কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আর্পান অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষীর কাছে চেয়ে নিন। উতৎক মহিষীকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে পৌষাকে বললেন, আমাকে মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অন্তঃপুরে মহিষী নেই। পোষ্য ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিন্ট (এ'টো মুখে) আছেন, অশুন্চি ব্যক্তি আমার পতিরতা ভাষাকে দেখতে পায় না। উতৎক স্মরণ ক'রে ব্লুক্তেন, আমি এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়িয়ে আচমন করেছিলাম সেজনাু এই দোষ হয়েছে। উতৎক তথন পূর্বমূথে ব'সে হাত পা মূথ ধ্লেন এবং জিনুরার নঃশব্দে ফেনশ্ন্য অনুষ্ र्मा कन भाग क'रत पर्वात भ्यापि रेन्सिय अर्देश्लन। जातभन जिन অন্তঃপরে গিয়ে মহিষীকে দেখতে পেলেন। উত্তেকর প্রার্থনা শুনে মহিষী প্রীত হয়ে তাঁকে কুন্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুন্ডল দুটির প্রার্থী. অতএব সাবধানে নিয়ে বাবেন।

উতৎক সন্তৃষ্ট হয়ে পোষোর কাছে এলেন। পোষা বললেন, ভগবান, সংপাত সহজে পাওয়া যায় না, আপনি গ্রেবান অতিথি, মাপনার সংকার করতে ইচ্ছা করি। উতৎক বললেন, গ্রে যে অয় আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আস্করন। অয় আনা হ'লে উতৎক দেখলেন তা ঠান্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে অশ্রচি অয় দিয়েছেন অতএব আপনি অন্ধ হবেন। পোষা বললেন, আপনি নির্দোষ অয়ের দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপনি নিঃসন্তান হবেন। উতৎক বললেন, অশ্রচি অয় দিয়ে আবার অভিশাপ দেওয়া আপনার অন্বচিত, দেখন না অয় অশ্রচি কি না। রাজা অয় দেখে অন্মান করলেন এই শীতল অয় কোনও ম্কুকেশী স্বী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তিনি ক্ষমা চাইলে উতৎক বললেন, আমার বাল্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন, কিন্তৃ শীঘ্রই আবার দ্র্যিশিক্তি ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তাও যেন না ফলে। রাজা বললেন, আমার লোধ এখনও শান্ত হয়নি, রাহ্মণের হ্দয় নানীতত্ল্য কিন্তৃ বাক্যে তীক্ষ্যধার ক্ষ্র থাকে, ক্ষাত্রের এর বিপরীত। আমি শাপ প্রত্যাহার করতে পারি না, আপনি চ'লে যান। উতৎক বললেন, আপনি অমের দোষ স্বীকার করেছেন অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই ব'লে তিনি ক্নডল নিয়ে চলে গেলেন।

উত্তক ষেতে যেতে পথে এক নগন ক্ষপণক(১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কৃণ্ডল দৃটি ভূমিতে রেখে গ্নানাদির জন্য জলাশয়ে গেলেন, সেই অবসরে ক্ষপণক কৃণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। গ্নান শেষ ক'রে উত্তক দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধ'রে ফেললেন। সে তথনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে এবং সহসা আবিভূতি এক গতে প্রবেশ ক'রে নাগলোকে চলে গেল। উত্তক সেই গর্তা দশ্ডকাণ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যদিউ) দিয়ে খ'ড়ে বড় করবার চেণ্টা করলেন। তাঁকে ক্লান্ড ও অকৃতকার্য দেখে ইশ্র তাঁর বজ্লকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহ্মণকে সাহায্য কর। বজ্ল দশ্ডকাণ্ঠে অধিষ্ঠান করে গতাটি বড় ক'রে দিলে। উত্তক সেই গর্তা দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হর্মা; ক্লীড়াম্থানাদি দেখিতে পেলেন। কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য তিনি নাগগণের হত্ব করতে লাগলেন। জার পর দেখলেন, দুই স্থাী তাঁতে কাপড় ব্নছে, তার কত্রক স্কুত্বা ক্লেজক সাদা; ছয় কুমার শ্বাদশ অর (পাথি) যুক্ত একটি চক্র ঘোঁরাছে; একজন স্কুন্দর্শন প্রুষ্থ এবং একটি

<sup>(</sup>১) দিগশ্বর সয়য়সী বিশেষ।

অম্বও সেখানে রয়েছে। উতজ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই প্রের্ব উতজ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, কি অভীণ্ট সাধন করব বল। উতজ্ক বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। প্রের্ব বললেন, তুমি এই অশ্বের গ্রেগেশে ফ্রংকার দাও। উতজ্ক ফ্রংকার দিলে অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়ার থেকে সধ্ম অণিনশিখা নিগতি হয়ে নাগলোকে ব্যাশ্ত হ'ল। তখন ভীত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুন্ডল। কুন্ডল পেয়ে উত্জ্ক ভাবলেন, আজ উপাধ্যায়ানীর প্রাক বত, আমি বহু দ্রে এসে পর্ডোছ, কি কারে তাঁর ইচ্ছা প্র্ণ করব? সেই প্রের্ব তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আর্ত হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে তোমার উপাধ্যায়ের গ্রেহ প্রেটবে।

উপাধ্যায়ানী দনান ক'রে কেশসংক্ষার করছিলেন এবং উত্তক এলেন না দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় উত্তক এসে প্রণাম ক'রে কুণ্ডল দিলেন। তার পর তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল ব্তান্ত জানালেন। উপাধ্যায় বললেন, তুমি যে দুই দ্বীকে বন্দ্র বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা. কৃষ্ণ ও শেবত সূত্র রাহ্রি ও দিন ছর কুমার ছয় ঋতু, চক্রাট সংবংসর, তার দ্বান্য অর দ্বাদ্য মাস, যিনি প্রস্থ তিনি দ্বয়ং ইন্দ্র, এবং অন্ব অণিন। তুমি যাবার সময় পথে বে ব্য দেখেছিলে সে ঐরাবত, তার আরোহী ইন্দ্র। তুমি যে প্রীয় ধ্যেয়ছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমার বিপদ হয় নি, কারণ ইন্দ্র আমার স্থা, তাঁর অনুয়েহে তুমি কুণ্ডল আনতে পেরেছ। সোমা, তেঃমাকে অনুমতি বিচ্ছি দ্বগ্রেছ যাও, তোমার মণ্ডল হবে।

উতৎক তদ্দকের উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প ক'রে ইন্টিনাপরের রাজা জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তদ্দিলা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন, মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। উতৎক ষথাবিধি আশীর্বাদ করে বললেন, মহারাজ্ঞ. যে কার্য করা উচিত ছিল তা না ক'রে আপনি বালকের ন্যায় অন্য কার্য করছেন। জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, আমি ক্লায়ধর্ম অনুসারে প্রজ্ঞালিন ক'রে থাকি, আমাকে আপনি কি করতে বলেন? উতৎক বললেন, আপুনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যে প্রাণহরণ করেছে দেই দ্রাত্মা তদ্দকের উপর আপনি প্রতিশোধ নিন। সেই ন্পতির চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসছিলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আপনি শীঘ্র সর্পসতের অনুষ্ঠান কর্ম এবং জন্লিত অণিনতে সেই পাপীকে আহাতি দিন। তাতে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে, আমিও প্রতি হব, কারণ সেই দ্রাত্মা আমার বিঘা করেছিল।

Ą,

উতত্তের কথা শানে জনমেজয় তক্ষকের উপর অতিশয় রুদ্ধ হলেন এবং শোকার্তমনে মন্ত্রিগণকে পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

## ।। পোলোমপর্বাধ্যায় ।। ৪। ভূগ্য-প্রলোমা — চ্যবন — অণ্নির শাপমোচন

মহর্ষি শৌনক সৌতিকে বললেন, বংস, আমি ভূগ্নবংশের বিবরণ শ্নেতে। ইচ্ছা ক্রি, তুমি তা বল।

সোতি বললেন।—রহ্মা যখন বর্ণের যজ্ঞ করছিলেন তখন সেই যজ্ঞাণন থেকে মহার্য ভূগর জন্ম হরেছিল। ভূগর ভার্যার নাম প্রলোমা। তিনি গর্ভবিতী হ'লে একদিন যখন ভূগর সনান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভূগরপদ্ধীকে দেখে মুন্ধ হল। এই রাক্ষসেরও নাম প্রলোমা। প্রের্ব সে ভূগরপদ্ধী প্রলোমাকে বিবাহ করতে চেরেছিল কিন্তু কন্যার পিতা ভূগরেকই কন্যাদান করেন। সেই দ্বংখ সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভূগরে হোমগ্রেহ প্রজন্ত্রিত অণিন দেখে রাক্ষস বললে, অণিন, তুমি দেবগণের মুখ, সত্য বল এই প্রলোমা কার ভার্যা। এই স্বন্দরীকে প্রের্ব আমি ভার্যার্বেপ বরণ করেছিলাম কিন্তু ভূগর অন্যায়ভাবে একে গ্রহণ করেছেন। এখন আমি একে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য কথা বল।

অণিন ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, দলবনন্দন, তুমি পূর্বে এই প্রূলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ কর নি। প্রলোমার পিতা বরলাভের আশার ভূগ্বকেই কন্যাদান করেছিলেন। ভূগ্ব আমার সম্মুখেই একে বিবাহ করেছেন। যাঁকে তুমি প্রেবিবাহ করেছিলে ইনিই সেই প্রলোমা। জামি মিথা বলতে পারব না।

তথন রাক্ষস বরাহের রূপ ধারণ ক'রে প্রলোমাকে হরণ ক'রে মহাবেগে
নিয়ে চলল। প্রলোমার শিশ্ব গর্ভাচ্যত হ'ল, সেজনা তার নাম চরিন। স্ব'তুলা
তেজোময় সেই শিশ্বকে নেথে রাক্ষস ভঙ্গম হয়ে ভূতলে প্রভল, প্রলোমা প্রকে
িয়ে দ্বর্গথত মনে আগ্রমের দিকে চললেন। ব্রহ্মা তাঁর এই রোর্ন্দামানা প্রবর্ধকে
সান্থনা দিলেন এবং প্রলোমার অগ্র্জাত নদীর নাম বধ্সেরা রাখলেন। ভূগ্ব তাঁর
পন্নীকে বললেন, তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল? প্রলোমা উত্তর দিসেন,
অগিন আমার পরিচয় দিয়েছিলন। তথন ভূগ্ব সরোবে অণিনকে শাপ দিলেন,

ভূমি সর্বভুক হবে। অণিন বললেন, ভূমি কেন এর্প শাপ দিলে? আমি ধর্মান,সারে রাক্ষসকে সত্য কথাই বলেছি। ভূমি ব্রাহমণ, আমার মাননীয়, সেজনা আমি প্রত্যভিশাপ দিলাম না। আমি যোগবলে বহু মুর্তিতে অধিষ্ঠান করি, আমাকে যে আহুর্তি দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃষ্ঠ হন, অতএব আমি সর্বভূক কি ক'রে হব?

অণিন দ্বিজগণের অণিনহোত ও যজ্ঞাদি কিয়া থেকে অন্তহিত হলেন। তাঁর অভাবে সকলে অতিশয় কণ্টে পড়ল, ঋষিরা উদ্বিশ্ন হয়ে দেবগণের সংগো বহার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, অণিনর অন্তর্ধানে আমাদের কিয়ালোপ হয়েছে; যিনি দেবগণের মূখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তিনি কি ক'রে সর্বভুক হ'তে পারেন? বহারা মিন্টবাক্যে অণিনকে বললেন, হ্তাশন, তুমি চিলোকের ধার্রারতা এবং কিয়াকলাপের প্রবর্তক, কিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমি সদা পবিত্র, সর্বশরীর দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গহোদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে কব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুমি তেজঃশ্বর্প, মহর্ষি ভুগ্ন যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মূখে যে আহ্বিত দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগর্পে গ্রহণ কর। অণিন বললেন, তাই হবে। তথন সকলে সন্তৃত্ব হয়ে নিজ নিজ স্থানে চ'লে গেলেন।

## ৫। র্র্-প্রমদ্বরা -- পুডুভ

ভূগন্পন্ত চ্যবনের পক্ষীর নাম সন্কন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে রন্ধন্ন নামক পত্ত উৎপল্ল হন। এই রন্ধন্র কথা এখন বলব।

শথ্লকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতহিতে রত এক মহর্ষি ছিলেন। গণধর্বরাজ বিশ্বাবস্ব সহিত সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হন। সেই নির্দয়া নির্দ্ধি অপসরা নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পরিভ্যাগ করেন। মহর্ষি স্থ্লকেশ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রুম্ব এনে পালন করতে লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রুপে গুলে সকল প্রমদার প্রেট্ট সেজন্য মহর্ষি তার নাম রাখলেন—প্রমদ্বরা। রুরু সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হলেন, তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে স্থ্লকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন।

কিছ, দিন পরে বিবাহকাল আসম হ'ল। প্রমদ্বরা তাঁর স্থাদের সঙ্গে খেলা

করতে করতে দ্বদৈবিক্তমে একটি স্কৃত সপের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সপের দংশনে প্রমদ্বরা বিবর্ণ বিগতন্তী ও হতচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। স্থ্লকেশ এবং অন্যান্য খাষিরা দেখলেন পদ্মকাশ্তি সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে আছেন। প্রমাত ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেখানে এসে কাদতে লাগলেন। শোকার্ত রয়য় গহন বনে গিয়ে কয়য়ণস্বরে বিলাপ করতে করতে বললেন, যদি আমি দান তপস্যা ও গ্রেজনের সেবা ক'রে থাকি, যদি জন্মাবাধ রতপালন ক'রে থাকি, কৃষ্ণ বিষদ্ হ্মীকেশে যদি আমার অচলা ভব্তি থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জীবনলাভ কর্ম।

র্রন্ধ বিলাপ শন্নে দেবতারা কুপান্বিত হয়ে একজন দ্ত পাঠালেন। এই দেবদ্ত র্রন্কে বললেন, বংস. এই কন্যার আয় শেষ হয়েছে, তুমি ব্থা শোক কয়ে না। তবে দেরতারা একটি উপায় নির্দিষ্ট করেছেন, তা যদি করতে পার তবে প্রমদ্বরাকে ফিরে পাবে। র্ব্লু বললেন, হে আকাশচারী, বল্ন সেই উপায় কি. আমি তাই করব। দেবদ্ত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আয়্র অর্ধ দান কর, তা হলেই সে জীবিত হবে। র্ব্লু বললেন, আমি অর্ধ আয় দিলাম, আমার প্রিয়া সৌন্ধ্যায়ী ও সালংকারা হয়ে উত্থান কর্ন।

প্রমদ্বরার পিতা গণ্ধবরাজ বিশ্বাবসন দেবন্তের সংগে যমের কাছে গিয়ে বললেন, ধর্মাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে মৃতা প্রমান্বরা র্র্র অর্ধ আয়্ নিয়ে বে'চে উঠ্ক। বয় বললেন, তাই হ'ক। তথন বয়বর্ণিনী প্রমদ্বরা যেন নিয়া থেকে গায়োখান করলেন। প্রমৃতি ও স্থ্লেকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ দিলেন।

রুর্ব্ব অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সপ্পুক্ল বিনন্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং যথাশক্তি সকলপ্রকার সপ্ই বধ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন এক বৃশ্ধ ভূশ্ভূভ (ঢোঁড়া সাপ) শ্রে আছে। রুর্ব্ব তথনই তাকে দন্ডাঘাতে মারতে গেলেন। ভূশ্ভূভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ করি নি, তবে ক্রেন আমাকে মারতে চান? রুর্ব্ব বললেন, আমার প্রাণসমা ভাষাকে সাপে ক্রমেড়েছিল, সেজন্য প্রতিজ্ঞা করেছি সাপ দেখলেই মারব। ভূশ্ভূভ বললে, যারা মার্মির্বকে দশ্লন করে তারা অন্যজাতীয়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ভূশ্ভূভ বধ করতে প্রারেন না। রুব্ব জিজ্ঞাসা করলেন, ভূশ্ভূভ, তুমি কে? ভূশ্ভূভ উত্তর দিলে, প্রের্ব আমি সহস্রপাৎ নামে শ্বিছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সথা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ। একদিন তিনি অশিনহোত্রে নিয়ন্ত ছিলেন সেই সময়ে আমি বালস্বলভ খেলার ছলে একটি

ত্ণনিমিত সপ নিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তাতে তিনি মুছিত হন। সংজ্ঞালাভ করে তিনি সজেবে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন নিবিষ সপ নিমাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইর্প হবে। আমি উদ্বিশন হয়ে কৃতাঞ্জালিপ্টে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান ক'রে এই পরিহাস করেছি, আমাকে কমা কর্ন, শাপ প্রত্যাহার কর্ন। খগম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে না, তবে আমার এই কথা শ্নেন রাখ—প্রমতির প্র র্ব্র দর্শন পেলে তুমি শাপম্ভ হবে। তুমি সেই র্ব্, আজ আমি প্রব্র প ফিরে পাব।

শ্বি সহস্রপাং ডুন্ডুভর্প ত্যাগ করলেন এবং তেজাময় প্র্রর্প লাভ ক'রে র্রুবে বললেন,

অহিংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্ ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ কচিং।
ব্রাহ্মণঃ সোম্য এবেহ ভবতীতি পরা শ্রুভিঃ॥
বেদবেনাংগবিং তাত সর্বভূতাভয়প্রদঃ।
অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিন্চিত্ম্॥
ব্রাহ্মণস্য পরো ধর্মো বেদানাং ধারণাপি চ।
ক্ষিত্রস্য হি যো ধর্মঃ স হি নেধ্যেত বৈ তব॥

– সর্ব প্রাণীর অহিংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্রাহারণ কখনও কোনও প্রাণীর হিংসা করবেন না। বংস, এইর প শ্রুতিবাক্য আছে যে ব্রাহারণ শান্তমর্তি বেদবেনাংগবিং এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেনের ধারণাই পরম ধর্ম। ক্লিহাের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহণীয় নয়।

তার পর সহস্রপাৎ বললেন, দশ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষাত্রিয়ের ধর্ম। পর্বেকালে জনমেজয়ের সপ্যজ্ঞে সপ্সমূহ বিন্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাংগবিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভীত সপ্গেদকে পরিত্রাণ করেছিলেন।

র্র্ব সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহস্রপাং বললেন, আমি এইন যাবার জন্য বাসত হয়েছি, তুমি বাহারণদের কাছে সব শ্নতে পাবে। এই ব'লে তিনি অন্তর্হিত হলেন। র্ব্ব তাঁকে চতুদিকে অন্বেষণ ক'রে প্রিক্তানত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর আশ্রমে কিরে এসে পিতার নিকট সপ্ইন্ডের ব্রুলত শ্নলেন।

# ।। আস্তীকপর্বাধ্যায় ।। ৬। জরংকার, মুনি — কদ্র, ও বিনতা — সমদ্রমন্থন

শোনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সপ্যক্ত ও আস্তাকৈর ইতিহাস বল।
সোতি বললেন।—আস্তাকের পিতার নাম জরংকার, তিনি মহাতপা
রহাচারী উধর্বরেতা পরিরাজক ছিলেন। একদিন তিনি পর্যটন করতে করতে
দেখলেন, কতকগর্নি মানুষ উশীর (বেনা) তুণ অবলম্বন ক'রে উধর্বপাদ অধােম্থ
হয়ে গতের উপর ঝ্লছেন। জরংকার্র প্রশেনর উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা
যাযাবর নামক খবি ছিলাম। জরংকার, নামে আমাদের একটি প্র আছে, সেই ম্চ
কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেন্টা তার নেই। আমরা অনাথ
হয়ে বংশলােপের আশুক্ষায় পাপীর ন্যায় এই গতেে লম্বমান রয়েছি। জরংকার,
বললেন, আপনারা আমারই পিতৃপ্র্যুয়, বল্বন কি করব। গিতৃগণ বললেন, বংস,
দারগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরংকার,
বললেন, আমি নিজের জন্য বিবাহ বা ধনােপার্জন করব না, আপনাদের হিতের জন্যই
দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায়
দান করবে, তাকেই আমি ভিক্ষাস্বরূপ নেব।

জরংকার, বিবাহাথী হয়ে শ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে ধার ও উচ্চ কতে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসন্কি তাঁর ভগিনীকৈ নিয়ে এসে বললেন, দ্বিজোন্তম, আপনি একে গ্রহণ কর্ন। কন্যার নাম আর নিজের নাম এক জেনে জরংকার, তাঁকে বিবাহ করলেন। আসতীক নামে তাঁদের এক প্রত্ হ'ল, তিনিই সপ্গণকে ত্রাণ করেন এবং পিতৃগণকেও উদ্ধার করেন।

শৌনক বললেন, বংস সোতি, তোমার কথা অতি মধ্বর, আমরা আর্প্ত শ্বনতে ইচ্ছা করি। সোতি বলতে লাগলেন।—

প্রাকালে সত্যযুগে দক্ষ প্রজাপতির কদ্র ও বিনতা ৰাষ্ট্র দুই স্কুলক্ষণা র্পাতী কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ্ত তাঁদের বর দিতে ইচ্ছা করলে কদ্র বললেন, তুলাবলশালী সহস্র নাগ আমার পূর্ব হ'ক; বিনতা বললেন, আমাকে দুই প্র দিন যারা কদ্রর প্রের চেয়েও বলবান ও তেজদ্বী। কশ্যপ দুই পত্নীকেই অভীণ্ট বর দিলেন। যথাকালে কদ্র এক সহস্র এবং বিনতা দুই ডিন্ব প্রসব বরলেন। পাঁচ শ বংসর পরে কদ্রর প্রত্যেক ডিন্ব থেকে প্র নিগত হ'ল। নিজের

দন্ট ডিম্ব থেকে কিছুই বার হ'ল না দেখে বিনতা একটি ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তার মধ্যম্থ সন্তানের দেহের উন্ধ্ভাগ আছে কিন্তু নিম্নভাগ অপরিণত। সেই পুত্র ক্রুম্থ হয়ে মাতাকে শাপ দিলেন তোমার লোভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, তুমি পাঁচ শ বংসর কদুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ডিম্বটিকে অসময়ে ভেঙো না, যথাকালে তা থেকে পুত্র নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা ব'লে তিনি আকাশে উঠলেন এবং অর্ণর্পে স্বর্বর সার্রাথ হলেন। গর্ভও যথাকালে জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ ক'রে ক্র্রাত হয়ে আকাশে উত্লেন। একদিন কদ্র ও বিনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট দিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যাছে।(১) অমৃত্যন্থনে উৎপন্ন এই অশ্বরত্বের প্রশংসা সকল দেবতাই করতেন।

শোনক অমৃত্যান্থনের বিবরণ শানতে চাইলে সৌতি বললেন। — একদা দেবগণ সন্মের, পর্বতের শিখরে ব'সে অমৃতপ্রাণিতর জন্য মন্ত্রণা করছিলেন। নারায়ণ বহুনাকে বললেন, দেবগণ ও অস্বরগণ একত হয়ে সম্ভ্রান্থন কর্ন, তা হ'লে অমৃত পাবেন। বহুনা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন করলেন। তাঁকে সংখা নিয়ে দেবতারা সম্ভ্রতীরে গিয়ে বললেন, অম্তের জন্য আমরা আপনাকে নন্থন করব। সমৃদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সইতে হবে, অমৃতের অংশ যেন আমি পাই।

দেবাস্বের অন্বোধে সাগরস্থ ক্মর্রাজ মন্বর পর্বতকে প্রেঠ ধারণ করলেন, ইন্দ্র বক্তু ন্বারা পর্বতের নিন্দদেশ সমান ক'রে দিলেন। তারপর মন্দরকে মন্থনদন্ড এবং নাগরাজ বাস্কৃতি (অনন্ত)কে রক্জ্যু ক'রে দেবাস্ক্র সম্কুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। অস্কুরগণ নাগরাজের শীর্ষদেশ এবং দেবগণ প্রক্তু ধারণ করলেন। বাস্কৃতির মুখ থেকে ধ্ম ও অণিনশিখার সহিত যে নিঃশ্বাস্বায়, নিগত হ'ল তা মেঘে পরিণত হয়ে পরিশ্রান্ত দেবাস্কুরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সম্দুদ্র থেকে মেঘগর্জনের নায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু নিহিপ্ত হ'ল, পর্বতের ব্ক্ষ্মকল পক্ষ্মিমেত নিপতিত হ'ল, ব্ক্লের ঘর্ষণে অণিন উংপ্রেই হয়ে হততী সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে দণ্ধ ক'রে ফেললে। নানাপ্রকার ব্ক্লের নিয়ুপ্তি, ওর্ষধর রস এবং কাণ্ডনদ্রব সম্কুজনে পড়ল। সেই সকল রস্মিশ্রিত জুলী থেকে দৃশ্ধ ও ঘ্ত উংপার হ'ল।

তারপর মথ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘ্ত থেকে লক্ষ্মী, স্বরা

<sup>(</sup>১) পরবর্তী ঘটনা ৭-পরিচ্ছদে আছে।

দেবী, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বক্ষের ভূষণ কৌস্তুভ মণির উদ্ভব হ'ল। সর্বকামনাপ্রেক পারিজাত এবং স্বেভি ধেন্বও উথিত হ'ল। লক্ষ্মী, স্বা দেবী, চন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বতরি দেব অম্তপ্র্ণ ক্যুন্ডল্য নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ 'আমার আমার' ব'লে কোলাহল করতে লাগল। তারপর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় ঐরাবত উথিত হ'লে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। অতিশয় মন্থনের ফলে কালক্টে উঠল, সধ্ম অশ্বির নায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত হ'ল। ব্রহ্মার অন্বোধে ভগবান মহেশ্বর সেই বিষ কণ্ঠে গ্রহণ করলেন, সেই থেকে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।

দানবগণ অমৃত ও লক্ষ্মী লাভের জন্য দেবতাদের সংগ্ কলহ করতে লাগল। নারায়ণ মোহিনী মায়ায় দ্বীর্প ধারণ করে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে। তিনি দানবগণকে শ্রেণীবন্ধ করে বসিয়ে কমন্ডল্ল, থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুন্ধ হয়ে দেবগণের প্রতি ধাবিত হ'ল, তখন বিষ্কুর অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিষ্কুর কাছ থেকে অমৃত নিয়ে পান করছিলেন সেই অবসরে রাহ্ম নামক এক দানব দেবতার রূপ ধারণ ক'রে অমৃত পান করলে। অমৃত রাহ্মুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও স্র্য বিষ্কুকে ব'লে দিলেন, বিষ্কু তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের ম্বন্ডচ্ছেদ করলেন। রাহ্মুর মৃত্ব আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল, তার কবন্ধ (ধড়) ভূমিতে পড়ল, সমৃত্ব প্রিবী কম্পিত হ'ল। সেই অবিধি চন্দ্রসূর্বের সংগ্র রাহ্মুর চিরন্থায়ী শ্রন্তা হ'ল।

বিষ্ণ, স্থারপে ত্যাগ ক'রে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

# ৭। কদ্র-বিনতার পণ — গর্ড় — গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ

একদিন উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে কদ্র ও বিনতা তর্ক করলেন, এই আন্তেবর বর্ণ কি। বিনতা বললেন, শ্বেত; কদ্র বললেন, এর প্রছলোম কৃষ্ণ ে অবশেষে এই পণ স্থির হ'ল যে কাল তাঁরা অর্শ্বটিকে ভাল ক'রে দেখবেন প্রের্থ যাঁর কথা মিখ্যা হবে তিনি সপত্নীর দাসী হবেন।

কদ্র তাঁর সপপিত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ওই অন্তের পর্চেছ লংন হও, যাতে তা কজ্জলবর্ণ দেখায়। যে সপরা সম্মত হ'ল না কদ্র তাদের শাপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের সপ্যিজ্ঞে দংধ হবে। প্রদিন প্রভাতে কদ্র ও বিনতা আকাশপথে সমন্দ্রের পরপারে গেলেন। উচ্চৈঃশ্রবার প্রচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ লোম দেখে বিনতা বিষয় হলেন এবং কদ্র তাঁকে দাসীত্বে নিযুক্ত করলেন।

এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিন্ব বিদীর্ণ ক'রে মহাবল গর্ড় বহির্গত হলেন এবং অফিরাদির ন্যায় তেজাময় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগলেন। তারপর তিনি সম্দ্রের পরপারে মাতার নিকট গোলেন। করে বিনতাকে বললেন, সম্দ্রের মধ্যে এক স্বরমা নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে চল। বিনতা করুকে এবং গর্ড় তাঁর বৈমাত্র দ্রাতা সপ্গণকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন। স্ম্তাপে প্ররা কট পাচ্ছে দেখে কর্ ইন্দের স্তব করলেন, ইন্দের আদেশে মেঘ থেকে বৃট্টিপাত হ'ল। সর্প সকল হৃট হয়ে গর্ডের পিঠে চ'ড়ে এক রমণীয় দ্বীপে এল। তারা গর্ড়কে বললে, আমাদের অন্য এক দ্বীপে নিয়ে চল যেখানে নির্মল জল আছে। গর্ড় বিনতাকে জিঞ্জাসা করলেন, এদের আজ্ঞান্সারে আমাকে চলতে হবে কেন? বিনতা জানালেন যে কর্ কপট উপায়ে তাঁকে পণে গরাজিত ক'রে দাসীত্বে নিয়ন্ত করেছেন। গর্ড় দ্বঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে আমরা দাসম্ব থেকে মৃত্ত হ'তে পারি? সর্পরা বললে, যদি নিজ বীর্যবলে অমৃত আনতে পার তবে মুক্তি পাবে।

গর্ড বিনতাকে বললেন, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি, পথে কি খাব? বিনতা বললেন, সম্দ্রের এক প্রাণ্ডে বহু সহস্ত্র নিষাদ বাস করে, তুমি সেই নির্দায় দ্রাঘাদের খেয়ো কিন্তু রাহ্মণদের কংনও হিংসা ক'রো না। গর্ডু আকাশমার্গে যাত্রা ক'রে নিষাদালয়ে উপস্থিত হলেন এবং ম্থব্যাদান ক'রে নিষাদগণকে গ্রাস করতে লাগলেন। এক রাহ্মণ তাঁর পত্নীর সংখ্য গর্ডুর কণ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। দীশত অখগারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গর্ডু বললেন, দ্বিজান্তম, তুমি শীঘ্র নির্গত হও, রাহ্মণ পাপী হ'লেও আমার ভক্ষা নয়। রাহ্মণ বললেন, তবে আমার নিষাদী ভাষাকেও ছেড়ে দাও। গর্ডু বললেন, আপনি তাঁকে নিয়ে শীঘ্র বেরিয়ে আস্ক্রীম্বান আমার জঠরানলে জীর্ণ না হন। রাহ্মণ সম্বীক নির্গত হয়ে গর্ডুকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন।

তারপর গর্ড় তাঁর পিতা মহার্ষ কশ্যপের কাছে ব্রিটেন। কশ্যপ কুশল প্রশন করলে গর্ড় বললেন, আমি মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য অমৃত আনতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি প্রচুর খাদ্য পাই না, আপনি আমার ক্ষ্মণিপাসানিব্তির উপায় বল্ন।

কশ্যপ বললেন, বিভাবস্ব নামে এক কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ দ্রাতা স্থেতীক ধর্নবিভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। একদিন বিভাবসন্ বললেন, যে দ্রাতারা গরেন্ন ও শাস্ত্র মানে না তারাই পরস্পরকে শল্প তেবে শব্দিকত হয়; সাধ্বলাকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিবেধ শন্নবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হসতী হও। সন্প্রতীকও জ্যোন্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বংস গর্ভ, ওই যে সরোবর দেখছ ওখানে দুই দ্রাতা গজকচ্ছপ র্পে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই মহাগিরিত্বা গজ্ব এবং মহামেঘতুলা কচ্ছপ ভোজন কর।

এক নথে গজ আর এক নথে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গর্ড় অলম্ব তীর্থে গেলেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভগের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল দিবা বটবৃক্ষ গর্ড়কে বললে, আমার শতবোজন আয়ত মহাশাখায় ব'সে তুমি গজকচ্ছপ ভোজন কর। গর্ড় বসবামায় মহাশাখা ভেঙে গেল। বালখিলা ম্নিগণ সেই শাখা থেকে অধামুখে ব্লুছেন দেখে গর্ড় সন্তুস্ত হয়ে চণ্ডুম্বারা শাখাটি ধ'য়ে ফেললেন এবং বহু দেশে বিচরণ ক'য়ে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। কশাপ সেখানে তপস্যা করছিলেন। তিনি প্রেরে অনিন্টবারণের জন্য বালখিলাগণকে বললেন, তপোধনগণ, লোকের হিতের নিমিস্ত গর্ড় মহৎ কমে প্রবৃত্ত হয়েছে, আপনারা তাকে অনুমতি দিন। তখন বালখিলাগণ শাখা ত্যাগ ক'য়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেলেন। গর্ড় শাখা মুখে ক'য়ে বিকৃত্সবরে পিতাকে বললেন, ভগবান, মানুষবিজিত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একটি তৃষারময় জনশ্ন্য পর্বতের কথা বললেন। গর্ডু সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন এবং পর্বতিশৃগের ব'সে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন।

ভোজন শেষ ক'রে গর্ড মহাবেগে উড়ে চললেন। অশ্ভেস্চক নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পতি বললেন, কশাপনিবার পরে কামর্পী গর্ড অম্ত হরণ করতে আসছে। তথন দেবতারা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ ক'রে অম্তরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গর্ডকে দেখে দেবগণ ভরে কন্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অম্টের রক্ষক ছিলেন, তিনি গর্ডের সংগে কিছ্কেণ বৃদ্ধ ক'রে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে স্থাতিত হলেন। গর্ডের পক্ষের আন্দোলনে ধ্লি উড়ে দেবলোক অন্ধারাজ্যে ইসে, বায়্র সেই ধ্লি অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের পঙ্গে গর্ডের তুম্ল যুদ্ধ হ'তে লাগল। পরিশেষে গর্ড জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষ্রে দেহ ধারণ ক'রে অম্তরক্ষাগারে প্রবেশ করলেন।

গর্ড় দেখলেন, অম্তের চতুর্দিকে অণ্নিশিখা জ্বলছে, তার নিকটে একটি

ক্ষ্রধার লোহচক্র নিরন্তর ঘ্রছে। তিনি তাঁর দেহ সংকৃচিত ক'রে চক্রের অরের অন্তরাল দিয়ে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দৃই ভরংকর সর্পা চক্রের নিম্নদেশে রয়েছে। গর্ড় তাদের বধ ক'রে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিক্ষ্র দর্শনি পেলেন। গর্ড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিক্ষ্ প্রতি হয়ে বললেন, তোমাকে বর দেব। গর্ড় বললেন, আমি তোমার উপরে থাকতে এবং অমৃতপান না ক'রেই অজর অমর হ'তে ইচ্ছা করি। বিক্ষ্ বললেন, তাই হবে। তথন গর্ড় বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বর চাও। বিক্ষ্ বললেন, তুমি আমার বাহন হও,আমার রথধ্বজের উপরেও থেকো। গর্ড় তাই হবে ব'লে মহাবেশে প্রস্থান করলেন।

তখন ইন্দ্র তাঁকে বক্সাঘাত করলেন। গর্ম্ সহাস্যে বললেন, শতরুত্ব, হধীচি মনি, তাঁর অস্থিজাত বক্স, এবং সামার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পালক ফেলে দিলাম, তোমার বক্সপাতে আমার কোনও বাথা হয় নি। গর্মের নিক্ষিত সেই স্কেনর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম দিলেন 'স্পর্ণ'। ইন্দ্র তাঁর সংগ্র সথা স্থাপন ক'রে বললেন, যদি তোমার অম্তে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে ফিরিয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের উপর উপদ্রব করবে। গর্মুড় বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি অম্ত নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমি রাখব সেখালক্ষেকে তুমি হবণ ক'রো শেইন্দ্র তুট হয়ে বর দিতে চাইলে গর্মুড় বললেন, মহাবল স্পর্ণণ আমার ভক্ষা হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে।

তার পর গর্ড় বিনতার কাছে এলেন এবং সর্পদ্রাতাদের বললেন, আমি তাম্ত এনেছি, এই কুশের উপর রাথছি, তোমরা দন্দন ক'রে এসে থেয়ো। এখন তোমাদের কথা রাথ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মৃত্ত কর। তাই হ'ক ব'লে সর্পরা দ্নান করতে গেল, সেই অবসরে ইন্দু অমৃত হরণ করলেন। সপের দল ফিরে এসে 'আমি আগে, আমি আগে' ব'লে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে লাগল, তার ফলে তাদের জিহ্ন দিবধা বিভক্ত হ'ল।

# ৮। আস্তীকের জন্ম — প্রীক্ষিতের মৃত্যুবিবর্গ

শোনক বললেন, কদ্রর অভিশাপ (১) শুলে **ডাঁর প্রেরা কি** ক্রেছিল বল।

(১) ৭-পরিচ্ছেদে।

সেত্র। ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পবিত্র তাঁথে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। রহ্মা তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কি কামনা তা বল। শেষ উওর দিলেন, আমার সহোদরগণ অতি মন্দর্মতি, তারা আমার বৈমাত্র দ্রাতা গর্ভুকে শেবব করে। আমি পরলোকেও সহোদরগের সংস্যা চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বিস্তান দেব। রহ্মা বললেন, আমি তোমার দ্রাতাদের আচরণ জানি। ভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মবিশ্ব হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাদি-সমন্বিত চণ্ডল প্রথবিত্রকৈ নিশ্চল ক'রে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মন্তক দ্বারা প্রথবিত্র ধারণ করলেন, ত্রহার ইচ্ছায় গর্ভু তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাসী নাগগণ তাঁকে বাস্বিকর্পে নাগরাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

মাত্প্রদত্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাস্থাকি তাঁর ধার্মিক প্রাতাদের সংগ্য মন্ত্রণা করলো। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় নির্দেশ করলোন কিন্তু বাস্থাকি কোনওটিতে সম্মত হলোন না। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বলালেন, আমাদের মাতা যখন অভিশাপ দেন তখন আমি তাঁর ক্রোড়ে ব'সে শ্বনেছিলাম — ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, তপদ্বী পরিব্রাজক জরংকার্ব উরসে বাস্থাকির ভাগিনী (১) জরংকার্বর গভে আমতীক নামে এক পত্রে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মিক স্পর্গণকে রক্ষা করবেন।

তারপর বাস্কি বহু অন্বেষণের পর মহর্ষি জরংকার্কে পেরে তাঁকে ভাগনী সম্প্রদান করলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাস্কির প্রদন্ত রমণীয় গ্রেষ্
সম্প্রীক বাস করতে লাগলেন। তিনি ভার্যাকে বললেন, তুমি কদাচ আমার অপ্রিল্
কিছু করবে না, যদি কর তবে এই বাসগ্হ আর তোমাকে ত্যাগ করব। বাস্কিল্
ভাগনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকী(২)র ন্যায় পতির সেবা ক'রে যথাকলে
গর্ভবতী হলেন। একদিন মহর্ষি তাঁর ক্রোড়ে মম্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময়
স্বাস্তকাল উপস্থিত হ'ল। পাছে সম্ব্যাক্তাের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশ্বক্রায় তিনি
ম্দুম্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহর্ষি বললেন, নিদ্রাভণ্গ ক'রে ভূমি আমার
অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আমি থাকব না। আমি মুক্তক্রণ স্কৃত্ত থানি
ততক্ষণ স্বর্ষের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই। অনেক অন্নয় ক্রিলেও তিনি তাঁর বাব্য
প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্নীকে ব'লে গেলেন্ট্, ভাগ্যবতী, তোমার গভেণি
অণ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ শ্বাষ্ঠ আছেন।

<sup>(</sup>১) ইনিই মনসা দেবী। (২) টীকাকার নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন দ্র্যী-বক।

যথাকালে বাস্কৃতি গণীর দেবকুমার তুল্য এক প্রে হ'ল। **এই প্**চে চ্যবনতনয় প্রমতির কাছে েশধ্যয়ন করলেন। মহর্ষি জরংকার্ চ'লে যাবার সময় তাঁর পত্নীর গর্ভান্থ সন্তানকে ক্ষা ক'রে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন সেজন্য তাঁর প্রত্যাস্তীক নামে খ্যাত হশোন।

শোনক জিংগ্রাসা কর্লেন, জনমেজর তাঁর পিতার মৃত্যুর ব্রাণ্ড জানতে চাইলে মন্ত্রীরা তাঁকৈ কি বলেছিলেন?

সোতি হললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীরা এই ইতিহাস বলেছিলেন।— অভিমন্যান্তরার পরে মহা জ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট বংসর বয়স পর্যাত্র করার পর দ্রদৃষ্টকমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তিনি প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় মহাবাঁর ও ধন্ধর ছিলেন। একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করতে গিয়ে একটি মৃগকে বাণবিন্ধ ক'রে তার অনুসরণ করলেন এবং পরিশ্রান্ত ও ক্ষ্মিত হয়ে গহন বনে শ্মীক নামক এক ম্নিকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সন্বন্ধে প্রশন করলে ম্নিক্রির দিলেন না, কারণ তিনি তখন মৌনরতধারী ছিলেন। পরীক্ষিৎ ক্রন্ধ হয়ে একটা সপ্রাধনর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে ম্নির স্কন্ধে পরিয়ে দিলেন। ম্নিন্ কিছুই বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের প্রীতে ফিরে গলেন।

শমীক ম্নির শ্ভগী নামে এক তেজদবী জোধী প্র ছিলেন, তিনি তাঁর আচার্যের গৃহ থেকে ফেরবার সময় কৃশ নামক এক বন্ধ্র কাছে শন্তালন, রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর তপোরত পিতাকে কির্পে অপমান করেছেন। শৃভগী জ্লোধে যেনপ্রদীক্ষত হয়ে এই অভিশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার দকণে তে মৃত দপদিরেছে সেই পাপীকে সপত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ দপ্য করে। শুভগী তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, জ্লারা পরীক্ষিতের রাজ্যে বাস করি, তিনি আমাদের রক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আমি চাই না। ত্থিন ক্ষ্বিধত ও শ্রান্ত হয়ে এসেছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন। প্রত্তিকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়ন। শৃভগী বললেন, পিতা, আমি যদি জানাায়ঙ ক'রে থাকি তথাপি আমার শাপ মিথা৷ হবে না।

গোরম্থ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরীক্ষিতের কাছে পাঠিরে দিলেন। গ্রের উপদেশ অনুসারে গোরম্থ বললেন, মহারাজ, থোনবাতী শমীকের স্কল্থে আপনি মৃত সপ রেখেছিলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেক্ষমা করেনে নি, তাঁর শাপে সণত রাত্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে। শমীক বার বার ব'লে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্নবান হন।

পরীক্ষিং অত্যন্ত দ্বেখিত হরে মন্ত্রীদের সংগ্য মন্ত্রণা করলেন। তাঁদের সংশ্য পরামশ করে তিনি একটিমার স্তন্তের উপর স্বর্রাক্ষত প্রাসাদ নির্মণ করালেন এবং বিঘটিকিংসক ও মন্ত্রসিন্ধ রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখানে থেকেই মন্ত্রীদের সাহায়ে রাজকার্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সম্ভম দিনে কাশ্যপ নামে এক রাহ্মণ বিষচিকিংসার জন্য রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। বৃশ্ধ রাহ্মণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপনি এত দ্রুত কোথার যাচ্ছেন? কাশ্যপ বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরীক্ষিংকে দংশন করবে, আমি গ্রের্র কৃপার বিষ নন্ট করতে পারি, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই বিটব্ন্ফে দংশন করছি, আপনার মন্ত্রবল দেখান।

তক্ষকের দংশনে বর্টবৃক্ষ জন'লে গেল। কাশাপের মন্ত্রশান্তিতে ভস্মরাশি থেকে প্রথমে অব্কুর, তারপর দর্টি পল্লব, তারপর বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। তক্ষক বললে, তপোধন, আপনি কিসের প্রাথী হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহাণের শাপে তাঁর আরু ক্ষয় পেরেছে, আপনি তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কিনা সন্দেহ। রাজার কাছে আপনি যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশী আমি দেব, আপনি ফিরে যান। কাশাপ ধ্যান ক'রে জানলেন যে পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট ধন নিয়ে চ'লে গেলেন।

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আরু জল নিয়ে পরীক্ষিতের কাছে গেল। রাজা সেই সকল উপহার নিয়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং আমাত্য-স্হদ্গণের সঙ্গে ফল খাবার উপক্রম করলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষ্মুদ্র কৃষ্ণনয়ন তায়বর্গ কটি দেখে রাজা তা হাতে ধ'রে সচিবদের বললেন, স্বর্ধ অস্ত যাচ্ছেন, আমার দ্বঃখ বা ভয় নেই, শৃংগাঁর বাকা সত্য হ'ক, এই কটি তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন কর্ক। এই ব'লে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কটি রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কটির্পা তক্ষক নিজ ম্তি ধ'রে রাজাকে বেণ্টন করলে এবং সগর্জনে তাঁকে দংশন করলে। মন্দ্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পশ্মবর্ণ তক্ষ্ক আকাশে যেন সীমন্তরেখা বিস্তার ক'রে চলেছে। বিষের অনলে রাজার গ্রে-আল্লোকত হ'ল, তিনি বক্সাহতের ন্যায় প'ড়ে গেলেন।

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর রাজপ্রেরাহিত এবং মন্দ্রীরা পারলোকিক জিয়া সম্পন্ন ক'রে তাঁর শিশ্বপুত্র জনমেজয়েক রাজা করলেন। যথাকালে কাশীরাজ স্বর্ণ-বর্মার কন্যা বপর্তমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল। তিনি অন্য নারীর প্রতি মন বিদতেন না, পতিব্রতা রূপবতী বপর্তমার সঙ্গে মহানন্দে কাল্যাপন করতে লাগলেন।

## ১। জনমেজয়ের সর্পাসত্র

মন্দ্রীদের কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শর্নে জনমেজয় অত্যন্ত দ্বংখে অগ্রমোচন করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ ক'রে বললেন, যে দ্বরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করেছে তার উপর আমি প্রতিশোধ নেব। তিনি প্ররোহিতদের প্রশন করলেন, আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীশত অন্দিতে নিক্ষেপ করা যায়? প্ররোহিতরা বললেন, মহারাজ, সপস্য নামে এক মহাযক্ত আছে, আমরা তার পশ্বতি জানি।

রাজার আজ্ঞায় যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় একজন প্রাণকথক স্ত বললে, কোনও রাহারণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন। জনমেজয় শ্বারপালকে বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে। অনন্তর যথাবিধি সপ্সায় আরুভ হ'ল। কৃষ্ণবসনধারী যাজকগণ ধ্মে রস্তলোচন হয়ে সপ্গণকে আহ্বান ক'রে অণিনতে আহ্বতি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবণ অসংখ্য সপ্ অণিনতে প্র'ড়ে বিনন্ট হ'ল।

তক্ষক নাগ আশ্রমের জন্য ইন্দের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাস্ফ্রিক তাঁর ভাগিনীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি তোমার প্রতকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরংকার্ফ্র আস্তীককে প্রে ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমর্ত্রজ্য প্র, তুমি আমার শ্রাতা ও আত্মীরবর্গকে যজ্ঞাণন থেকে রক্ষা কর। আস্তীক বললেন, তাই হবে, আমি নাগরাজ বাস্ফ্রিককে তাঁর মাতৃদন্ত শাপ থেকে রক্ষা করব।

আস্তীক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দিলে না । তখন তিনি স্তৃতি করতে লাগলেন — পরীক্ষিৎপত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশের প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত চন্দ্র, বর্ণ ও প্রজাপতির যজ্ঞের তুল্য; আমাদের প্রিয়জনের যেন মণ্ডাল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম রন্তিব্দৃত্ব ব্বের ও দাশরিধ রামের যজ্ঞ, এবং যাধিতির কৃষ্ঠশ্বপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ য়ের্জুপ, তোমার এই যজ্ঞও সেইর্প; আমাদের প্রিয়জনের যেন মণ্ডাল হয়। ত্রেমার তুল্য প্রজাপালক রাজা জীবলোকে নেই, তুমি বর্ণ ও ধর্মরাজের তুল্য। তুমি যমের ন্যায় ধর্মজ্ঞ, ফুম্ফের ন্যায় সর্বগ্রণসম্প্রম।

আস্তীকের স্তৃতি শ্বনে জনমেজয় বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হ'লেও ব্লেধর ন্যায় কথা বলছেন, এ'কে বর দিতে চাই। রাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহমণ সম্মান ও বরলাভের যোগা, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেণ্টা কর্ন। আগন্তুক ব্রাহারণকে রাজা বর দিতে চান দেখে সপসিত্রের হোতা চণ্ডভার্গবপ্ত প্রতি হলেন না। তিনি বললেন, এই যজে এখনও তক্ষক আসে নি। ঋত্বিগ্রেণ বললেন, আমরা ব্রুবতে পারছি তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দের কাছে আশ্রর নিয়েছে। তখন রাজার অনুরোধে হোত্গণ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চ'ড়ে যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লাকিয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুম্ব হয়ে বললেন, তক্ষক যদি ইন্দের কাছে থাকে তবে ইন্দের সঙ্গেই তাকে অন্নিডে নিক্ষেপ কর্ন।

ইন্দ্র যজ্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ভ্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্দ্রপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞান্দর অভিমাথে আসতে লাগল। ঋত্বিগ্রণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ধ্রাতে ঘ্রতে আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাছে। আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে, এখন ওই ব্রাহানকে বর দিতে পারেন। রাজা আসতীককে বললেন, বালক, তুমি সম্পন্তিত, ভামার অভিপ্রেত বর চাও। আসতীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিন্ঠ তিন্ঠ তিন্ঠ; তক্ষক আকাশে স্থির হয়ে রইল। তখন আসতীক রাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই বজ্ঞ এখনই নিব্ত হ'ক, আন্দতে আর যেন সপ্র না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে বললেন, ব্রাহারণ, সম্বর্ণ রজত ধেনা যা চাও দেব, কিন্তু আমার যক্ষ যেন নিব্ত না হয়। রাজা এইরপে বার বার অন্রোধ করলেও আসতীক বললেন, আমি আর কিছাই চাই না, আপনার যক্ষ নিব্ত হ'ক, আমার মাতৃকুলের মঞ্চাল হ'ক। তখন সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্রাহারণকে বর দিন।

আশ্তীক তাঁর অভীষ্ট বর পেলেন, যদ্ধ সমাশ্ত হ'ল, রাজাও প্রীতিলাভ ক'রে রাহানগণকে বহু অর্থ দান করলেন। তিনি আশ্তীককে বললেন, তুমি আমার অশ্বমেধ যদ্ধে সদস্যর্পে আবার এসো। আশ্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে ফিরে গেলেন। সর্পাণ আনন্দিত হয়ে বর দিতে চাইলে আশ্তীক বললেন, প্রসম্চিত্ত রাহান্দ বা অন্য ব্যক্তি যদি রাহিতে বা দিবসে এই ধর্মাখ্যান পাঠ করে তবে তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সর্পাণ প্রতি হয়ে বললে, ভাগিনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব।

আদতীকঃ সপসিত্রে বঃ প্রসান্ যোহভারক্ষত। তং স্মরন্ত্র মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিত্মহ্পা

সপাপসপ ভদ্নং তে গচ্ছ সপ মহাবিষ। জনমেজরস্য বস্তাশ্তে আস্তীকবচনং স্মর॥ আস্তীকস্য বচঃ শ্রুষা বঃ সপো ন নিবর্ততে। শতধা ভিদ্যতে মুধা শিংশব্যক্ষকলং যথা॥(১)

— হে মহাভাগ সপাগণ, যিনি সপাসতে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন সেই আশতীককে সমরণ করিছ, আমার হিংসা ক'রো না। সপা, সারে যাও, তোমার ভাল হ'ক; মহাবিষ সপা, চালে যাও, জনমেজরের যজ্ঞের পর আশতীকের বাক্য সমরণ কর। আশতীকের কথার যে সপা নিব্ত হয় না তার মস্তক শিম্ল (২) ফলের ন্যায় শতধা বিদীণ হয়।

# ।। আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায় ।।

# ১০। উপরিচর বস্ত্র — পরাশর-সত্যবতী — কৃষ্ণহৈপায়ন

শৌনক বললেন, বংস সোতি, সপসেত্রে কর্মের অবকাশে ব্যাসশিষ্য বৈশান্দায়ন প্রতিদিন বে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শ্নুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বললেন, জনমেজয়ের অন্বোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন বে মহাভার্তকথা বলেছিলেন তা আপনারা শ্নুন্ন।—

(১) চেদি দেশে উপরিচর বস্ নামে প্রের্ংশজাত এক রাজা ছিলেন।
ইন্দ্র তাঁকে সথা গণ্য ক'রে স্ফটিকময় বিমান, অন্সান পৎকজের বৈজয়ন্তী মালা এবং
একটি বংশানির্মিত বিভি দিরেছিলেন। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব ক'রে সেই
থিটি রাজপ্রেরীতে এনে ইন্দ্রপ্রা করতেন। পর্যাদন তিনি গন্ধমাল্যাদির ন্বারা
অলংকৃত এবং কুস্মুন্ড প্রেপে রাজত বন্দ্রে বেন্টিত ক'রে ইন্দ্রধ্রজ উত্তোলন করতেন।
সই অবিধ অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব ক'রে থাকেন। উপরিচর ইন্দ্রদত্ত
বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পাঁচ প্রিত্র ছিল,
চাঁরা বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন।

উপরিচরের রাজধানীর নিকট শ্বক্তিমতী নদী ছিল। কোলাহল নামক পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পত্র এবং এক কন্যা উৎপাদ্দ, করে। রাজা সেই প্রেকে

<sup>(</sup>১) সপ্তিরবারক মন্ত। (২) শিংশ বা শিংশপার প্রচলিত অর্থ শিশ্বগাছ, কিন্তু য়াখ্যাকারগণ শিম্প অর্থ করেছেন।

<sup>(</sup>১) এইখানে মহাভারতের ম্ল আখ্যানের আরুভ।

সেনাপতি এবং কন্যাকে মহিষী করলেন। একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর
কতুসনাতা র্পবতী মহিষী গিরিকাকে স্মরণ ক'রে কামাবিদ্ট হলেন এবং স্থালিত শ্রু
এক শােনপক্ষীকে দিয়ে বললেন, তুমি শীয়্র গিরিকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক
শােনের আক্রমণের ফলে শ্রু যম্নার জলে প'ড়ে গেল। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা
তহাশাপে মংসী হয়ে ছিল, সে শ্রু গ্রহণ ক'রে গতিণী হ'ল এবং দশম মাসে
ধীবরের জালে ধ্ত হ'ল। ধীবর সেই মংসীর উদরে একটি প্রেষ্ এবং একটি
স্ফ্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তথনই শাপম্র হয়ে আকাশপথে চ'লে গেল। উপরিচর ধীবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হ'ক। প্রেষ্
সন্তানটি পরে মংস্য নামে এক ধামিক রাজা হয়েছিলেন।

সেই র্পগন্ণবতী কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মংসাজীবীদের কাছে থাকত সেজন্য তার অন্য নাম মংসাগন্ধা। একদিন সে যম্নায় নৌকা চালাছিল এমন সময় পরাশর মনি তীর্থপ্রটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতীব র্পবতী চার্হাসিনী মংসাগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে পরাশর বললেন, সন্দরী, এই নৌকার কর্ণধার কোথায়? সে বললে, যে ধীবরের এই নৌকা তাঁর পত্র না থাকায় আমিই সকলকে পার করি। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আমি তোমার জন্মব্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পত্র চাচ্ছি, তুমি আমার কামনা প্রণ কর। সত্যবতী বললে, ভগবান, পরপারের ঋষিরা আমাদের দেখতে পাবেন। পরাশর তখন কুজ্বটিকা স্থি করলেন, সর্বদিক তমসাচ্ছর হ'ল। সত্যবতী লন্জিত হয়ে বললে, আমি কুমারী, পিতার বশে চাল, আমার কন্যাভাব দ্যিত হ'লে কি ক'রে গ্রে ফিরে যাব? পরাশর বললেন, আমার প্রিয়কার্য স'রে তুমি কুমারীই থাকবে। পরাশরের বরে মংসাগন্ধার বেহ স্ব্যন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত হ'ল। এক যোজন দ্রে থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সেজনা লোকে তাকে যোজন-গন্ধাও ক

সতাবতী সদ্য গর্ভধারণ ক'রে পতে প্রসব করলেন। যম্নার দুর্টীপে জাত এই পরাশরপ্তের নাম দ্বৈপায়ন (১), ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপুস্যার রত হলেন। পরে ইনি বেদ বিভক্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পত্তে শুক্ত ও বৈশম্পায়নাদি শিষ্যকে চতুবেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তারাই এইভারতের সংহিতাগন্তিল স্থেক প্রথক প্রকাশত করেন।

<sup>(</sup>১) এব প্রকৃত নাম কৃষ, ব্বীপে জাত এজনা উপনাম বৈপায়ন।

## ॥ সম্ভবপর্বাধ্যায়॥

#### ১১। কচ ও দেবযানী

জনমেজয়ের অন্ররোধে বৈশম্পায়ন কুর্বগশের ব্তান্ত আদি থেকে বললেন।— রহ্মার পরে দক্ষ প্রজাপতি তাঁর পণ্ডাশটি কন্যাকে প্রতুল্য জ্ঞান করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অদিতি থেকে বংশান্কমে বিবস্বান (স্বর্ধ), মন্, ইলা, প্রের্বা, আয়্, নহ্ম ও য্যাতি উৎপন্ন হন। য্যাতি দেব্যানী ও শমিক্টাকে বিবাহ করেন।

ত্রিলোকের ঐশ্বর্ধের জন্য যখন দেবাস্বরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে এবং অস্বরা শ্রুচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। এই দ্ই রাহানণের মধ্যে প্রতিন্দর্বতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যদেধ মারতেন শ্রুজ বিদ্যাবলে তাদের প্রক্রীবিত করতেন। বৃহস্পতি এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পতির প্রু কচকে বললেন, তুমি অস্বররাজ ব্যপর্বার কাছে যাও, সেখানে শ্রুচার্যকে দেখতে পাবে। শ্রুজর প্রিয়কন্যা দেবযানীকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আভ করবে। কচ শ্রুজর কাছে গিয়ে বললেন, আমি অভিগরা অষির পৌর, বৃহস্পতির প্রু, আমাকে শিষ্য কর্ন, সহস্র বংসর আমি আপনার কাছে থাকব। শ্রুজ সম্মত হলেন। গ্রুর ও গ্রুর্কন্যার সেবা ক'রে কচ বহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। তিনি গাঁত নৃত্য বাদ্য ক'রে এবং প্রুপ ফল উপহার দিয়ে প্রাশত্রোবনা দেবযানীকে তুষ্ট করতেন। স্বৃগায়ক স্ববেশ প্রিয়বাদী র্পবান মাল্যধায়ী প্র্রুষক্ নারীরা স্বভাবত কামনা করে, সেজন্য দেবযানীও নির্জন স্থানে কচের কাছে গান গাইতেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতেন।

এইর্পে পাঁচ শ বংসর গত হ'লে দানবরা কচের অভিসন্ধি ব্রুক্তে পারলে।
একদিন কচ যখন বনে গর চরাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুরকে
দিলে। কচ ফিরে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পিতা অফিনার হোম শেষ
হয়েছে, স্য অসত গেছে, গর্র পালও ফিরেছে, কিন্তু ক্টুকে দেখছি না। নিশ্চয়
তিনি হত হয়েছেন। আমি সত্য বল্ছি, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শ্রুভ তখন
সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে কচকে আহ্বান করলেন। কচ তখনই কুকুরদের শরীর
ভেদ ক'রে হৃষ্টিচিত্তে উপস্থিত হলেন ধ্বং দেবযানীকে জানালেন যে দানবরা তাঁকে

বধ করেছিল। তার পর আবার একদিন দানবরা কচকে হত্যা করলে এবং শক্তে তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তৃতীয় বারে দানবরা কচকে দশ্ধ ক'রে তাঁর ভঙ্ম স্রার সাজে মিশিয়ে শ্রুকে খাওয়ালে। কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রুক বললেন, অস্বরা তাকে বার বার বধ করছে, আমরা কি করব। তৃমি শোক ক'রো না। দেবযানী সরোদনে বললেন, পিতা, বৃহস্পতিপ্র ব্রহ্মচারী কর্মদক্ষ কচ আমার প্রিয়্র, আমি তাঁকেই অনুসরণ করব। তখন শ্রুক প্রের ন্যায় কচকে আহনান করলেন। গ্রুর্ব জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসম্ম হন, আমি অভিবাদন করছি, অমাকে প্র জ্ঞান কর্ন। অস্বরা আমাকে ভঙ্ম ক'রে স্বরার সজে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছে। শ্রুক দেবযানীকে বললেন, তুমি কিসে স্বথী হবে বল, আমার উদর বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মরলে কচ বাঁচবে না। দেবযানী বললেন, আপনারে আর কচের মৃত্যু দ্বইই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের কারও মৃত্যু হ'লে আমি বাঁচব না। তখন শ্রুক বললেন, বৃহস্পতির প্রেয়, তুমি সিন্দিলাভ করেছ, দেবযানী তোমাকে স্কেহ করে। যদি তুমি কচর্ন্পী ইন্দ্র না হও তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বৎস, তুমি প্রেয়্রের্ পে আমার উদর থেকে নিজ্ঞান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গ্রুর্ব নিকট বিদ্যা লাভ ক'রে তোমার যেনধর্যবিদ্ধ হয়।

শুক্রের দেহ বিদীর্ণ করে কচ বেরিয়ে এলেন এবং নবলন্ধ বিদ্যার দ্বারা তাঁকে প্রকাশবিত করে বললেন, আপনি বিদ্যাহীন শিষ্যের কর্ণে বিদ্যায়ত দান করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। শুরু গানোখান করে স্রাপানের প্রতি এই অভিশাপ দিলেন—যে মন্দর্মাত ব্রাহ্মণ মোহবশে স্বাপান করে সে ধর্মহীন ও ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য পাপী হবে। তার পর দানবগণকে বললেন, তোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিন্ধ হয়ে আমার তুল্য প্রভাবশালী হয়েছেন, তিনি আমার কাছেই বাস করবেন।

হয়েছেন, তান আমার কাছেই বাস করবেন।
সহস্র বংসর অতীত হ'লে কচ স্বর্গলোকে ফিরে যাবার জ্বানী প্রস্তৃত হলেন।
দেবযানী তাঁকে বললেন, অভিগরার পোত্র, তুমি বিদ্যা কুল্পীল তপস্যা ও সংযমে
তালংকৃত, তোমার পিতা আমার মাননীয়। তোমার ব্রঞ্জিলানকালে আমি তোমার
পরিচর্যা করেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তোমার প্রতি অন্বরস্ত,
তুমি আমাকে বিবাহ কর। কচ উত্তর দিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার গ্রন্থন্তী, তোমার
পিতার তুলাই আমার প্রেনীয়, অতএব ও কথা ব'লো না। দেবযানী বললেন, কচ,

তুমি আমার পিতার গ্রেপ্রের প্রে, আমার পিতার প্র নও। তুমিও আমার প্র্রা ও মন্য। অস্বরা তোমাকে বার বার বার বার করেছিল, তখন থেকে তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রতি আমার সৌহাদ্য অন্বাগ আর তিরু আছে, তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গ্রের্বও অধিক। চন্দ্রনিভাননী, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শ্কাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি। ধর্মত তুমি আমার ভগিনী, অতএব আর ওর্প কথা ব'লো না। তোমাদের গ্রে আমি স্থে বাস করেছি, এখন যাবার অন্মতি দাও, আশীর্বাদ কর যেন পথে আমার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের অবিরোধে (১) আমাকে স্মরণ ক'রো, সাবধানে আমার গ্রের্দেবের সেবা ক'রো।

দেবযানী বললেন, কচ, যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুমি আমার গ্রেন্থনুৱী, গ্রেন্থ সম্মতি দেন নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান করছি। আমি ধর্মসংগত কথাই বলেছি, তথাপি তুমি কামের বশে আমাকে অভিশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তাও সিম্ম হবে না, কোনও ঋষিপত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিম্ফল হবে; তাই হক। আমি যাকে শেখাব তার বিদ্যা ফলবতী হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করলেন।

# ১২। দেৰ্যানী, শ্মিপ্টা ও য্যাতি

কচ ফিরে এলে দেবতারা আনন্দিত হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলেন, তার পর ইন্দ্র অস্ক্রগণের বির্দেধ অভিবান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগ্নিল কন্যা জলকেলি করছে দেখে ইন্দ্র বায়্র র্প ধ'রে তাদের বস্ত্রগ্নিল মিশিয়ে দিলেন। সেই কন্যাদের মধ্যে অস্ক্রপতি ব্যপর্বার কন্যা শমিষ্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে দেব্যানীর বৃদ্ধ পরলেন।

বদ্দ পরলেন।
দেবষানী বললেন, অস্বরী, আমার শিষ্যা হয়ে তুই আমার কাপড় নিলি
কেন? তুই সদাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শর্মিণ্ঠা বুরুলেন, তোর পিতা
বিনীত হয়ে নীচে বসে স্তুতিপাঠকের ন্যায় আমার শ্তির স্তব করেন। তুই
বাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা।—

<sup>(</sup>১) অর্থাৎ প্রণয়িভাবে নয়, ভ্রাতৃভাবে।

আদৃ্বস্ব বিদৃ্বস্ব দ্রহ্য কুপাস্ব যাচকি। অনায়ন্ধা সায়্ধায়া রিক্তা ক্ষ্ত্যাস ভিক্ষ্বি। লক্ষ্যসে প্রতিযোশ্ধারং ন হি ছাং গণয়াম্যহম্॥(১)

— ষাচকী, যতই বিলাপ কর, গড়াগড়ি দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ত নেই আমার অস্ত্র আছে। ভিক্ষাকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করছিস। আমি তোকে গ্রাহ্য করি না, ঝগড়া করবার জনা তুই নিজের সমান লোক পাবি।

দেবযানী নিজের বস্থা নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শমিষ্ঠা ক্রেধে অধীর হয়ে তাঁকে এক ক্পের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং মারে গেছে মনে কারে নিজের ভবনে চালে গেলেন। সেই সময়ে ম্গয়ায় শ্রান্ত ও পিপাসিত হয়ে রাজা বর্যাত অশ্বারোহণে সেই ক্পের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, ক্পের মধ্যে আফিনিশার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্বন্ত করলে দেবযানী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সংকুলোদ্ভব শান্ত বীর্যবান দেখছি, আমার দক্ষিণ হস্ত ধারে আপনি আমাকে তুল্ন। য্যাতি দেব্যানীকে উন্ধার কারে রাজধানীতে চালেন।

দেবধানীর দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে শ্রু তথনই সেখানে এলেন। তিনি কন্যাকে আলিণ্যন করে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ ছিল তারই এই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। দেবধানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হ'ক বা না হ'ক, শমিষ্ঠা রোধে রক্তচক্ষ্ম হয়ে আমাকে কি বলেছে শ্রুন্ন। — তুই স্তুতিকারী যাচকের কন্যা, আর আমি দাতার কন্যা — তোর পিতা যার স্তুতি করেন। পিতা, শমিষ্ঠার কথা যাদ নত্য হয় তবে তার কাছে নতি স্বীকার করব এই কথা তার স্থীকে আমি বলেছি। শ্রু বললেন, তুমি স্তাবক আর যাচকের কন্যা নও, তুমি যার কন্যা তাকৈই সকলে স্তব করে, ব্রপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি তা জানেন। যিনি সক্ষ্মন তার পক্ষে নিজের গ্রেমবর্ণা ইন্দ্র আর রাজা যযাতি তা জানেন। যিনি সক্ষ্মন তার পক্ষে নিজের গ্রেমবর্ণা ক্রিন সেই সকলে স্তর্ব করতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা ক'রে নিজের গ্রেম্ব ফাই, সাধ্জনের ক্ষমাই শ্রেম্ব গ্রেম্ব। ক্ষমার শ্রারা ক্রেমবে যে নিক্ষেত্র করতে পারে দে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবঘানী বললেন, প্রিতা, আমি ও সব কথা জানি, কিন্তু পশ্ভিতরা বলেন নীচ লোকের কাছে অপ্রায়নিত ইওয়ার চেয়ে মরণ ভাল। অস্থাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে কিন্তু বাক্ক্মত্ব সারে না।

তथन भूक क्रूम्थ रुख़ मानवर्ताक वृष्ठभवीत कार्ष्ट्र भिख वनात्नन, ताका,

<sup>(</sup>১) বহু আর্ষপ্রয়োগ আছে।

পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সম্লে বিনন্ট হয়।
আমার নিন্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ করিয়েছিলে, তোমার কন্যা আমার
কন্যাকে বহু কট্ব কথা ব'লে ক্পে ফেলে দিয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস
করব না। ব্রপর্বা বললেন, যদি আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা
দেবযানীকে শ্রিষ্টা কট্ব কথা ব'লে থাকে, তবে আমার যেন অসদ্গতি হয়।
আপনি প্রসন্ন হ'ন, যদি চ'লে যান তবে আমরা সম্দ্রে প্রবেশ করব। শৃক্ত বললেন,
দেবযানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার দ্বংখ আমি সইতে পারি না। তোমরা তাকে
প্রসন্ন কর।

ব্যপর্বা সবান্ধবে দেবযানীর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে বললেন, দেবযানী প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্ত্র কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা আমার দাসী হ'ক, পিতা আমার বিবাহ দিলে তারা আমার সংগ্য যাবে। কৈতাগ্যের, শত্রুচার্যের রোষ নিবারণের জন্য শুমিষ্ঠা দাসীত্ব স্বীকার করলেন।

দীর্ঘকাল পরে একদিন বরবির্দানী দেবযানী শার্মণ্ঠা ও সহস্র দাসীর সংগে বনে বিচরণ করিছলেন এমন সময় রাজা য্যাতি মুগের অল্বেষণে পিপাসিত ও প্রান্ত হয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, রঙ্গুষিত দিব্য আসনে সুহাসিনী দেবযানী ব'সে আছেন, রুপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকারভূষিতা আর একটি কন্যা কিণ্ডিং নিন্দ আসনে ব'সে দেবযানীর পদসেবা করছেন। য্যাতির প্রশেনর উত্তরে দেবযানী নিজেদের পরিচয় দিলেন। য্যাতি বললেন, অসুররাজকন্যা কিক'রে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কোতৃহল হচ্ছে, এমন সর্বাজ্ঞাসন্দরী আমি পূর্বে কখনও দেখি নি। আপনার রুপে এ'র রুপের তুলা নয়। দেবযানী উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানে ঘটে, এ'র দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার বেশ ও কথাবার্তায় আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপনি কে? য্যাতি বললেন, আমি রাজা য্যাতি, মুগ্রা করতে এসেছিলাম, এখন অনুমতি দিন ফিরুক্সীর।

দেবযানী বললেন, শর্মিষ্টা আর এই সমস্ত দাসীর সংগ্রেজীম আপনার অধীন হচ্ছি, আপনি আমার ভর্তা ও সথা হ'ন। যথাতি বন্ধনি, স্পারী, আমি আপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাক্তি করবেন না। দেবযানী বললেন, ব্রাহমণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরের সংস্কট, আপনি প্রেই আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করেছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাকিন্রে এনে বললেন, পিতা, এই রাজা যযাতি আমার পাণি গ্রহণ ক'রে ক্পে থেকে উন্ধার

ক্রেছিলেন। আপনাকে প্রণাম করণি, এ°র হস্তে আমাকে সম্প্রদান কর্বন, আমি অন্য পতি বরণ করব না।

শ্বক বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাথে না তাই তুমি য্যাতিকে বরণ করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববণে বিবাহও হ'তে পারে না। য্যাতি, তোমাকে এই কন্যা দিলাম, একে তোমার মহিষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণসংকরজনিত পাপ হবে না। ব্যপর্বার কন্যা এই কুমারী শ্মিণ্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখা, কিল্তু একে শ্যায় ডেকো না।

দেবযানী শর্মিষ্ঠা আর দাসীদের নিয়ে যযাতি তাঁর রাজধানীতে গেলেন।
দেবযানীর অনুমতি নিয়ে তিনি অশোক বনের নিকট শর্মিষ্ঠার জন্য পৃথক গৃহ
নির্মাণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্নবস্তাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র
দাসীও শর্মিষ্ঠার কাছে রইল।

কিছ্মকাল পরে দেবযানীর একটি পার হ'ল। শার্মণ্টা ভাবলেন আমার পতি নেই, ব্থা যোবনবতী হয়েছি; আমিও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পতি বরণ করব। একদা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শ্রমণ্টা তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার রূপ কুল শীল আপনি জানেন, আমি প্রার্থনা করছি আমার ঋতুরক্ষা কর্ন। যযাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে অনিন্দিতা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শ্যায় আহ্মন করতে শ্রুচাচার্যের নিষেধ আছে। শ্রমিণ্টা বললেন,

ন নম্ব্ৰং বচনং হিন্সিত ন স্বীষ্ রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চান্তান্যাহ্রপাতকানি॥

— মহারাজ, পরিহাসে, দ্বীলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাণসংশরে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।(১)

যযাতি বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ করি জুরে প্রজারাও আমার অন্সরণ ক'রে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। শমিষ্টা বলীলেন, যিনি সখীর পতি তিনি নিজের পতির তুলা, দেবযানীকে বিবাহ ক'রে আশ্বান আমারও পতি হয়েছেন।

<sup>(</sup>১) কর্ণপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদে অন্র্পু শেলাক আছে।

পনুত্রহীনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর্ন, আপনার প্রসাদে প্রবৃত্তী হয়ে আমি ধর্মাচরণ করতে চাই। তখন যয়তি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা প্রণ করলেন।

## ১৩। যযাতির জরা

শমি তারে দেবকুমারতুলা একটি প্র হ'ল। দেববানী তাঁকে বললেন, তুমি কামের বশে এ কি পাপ করলে? শমি তা বললেন, একজন ধর্মাথা বেদজ্ঞ খবি আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁরই বরে আমার প্র হয়েছে, আমি অন্যায় কিছ্ করি নি। দেববানী প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম গোত্র বংশ কি? শমি তা বললেন, তিনি তপস্যার তেজে স্থের ন্যায় দী তিমান, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার শস্তি আমার ছিল না। দেববানী বললেন, তুমি যদি বর্ণজ্যেন্ঠ ব্রাহ্মণ থেকেই অপতালাভ ক'রে থাক তবে আর আমার ক্রোধ নেই।

কালক্সমে যদ্দ্বি ও জুর্বস্থ নামে দেবযানীর দ্বই প্রে এবং দ্বহ্যা অন্ ও প্রের নামে শমিশ্চার তিন প্রে হ'ল। একদিন দেবযানী যয়াতির সংজ্য উপবনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য করেকটি বালক নির্ভারে খেলা করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বংসগণ, তোমাদের নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? বালকরা যয়াতি আর শমিশ্চার দিকে আঙ্গল বাড়িরে বললে, এই আমাদের পিতা মাতা। এই ব'লে তারা রাজার কাছে এল, কিল্তু দেবযানী সংজ্য থাকার রাজা তাদের আদর করলেন না, তারা কাঁদতে কাঁদতে শমিশ্চার কাছে এল। দেবযানী শমিশ্চাকে বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অস্বর শ্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয় কার্য করেছ, আমাকে তোমার ভর নেই। শমিশ্চা উত্তর দিলেন, আমি ন্যায় আর ধর্ম অন্সারে চলেছি, তোমাকে ভয় করি না। এই রাজবিকে তুমি যখন পতির্পে বরণ করেছিলে তখন আমিও করেছিলাম। যিনি আমার সখীর পতি, ধর্মান্সারে তিনি আমারও পতি।

তথন দেবযানী বললেন, রাজা, তুমি আমার অপ্রিয় কার্ম করেছ, আর আমি এখানে থাকব না। এই ব'লে তিনি ক্রন্থ হয়ে সাগ্রু জ্যেটনে শ্রুচার্যের কাছে চললেন, রাজাও পিছ্র পিছ্র গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম প্রাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছে। পিতা, রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন প্রে উৎপাদন করেছেন আর দ্বর্ভাগা

আমাকে দুই পুত্র দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ ব'লে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা। লংঘন করেছেন।

শ্বক ক্র'ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ। আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দ্বর্জায় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ প্রত্যাহারের জন্য যক্ষতি বহু অনুনয় করলে শ্বক বললেন, আমি মিখ্যা বলি না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে। যযাতি বললেন, আপনি অনুমতি দিন, যে প্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং প্র্ণ্যবানকীতিমান হবে। শ্বেক বললেন, তাই হবে।

যথাতি রাজধানীতে এসে জ্যেষ্ঠ পরে যদ্কে বললেন, বংস, আমি শর্কের শাপে জরাগ্রন্থত হর্মেছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপত হই নি। আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহস্র বংসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের: জরা ফিরিয়ে নেব। যদ্ব উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কণ্ট, আমি নিরানন্দ শ্বতশমশ্র লোলচর্ম দ্বলিদেহ অকর্মণা হয়ে যাব, য্বক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। আমার চেয়ে প্রিয়তর পরে আপনার আরও তো আছে, তাদের বলনে। যযাতি বললেন, আমাজ হয়েও যখন আমার অন্রোধ রাখলে না তখন তোমার সম্তান রাজ্যের অধিকারী হবে না।

তার পর যযাতি একে একে তুর্বস্ব দুহ্ন এবং অন্বেক অন্রোধ করলেন কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাতি তাঁদের এইর্প শাপ দিলেন — তুর্বস্বর বংশলোপ হবে, তিনি অন্তাজ ও দ্বেচছ জাতির রাজা হবেন, দ্রোহ্য কখনও অভীণ্ট লাভ করবেন না, তিনি অতি দ্বর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি নিয়ে বাস করবেন; অন্ব জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ ক'রেই মরবে, তিনি অন্বিহোলাদি কিয়াহীন হবেন।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীণ্ট সুখ ভোগ ক্রুন্ত, আপনার জরা আমি নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বংস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব বিষয়ে সম্শিধ লাভ করবে।

প্রব্রর যোবন পেয়ে যথাতি অভীণ্ট বিষয় ছেজি, প্রজাপালন এবং বহুবিধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহস্র বংসর অতীত হ'লে তিনি প্রব্রেব বললেন, প্রত, তোমার যোবন লাভ ক'রে আমি ইচ্ছান্সারে বিষয় ভোগ করেছি।—

ন জাতু কামঃ কামানাম পভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবৰ্জেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যৎ প্রথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্তিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাণতং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

— কাম্য কম্পুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশ্ম ও স্ত্রী আছে তা এক-জনের পক্ষেও পর্যাশত নয়, অতএব বিষয়ত্যা ত্যাগ করা উচিত।

তারপর যযাতি বললেন, পরে, আমি প্রতি হয়েছি, তোমার হৌবন ফিরে নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন রাহানাদি প্রজারা বললেন, মহারাজ, যদ্ব আপনার জ্যেষ্ঠ পরে, শর্কের দৌহিত এবং দেবযানীর গর্ভজাত, তার পর আরও তিন পরে আছেন; এ'দের অতিক্রম ক'রে কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যযাতি বললেন, যদ্ব প্রভৃতি আমার আজ্ঞা পালন করে নি, পরে, করেছে; শ্রুচাচার্যের বর অনুসারে আমার অনুগত পরেই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন।

পর্রকে রাজ্য দিয়ে যথাতি বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে স্রলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর ঋষিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হলেন। যথাতি ভূতলে না প'ড়ে কিছুকাল অন্তরীক্ষে অন্টক, প্রতর্দন, বস্মান ও শিবি এই চারজন রাজ্যির সঙ্গো বিবিধ ধর্মালাপ করলেন। এর্ণরা যথাতির দৌহিত্র(১)। অনন্তর যথাতি প্নর্বার স্বর্গলোকে গেলেন।

## ১৪। দুজ্ঞত-শকুতলা

প্রের্র বংশে দ্বেশত(২) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রিথবীর সর্ব প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর দ্বই প্রে হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় এবং শকুতলার গর্ভে ভরত। ভরতবংশের যশোরাশি বহুবিস্তৃত। একলা দ্বেশত প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে ম্গয়া করতে গেলেন। বহু পাদ্ব বধ ক'রে তিনি একাকী অপর এক বনে ক্বংপিপাসার্ত ও প্রান্ত হয়ে উপাস্থিত হলেন। এই বন অতি রমণীয়, নানাবিধ কুস্বিমত ব্কে সমাকীণ এক বিল্লী শ্রমর ও কোকিলের

<sup>(</sup>১) এ'দের কথা উদ্যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদে আছে। সেখানে বস্মানকে বস্মান বলা হয়েছে। (২) বা দ্যাত।

রবে মুখরিত। রাজা মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির মনোহর আশ্রম দেখতে ধেলেন, সেখানে হিংস্ত জম্তুরাও শাশ্তভাবে বিচরণ করছে।

অন্চরদের অপেক্ষা করতে ব'লে দ্ব্যুন্ত আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, ব্রাহারণরা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্তের আলোচনা করছেন। মহর্ষি কলের দেখা না পেরে তাঁর কুটীরের নিকটে এসে দ্ব্যুন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? রাজার বাক্য শ্বনে লক্ষ্মীর ন্যায় র্পবতী তাপসবেশধারিণী একটি কন্যা বহুবি একেন এবং দ্ব্যুন্তকে স্বাগত জানিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তারপর মধ্র স্বরে কুশলপ্রশ্ন ক'রে বললেন, কি প্রয়োজন বল্ন, আমার পিতা ফল আহরণ করতে গেছেন, একট্ব অপেক্ষা কর্ন, তিনি শীঘ্রই আসবেন।

এই স্নৃনিতন্দ্বনী চার্হাসিনী র্পযৌবনবতী কন্যাকে দ্বাদত বলসেন.
আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে জলেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজ,
আমি ভগবান কবের দ্বিহতা। রাজা বললেন, তিনি তো উধর্বরেতা তপস্বী,
আপনি তাঁর কন্যা কির্পে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান কবে এক ক্ষিকে আয়ার
জন্মব্ত্তান্ত বলেছিলেন, আমি তা শ্ব্নেছিলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বর্লছ,
শ্বন্ন।—

পূর্বকালে বিশ্বামিত ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিতের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে নৃত্য করতে লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর স্ক্র্মু শ্দ্রে বসন বায়্ হরণ করলেন। সর্বাৎপাস্ক্রুলরী বিবস্তা মেনকাকে দেখে মুন্ধ হয়ে বিশ্বামিত তাঁর সংখ্য মিলিত হলেন। মেনকার উদ্দেশ্য সিন্ধ হল, তিনি গভাতী হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব ক'রেই তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চ'লে গেলেন। সিংহব্যান্ত্রসমাকুল জনহীন বনে সেই শিশ্বকে পক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল। মহিদ্র্য কব সনান করতে গিয়ে শিশ্বকে দেখতে পেলেন এবং গ্রেহ এনে তাকে দ্রিহতার ন্যায় পালন করলেন। শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত সেজন্য তার নাম শকুন্তলা হ'ল। ক্রুমিই সেই শকুন্তলা। শরীরদাতা প্রাণদাতা ও অয়দাতাকে ধর্মশান্তে পিতা বল্লা হয় মহারাজ, আমাকে মহির্মি কবের দ্রিহতা ব'লে জানবেন।

দ্বন্দত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় জানুসাম তুমি রাজপ্রেটী, তুমি আমার ভার্যা হও। এই স্বর্ণমালা, বিবিধ বন্দ্র, কুডল, নানাদেশজাত মণিরত্ন, বক্ষের অলংকার এবং ম্গচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার ভার্যা হও। তুমি গান্ধবারীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইর্প বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলা বলকেন, আপনি একট্ন অপেক্ষা কর্ন, আমার পিতা ফিরে এলেই আপনার হাতে সামাকে সন্প্রদান করবেন। তিনিই আমার প্রভু ও পরম দেবতা, তাঁকে অমানার করে অধর্মানাসারে পতিবরণ করতে পারি না। দন্ত্যত বললেন, বরবর্গিনী, ধর্মানাসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। ক্ষানিরের পক্ষে গান্ধর্ম বা ক্লাক্ষেস বিবাহ অধ্যা এই দাইএর মিশ্রিত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, তত্ত্রব তুমি গ্লাক্ষ্ম বিধানে আমার ভার্মা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যদি ধর্মসংগত হয় জাব আগে এই অধ্যাক্ষির কর্ন যে আমার পার যাবরাজ হবে এবং আপনার পরে েই পারই রাজা হবে।

কিছ,মাত্র বিচার না ক'রে দ্বেশত উত্তর দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে।
মনস্কামনা সিন্ধ হ'লে তিনি শকুতলাকে বার বার বললেন, স্বাসিনী, আমি
চতুর্বাগাণী সেনা পাঠাব, তারা তোমাক্রে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইর,প
প্রতিপ্রাতি দিয়ে এবং কবে শ্নে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দ্বেশত নিজের
প্রতি ফিরে গেলেন।

কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুণতলা লঙ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, কিণ্ডু মহর্ষি দিবাদ্ভিতৈ সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমা অনুমতি না নিয়ে আজ যে প্রুষ্মংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয় নি। নিজনে বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম প্রেষের সকামা স্ত্রীর সঙ্গে যে মিলন তাকেই গেধর্ব বিবাহ বলে, ক্ষতিয়ের পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ। শকুণতলা, তোমার পতি দুজ্মন্ত র্মান্মা এবং প্রুষ্মশ্রেষ্ঠ, তোমার যে পত্র হবে সে সাগরবেভিতা সমগ্র পৃথিবী জ্বোন্ধ করবে। শকুনতলা কণ্বের আনীত ফলাদির বোঝা নামিয়ে রেখে তাঁর পা ইয়ে দিলেন এবং তাঁর শ্রান্তি দ্র হ'লে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দুজ্মন্তকে পতি ও বরণ শক্রেছি, জাপনি মন্ত্রিস্থ সেই রাজার প্রতি অনুগ্রহ কর্ন। শকুন্তলার প্রার্ণনা অন্ত্রমন্ত্রে কর্ব বর দিলেন, প্রের্থশীয়গণ ধর্মিষ্ঠ হবে, কথনও রাজাচ্যত হবে না।

তিন বংসর পরে (১) শকুণ্তলা একটি স্বন্ধর মহাবলশালী অর্থিনতু । দর্মাতমান প্রে প্রসব করলেন। এই প্রে কণ্বের আশ্রমে পালিত হুতে লাগল এবং হ বংসর বয়সেই সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী প্রভৃতি ধরে এই আশ্রমশ্ব ব্লেষ্ট বে'ধে রাখত। সকল জণ্ডুকেই সে দুমন করত সেজন্য আশ্রমবাস্থীরা তার নাম দিলেন সর্বদ্মন। তার অসাধারণ বলবিক্রম দেখে কণ্ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময়

<sup>(</sup>১) छैकिकात रामन, भटाभारा मार्ग काल गीर्घ काल गीर्छ वाम करतन।

হরেছে। তার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, নারীরা দীর্ঘকাল পিতৃগ্হে বাস করলে নিন্দা হয়, তাতে স্নাম চরিত্র ও ধর্ম ও নন্ট হ'তে পারে। অতএব তোমরা শীঘ্র শকুন্তলা আর তার প্রুকে দ্বুন্মন্তের কাছে দিয়ে এস।

শকুশ্তলাকে রাজভবনে পেণিছিরে দিরে শিষারা ফিরে গেলেন। শকুশ্তলা দ্বৃত্থণেতর কাছে গিরে অভিবাদন ক'রে বললেন, রাজা, এই তোমার প্রে, আমার গতে জন্মেছে। কংশ্বর আশ্রমে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা স্মরণ কর, একে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। প্রেকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছ্ মনে পড়ছে না, দ্বন্ট তাপসী, তুমি কে? তোমার সংগ্যে আমার ধর্ম অর্থ বা কামের কোনও সম্বন্ধ হয় নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার।

লক্ষার ও দ্বংথে বেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুণ্ডলা শ্তন্তের ন্যার দাঁড়িরে রাইলেন। তাঁর চক্ষ্ম রন্তবর্গ হ'ল, ওণ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্ত কটাক্ষে তিনি বেন রাজ্যকে দক্ষ্ম করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ক্রোধ ও তেজ দমন ক'রে বললেন, মহারাজ, তোমার প্ররণ থাকলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য বল, মিখ্যা ব'লে নিজেকে অপমানিত ক'রো না। আমি তোমার কাছে যাচিকা হয়ে এলেছি, যদি আমার কথা না শোন তবে তোমার মন্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে যদি পরিত্যাশ কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আশ্বন্ধ, একে তাগা করতে পার না।

দ্বশ্বত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পুরু হয়েছিল তা আমার মনে নেই।
নারীরা মিধ্যা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসতই ও নির্দয়া,
রাহারণছলোভী তোমার পিতা বিশ্বামিত্র কাম্বুক ও নির্দয়। তুমি নিজেও দ্রুতার
নাায় কথা বলছ। দ্বুট তাপসী, দ্বে হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের
মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অন্তরীক্ষে চলি, ইন্দুকুবেরাদির গ্রেহ
যেতে পারি। যে নিজে দ্বর্জন সে সক্জনকে দ্বর্জন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছ্
নেই। যদি তুমি মিধ্যারই অন্বেক্ত হও তবে আমি চ'লে যাছি, তোমার স্থেপ আমার
মিলন সম্ভব হবে না। দ্বুজ্বন্ধ, তোমার সাহায্য না পেলেও অ্মুক্তি প্র হিমালারভূমিত চত্ঃসাগরবেন্টিত এই প্রথিবীতে রাজত্ব করবে। এই বলে শকুন্তলা চ'লে
ধ্যলেন।

তথন দ্বাত অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণী শ্নলেন — শক্তলা সত্য বলেছেন, তুমিই তাঁর প্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। বাজা হ্ন্ট হয়ে প্রোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদ্ভের কথা শনেকেন, আমি নিজেও ওই বালককে পত্র ব'লে জানি, কিন্তু বাদি কেবল শকুন্তলার করার তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর দ্ভ্রেন্ত তার পত্র ও ভার্বা শকুন্তলাকে আনন্দিতমনে গ্রহণ করলেন। তিনি শকুন্তলাকে সান্দ্রনা দিয়ে বললেন, দেবী, তোমার সতীম্ব প্রতিপাদনের জন্মই আমি এইর্প ব্যবহার করেছিলাম, নত্বা লোকে মনে করত তোমার সপো আমার অসৎ সন্বন্ধ হয়েছিল। এই পত্রকে রাজ্য দেব তা প্রেই ন্থির করেছি। প্রিরে, তুমি জ্যোধবণে আমাকে যেসব অপ্রিয় কথা বলেছ তা আমি ক্ষমা (১) করলাম।

# ১৫। মহাভিষ — অষ্টবস্ক — প্রতীপ — শাশ্তন্ক-গণ্গা

দ্বশত-শক্ষতনার প্র ভরত বহু দেশ জয় এবং বহুশত অশ্বমেধ যজের অনুষ্ঠান করে সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। তাঁর বংশের এক রাজার নাম হস্তী, তিনি হস্তিনাপ্রে নগর স্থাপন করেন। হস্তীর চার প্রেষ্ পরে কুর্ রাজা হন, তাঁর নাম অনুসারে কুর্জাণাল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানই পবিত্র কুর্ক্ষেত্র। কুর্র অধস্তন সম্তম প্রেষ্বের নাম প্রতীপ, তাঁর প্র শান্তন্।

মহাভিষ নামে ইক্ষ্যাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি বহু যজ্ঞ ক'রে গ্রহণ যান। একদিন তিনি দেবগণের সংগ্য রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে নদীশ্রেণ্টা গণ্যাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহসা বায়্র প্রভাবে গণ্যার স্ক্যুবসন অপস্ত হ'ল। দেবগণ অধােম্থ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গণ্যাকে অসংকাচে দেখতে লাগলেন। রহ্মা তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মর্ত্যলাকে জন্মগ্রহণ কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। মহাভিষ স্থির করলেন তিনি মহাতেজস্বী প্রতীপ রাজার প্রত হবেন।

গণ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মতে ফিরে আসছিলেন, প্রথিমধ্যে দেখলেন বস্ নামক দেবগণ মুছিত হয়ে প'ড়ে আছেন। গণ্গার প্রদেন্ত উত্তরে তারা বললেন, বশিষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন—তোমরা নরয়োনিজে জন্মগ্রহণ কর। আমরা মানুষীর গভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের প্রেই অপনি আমাদের প্রতীপের প্রত শান্তন্ব আমাদের পিতা হবেন। জন্মের পরেই আপনি আমাদের জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিক্চতি পাই। গণ্গা বললেন, তাই করব,

<sup>(</sup>১) দ্বেশত নিজের কট্রির জন্য ক্ষমা চাইলেন না।

কিন্তু যেন একটি পত্র জীবিত থাকে, নতুবা শান্তন্র সংগ্য আমার সংগম বার্থ হবে। বস্থাণ বললেন, আমরা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অন্টমাংশ দেব, তার ফলে একটি পত্র জীবিত থাকবে। এই পত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না।

রাজা প্রতীপ গণগাতীরে ব'সে জপ করছিলেন এমন সময় মনোহর নারীর্প ধারণ ক'রে গণগা জল থেকে উঠে প্রতীপের দক্ষিণ উর্তে বসলেন। রাজা বললেন, কল্যাণী, কি চাও? গণগা বললেন, কুর্শ্রেণ্ট, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, পরস্বী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গণগা বললেন, আমি দেবকন্যা, অগম্যা নই। রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উর্তে না ব'সে দক্ষিণ উর্তে বসেছ, যেখানে প্র কন্যা আর প্রবধ্র স্থান। তুমি আমার প্রবধ্ হরো। গণ্গা বললেন, তাই হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার প্র আপত্তি করতে পারবেন না। প্রতীপ সম্মত হলেন।

গণগা অন্তহিত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পদ্দী প্রেলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের প্রের্পে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল শান্তন,। শান্তন, যৌবন লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে বললেন, তোমার নিমিত্ত এক র্পবতী কন্যা প্রে আমার কাছে এসেছিল। সে যদি প্রেকামনার তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা প্রে ক'রো, কিন্তু তার পরিচয় জানতে চেরো না, তার কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর প্রে শান্তন্কে রাজ্যে অতিষিম্ভ ক'রে বনে প্রস্থান করলেন।

একদিন শাল্তন্ গণ্গার তীরে এক দিব্যাভরণভূষিতা পরমা স্পরী নারীকে দেখে ম্ব্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অপসরা না মান্যী? তুমি আমার ভাষা হও। গণ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি ডোমার মহিষী হব, কিন্তু আমি শৃভ বা অশৃভ যাই করি তুমি ধদি বারণ বা ভর্ণসনা কর তবে ডোমাকে নিশ্চর ত্যাগ করব। শান্তন্ তাতেই সম্মত হলেন।

ভার্যার দ্বভাবচরিত্র রুপগর্ব ও সেবার পরিতৃশ্ত হয়ে শার্টনর সর্থে কাল্যাপন করতে লাগলেন। তার আটাট দেবকুমার তুলা পরে ইরেছিল। প্রত্যেক পরেই গণগা তাকে জরে নিক্ষেপ করে বলতেন, এই তোমার প্রিয়ক্ষার্থ করলাম। শান্তনর অসন্তৃত্য হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গণগা তাঁকে ছেড়ে চ'লে যান। অত্যম পরে প্রসবের পর গণগা হাসছেন দেখে শান্তন, বললেন, একে মেরো না, পরেঘাতিনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গণগা বললেন, তুমি

পত্র চাও অতএব এই পত্রকে বধ করব না, কিম্তু তোমার কাছে থাকাও আ<mark>মার শেষ</mark> হ'ল। সম্পা নিজের পরিচয় দিলেন এবং বস্তুগণের এই ব্রোল্ড বললেন।—

একদা পৃথ্ প্রভৃতি বন্ধ্গণ নিজ নিজ পত্নীসহ স্থের, পর্বতের পার্শ্বতি বিশিষ্টের তপোবনে বিহার করতে এসেছিলেন। বিশিষ্টের কামধেন, নিন্দানীকে দেখে দ্যু-নামক বস্র পত্নী তাঁর স্বামীকে বন্ধলেন, আমার সখী রাজকন্যা জিতবতীকে এই ধেন্ উপহার দিতে চাই। পত্নীর অন্রেরেধে দ্যু-বস্ নন্দিনীকে হরণ করলেন। বিশিষ্ট আশ্রমে এসে দেখলেন নিন্দানী নেই। তিনি ক্রুখ হরে শাপ দিলেন, বারা আমার ধেন্ নিরেছে তারা মান্য হয়ে জন্মাবে। বস্গণের অন্নরে প্রসম হরে বিশিষ্ট বললেন, তোমরা সকলে এক বংসর পরে শাপম্ক হবে, কিন্তু দ্যু-বস্ নিজ্ঞ কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মন্যালোকে বাস করবেন। তিনি ধার্মিক, সর্বশাস্থ্যবিশারদ, পিতার প্রিয়কারী এবং স্থানিকভাগত্যাগী হবেন।

তার পর গণ্গা বললেন, মহারাজ, অভিশৃত বস্গণের অন্রোধে আমি তাদের প্রস্ব করে জলে নিক্ষেপ করেছি, কেবল দ্যা-বস্—িয়িনি এই অন্টম পরে—দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মন্যালোকে বাস করবেন এবং প্নব্যার স্বর্গলোকে বাবেন। এই বলে গণ্গা নবজাত প্রকে নিয়ে অন্তহিতি হলেন।

# ১৬। দেবরত-ভীত্ম — সভাবতী

শাশ্তন্ দ্রেথিত মনে তাঁর রাজধানী হণ্ডিনাপরের গোলেন। তিনি সর্ব-প্রকার রাজগানে মণ্ডিত ছিলেন এবং কামরাগর্বার্জতি হরে ধর্মান্সারে রাজ্যশাসন করতেন। ছত্তিশ বংসর তিনি স্ত্রীসঞ্চা ত্যাগ ক'রে বনবাসী হরেছিলেন।

একদিন তিনি ম্গের অন্সরণে গণ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমারতুলা চার্দর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শরবর্ষণ ক'রে গণ্গা আছেল করছে। শাণ্ডন্কে মাথায় মোহিত ক'রে সেই বালক অন্তহিত হ'ল। তাকে নিজের প্র অনুমান ক'রে শান্তন্ব বললেন, গণ্গা, আমার প্রকে দেখাও। তখন শ্রেবসনা সলিংকায়া গণ্গা প্রের হাত ধ'রে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অন্টমগর্ভজাত প্র, একে আমি শালন ক'রে বড় করেছি। এ বাদন্তের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেছে। শ্রুভ ও বৃংস্পতি বত শান্ত জানেন, জামদশ্র যত অন্ত জানেন, সে সমস্তই এ জানে। এই মহাধন্ধর রাজধর্মক্ত প্রকে তুমি গ্রেহ নিয়ে যাও।

দেবরত নামক এই প্রেকে শাশ্তন্ রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং ভাকে

যৌবরাজ্যে অভিষিদ্ধ করলেন। রাজ্যের সকলেই এই গন্ধবান রাজকুমারের অন্রম্বন্ধ হলেন। চার বংসর পরে শাশ্তন্ন একদিন ষমন্নাতীরবতী বনে বেড়াতে বেড়াতে অনির্বচনীয় সন্ধান্ধ অন্ভব করলেন এবং তার অন্সরণ করে দেবাল্যনার নায় র্পবতী একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজ্যার প্রশেনর উত্তরে সেই কন্যা বললেন, আমি দাস (১) রাজ্যের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা করি। শাশ্তন্ম দাসরাজ্যের কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপনি যদি একে ধর্মপদ্দী করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে এর গর্ভজ্ঞাত প্রেই আপনার পরে রাজ্যা হবে তবে কন্যাদান করতে পারি।

শাশ্তন, উত্তপ্রকার প্রতিপ্রত্নতি দিতে পারলেন না, তিনি সেই র প্রবতী কন্যাকে ভারতে ভারতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্বিত দেখে দেরত বললেন, মহারাজ, রাজ্যের সর্বাচ কুশল, তথাপি আপনি চিন্তাকুল হয়ে আছেন কেন? আপনি আর অন্বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্গ ও কৃশ হয়েছে, আপনার কি রোগ বলনে। শান্তন, বললেন, বংস, আমার মহান্ বংশে তৃমিই একমাত্র সন্তান, তৃমি সর্বাদা অন্তচ্চা ক'রে থাক, কিন্তু মান্য আনত্য তোমার বিপদ ঘটলে আমার বংশলোপ হবে। তৃমি শতপ্রেরও অধিক সেজনা আমি বংশব্দিধর নিমিত্র বৃথা প্নর্বার বিবাহ করতে ইছা করি না, তোমার মঞ্গল হ'ক এই কামনাই করি। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পত্র না থাকা আর একটিমাত্র পত্রে দৃই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই চিন্তাই আমার দৃঃথের কারণ।

বৃদ্ধিমান দেবরত বৃদ্ধ অমাতোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতার শোকের কারণ কি? অমাতা জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। দেবরত বৃদ্ধ ক্রিয়দের সংগা নিয়ে দাসরাজের কাছে গেলেন এবং পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, এর প শ্লাঘনীর বিবাহসম্বদ্ধ কে না চায়? যিনি আমার কন্যা সতাবতীর জন্মদাতা, সেই উপরিচর রাজা বহুবার আমাকে বলেছেন যে শাল্তনই তার উপযুক্ত পতি। কিন্তু এই বিবাহে একটি দোষ আছে —বৈমার প্রাতার পে তুমি যার প্রতিশ্বদ্ধী হরে সৈ কথনও স্বশ্বেধাকতে পারবে না।

গাপ্সেয় দেবরত বললেন, অনিম সতাপ্রতিজ্ঞা করছি শ্নেন্ন, এর্পে প্রতিজ্ঞা

<sup>(</sup>**১**) ধীবরজাতি বিশে**ব**।

অন্য কেউ করতে পারে না — আপনার কন্যার গর্ভে যে পত্র হবে সেই রাজস্ব পাবে। দাসরাজ বললেন, সোম্য, তুমি রাজা শান্তন্তর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার কন্যারও রক্ষক হ'লে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার অধিকার অন্সারে আমি আরও কিছু বলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহত্ব, তোমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পত্র হবে তাকেই আমার ভয়। দেবরত বললেন, আমি প্রেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করেছি, এখন প্রতিজ্ঞা করছি আমার পত্রও হবে না। আজ থেকে আমি রহাচর্য অবলম্বন করব, আমার পত্র না হ'লেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

দেবরতের প্রতিজ্ঞা শানে দাসরাজ রোমাণিত হয়ে বললেন, আমি সতাবতীকে দান করব। তথন আকাশ থেকে অপসরা দেবগণ ও পিতৃগণ প্রুপবাণিট করে বললেন, এর নাম ভীষ্ম হ'ল। সতাবতীকে ভীষ্ম বললেন, মাতা, রথে উঠনে, আমরা স্বগ্রে যাব। হাস্তনাপ্রে এসে ভীষ্ম পিতাকে সমস্ত ব্তান্ত জানালেন। সকলেই তার দাক্কর কার্যের প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভীষ্ম (১)ই বটেন। শান্তন্, পাত্রকে বর দিলেন, হে নিম্পাপ, তুমি যত্দিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমার মৃত্যু হবে না, তোমার ইচ্ছান্সারেই মৃত্যু হবে।

# ১৭। চিত্রাখ্যদ ও বিচিত্রবীর্য — কাশীরাজের তিন কন্যা

সত্যবতীর গর্ভে শাণ্তন্র ব্ই প্র হ'ল, চিন্রাংগদ ও বিচিন্নবীর্য। কনিষ্ঠ প্র যৌবনলাভ করবার প্রেই শাণ্তন্ গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে ভীম চিন্রাংগদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিন্রাংগদ অতিশয় বলশালী ছিলেন এবং মান্ষ দেবতা অস্ত্র গণ্ধর্ব সকলকেই নিরুষ্ট মনে করতেন। একদিন গণ্ধর্বরাজ চিন্রাংগদ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই, আমার সংগ্য বৃদ্ধ কর নতুবা অন্য নাম নাও। কুর্ক্তের হিরণমতী নদীর তীরে দ্জনের ঘোর মুন্ধ হ'ল, তাতে কুর্নণদন চিন্রাংগদ নিহত হলেন। ভীষ্ম অপ্রাণ্ডরোধন বিচিন্নবীর্থকে রাজপদে বসালেন।

বিচিত্রবীর্য যৌবনলাভ করলে ভীষ্ম তার বিবাহ ফেণ্ডিয়া স্থির করলেন। কাশীরাজের তিন প্রমা স্ক্রেরী কন্যার একসংগ্য স্বয়ংবর্ত্ত হবে শ্বনে ভীষ্ম বিমাতার অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকী বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ

<sup>(</sup>১) যিনি ভীষণ অর্থাৎ দঃসাধ্য কর্ম করেন।

থেকে রাজারা স্বরংবরসভার উপস্থিত হয়েছেন। যথন পরিচয় দেবার জন্য রাজাদের নামকীর্তান করা হ'ল তথন কন্যারা ভীষ্মকে বৃন্ধ ও একাকী দেখে তাঁর কাছ থেকে সারে গেলেন। সভার যে সকল হীনমতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, এই পরম ধর্মাত্মা পলিতকেশ নির্লাভ্জ বৃন্ধ এখানে কেন এসেছে? যে প্রতিজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীষ্ম বৃথাই ব্রহম্নচারী খ্যাতি পেয়েছেন।

উপহাস শ্নে ভাষ্ম ক্রন্থ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজগণ, বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিম্তু ধর্মবাদিগণ বলেন যে স্বরংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত ক'রে কন্যা হরণ করাই ক্ষানিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্ধতি। আমি এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শক্তি থাকে তো যুম্থ কর। রাজারা ফ্রোধে ওওঁ দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ ক'রে নিজ নিজ রথে উঠে ভাষ্মকে আক্রমণ করলেন। সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভাষ্মের সঙ্গে যুক্তের রাজারা পরাজিত হলেন, কিম্তু মহারথ শাল্বরাজ তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম। ভাষ্মের শরাঘাতে শাল্বের সারথি ও অন্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভাষ্ম তিন কন্যাকে প্রবেধ্, কনিষ্ঠা ভাগনী বা দুহিতার ন্যায় যুদ্ধহলরে হিস্তনাপ্রের নিয়ে এলেন।

ভীন্ম বিবাহের উদ্যোগ করছেন জেনে কাশীরাজের জোষ্ঠা কন্যা আন্বা(১) হাস্য করে তাঁকে বললেন, আমি স্বরংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, তিনিও আমাকে চান, আমার পিতারও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মজ্ঞ, আপনি ধর্ম পালন কর্ন। ভীন্ম রাহ্মণদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অন্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠালেন এবং অন্য দ্বই কন্যা অন্বিকা ও অন্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য সেই দুই স্কুদরী পত্নীকে পেয়ে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। সাত বংসর পরে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। স্কুর্ তি চিকিংসকগণ প্রতিকারের বহু চেণ্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অস্তাচলৈ যান বিচিত্রবীর্যও সেইর্প যমসদনে গেলেন।

<sup>ু(</sup>১) অম্বার পরবতী ইতিহাস উদ্যোগপর্ব ২৭-পরিচ্ছেদে আছে।

# ১৮। দীর্ঘতমা — ধৃতরাশ্ব, পাণ্ডু ও বিদ্রের জন্ম — অণীমাণ্ডব্য

পরেশোকার্তা সতাবতী তার দুই বধ্বে সাম্থনা দিরে ভীচ্মকে বললেন, রাজা শান্তন্র পিশ্ড কীতি ও বংশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুমি ধর্মের তত্ত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই দ্রাত্বধ্ব গভে সন্তান উংপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং বিবাহ কর, পিতৃপুরুষ্ণগণকে নরকে নিমন্দ ক'রো না।

ভীষ্ম বললেন, মাতা, আমি গ্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পারি কিন্তু যে সতাপ্রতিজ্ঞা করেছি তা ভণ্গ করতে পারি না। শাশ্তনার বংশ যাতে রক্ষা হয় তার ক্ষরধর্ম সম্মত উপায় বলছি শুনুন। পুরাকালে জামদণনা পরশুরাম কর্তৃক প্রিথবী নিঃক্ষতিয় হ'লে ক্ষতিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদর্শ করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ, পত্র বিবাহকারীরই পত্র হয়। উতথা থাষর পদ্দী মমতা যথন গভিশী ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পতি সংগম প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শানে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগে উদাত হলেন, তখন গর্ভস্থ শিশ, তার পা দিয়ে পিতৃবোর চেণ্টা ব্যর্থ করলে। বৃহস্পতি শিশ,কে শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধ্ম (১) <mark>অবলম্বন করায় প্রতিবেশী মুনিগণ জুম্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমার</mark> **পত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলা**য় চড়িয়ে গণ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। ধর্মাত্মা র্বাল রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সম্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মহিষী স্বদেষ্টাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে স্বদেষ্টা নিজে গেলেন না, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শুদুকন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগারজন খবি উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সন্দেষ্টা স্বয়ং গেলেন, দীর্ঘতমা তাঁর অংগ স্পর্শ ক'রে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজ্ঞস্বী পৃঞ্জী হবে — অপা বন্দা কলিপা প্রযন্ত্র স্থা, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যান্ত ইবে। বলি রাজার বংশ এইর্পে মহর্ষি দীর্ঘতিমা থেকে উৎপল্ল হয়েছিল 🔊

তারপর ভীষ্ম বললেন, মাতা, বিচিত্রবীর্ফের সম্প্রীদের গর্ভে সম্জান উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গ্রেশবান ব্রাহমণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ কর্ন। সভাবতী হাস্য ক'রে লজ্জিতভাবে নিজের পূর্বে ইতিহাস জ্বানালেন এবং পরিশেষে

<sup>(</sup>৯) পদ্রে তুলা **বর তর সংগম।** 

বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পত্র হয়েছিল তাঁর নাম দৈবপায়ন, তিনি মহাযোগী মহার্ষা, চতুর্বেদ বিভক্ত ক'রে ব্যাস উপাধি পেরেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পত্র জন্মগ্রহণ ক'রেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চ'লে বান এবং বাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। ভীল্ম, তুমি আর আমি অন্বেরাধ করলে কৃষ্ণ দৈবপায়ন তাঁর ভাতৃবধ্বদের গর্ভে পত্র উৎপাদন করবেন।

ভীষ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্তাবতী ব্যাসকে সমরণ করলেন।
কলকালমধ্যে ব্যাস আবিভূতি হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিখ্যন এবং স্তনদ্বেশ্ধ
সিক্ত ক'রে অপ্র্মোচন করতে লাগলেন। মাতাকে অভিবাদন করে ব্যাস বললেন,
আপনার অভিলাধ প্রেণ করতে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ কর্ন। সত্যবতী
তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উন্দেশ্যে আমি আপনার
অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অন্সারে দ্ই রাজ্ঞী এক বংসর ব্রতপালন
ক'রে শৃষ্ধ হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন,
অরাজক রাজ্যে বিষ্টি হয় না, দেবতা প্রসম্ম হন না, অতএব যাতে রাল্বীরা সদ্য
গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হ'লে ভীষ্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস
বললেন, বদি এখনই প্রে উৎপাদন করতে হয় তবে রানীরা যেন আমার কৃৎসিত
রূপ গশ্ধ আর বেশ সহ্য করেন।

সতাবতী অনেক প্রবাধ দিয়ে তাঁর প্রবধ্ অন্বিকাকে কোনও প্রকারে সম্মত ক'রে শয়নগ্রে পাঠালেন। অন্বিকা উত্তম শয়ায় শ্রে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুর্বংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গ্রেং ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপত নয়ন ও পিৎগল জটা-শমশ্র দেখে অন্বিকা ডয়ে চক্ষ্ম নিমালিত ক'রে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতী প্রশ্ন করলেন, এর গর্ভে গ্লেবান রাজপুর হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই প্রেশতহািততুলা বলবান, বিন্বান, ব্রন্থিমান এবং শতপুরের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোবে অন্থ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্থ ব্যক্তি কুর্কুরের রাজা হবার বোগ্য নয়, তুমি আর একটি প্র দাও। সত্যবতীর অনুরের্ধে তাঁর ন্বিতীয় প্রবধ্ অন্যালিকা শয়নগ্রে এলেন কিন্তু ব্যাসের ম্তি দেখে তিনি ভয়ে পাম্ভুবর্ণ হয়ে গেলেন। সভাবতীকে ব্যাস বললেন, এই প্র বিক্রমশালী খ্যাতিমান এবং পঞ্চপুরের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোবে পাম্ভুবর্ণ হবে।

কথাকালে অন্বিকা একটি অন্ধ পত্ৰে এবং অন্বালিকা পাণ্ডুবৰ্ণ পত্ৰ প্ৰসব

করলেন, তাঁদের নাম ধ্তরাদ্ম ও পাণ্ডু। অন্বিকা প্নর্বার ঋতুমতী হ'লে সত্যবতী তাঁকে আর একবার ঝাসের কাছে যেতে বললেন, কিল্ডু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে ক'রে অন্বিকা নিজে গেলেন না, অন্সরার ন্যায় রূপবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্ষায় তুন্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যানী, তুমি আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভান্থ প্রত্ব ধর্মাদ্মা ও পরম ব্শিধ্মান হবে।

এই দাসীর গর্ভে বিদরে জন্মগ্রহণ করেন। মান্ডব্য নামে এক মৌনব্রতী উধর্বাহ, তপুষ্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন চোর রাজরক্ষীদের ভয়ে পালিয়ে এসে মান্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহত ধন লম্কিয়ে রাখলে। রক্ষীরা আশ্রমে এসে মান্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। অন্বেষণের ফলে চোরের দল অপহাত ধন সমেত ধরা পড়লা রক্ষীরা তাদের সংখ্য মাণ্ডবাকেও রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শলে চড়ানো হ'ল, কিন্তু মান্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জীবিত রইলেন। অবশেষে তাঁর পরিচয় পেয়ে রাজা ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শ্লে থেকে নামালেন, কিন্তু শ্লের ভংন অগ্রভাগ তাঁর দেহে রয়ে গেল। মান্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে লাগলেন এবং শ্লেখন্ডের জন্য অণী (১) মান্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একদিন িতিনি ধর্মরান্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনু কর্মের ফলে আমাকে এই দশ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতংগার প্রছেদেশে তুণ প্রাবন্ট করেছিলেন, তারই এই ফল। অণীমান্ডব্য বললেন, আর্পান লঘ্য পাপে আমাকে গ্রেদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণিবধের চেয়ে ব্রাহমুণবধ গ্রেতর। আমার শাপে আপনি শ্দু হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আমি এই বিধান দিচ্ছি — চতুর্দণ (২) বংসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছু করলে তা পাপ ব'লে গণ্য হবে না। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদরেরপে জন্মেছিলেন।

# ১৯। शान्धात्री, कून्जी ও माम्री --- कर्ग -- मृत्याधनामित्र अन्य

ধ্তরান্দ্র পাশ্চ্ ও বিদ্বেকে ভীষ্ম প্রতবং প্রটেন করতে লাগলেন। ধ্তরান্দ্র অসাধারণ বলবান, পাশ্চ্ পরাক্তান্ত ধন্ধর, এবং বিদ্বর অন্বিতীয় ধর্ম-

<sup>(</sup>১) অণী—শ্লাদির অগ্রভাগ। (২) আর একটি শ্লোকে শ্বাদশ আছে

পরারণ হলেন। ধ্তরাদ্ধ জন্মান্ধ, বিদ্র শ্রার গর্ভজাত, একারণে পাণ্ডুই রাজপদ পেলেন।

বিদ্ধরের সপ্তেগ প্রামর্শ ক'রে ভীষ্ম গান্ধাররাজ স্থালের কন্যা গান্ধারীর স্থান্থ প্রতিরোজ্য করেনে না — এই প্রতিজ্ঞা ক'রে পতিরতা গান্ধারী কলখণড ভাঁজ ক'রে চোখের উপর বাধলেন।

বস্বদেবের পিতা যদ্ভশ্রেষ্ঠ শ্রের পৃথা(১) নামে একটি কন্যা ছিল। শরে তাঁর পিতত্বসার পত্রে নিঃসণ্তান কৃণ্ডিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। পালক পিতার নাম অনুসারে প্রধার অপর নাম কৃতী হ'ল। একদা ঋষি দর্বাসা অতিথি রূপে গ্রে এলে কুন্তী তাঁর পরিচর্যা করলেন, তাতে দূর্বাসা তুট হ'য়ে একটি মন্দ্র শিখিয়ে বললেন, এই মন্দ্র ন্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করবে তাঁদের প্রসাদে তোমার পত্রেলাভ হবে। কোত্রহলবলে কৃন্তী সূর্যকে ডাকলেন। সূর্যে আবিভূতি হয়ে বললেন, অসিতনয়না, তুমি কি চাও? দূর্বাসার বরের কথা জানিয়ে কৃন্তী নতমুহতকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমার আহনান বৃথা হবে না, আমার সপ্যে মিলনের ফলে তুমি পুত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে। কুল্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কৃত্তল ধারণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলতেকর ভয়ে কুনতী তাঁর পত্রুকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। স্তরংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বস্বাষণ নাম দিয়ে পত্রবং পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্তের প্রয়োগ শিখলেন। তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্যকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। একদিন বাহাপ্রেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ নিজের দেহ থেকে কবচটি কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শক্তি অস্ত্র দান ক'রে বললেন. তুমি যার উপর এই অস্ত্র ক্ষেপণ করবে সে মরবে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই অস্ত্রটি আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য বস্তুত্তিদের নাম কণ' ও বৈকতনি হয়।

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহের জুন্ প্রবর্গরসভা আহ্বান করলে কুন্তী নরশ্রেষ্ঠ পান্ডুর গলায় বরমাল্য দিলেন। প্রান্ডুর আর একটি বিবাহ

<sup>(</sup>১) ইনি কৃষ্ণের পিসী। (২) কর্ণের কবচ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব ৫৬-পরিচ্ছেট্দ বিবৃত হয়েছে।

দেবার ইচ্ছার ভীষ্ম মন্তদেশের রাজা বাহন্লীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভগিনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চর আপনার জানা আছে। ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক আমি কুলধর্ম লগ্যন করতে পারি না। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই ব'লে তিনি কর্ণ রক্ব গজ অদ্ব প্রভৃতি ধন বিবাহের পণ রূপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভীষ্ম সেই কন্যাকে হন্তিনাপন্তর এনে পাশ্চুর সংগে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শা্দ্রা পক্ষীর গর্ভে ব্রাহারণ কর্তৃক একটি কন্যা উৎপাদিত হর্মেছল, তাঁর সঞ্গে বিদ্বেরর বিবাহ হ'ল।

কিছুকাল পরে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় ক'রে বহু ধন নিয়ে ব্রাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধ্তরান্দ্রের অনুমতিক্রমে সেই সমস্ত ধন ভীত্ম, দুই মাতা ও বিদ্রাকে উপহার দিলেন। তারপর তিনি দুই পদ্মীর সংগ্যে বনে গিয়ে মগ্রায়া করতে লাগ্লেন।

ব্যাস বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত প্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দ্ই বংসরেও তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তীর একটি প্র (য্রিধিষ্ঠর) হয়েছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্যান্বিত হলেন। ধ্তরাত্মকৈ না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লোহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিন্ড প্রস্ত হ'ল। তিনি সেই পিন্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিন্ড ভিজিয়ে রাখলেন, তা থেকে অগ্যন্তপ্রমাণ এক শ এক দ্র্ণ প্রক হ'ল। সেই দ্র্ণগ্রিকে তিনি প্রেক প্রক ঘ্তপ্র কলসে রাখলেন। এক বংসর পরে একটি কলসে দ্র্রোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তার প্রেই কুন্তীপ্র ফ্রিধিষ্ঠির জন্মেছিলেন, সে ক্রেণে য্রিধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ। দ্র্রোধন ও ভীম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

দর্শেধন জ'দেই গর্দভের ন্যায় কর্ক'শ কণ্ঠে চিংকার ক'রে উঠুক্লেন, সংগ্য সংগ্য গ্র শ্রাল কাক প্রভৃতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দর্লক্ষণ দেখা গেল। ধ্তরাঘ্ট ভয় পেয়ে ভীন্ম বিদ্রুর প্রভৃতিকে বললেন, আমাদের ক্ষেন্তর জ্যেন্ঠ রাজপ্র ব্যথিতির তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার এই প্র রাজা হবে তো? শ্রালাদি শ্বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উঠল। তথন রাহ্মণগণ ও বিদ্রুর বললেন, আপনার প্র নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পরিত্যাগ করাই মণ্যল। প্রস্কেনহের বশে ধ্তরাঘ্ট তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে তার দর্শেধন দর্শাসন দর্শহ প্রভৃতি একশত পত্র এবং দ্বংশলা নামে একটি কন্যা হ'ল। গান্ধারী যথন গর্ভভারে ক্রিট ছিলেন তথন এক বৈশ্যা ধ্তরান্থের সেবা করত। তার গর্ভে যুব্ধস্থ নামক পত্র জন্মগ্রহণ করে।

# ২০। य्रीर्थाकेत्रामित अन्य - नाष्ट्र ও माष्ट्रीत म्यू

একদিন পাণ্ডু অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি হরিণমিথনেকে শরবিশ্ধ করলেন। আহত হরিণ ভূপতিত হরে বললে, ক্মক্রোধের বশবতী মূড় ও পাপাসক্ত লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন জ্ঞানবান প্রেষ মৈথনে রত ম্গাদম্পতিকে বধ করে? মহারাজ, আমি কিমিশ্যম ম্নি, প্রকামনায় ম্গার্প ধারণ ক'রে পঙ্গীর সহিত সংগত হরেছিলাস। তুমি জানতে না যে আমি রাহ্মণ, সেজনা ডোমার রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্হীসংগমকালে মৃত্যু হবে।

শাপগ্রন্থ পাণ্ডু বহু বিলাপ করে বললেন, আমি সংসার তাগে করে ভিক্ষ্
হব, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছনোধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন
অসম্ভব, অতএব গৃহস্থাশ্রমে আর থাকব না। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা
তোমার ধর্মপিন্নী, আমাদের সংগ থেকেই তো তপস্যা করতে পার, আমরাও ইন্দিরদমন
করে তপস্যা করব। তার পর পাণ্ডু নিজের এবং দুই পদ্ধীর সমস্ত অলংকার
রাহ্যণদের দান করে হিন্তনাপ্রে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে
অরণ্যবাসী হয়েছেন।

া। ভু তাঁর দুই পদ্ধীর সংগে নাগশত, চৈত্রবথ, কালক্ট, হিমালয়ের উত্তরম্থ গাধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদ্দন সরোবর এবং হংসক্ট অতিক্রম করে শতশৃংগ পর্বতে এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু খ্যির সংগে তাঁর স্থা হ'ল। একদিন খ্যাছ। বললেন, আজ বহুরলোকে মহাসভা হবে, আমরা বহুরাকে দেখতে স্থানে থাছি। সম্বীক পাণ্ডু তাঁদের সংগে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গমি দেশে এই রাজপ্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরহত হও। পাণ্ডু রল্ভেন, আমি নিঃসন্তান, হ্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রুশ্ব, সেজন্য আপনাদের সংগ্রে যেতে চেরেছিলাম। আমি বজ্ঞ, বেদাধারন-তপস্যা আর অনিষ্ঠ্রবতার দ্বারা দেব, খ্যি ও মন্যাের খ্যা থেকে মন্ত হরেছি, কিন্তু প্রবােংপাদন ও শ্রাম্বশ্বারা পিতৃ-খ্যা থেকে মন্ত হ'তে পারি নি। আমি যে ভাবে জন্মেছি সেই ভাবে আমার পদ্ধীর গতে যাতে সন্তান হ'তে পারে তার

উপায় আপনারা বলনে। খবিরা বললেন, রাজা, আমরা দিব্য চক্ষরতে দেখছি তোমার দেবতুল্য পত্র হবে।

পান্ড নির্জানে কন্তীকে বললেন, তাম সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর. আপংকালে দ্বীলোক উত্তম বর্ণের পরেমুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে। কুল্ডী বললেন, আমি শুনেছি রাজা ব্যবিতাশ্ব যক্ষ্যা রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মহিষী ভদ্রা মৃতপতির সহিত সংগমে পুত্রবতী হরেছিলেন। তুমিও তপস্যার প্রভাবে আমার গর্ভে মানস পত্র উৎপাদন করতে পার। পাণ্ডু বললেন, ব্যবিতাশ্ব দেবতল্য শক্তিমান ছিলেন, আমার তেমন শক্তি নেই। আমি প্রাচীন ধর্মতত্ত বলছি শোন। পরোকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পরেষের সংগ বিচরণ করত, তাতে দোষ হ'ত না কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুর্-দেশবাসী এখনও সেই ধর্মান,সারে চলে। এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা অধিককাল রহিত হয় নি। উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁর প্রেরে নাম দ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু দেখলেন, তাঁর পিার সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ তাঁর মাতার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতৃকে বললেন, তুমি ক্রুণ্ধ হয়ে। না, সনাতক ধর্মই এই. প্রথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গর্বর তুল্য স্বাধীন। শ্বেত**কেতু অত্যন্ত** ব্রুম্থ হয়ে বললেন, আজ থেকে যে নারী পরপুরুষগামিনী হবে, যে পুরুষ পতিরতা পদ্মীকে ত্যাগ ক'রে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নারী পাতর আজ্ঞা পেয়েও ক্ষেত্রজ পত্রে উৎপাদনে আপত্তি করবে, তাদের সকলেরই দ্রুণহত্যার পাপ হবে। কুন্তী; কৃষ্ণলৈবপায়ন থেকে আমানের জন্ম হয়েছে তা তুমি জান। আমি প্রপ্রপ্রার্থী, মুস্তকে অঞ্জাল রেথে অন্নর করছি, তুমি কোনও তপদ্বী ব্রাহ্মণের কাছে গুণবান পত্র লাভ কর।

কুনতী তখন দুর্বাসার বরের ব্স্তান্ত পাণ্ডুকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, তুমি অনুমতি দিলে আমি কোনও দেবতা বা রাহতেক মন্ত্রবলে আহ্বান করতে পারি। দেবতার কাছে সদ্য প্রলাভ হবে, রাহ্মণের কাত্র বিলম্ব হবে। পাণ্ডু বলক্ষের, আমি ধন্য হয়েছি, অনুগৃহীত হয়েছি, তুমিই আমাদের বংশের রক্ষিনী। দেবগণের মধ্যে ধর্মই সর্বাপেক্ষা প্র্ণাবান, আজই তুমি তাঁকে আহ্বান কর।

গান্ধারী যথন এক বংসর গর্ভধারণ করেছিলেন স্তেই সময়ে কুনতী মন্ত্রবলে ধর্মকৈ আহ্বান করলেন। শতশূজা পর্বতের উপর ধর্মের সহিত সংগ্যমের ফলে কুন্তী প্রব্রহাই হলেন। প্রস্বকালে দৈববাণী হ'ল—এই বালক ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ, বিকান্ত, সত্যবাদী ও প্থিবীপতি হবে, এবং যুর্যিন্ঠির নামে খ্যাত হবে।

তার পর পাশ্চুর ইচ্ছান্তমে বায় ও ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে কুনতী ভীম ও অন্ধান নামে আরও দুই পুত্র লাভ করলেন। একদিন মাদ্রী পাশ্চুকে বললেন, মহারাজ, কুনতী আমার সপদ্দী, তাঁকে আমি কিছু বলতে সাহস করি না, কিন্তু তুমি বললে তিনি আমাকেও প্রহ্বতী করতে পারেন। পাশ্চু অনুরোধ করলে কুনতী সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী অন্বিনীকুমারন্বয়কে স্মরণ ক'রে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র লাভ করলেন! মাদ্রীর আরও পুত্রের জন্য পাশ্চু অনুরোধ করলে কুনতী বললেন, আমি মাদ্রীকে বলেছিলাম—কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, কিন্তু সে যুগল দেবতাকে আহ্বান ক'রে আমাকে প্রতারিত করেছে। মহারাজ, আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না।

দেবতার প্রসাদে লক্ষ্ম পাণ্ডুর এই পণ্ড পত্র কালক্রমে চন্দের ন্যায় প্রিয়দর্শন, 
কিন্তুহের ন্যায় বলশালী এবং দেবতার ন্যায় তেজদ্বী হ'ল। একদিন রমণীর বসন্তকালে পাণ্ডু নির্জনে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্নীর নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে
তাকৈ সবলে গ্রহণ করলেন। শাপের ফলে সংগমকালেই পাণ্ডুর প্রাণবিয়োগ হ'ল।
মাদ্রীর আর্তনাদ শ্বনে কৃন্তী সেখানে এলেন এবং বিলাপ ক'রে বললেন, আমি
রাজাকে সর্বাদ সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই বিজন স্থানে কেন তাঁকে লোভিত
করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগাবতী, তাঁকে হ্টে দেখেছ। আমি জ্যেন্টা ধর্মপত্নী,
সেজনা ভর্তার সহম্বতা হব। তুমি এই বালকদের পালন কর। মাদ্রী বললেন, আমি
কামভোগে তৃণ্ড হই নি, অতএব পতির অন্বসরণ করব। তোমার তিন পত্রকে আমি
নিজ পত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দ্বই পত্রকে নিজপত্রবং পালন কর।
এই বলে মাদ্রী পাণ্ডুর সহগ্মনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন।

#### ২১। ছদ্ভিনাপ্রের পঞ্চপাণ্ডব — ভীমের নাগলোক দর্শন

পাণ্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল খবি বাস করতেন তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ এবং কুল্তী ও রাজপ্রদের নিয়ে হিন্তনাপ্রের গেল্ডেন। এই সময়ে যুবিতিরের বয়স যোল, ভীমের পনর, অর্জ্বনের চোন্দ এবং নুকুল-সহদেবের তের। খবিরা রাজসভায় এলে কোরবগণ প্রণত হয়ে সংবর্ধনা করলেন। খবিদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধতম তিনি পান্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুবিবরণ এবং যুবিতিরাদির পরিচ্য দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে বিস্মিত ক'রে সভিগগণসহ অন্তর্হিত হলেন।

ধ্তরাত্থের আদেশে বিদরে পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেতিক্রিয়া করলেন। ত্ররোদশ দিনে শ্রাম্পাদি কৃত্য সম্পন্ন হ'ল, সকলে দর্গথিত মনে রাজপরেগীতে ফিরে এলেন। তখন ব্যাস শে: বিহন্দা সত্যবতীর কাছে এসে বললেন, মাতা, সনুখের দিন শেষ হয়েছে, প্রথিবী এনে গতযৌবনা, ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে, কৌরবদের দ্নীতির ফলে ধর্ম কর্ম লোপ পাবে। কুর্বংশের ক্লয় যেন আপানাকে দেখতে না হয়, আপনি তপোবনে গিয়ে োগ অবলম্বন কর্মন। সত্যবতী তাঁর প্রবধ্ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বাংসের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সংখ্য চল। তারপর তাঁরা তিনজনে কর্ম গিয়ে ঘার তপস্যায় দেহ ত্যাগ ক'য়ে ইন্টলোকে গেলেন।

পদপাণ্ডব তাঁদের পিতৃগ্হে সন্থে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্রীভার ভীমই সর্বাধিক শক্তি দেখাতেন। তিনি ধ্তরাণ্ট্রপ্রদের মাথা ঠোকাঠ্নিক করিয়ে, জলে ভূবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে নিগ্রহ করতেন। বাহন্বন্দেধ, গমনের বেগে বা ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভীমের মনে কোনও বিশেবষ হিল না, তথাপি তিনি বালসন্ত্রভ প্রতিশ্বন্দ্বিতার জন্য ধার্তরাণ্ট্রগণের অপ্রিয় হলেন।

দ্বেশ্বিদন গণগাতীরে প্রমাণকোটি নামক স্থানে উদকক্রীড়ন না দিয়ে একটি স্কান্জত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদ্যদ্র রাখিয়ে পদ্পশান্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছলে পরস্পরের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই স্বুযোগে পাপমতি দ্বর্যাধন ভীত্র কালক্টে বিষ মিশ্রিত খাদ্য দিলেন। জলক্রীড়ার পর সকলে বিহারগ্হে বিশ্রাস কলের গেলেন, কিন্তু ভীম অত্যান্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গণগাতীতে প ্র ক্রান্তেন, দ্বেশ্বিদ তাঁকে লতা দিয়ে বেথি জলে ফেলে দিলেন।

সংজ্ঞাহীন ভী। জলে নিম°ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। মহানিষ্
সপাগণ তাঁকে দংশন করতে লাগল, সেই জঙ্গম সপাবিষে স্থাবর কালক্ট বিষ নতাহল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছিল্ল ক'রে সপাবিষে স্থাবর কালক্ট বিষ নতাহল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছিল্ল ক'রে সপাবিষ করতে লাগলেন। তথন কতকগন্লি সপানাগরাজ বাসন্কির কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে। বাসন্কি ভীমের কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের দোহিত্রের দোহিত্র, অর্থাৎ কুন্তিভাজের দোহিত্র বুল্লি চিনতে পেরে গাঢ় আলিজ্ঞান করলেন। বাসন্কি বললেন, একে ধনরত্ন দিয়ে সন্থী কর। একজন নাগ বললে, ধন দিয়ে কি হবে, যদি আপনি তুল্ট হল্পে থাকেন তবে এই কুমারকে রসায়ন পান করতে দিন। বাসন্কির আজ্ঞার নাগ্জীন ভীমকে রসায়নকুন্ডের কাছে নিয়ে গেল। ভীম স্বস্তায়ন ক'রে শন্তি হয়ে প্রামান্ধে বসলেন এবং এক নিঃশ্বাসে এক-একটি কুন্ডের রস পান ক'রে আটটি কুন্ড নিঃশেষ করলেন। তার পর তিনি নাগদন্ত উত্তম শ্যায় শ্রেষ সন্থে নিদ্রিত হলেন।

জলবিহার শেষ ক'রে কোরব (১) ও পাশ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। ভীম আগেই চ'লে গেছেন মনে ক'রে তাঁরা রথ গজ ও অন্বে হিন্দ্রনাপ্রেরে ফিরে গেলেন। ভীমকে না দেখে কুল্তী অত্যন্ত উদ্বিশন হলেন। বিদরে যুর্যিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত নগরোদ্যানে অন্বেষণ ক'রেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুল্তীর ভয় হ'ল, হয়তো কুরে দ্বর্যোধন ভীমকে হত্যা করেছে। বিদরে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামুনি ব্যাস বলেছেন আপনার প্রেরা দীর্ঘায় হবে।

অন্টম দিনে ভীমের নিদ্রাভণ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, রসায়ন জীর্ণ ক'রে তুমি অযুত হস্তীর বল পেয়েছ, এখন দিবা জলে সনান ক'রে গৃহে যাও। ভীম সনান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে দিবা আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগ্হে ফিরে গেলেন। সকল ব্স্তান্ত শ্নে যুবিণ্ঠির বললেন, চুপ ক'রে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। দুর্যোধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন।

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধ্তরাণ্ট্র গোতমগোত্রজ কুপাচার্যকে নিয**্ত** করলেন।

### ২২। কৃপ — দ্রোণ — অধ্বথামা — একলব্য — অর্জনের পট্টতা

মহর্ষি গোতমের শরশ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধন্বে দৈ ষেমন বৃদ্ধি ছিল বেদাধ্যরনে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শর্বানের হাত থেকে ধন্বাণ প'ড়ে গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই রেতঃ একটি শর্হতন্বে প'ড়ে দ্ব ভাগ হ'ল, তা থেকে একটি প্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে। রাজা শান্তন্ব তাদের দেখতে পেয়ে কৃপা ক'রে গ্রেহ এনে সন্তানবং পালন করলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী রাখলেন। শর্মবান তপোবলে তাদের ব্তান্ত জ্লেনতে পেরে রাজভবনে এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধন্বে দে পারদশী ক্রুলেন। যুধিন্ঠির দ্বর্ষেন প্রভৃতি এবং ব্জিবংশীয় ও নানাদেশের রাজপ্রকৃষ্ঠি এই কৃপাচার্যের কাছে অন্তবিদ্যা শিখতে লাগলেন।

<sup>(</sup>১) ধ্তরাত্ম ও পাণ্ডু দ্বজনেই কুর্বংশজাত সেজন্য কোরব। তথাপি সাধারণত দ্বেশিধনাদিকেই কোরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুর্বলা হয়।

ভরন্থান্ধ শ্ববি গণ্ডেগান্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একদিন স্নানকালে ব্তাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁর শ্রুপাত হয়। সেই শ্রুক তিনি কলসের মধ্যে রাখেন তা থেকে দ্রোণ জম্মগ্রহণ করেন। অপ্নিবেশ্য মুনি দ্রোণকে আপ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। পাঞ্চালরাজ প্রত ভরন্থাজের স্থা ছিলেন, তাঁর প্রত দ্রুপদ দ্রোণের সপ্তো খেলা ক্রমতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কুপীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি প্রত হয়, সে ভূমিষ্ঠ হয়েই অশ্বের ন্যার চিংকার করেছিল সেজন্য তার নাম অশ্বেখামা হ'ল।

ভরশ্বজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধন্বেদ চর্চা করতে লাগলেন। একদিন তিনি শ্নলেন যে অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেণ্ঠ ভূগন্ননন পরশ্রাম তাঁর সমস্ত ধন রাহাণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশ্রামের কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশ্রাম বললেন, আমার কাছে স্বর্ণাদি বা ছিল সবই রাহাণদের দিরেছি, সমগ্র প্রথিবী কশ্যপকে দিয়েছি, এখন কেবল আমার শরীর আর অস্থ্যসম্প্র অবশিষ্ট আছে, কি চাও বল। দ্রোণ বললেন, আর্পনি সমস্ত অস্থাশস্ত্র আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহরণের বিধি আমাকে শেখান। পরশ্রাম দ্রোণের প্রার্থনা প্রেণ করলেন। দ্রোণ কৃত্যর্থ হয়ে পাণ্ডালরাজ দ্রেপদের কাছে গেলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যগর্বে দ্রুপদ তাঁর বাল্যস্থার অপ্যান করলেন। দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হিস্তনাপ্রের গিয়ে কৃপাচার্যের গ্রেহে গোপনে বাস করতে লাগলেন।

একদিন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে বীটা (১) নিয়ে খেলছিলেন। দৈবন্ধমে তাঁদের বীটা ক্পের মধ্যে প'ড়ে গেল, অনেক চেন্টা ক'রেও তাঁরা তুলতে পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পককেশ কৃশকায় ব্রাহ্মণ নিকটে ব'সে হোম করছেন দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই রাহ্মণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক তোমাদের ক্ষরকা আর অক্ষাশক্ষা, ভরতবংশে জ'ন্মে একটা বীটা তুলতে পারলে না! তোমাদের বীটা আর আমার এই অংগ্রেমি আমি ঈষীকা (কাশ ত্ন) দিয়ে তুলে দেব, কিল্তু আমাকে খাওয়তে হবে। য্বিণিঠর বললেন, কৃপাচার্য অনুষ্ঠিত দিলে আপনি প্রতাহ আহার পাবেন। দ্রোণ সেই শ্রুকে ক্পে তাঁর আছিট ক্ষীকা দিয়ে প্রথম ঈষীকা বিশ্ব করলেন। এইর্পে পর পর ঈষীকা ক্ষেল উপরের ঈষীকা ধ'রে বীটা টেনে তুললেন। রাজপ্রেরো এই ব্যাপার দেখে উংক্রেনয়নে সবিক্সয়ে

<sup>(</sup>১) প্রির আকার<sub>্</sub>কাষ্ঠখণ্ড, গ্রিলডাণ্ডা থেলার গ্রিন।

বললেন, বিপ্রবিষ্ঠা, আপনার আংটিও তুলন। দ্রোণ তাঁর ধন্ থেকে একটি শর ক্পের মধ্যে ছন্ডলেন, তার পর আরও শর দিয়ে প্রের্বির ন্যায় অপ্যারীয় উত্থার করলেন। বালকরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার র্পগ্ণে যেমন দেখলে তা ভীষ্মকে জানাও।

বিবরণ শ্বনে ভাষ্ম ব্রুবলেন যে এই রাহমুণই দ্রোণ একং তিনিই রাজ-কুমারদের অস্ত্রগার হবার যোগ্য। ভীষ্ম তথনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। দোণ বললেন, পাণ্ডালরাজপত্রে দ্রুপদ আর আমি মহর্ষি অণিনবেশ্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলাম, বাল্যকাল থেকে দুপদ আমার স্থা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চ'লে বাবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র, আমি পাণ্ডালরাজ্যে অভিষিত্ত হ'লে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আমি মনে রেখেছিলাম। তার পর আমি পিতার আদেশে এবং প্রেকামনায় বিবাহ করি। আমার পত্নী অল্পকেশী, কিল্ড তিনি ব্রতপরায়ণা এবং সর্ব কর্মে আমার সহায়। আমার পুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় তেজ্বস্বী। একদা বালক অশ্বস্থামা ধনিপুত্রদের দ্বেষ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দ্বঃখে দিশাহার! হলাম। বহু স্থানে চেন্টা ক'রেও কোথাও ধর্মসংগত উপায়ে পর্যান্বনী গাভী পেলাম না। অশ্বত্থামার সংগী বালকরা তাকে পিট্রলি গোলা খেতে দিলে, দুখ র্ধাচ্ছ মনে ক'রে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস ক'রে বললে, দরিদ্র দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পত্রে পিটুলি গোলা থেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার বৃদ্ধিল্রংশ হ'ল, পূর্বের বন্ধত্ব সমরণ ক'রে স্ত্রীপত্তে সহ দ্রপদ রাজার কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সখা ব'লে সম্ভাষণ করতে গেলে দ্রপদ বললেন, বাহাণ, তোমার ব্রিষ অমাজিত ডাই আমাকে সখা বলছ, সমানে সমানেই বন্ধ্য হয়। ব্রাহমুণ আর অব্রাহমুণ, রখী আর অরখী, প্রবলপ্রতাপ রাজা আর শ্রীহণীন দরিদ্র — এদের মধ্যে বন্ধত্ব হয় না। তোমাকে এক রান্তির উপযুক্ত ভোজন দিচ্ছি নিয়ে যাও।

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আমি অত্যন্ত ক্রুম্প ছুরে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা ক'রে কুর্দেশে চ'লে এলাম। ভীন্ম, এখন বলনে আপনার কেনন্ প্রিয়কার্য করন, রক্তিকুমারদের অস্চাশিক্ষা দিন, এখানে সসম্মানে বাস ক'রে সম্সত ঐশ্বর্য ভোগ কর্ন। এই রার্জ্যের আপনিই প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুমারদের শিক্ষার ভার আমি নিলে কৃপাচার্য দ্রুগিত হবেন, অতএব আমাকে কিছু ধন দিন, আমি

সম্পূর্ণ্ড হয়ে চ'লে যাই। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কুপাচার্য ও থাকবেন, আমরা তাঁর স্ব্যোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপনি আমার পৌচদের আচার্য হবেন।

ভীষ্ম একটি স্পরিচ্ছন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং পৌরদের শিক্ষার ভার তাঁর হাতে দিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা দেশের রাজপুরগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, স্তৃপুর কর্ণও তাঁকে গ্রের্পে বরণ করলেন। সকল শিক্ষাথীর মধ্যে অর্জ্বনই আচার্বের সর্বাপেক্ষা ক্রেন্সা হলেন।

নিষাদরাজ হিরণ্যধন্র প্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচজাতি ব'লে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে বনে চ'লে গেলেন এবং দ্রোণের একটি ম্ন্ময়ী ম্তিকে আচার্য কলপনা ক'রে নিলের চেন্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন কুর্পাভেবগণ ম্গায়ায় গেলেন, তাঁদের এক অন্চর ম্গায়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘ্রতে ঘ্রতে একলবার কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, ম্লিন দেহ, ম্গাচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিংকার করতে লাগল। একলবা একসংগ্র সাতটি বাণ ছুড়ে তার মুখের মধ্যে প্রে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলবার কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অজর্ন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি প্রতি হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে প্রেণ্ঠ হবে না, কিন্তু একলবা আমাকে অতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ অর্জনকে সংগ্র নিয়ে একলবার কাছে গেলেন, একলবা ভূমিন্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃত্যঞ্জলিপ্টে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বার, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গ্রের্দাক্ষণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা কর্ন, গ্রের্কে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অংগর্ক্ত আমাকে দাও। এই দার্ণ বাক্য শ্নে একলব্য প্রফ্লেম্থে অকাতরচিক্তে অংগর্ক্ত ছদন করে দ্রোণকে দিলেন। তার পর সেই নিষাদপ্ত অন্য অংগ্রিক্তির করেণ নারকর্ষণ হরে দেখলেন, কিন্তু শর পূর্ববং শীছগামী হ'ল না। অর্জন্ন সন্তুন্ত হলেন।

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দুর্যোধন গদায়নুদ্ধ অশ্বত্থামা গণ্নত অস্তের প্রয়োগে, নকুল-সহদেব অসিয়ন্দেধ, যুদিন্ডির রখচালনার, এবং অর্জনুন বৃদ্ধি বল ইংসাহ ও সর্বান্দের প্রয়োগে শ্রেন্ট হলেন। দ্রোত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীম ও অর্জনুনের শ্রুষ্টতা সইতে পারতেন না। একদিন দ্রোণ একটি কৃত্রিম ভাস (১) পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের বললেন, তোমরা ওই পক্ষীকে লক্ষ্য করে দিথর হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে ওর মুক্তচ্ছেদ ক'রে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শরসন্ধান করলে দ্রোণ যুখিতিরকে বললেন, তুমি গাছের উপর ওই পাখি দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার দ্রাতাদের দেখছ? যুখিতির বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাছেন। দ্রেশাধন ভীম প্রভৃতিও বললেন, সারে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুর্যোধন ভীম প্রভৃতিও বললেন, আমরা সবই দেখছি। দ্রোণ তাঁদেরও সরিয়ে দিলেন। তার পর অজুর্নকে প্রশন করলে তিনি বললেন, আমি কেবল ভাস পক্ষী দেখছি। দ্রোণ বললেন, আবার বল। অর্জুন্ন বললেন, কেবল ভাসের মন্তক দেখছি। আনন্দেরমাণিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অজুর্নের ক্রুরধার শরে ভাসের ছিল্ল মুক্ড ভূমিতে প'ড়ে গেল।

একদিন শিষ্যদের সংগে দ্রোণ গণগায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে নামলে একটা কুম্ভীর (২) তাঁর জগ্যা কামড়ে ধরলে। দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, তোমরা শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সংগে সংগেই অর্জন্বন পাঁচ শরে কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন, অন্য শিষ্যরা মুটের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ প্রীত হ'য়ে অর্জনকে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দান ক'রে বললেন, এই অস্ত্র মানুষের প্রতি প্রয়োগ ক'রো না, যদি অন্য শত্র তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে।

#### ২৩। অস্ত্ৰিকা প্ৰদৰ্শন

একদিন বাসে কৃপ ভীষ্ম বিদ্রে প্রভৃতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধ্তরাণ্টকে বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্থাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপনি অনুমতি দিলে তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করবেন। ধ্তরাণ্ট হ্ট হ'য়ে বললেন, আপনি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষ্ম্মান লোকের ন্যায় আমিও কুমার-গণের পরাক্তম দেখি।

ধ্তরান্টের আজ্ঞায় এবং দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে বিদ্যুক্ত সমতল স্থানে বিশাল রঙগভূমি নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা ক'রে সাধারণক্তি জানিয়ে শৃভ তিথি-নক্ষরযোগে দেবপ্জা করলেন। নিদিশ্ট দিনে ভীষ্ম ও ক্লিপাচার্যকে অগ্রবতী ক'রে

<sup>(</sup>১) মোরগ অথবা শকুন। (২) মালে 'গ্রাহ' আছে, তার অর্থ কুম্ভীর হাণগর দুইই হয়।

ধৃতরাষ্ট্র স্মৃশিজ্ঞত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারী কুনতী প্রভৃতি রাজপ্রনারীগণ উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হ'রে মঞ্চে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্যধর্নিতে সেই সভা মহাসম্দ্রের ন্যায় বিক্ষর্থ হ'ল।

অনন্তর শ্কুকেশ দ্রোণাচার্য শ্কু বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে পত্র অন্বখামার সংগে রংগভূমিতে এলেন এবং মন্ট্রন্ত রাহ্মণদের দিয়ে মংগলাচরণ করালেন। দ্রোণ ও কৃপকে ধ্তরাণ্ট স্বর্গরন্ধি দক্ষিণা দিলেন। তার পর ধন্ ও ত্ণীর ধারণ ক'রে অংগ্রালির কটিবন্ধ প্রভৃতিতে স্বর্ক্ষিত হ'য়ে রাজপত্রগণ রংগভূমিতে প্রবেশ করলেন, এবং য্বিভিরকে প্রেরাবতী ক'রে জ্যেতান্ক্রমে অস্প্রপ্রোগ দেখাতে লাগলেন। তারা অন্বারোহণে দ্রুতবেগে নিজ নিজ নামাণ্ডিকত বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন, রখ গজ ও অন্ব চালনার, বাহ্ব্দেধর এবং খলা-চর্ম (১) প্রয়োগের বিবিধ প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেব্রুভ দ্বর্গধিন ও ভীম গদাহস্তে এসে মন্ত হস্তীর ন্যায় সগর্জনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ রংগভূমিতে কি করছেন তার বিবরণ বিদ্ব ধ্তরান্তকৈ এবং কুন্তী গান্ধারীকে জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দ্র্গোধনের পক্ষপাতী হওয়ায় জনমণ্ডলী যেন ন্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, সভায় কুর্রাজের জয়, ভীমের জয়, এইর্প কোলাহল উঠল। তথন দ্রোণ তার পত্র অন্বখামাকে বললেন। ত্মি ওই দ্বই মহাবীরকে নিবারণ কর, যেন রংগস্থলে ক্রেধের উৎপত্তি না হয়। অন্বখ্যামা গদাযুদ্ধে উদ্যত ভীম আর দ্র্গ্রিধনকে নিরসত করলেন।

মেঘমন্দ্রভূল্য বাদ্যধন্নি থামিয়ে দিয়ে দ্রেণ বললেন, যিনি আমার প্রের চেয়ে প্রিয়, সর্বাদ্যবিশারদ, উপেন্দ্রভূলা, সেই অজন্নের শিক্ষা আপনারা দেখন। দর্শকগণ উৎসকে হ'য়ে অজন্নের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধ্তরাদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষর্থ সম্দ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বিদ্রুর বললেন, পাণ্ডুনন্দন অজন্ন অবতীর্ণ হয়েছেন। ধ্তরাদ্র বললেন, কুন্তীর-তিন প্রের গৌরবে আমি ধনা হয়েছি, অনুগ্হীত হয়েছি, রিক্ষত হয়েছি আজনি আশেনয় বারন্ণ বায়ব্য প্রভৃতি বিবিধ অদ্বের প্রয়োগ দেখালেন। তার পর একটি দ্র্ণমান লোহবয়াহের মুখে এককালে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ্রকর্মেলন, রক্জন্লিবত গোশ্পের ভিতরে একুশটি বাণ প্রবিষ্ট করলেন, খল্ল আর্ক্সাদা হস্তে বিবিধ কৌশল দেখালেন।

<sup>(</sup>১) চম — ঢ়াল।

অন্ধানের কৌশলপ্রদর্শন শেষ হরে এসেছে এবং বাদ্যরবও মন্দীভূত হয়েছে এমন সময় ন্বারদেশে সহসা বন্ধধনির নায় বাহনাস্ফাট (তাল টোকার শব্দ) শোনা গেল। ন্বারপালরা পথ ছেড়ে দিলে কবচকু-ডলশোভিত মহাবিক্তমশালী কর্ণ পাদচারী পর্বতের ন্যায় রংগভূমিতে এলেন এবং অধিক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম করলেন। অর্জন্ন যে তার ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থা, তুমি যা দেখিয়েছ তার সবই আমি দেখাব। এই ব'লে তিনি দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জন্ন যা যা করেছিলেন তাই ক'রে দেখালেন। দ্র্যোধন আনন্দিত হ'য়ে কর্ণকে আলিখ্যান ক'রে বললেন, মহাবাহ্ম, তোমাকে স্বাগত জানাছি, তুমি এই কুর্রাজ্য ইচ্ছামত ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আমি তোমার সখ্য চাই, অর অর্জন্নের সংগ্য ম্বন্থযুগ্ধ করতে চাই। দ্র্যোধন বললেন, তুমি সথা হ'য়ে আমার সঙ্গে সমস্ভ ভোগ কর আর শ্রুদের মাথায় পা রাখ।

অজর্ন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, যারা অনাহত হয়ে আসে আর অনাহত হ'রে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আমি তোমাকে সেখানে পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রঙ্গভূমিতে সকলেরই আসবার অধিকার আছে। দ্বর্ণলের নায়ে আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর দিয়েই বল। আজ গ্রের সমক্ষেই শরাঘাতে তোমার শিরক্ছেদ করব। তার পর দোণের অনুমতি নিয়ে অজর্ন তাঁর দ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দ্বর্থাধন ও তাঁর দ্রাতারা কর্ণের পক্ষেণোলেন। ইন্দ্র ও স্মুখ নিজ্ঞ নিজ্ঞ প্রকে দেখতে এলেন, অর্জ্বনের উপর মেঘের ছায়া এবং কর্ণের উপর স্বর্থের কিরণ পড়ল। দ্রোণ কৃপ ও ভীষ্ম অর্জ্বনের কাছে গেলেন। রঙ্গভূমি দ্বই পক্ষে বিভক্ত হওয়ায় স্ক্রীদের মধ্যেও দৈবধভাব উৎপর হ'ল।

কর্ণকে চিনতে পেরে কুল্ডী মৃছিত হলেন, বিদ্বরের আজ্ঞার দাসীরা চন্দনজল সেচন করে তাঁকে প্রবৃদ্ধ করলে। দুই প্রকে সশস্র দেখে কুল্ডী বিদ্রান্ত
হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অজ্বন কুরুবংশজাত,
পাশ্চু ও কুল্ডীর প্র, ইনি তোমার সংগ্ দ্বন্দ্রন্থ করবেন। মহাবাই, কর্ণ, তুমি
তোমার মাতা পিতার কুল বল, কোন্ রাজবংশের তুমি ভ্রব্তি
তোমার পরিচয়
পেলে অজ্বন যুশ্ধ করা বা না করা দিথর করবেন, রাজপ্রেরা তুচ্ছকুলশীল
প্রতিশ্বন্দ্রীর সংগে যুশ্ধ করেন না। কৃপের কথায় কর্ণ বর্ধাজলসিন্ত পশ্মের ন্যায়
লম্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, অর্জ্বন র্যাদ রাজা ভিন্ন
অন্যের সংগে যুশ্ধ করতে না চান তবে আমি কর্ণকে অংগরাজ্যে অতিষিক্ত করিছ।

দ্র্যোধন তথনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহমণগণ লাজ পর্কপ স্বর্ণ-ঘটের জল প্রভৃতি উপকরণে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

এমন সময় কর্ণের পালকপিতা অধিরথ ঘর্মান্ত ও কন্পিত দেহে যণ্টিহন্তে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধন্ব ত্যাগ ক'রে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, অধিরথ সসম্প্রমে তাঁর চরণ আবৃত (১) ক'রে প্রকে সস্নেহে আলিজ্যন এবং তাঁর মস্তক অপ্রক্রলে অভিষিক্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, স্তপ্রুত, তুমি অর্জ্বরে হাতে মরবার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। কুকুর যজ্ঞের প্রয়োভাশ খেতে পারে না, তুমিও অর্জ্যরাজ্য ভোগ করতে পার না। ক্রোধে কর্ণের ওপ্ত কন্পিত হ'তে লাগল। দ্বর্থাধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা তোমার উচিত হয় নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কুপাচার্য শরস্তম্ব থেকে জন্মেছিলেন, আর তোমাদের জন্মব্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুন্ডলধারী সর্বলক্ষণযক্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অর্জ্যরাজ্য নয়, সম্মত প্রথবীই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যর্প মনে করে তারা য্লেধর জন্য প্রস্তুত হ'ক।

এই সময়ে স্থান্ত হ'ল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধ'রে রংগভূমি থেকে প্রন্থান করলেন। পাণ্ডবগণ, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতিও নিজ নিজ ভবনে চ'লে গেলেন। কর্ণ অংগরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনন্দিত হলেন। য্থিপিন্টরের এই বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণের ভুল্য ধন্ধর পৃথিবীতে নেই।

### ২৪। দ্রুপদের পরাজয় — দ্রোণের প্রতিশোধ

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার দক্ষিণা চাই। তোমরা যুন্ধ ক'রে পাণ্ডালরাজ দ্রুপদকে জীবনত ধরে নিয়ে এস. তাই শ্রেষ্ঠ গ্রুর্দক্ষিণা। রাজকুমারগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে স্ক্রেজ নিয়ে সমেন্যে পাণ্ডাল রাজ্য আক্রমণ করলেন।

দ্রপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ রথারোহণে এসে ক্রেরবর্গন্ধের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধন প্রভৃতির দর্শ দেখে অজ্বর্কী দ্রোণকে বললেন, ওরা দ্রপদকৈ বন্দী করতে পারবে না। ওরা আগে নিজেদের বিক্রম দেখাক তার পর

<sup>(</sup>১) কর্ণ উচ্চজাতীয় এই সম্ভাবনায়।

আমরা যুদ্ধে নামব। এই ব'লে তিনি নগর থেকে অর্ধ ক্রোশ দুরে দ্রাতাদের সংগ অপেক্ষা করতে লাগ**লে**ন।

দ্রুপদের বাণবর্ষণে দুর্যোধনাদি ব্যতিবাসত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও ঘণ্টি বর্ষণ করতে লাগল। কোরবদের আর্তরব শ্বনে যুর্ঘিষ্ঠিরকে তাঁর ভ্রাতারা বললেন, আর্পান যুন্ধ করবেন না। এই ব'লে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভীম কতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাবিত হয়ে পাণ্টালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভৃতি ধর্মে করতে লাগলেন। তার পর অর্জ্বনের সংগ্য দুপদ ও তাঁর দ্রাতা সত্যাজিতের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জ্বনের শরাঘাতে সত্যজিতের অশ্ব ও সার্রাথ বিনষ্ট হ'ল, সত্যজিৎ পলায়ন করলেন। তথন অজ্বনি দ্রুপদের ধন্য ও রথধ্যজ ছিল্ল এবং অশ্ব ও সার্যথিকে শর্রবিন্ধ ক'রে খর্পা-**२८७० नम्य पिरा जाँत तथ छेठानन। भाषान रेमना प्रम पिरक भानारज नागन।** দ্রুপদকে ধ'রে অর্জ্বন ভীমকে বললেন, দ্রুপদ রাজা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তাঁর সৈন্য বধ করবেন না. আস্ক্রন, আমরা গ্রের্দক্ষিণা দেব।

কুমারগণ দ্রুপদ আর তাঁর অমাতাকে ধ'রে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বরূপ উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রুপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলিত ক'রে রাজপুরী অধিকার করেছি, তোমার জীবনও শত্রুর অধীন, এখন পূর্বের বন্ধ্যম্ব স্মরণ ক'রে কি চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীর, প্রাণের ভয় ক'রো না, আমরা ক্ষমাশীল বাহমুণ। তুমি বাল্যকালে আমার সঙ্গে খেলেছিলে, সেজন্য তোমার প্রতি আমার দেনহ আছে। অরাজা রাজার স্থা হ'তে পারে না, তোমাকে আমি অর্ধ রাজ্য দিচ্ছি, যদি ইচ্ছা কর তবে আমাকে স্থা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন. শক্তিমান মহাত্মার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আমি প্রীত হয়েছি, আপনার চিরস্থায়ী প্রণয় কামনা করি। তখন দ্রোণাচার্য তুল্ট হয়ে দ্রুপদকে মুক্তি দিলেন।

গণ্গার দক্ষিণে চর্মাপ্বতী নদী পর্যান্ত দেশ দ্রেপদের অধিকারে রইল, দ্রোণাচার্য গণগার উত্তরে অহিচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষ্ম দ্রুপদ প্রুক্টভের জন্য চেন্টা করতে লাগলেন।

২৫। ধৃতেরাণ্ডের ঈর্ষা

এক বংসর পরে ধৃতরাষ্ট্র যুর্ধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধৈষ দৈথয় অনিষ্ঠারতা সরলতা প্রভৃতি গ্রণে যুবিষ্ঠির তাঁর পিতা পান্তুর কীতিও অতিক্রম করলেন। ব্কোদর (১) ভীম বলরামের কাছে অসিয়ুন্থ গদায়ুন্থ ও রথযুন্ধ শিখতে লাগলেন। অজুন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পট্টতা লাভ করলেন। সহদেব সর্বপ্রকার নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও ততিরথ (যিনি অসংখ্য শহরুর সঞ্জো যুন্ধ করতে পারেন) এবং চিত্রযোধী (বিচিত্র যুন্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অজুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন।

পাশ্ডবদের বিক্রমের খ্যাতি অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে শ্নে ধ্তরাপ্টের মন দ্যিত হ'ল, দ্শিচশতার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে লাগল। তিনি মলিপ্রেষ্ঠ রাজনীতিক্ত কণিককে বললেন, শ্বিজোত্তম, পাশ্ডবদের খ্যাতি শ্নেন আমার অসম্যা হচ্ছে, তাদের সংগ্য সন্ধি বা বিগ্রহ কি কর্তব্য তা বল্ন, আমি আপনার উপদেশ পালন করব।

রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ উপদেশের প্রসংগ কণিক বললেন, মহারাজ, উপযুক্ত কাল না আসা পর্যত অমিত্রকে কলসের ন্যায় কাঁধে বইবেন, তার পর স্বযোগ এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। বাঁকে দার্ণ কর্ম করতে হবে তিনি বিনীত হয়ে হাস্যমুখে কথা বলবেন, কিল্তু হ্দয়ে ক্ষ্রধার থাকবেন। মংস্যজীবী যেমন বিনা অপরাধে মংস্য হত্যা করে, সেইর্প পরের মর্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠ্র কর্ম না করে বিপ্লে ঐশ্বর্যলাভ হয় না। ক্র্রাজ, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ; নিজেকেরক্ষা কর্ন, যেন পান্ডবরা আপনার অনিন্ট না করে; এমন উপায় কর্ন বাতে শেষে অন্তাপ করতে না হয়।

# া৷ জতুগ্হপৰ্বাধ্যায়॥

#### ২৬। ৰারপাবত -- জভূগ্ইদাহ

পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দ্বেশেষন তার মাতৃল স্বল্প্রে শকুনি ও কর্ণের সণ্ডেগ মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রেক্ বললেন, পিতা, প্রবাসিগণ আপনাকে আর ভীষ্মকে অনাদর করে ফুরিম্টিরকেই রাজা করতে চায়। আপনি অন্ধ ব'লে রাজ্য পান নি, পাণ্ডু প্রেরছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর প্রেরাই যদি বংশান্ত্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে।

<sup>(</sup>১) যাঁর উদরে বৃক বা জঠরাণিন আছে, বহুভোজী।

আপনি কোশল ক'রে পান্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত কর্ন, তা হ'লে আমাদের আর ভয় থাকবে না।

ধ্তরাত্ম বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যুবিণ্ঠিরও সেইর্প হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি করে নির্বাসিত করতে পারি? ভীষ্ম দ্রোণ বিদর্ব কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দুর্যোধন বললেন, আমি অর্থ আর সম্মান দিয়ে প্রজাদের বশ করেছি, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভীষ্মের কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বত্থামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পুরুরের অনুসরণ করবেন, কৃপও তাঁর ভাগিনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বিদর্ব আমাদের বাধা দিতে পারবেন না। আপনি আজই পঞ্চপাশ্যেব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান।

ধ্তরাষ্ট্রের উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন, বারণাবত অতি মনোরম নগর, সেখানে পদ্পতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার ইচ্ছা হ'ল। ধ্তরাষ্ট্র তাঁদের বললেন, বৎসগণ, আমি শ্নেছি যে বারণাবত অতি রমণীয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং বাহান্ত্রণ ও গায়কদের ধনদান ক'রে কিছ্বকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। য্থিষ্ঠির ধ্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এবং নিজের অসহায় অবস্থা ব্বে সম্মত হলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও শ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

দ্রেশিধন অতিশয় হৃষ্ট হলেন এবং প্রেচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধারে তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুমি দ্রেতগামী রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সর্জারস (ধ্না) প্রভৃতি দিয়ে একটি চতুঃশাল (চকমিলান) স্ক্রান্জত গৃহ নির্মাণ করাও। মৃত্তিকার সংগ্র প্রচুর ঘৃত তৈল বসা জতু (গালা) মিশিয়ে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চতুর্দিকে কাণ্ঠ তৈল প্রভৃতি দাহা পদার্থ এমন কারে রাথবে যাতে পাশ্ডবরা ব্রুতে না পারে। ক্র্মিন র্মাদের কারে পাশ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন শ্যা ক্রিন প্রভৃতি দেবে। কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামণন থাকবে ক্রিক ন্বারদেশে অণিনদান করেবে। প্রেচন তথনই দ্র্যোধনের আদেশ পালন ক্রতে বারণাবতে গেলেন।

ব্যদ্ধিমান বিদর্র দ্বেশিধনের ভাবভগ্গী দেখে তাঁর দ্ব্রুট অভিসন্থি ব্রবতে পেরেছিলেন। বিদর্ব ও য্যাধিষ্ঠির দ্বজনেই স্লেচ্ছভাষা জানতেন। য্যাধিষ্ঠিরের যাত্রাকালে বিদ্বর অনোর অবোধ্য স্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে সে যেন বিপদ খেকে নিস্তারের উপায় করে। লোহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অণ্নিতে শ্রুক বন দণ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ শজার্ব ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষর দ্বারা দিঙ্নির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুর্নির্ধিষ্ঠর উত্তর দিলেন, বুর্ঝেছি।

পথে যেতে যেতে কুল্তী যুর্ধিন্টিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদর্র তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুর্ঝেছি বললে, এর অর্থ কি? যুর্বিন্টির বললেন, বিদর্রের কথার অর্থ — আমাদের ঘরে আগত্বন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই যেন আমরা চিনে রাখি।

পাণ্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধর্নন ক'রে সংবর্ধনা করলে, ভাঁরাও রাহারণাদি চতুবর্ণের অধিবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। প্ররোচন মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয়াা প্রভৃতির বারক্থা করলেন। সেখানে দশ রাহি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে গেলেন, তার নাম 'শিব', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অশিব। য়্রিধিন্ঠির সেখানে গিয়ে ঘতে বসা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিলপীরা এই গৃহ আশেনয় পদার্থ দিয়ে প্রকৃত করেছে, পাপী প্রেরাচন আমাদের দশ্ধ করতে চায়। ভীম বললেন, যদি মনে করেন এখানে অগিনভয় আছে তবে প্রের্বর বাসক্থানেই চল্বন। য়্রিধিন্ঠির তাতে ক্ষত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করছি জানলে প্ররোচন বলপ্রয়োগ ক'রে আমাদের দশ্ধ করবে। যদি পালিয়ে য়াই তবে দ্র্যোধনের চরেরা আমাদের হত্যা করবে। আমরা ম্গয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্ত বিচরণ ক'রে পথ জেনে রাখব এবং এই জতুগ্রের ভূমিতে গর্তা ক'রে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দও কেউ শ্বনতে পাবে না।

সেই সময়ে একটি লোক এসে নির্জনে পাশ্ডবদের বললে, আমি খনন কার্যে নিপ্নণ, বিদ্নর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার প্রের্থ তিনি ভেচ্ছভাষায় য্রিখিন্ঠরকে সতর্ক করেছিলেন তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বর্যুত্ততার প্রমাণ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্বশীর রাত্রিতে প্রেরাচন এই গ্রের শ্বারে অ্রাঙ্গনি দেবে। এখন আমাকে কি করতে হবে বল্নন। য্রিধিন্ঠির বললেন, জুমি বিদ্বরের তুলাই আমার হিতাথী, আন্দাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দ্বর্যোধনের আদেশে প্ররোচন এই ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দ্বংসাধ্য। তুমি গোপনে আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পরিষ্য়ে ও গ্রমধ্যে গর্ত ক'রে এক বহং স্বরুগ

প্রস্তৃত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে দিলে, যাতে কেউ ব্রুতে না পারে। প্রেচন গ্রের দ্বারদেশেই বাস করতেন সেজন্য স্বুরগের মুখ আবৃত করা হ'ল। পাশ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মুগরা করতেন এবং রাহ্রিকালে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে স্বুরগের মধ্যে বাস করতেন।

এইর্পে এক বংসর অতীত হ'লে প্রেরোচন স্থির করলেন যে পাণ্ডবদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। য্র্যিন্ডির তাঁর দ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগ্রন দিয়ে প্রেরোচনকে দণ্ধ করব এবং অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চ'লে যাব। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজন করালেন, অনেক স্বীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন ক'রে রাহিতে চ'লে গেল। এক নিষাদ-স্বী তার পাঁচ প্রতকে নিয়ে থেতে এসেছিল, সে প্রদের সঞ্জে প্রচুর মদাপান ক'রে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামণন হ'ল। সকলে স্ব্রুণ্ড হ'লে ভীম প্রেরাচনের শয়নগ্রে, জতুগ্রের দ্বারে এবং চতুদিকে আগ্রন লাগিয়ে দিলেন। পঞ্চাশন্তব ও কুন্তী স্রুরণে প্রশেশ করলেন। প্রবল বায়্রতে জতুগ্রের স্বিদক জ্ব'লে উঠল, অণিনর উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল, পাাপিন্ড প্রেরাচন দ্বর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ ক'রে পাণ্ডবদের বধ করেছে। দ্বর্শিধ ধৃতরাজ্বকৈ ধিক, যিনি নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শব্র ন্যায় হত্যা করিয়েছেন। ভাগাক্রমে পাণাত্মা প্রেরাচনও প্রুড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জ্বলন্ত জতুগ্রের চতুদিকে থেকে এইর্পে বিলাপ ক'রে রাহিযাপন করলে।

পশ্বপাণ্ডব ও কুন্তী অলক্ষিত হয়ে স্বরুগ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যুর্ঘিন্ডির-অজর্বনের হাত ধারে বেগে চললেন। বিদ্বেরর একজন বিশ্বস্ত অন্চর গণ্গার তীরে একটি বায়্বেগসহ যল্থাক্ত পতাকাশোভিত নোকা(১) রেখেছিল। পাণ্ডবগণকে গণ্গার অপর পারে এনে বিদ্বেরর অন্চর জয়োচ্চারণ কারে চালে।

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পর্থানর্ণায় ক'রে দুর্ক্তিনী দিকে যেতে লাগলেন। দুর্গাম দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে পর্রাদন সন্ধ্যাকালে জিরা হিংপ্রপ্রাণিসমাক্ল ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হলেন। কুন্ত্রী প্রভৃতি সকলে উষ্ঠায় কাতর হওয়ায় ভীম

<sup>(</sup>১) 'সর্ববাতসহাং নাবং যল্কয়র্জ্জাং প্রতাকিনীয়্'।

পদ্মপ্রটে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকতে, এনত হয়ে ভূমিতে নিদ্রামণন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

রাতি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগনে নিবিয়ে দেখলে প্রেচন প্রেড় মরেছেন। পাণ্ডবদের খ'্জতে খ'্জতে তারা নিষাদী ও তার পাঁচ প্রের দংধ দেহ পেয়ে স্থির করলে যে কুল্ডী ও পঞ্চপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা স্বরণ্গ দেখতে পেলে না, কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিল। হিস্তনাপ্রের সংবাদ গেলে ধ্তরাদ্ধী বহু বিলাপ করলেন এবং কুল্ডী ও ফ্রিথিন্ডরানির অল্ডোন্ডির জন্য বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতিগণের সঙ্গে ভীল্ম ও সপ্রুহ ধ্তরাদ্ধী নিরাভরন হয়ে একবন্দের গণ্গায় গিয়ে তপণি করলেন। সকলে রোদন করতে লাগলেন, কেবল বিদ্বর অধিক শোক প্রকাশ করলেন না।

### ॥ হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায়॥

# ২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা — মটোংকচের জন্ম

কুনতী ও যুধিন্ঠিরাদি যেখানে নিদ্রিত ছিলেন তার অনতিদ্রের শালগাছের উপর হিড়িন্দ্র নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যার, চক্ষ্ম পিৎগল, বদন দংষ্ট্রাকরাল, কেশ ও শমশ্র রন্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পান্ডবদের নেখে এই রাক্ষসের মন্যামাংস থাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভগিনী হিড়িন্থাকে বললে, বহু কাল পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তার গল্পে আমার লালা পড়ছে, জিহ্বা বেরিয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটাট দাঁত বসাব, মান্যের কণ্ঠ ছেদন ক'রে ফেনিল রন্ত পান করব। তুমি ওদের বধ ক'রে নিয়ে এস, আজ আমরা দর্জনে প্রচুর নরমাংস থেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব।

দ্রাতার কথা শন্নে হিড়িন্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফান্তে পাশ্ডবদের কাছে এসে দেখলে সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভীমকে দেখে সে ভাবলে, এই মহাবাহন সিংহস্কন্ধ উজ্জনলকান্তি প্রবৃদ্ধই আমার ন্বামী হবার যোগ্য। আমি দ্রতার কথা শন্নব না, দ্রাভ্নেনহের চেয়ে পতিপ্রেমই বড়। কাম-র্নিপণী হিড়িন্বা স্বন্দরী সালংকারা নারীর রূপ ধারণ করে যেন লঙ্জায় ঈষং হেদে ভীমসেনকে বললে, প্রব্যুশ্রেষ্ঠ, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুব্য

পর্ব্যরা এবং এই স্কুমারী রমণী যাঁরা ঘ্রিময়ে রয়েছেন এ'রা কে? এই বনে আমার দ্রাতা হিড়িন্দ্র নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস থেতে চার সেজন্য আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহিত হরেছি, আপনি আমার পতি হ'ন। আমি আকাশচারিলী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছান্সারে বিচরণ করে। জীম বললেন, রাক্ষসী, নিদ্রিত মাতা ও দ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে তলে প্রেন্থ পারে? হিড়িন্দ্রা বললে, এ'দের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, এ'রা স্থে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা যক্ষ গলধর্ব সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পারি। তুমি যাও বা থাক বা তোমার দ্রাতাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভাগনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব দ্রুতবেগে পাণ্ডবদের কাছে আসতে লাগল। হিড়িম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতদ্বে আরোহণ কর্ন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই. মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না। হিড়িম্ব এসে দেখলে, তার ভাগনী স্বন্ধরী নারীর রূপ ধ'রে স্ক্রা বসন, অলংকার এবং মাথায় ফ্রেনর মালা পরেছে। সে অত্যান্ত ফ্রুম্ম হয়ে বললে, তুই অসতী, এদের সঙ্গো তোকেও বধ করব। এই ব'লে সে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এ'দের জাগিরে কি হবে, আমার কাছে এস। তোমার ভাগনীর দোষ কি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের ভিতরে যে অনগদেব আছেন তাঁরই প্রেরণার ইনি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তার পর ভীম আর হিড়িম্বের ঘোর বাহ্ব্রুম্ধ আরম্ভ হ'ল। পাছে দ্রাতাদের নিদ্রাভগ্গ হয় সেজনা ভীম রাক্ষসকে দ্রের টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে সকলেই জেগে উঠলেন।

কুনতী হিড়িন্বাকে বললেন, বরবর্ণিনী, স্বরকন্যাতুল্য তুমি কে? এই বনের দেবতা, না অপ্সরা? হিড়িন্বা নিজের পরিচয় দিয়ে জানালে যে ভীমের প্রতি তার অনুরাগ হয়েছে। অর্জন্ন ভীমকে বললেন, আপনি বিলন্দ্র ক্রিবেন না, আমাদের বেতে হবে। উষাকাল আসল, সেই রোদ্র মুহ্তের্ত রাক্ষ্ণারী প্রবল হয়। এই রাক্ষ্ণাটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেল্ন্ন। তখন ভীম হিড়িন্সকে তুলে ধ'রে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার প্রক্রিমতে ফেলে নিন্পিট ক'রে বধ করলেন।

অর্জন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশী দ্বের নয়, আমরা শীষ্ট সেখানে যাই চলনে, দ্বেযোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন, রাক্ষসজাতি মোহিনী মায়ার ধরে । এন্তা করে, হিড়িন্বা, তুমিও তোমার দ্রাতার পথে বাও। ব্রিণিন্টর বললেন, তুমি দ্বীহত্যা করে। না, এ আমাদের অনিন্ট করডে পারবে না। হিড়িন্বা ভাততীকে প্রশম করে করজোড়ে বললে, আর্যা, আমি দ্বজন ত্যাগ করে আপনার ভাত্তবীর পারকে পতির্পে বরণ করেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করেলে আমি বাঁচব না, আমাকে মুন্ধা ভক্তিমতী ও অনুগতা জেনে দয়া কর্ন। আপনার প্রতের ফালে, আমাকে মিলিত করে দিন। আমি ওকে নিয়ে ইচ্ছান্সামে বিচরণ করব, তাঙ্ক পর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস কর্ন। আমাকে মনে মনে ভাবলেই আমি উপস্থিত হব।

যুনিধানির বললেন, হিড়িম্বা, তোমার কথা অসংগত নয়, কিন্তু তোমাকে এই নিজে পালন করতে হবে।—ভীম দান আহিকে ক'রে তোমার সংগে মিলিত হবেন এবং স্বাস্ত হ'লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম হিড়িম্বাকে বললেন, রাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমার প্রে না হয় তত দিনই আমি তোমার সংগে ধাকব। হিড়িম্বা সম্যত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল।

কিছ্কাল পরে হিড়িম্বার একটি ভীষণাকার বলবান পুত্র হ'ল, তার কর্ণ স্ক্রাগ্র, দনত তীক্ষা, ওষ্ঠ তাছ্রবর্ণ, কণ্ঠম্বর ভয়ানক। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই নদ্য প্রসব করে। হিড়িম্বার পুত্র জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ ক'রে সর্বপ্রকার অন্দ্রপ্রয়োগে দক্ষ হ'ল। তার মাথা ঘটের মত এবং চুল খাড়া সেজন্য হিছিন্দ্রা পুত্রের নাম রাখলে ঘটোৎকট। কুন্তী ও পাশ্ডবদের প্রণাম ক'রে সে বললে, আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করনে। কুন্তী বললেন, বংস, তুমি কুর্কুলে জন্মে তুমি সাক্ষাং ভীমের তুল্য এবং পঞ্চপাশ্ডবের জ্ঞান্ঠ পুত্র। তুমি আমাদের সাহান্ধা ক'রো। ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ'লেই আমি উপস্থিত হব। এই ব'লে সে কিয়া নিয়ে উত্তর দিকে চ'লে গেল।

পাণ্ডবরা জট। বন্দল ম্গচর্ম ধারণ ক'রে তপস্বীর বেশে মংসা, বিশ্তে, পাণ্ডাল ও কীচক দেশের ভিতর দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসের স<sup>েশ</sup> তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত ব্তাহুত জানি, বি হয়ো না, তোমাদের মণ্ডাল হবে। যত দিন আমার সংগ্গ আবার দিখা না হয় তত দিন তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছন্মবেশে বাস কর। এই ক্রেট্রিল ব্যাস পাণ্ডবগণকে একচন্তা নগরে এক ব্রাহ্মণের গ্রহে রেখে এলেন।

### ॥ বকবধপর্বাধ্যায়॥

#### २४। এकाका — वकताकम

পাশ্ডবগণ একচন্তা নগরে সেই বাহানের গ্রেহ বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষা করে যা আনতেন, কৃষ্ণী সেই সমস্ত খাদ্য দা ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কৃষ্ণী খেতেন। এইর্পে বহুদিন গত হ'ল। একদিন যুর্যিতিরাদি ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কৃষ্ণী গ্রেহ আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আগ্রয়দাতা বাহানের গ্রেহ আর্তনাদ শানতে পেলেন। কুষ্ণী অম্তঃপরে গিয়ে দেখলেন, বাহান্য তাঁর পদ্দী পরে ও কন্যার সঞ্গে বিষয়মুখে রয়েছেন। ব্রাহান বলছিলেন, ধিক মানুষের জীবন যা নল-তৃণের ন্যায় অসার, পরাধীন ও সকল দাংখের মূল। বাহান্যী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেরেছিলাম, কিষ্ণু তুমি দুর্যুদ্ধিবশত তোমার ম্বর্গস্থ পিতামাতার এই গ্রুহ ছেড়ে যেতে চাও নি, তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। যিনি আমার নিত্যসভিগনী পতিব্রতা ধর্ম-পদ্দী তাঁকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, আমার বালিকা কন্যা বা পত্রকেও ছাড়তে পারি না। যদি আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, আমাদের গতি কি হবে, সকলের এক সঞ্যে মরাই ভাল।

রাহানণী বললেন, তুমি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে নিজের জনাই পত্নী ও প্রক্রন্যা চায়। তুমি থাক, আমি যাব, তাতে আমার ইংলোকে যশ এবং পরলোকে অভ্নয় প্রণ্য হবে। লোকে ভাষার কাছে যা চায় সেই প্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। ভূমিতে মাংস প'ড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোল্প হয় তেমনই পতিহীনা নারীকে সকলে কামনা করে, দ্রাত্মা প্রব্রুষ হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচলিত করবে। এই কন্যার বিবাহ এবং প্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি কি ক'রে করব আমার অভাবে তুমি অন্য পত্নী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ জ্বোর অধ্মা। অতএব আমাকে যেতে দাও।

অতএব আমাকে যেতে দাও।
এই কথা শানে ব্রাহাণ তাঁর পদ্দীকে আলিগগন করে অশ্রন্থাত করতে
লাগলেন। তথন তাঁদের কন্যাটি বললে, একদিন আমাকৈ তো ছাড়তেই হবে, বরং
এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অম্তলোক
লাভ করব। বালক প্রটি উংফ্লেনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমরা কে'দো না, আমি
এই ত্ব দিয়ে সেই রাক্ষ্যকে বধ করব।

কুম্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দ্বংখের কারণ কি বল্বন, যদি পারি তো দ্বে করতে চেন্টা করব। বাহরণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল রাক্ষ্য বাস করে, সেই এদেশের প্রভু। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেরকীয়গৃহে থাকেন, তিনি নির্বোধ ও দ্বর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষ্য এই দেশ রক্ষা করে, তার ম্লাম্বর্প আমাদের প্রতিদিন একজন লোককে পাঠাতে হর, সে প্রচুর অন ও দ্বই মহিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মান্ব মহিষ আর অন ত্যাজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মান্বকে কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগতাা আমি দ্বী প্রে কন্যাকে নিয়ে তার কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেল্বক।

কুণ্ডী বললেন, আপনি দৃঃখ করবেন না, আমার পাঁচ প্রের একজন রাক্ষসের কাছে যাবে। রাহান বললেন, আপনারা আমার শরণাগত রাহান অতিথি আমাদের জন্য আপনার প্রের প্রাণনাশ হ'তে পারে না। কুণ্ডী বললেন, আমার প্রের বীর্যবান মন্ত্রসিম্প ও তেজস্বী, সে রাক্ষসের খাদ্য পে'ছিয়ে দিয়ে ফিয়ে আসবে। কিন্তু আপনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মন্ত্রশিক্ষার জন্য লোকে আমার প্রের উপর উপদ্রব করবে। কৃন্তীর কথা শ্নে রাহান অতিশয় হ্ট হলেন। এমন সময় যাবিতিরাদি ভিক্ষা নিয়ে ফিয়ে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন শ্নে বার্থিতির মাতাকে বললেন, যাঁর বাহ্বলের ভরসায় আমারা স্থে নিদ্রা যাই. যাঁর ভয়ে দ্বর্যোধন প্রভৃতি বিনিদ্র থাকে, বিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উন্ধার করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন্ ব্রিথতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, যাবিতির, ভীমের বল অযাত হন্তীর সমান, তার তুলা বলবান কেউ নেই। এই রাহ্মণের গ্রেহ আমরা স্থে নিরাপদে বাস করিছ, এবে প্রত্যুপকার করা আমাদের কর্তব্য।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে গেলেন এবং তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। সে অতান্ত কুন্ধ হয়ে মহাবেগে ভীমের কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বলুলে, আমার অন্ন আমার সম্মুখেই কে থাছে, কোন্ দুর্ব্বিদ্ধর যমালয়ে য়েকে উচ্ছা হয়েছে? ভীম মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষ্য কুই হাত দিয়ে ভীমের পিঠে আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষ্য একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ করতে এল। ভীম ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষ্যের নিক্ষিণ্ড গাছ ধ'রে ফেললেন। তখন দুজনে বাহ্যুশ্ধ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষ্যকে ভূমিতে

ফেলে নিল্পিণ্ট ক'রে বধ করসেন। রাক্ষসের চিংকার শুনে তার আশ্বীয় পরিজন ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কথনও/ মানুষের হিংসা করবে না, র্যাদ কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের আদেশ মেনে নিলে। তারপর ভীম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের শ্বারদেশে ফেলে দিয়ে অনোর অক্তাতসারে রাহারণের গ্রেহ ফিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে রাহারণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। রাহারণ বললেন, একজন মন্ত্রসিন্ধ মহান্ম! আমাদের রোদনে দয়ার্দ্র হয়ে আমার পরিবর্তে রাক্ষসের কাছে অয় নিয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ করে সকলের হিতসাধন করেছেন।

#### ।। চৈত্ররথপর্বাধ্যায়॥

### ্ ২৯। ধৃষ্টদ্যুদ্দ ও দ্বোপদীর জন্মবৃত্তান্ত — গণ্যবঁরাজ অভগারপর্ণ

কিছকাল পরে পাশ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহমণের গৃহে অন্য এক ব্রাহমণ অতিথি র্পে উপস্থিত হলেন। ইনি বিবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য বিবরণের প্রসংখ্য বললেন, পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হবে। পাশ্ডবগণ সবিশেষ জানতে চাইলে তিনি এই ইতিহাস বললেন।—

দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজরের পর দ্রুপদ প্রতিশোধ ও প্রালাভের জনা জত্যুক্ত ব্যপ্ত হলেন। তিনি গণ্গা ও যম্নার তারে বিচরণ করতে করতে একটি রাহানবস্তিতে এলেন। সেখানে যাজ ও উপযাজ নামক দ্বই গ্রহার্যি বাস করতেন। পাদসেবার উপযাজকে তৃণ্ট ক'রে দ্রুপদ বললেন, আমি আপনাকে দশ কোটি গো দান করব, আপনি আমাকে এমন প্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে ব্রধ করবে। উপযাজ সম্মত হলেন না, তথাপি দ্রুপদ তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বংসর পরে উপযাজ বললেন, আমার জ্যেন্ট দ্রাতা যাজ শ্রুচি অশ্রুচি বিচার করেন ক্রা, আমি ভাঁকে ভূমিতে পতিত ফল তুলে নিতে দেখেছি। ইনি গ্রেগ্রে ব্রার্কালে অনোর উচ্ছিণ্ট ভিক্ষাল্ল ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি ধ্রুচিন, আপনার জন্য প্রেণ্টি যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রতি অপ্রভাষা হ'লেও দ্রুপদ্রতীর কাছে গিরে প্রার্থনা জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়র পৈ নিযুক্ত করলেন।

যক্ত শেষ হ'লে যাজ দ্রুপদমহিষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আস্থূন, আপনার দুই সম্ভান উপস্থিত হয়েছে। মহিষী বললেন, আমার মুখপ্রকালন আরু স্নান হয় নি, আপনি অপেক্ষা কর্ন। যাজ বললেন, যজ্ঞানিতে আমি আহ্বিত দিছি উপযাজ মন্ত্রপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীন্টলাভ হবেই, আপনি আস্ন বা না আস্না। যাজ আহ্বিত দিলে যজ্ঞানি থেকে এক অন্নিবর্ণ বর্মান্কৃটভূষিত খড়গধন্বাণধারী কুমার সগর্জনে উভিত হলেন। পাণ্ডালগণ হৃত্ট হয়ে সাধ্ সাধ্ বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল — এই রাজপ্র দ্রোণবধ ক'রে রাজার শোক দ্রে করবেন। তারপর যজ্ঞবেনী থেকে কুমারী পাণ্ডালী উঠলেন, তিনি স্ন্দর্শনা শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্ডিতকৃষ্ণকেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুলা সৌরভ এক ক্রোশ দ্রেও অন্ভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল — সর্ব নারীর শ্রেণ্ডা এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষাত্রয়ক্ষর এবং কুর্বিংশের মহাভয় উপস্থিত হবে। দ্রুপদ ও তাঁর মহিষী এই কুমার-কুমারীকে প্রকন্যা র্পে লাভ ক'রে অতিশয় সন্তৃত্ট হলেন। ধৃন্ট (প্রগল্ভ) ও দ্বাদন (দ্রাতি, যশ, বীর্যা, ধন)-স্মান্বিত এই কারণে কুমারের নাম ধৃন্টান্নান হ'ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অন্সারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা হ'ল। ব্যাবার্য এই জেনে এবং নিজ কীর্তা রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধৃন্টান্ননকে দ্বগ্রে এনে অন্ত্রশিক্ষা দিলেন।

এই ব্রাণ্ড শ্নে পাশ্ডবগণ বিষণ্ণ হলেন। কুন্তী ব্রধিতিরকে বললেন, আমরা এই ব্রাহ্মণের গ্রে বহুকাল বাস করেছি, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে তাও দেখা হরেছে, এখন ভিক্ষাও প্রের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তোমরা ভাল মনে কর তবে পাণ্ডাল দেশে চল। পাশ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই সময়ে ব্যাস প্রবর্গার তাঁদের সংখ্য সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বিচিত্র কথাপ্রসংশ্য তিনি বললেন, কোনও এক খবির একটি পরমা স্কুদরী কন্যা ছিল, প্রেজন্মের কর্মদোষে তার পতিলাভ হয় নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে বললেন, অভীষ্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগ্রণান্বিত পতি কামনা করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পতি চেয়েছ, এজন্য পরজন্মে তেম্মের পাঁচটি ভরতবংশীয় পতি হবে। সেই দেবর্গিণী কন্যা কৃষ্ণা নামে দ্রপদের সংশে জন্মেছে, সেই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পাণ্ডালনগরে যাও, দ্রুপদ্বিদ্ধানিক পেয়ে তোমরা স্থাী হবে।

পাশ্ডবরা পাণ্ডালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ তীথে গংগাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অর্জ্বন একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গণ্ধব্রাজ স্থাদের নিয়ে গণ্ডা বিলাম কর্মান ক্রামান মরিণার ক্রামান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রামান মরিণার মরিণার মানিকে ক্রামান কর্মান ক্রামান মরিণার ম্রিণার মানিকে ক্রামান ক্রামান ক্রামান ক্রামান কর্মান কর্মান ক্রামান মরিণার মর

গন্ধব বললেন, আমি পরাজিত হয়েছি, নিজেকে আর অভগারপণ (১) বলব না। আমার বিচিত্র রথ দংধ হয়েছে, আমার এক নাম চিত্ররথ হলেও আমি দংধরথ হয়েছি। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান করেছেন সেই অর্জানকে অমার চাক্ষ্মী বিদ্যা দান করছি। রাজকুমার, তুমি তিলোকের যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করবে এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক ভ্রাতাকে একশত দিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধব দেশীয় অশ্ব দিচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছান্মারে উপাদ্থিত হয়। অজ্বান বললেন, গন্ধব তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গন্ধব বললেন, তুমি জীবন দিয়েছ, তার পরিবর্তে আমি চাক্ষ্মী বিদ্যা দিচ্ছি। তোমার আশেনয় অদ্য এবং চিরম্থায়ী বন্ধান্থ আমাকে দাও।

অন্ত্রন গন্ধবের প্রার্থনা অনুসারে চাল্বুষী বিদ্যা ও অণ্ব ক্রিলেন এবং আন্দের্যান্দ্র দান ক'রে সথ্যে আবন্ধ হলেন। তিনি প্রশন করলেন আমরা বেদজ্ঞ ও শুরুদ্মনে সমর্থ, তথাপি রাত্রিকালে আমাদের ধর্ষণ করলেন কৈনি গান্ধব বললেন তোমাদের অণিনহোত্র নেই, রাহ্মণকে অগ্রবতী ক'রেন্ত চল না, সেজন্য আমি তোমাদের ধর্ষণ করেছি। হে তাপতা, গ্রেরোলাভের জন্য প্ররোহিত নিয়োগ করা

<sup>(</sup>১) ফাঁর পর্ণ বা বাহন জবলন্ত অজ্যার তুল্য।

কর্তব্য । প্রেরাহিত না থাকলে কোনও রাজা ক্ষেবল বীরত্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে রাজ্য জয় করতে পারেন না। বাহমুণকে প্রেরাভাগে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন করা যায়।

#### ৩০। তপতী ও সংবরণ

অর্জন প্রশন করলেন, তুমি আমাকে তাপতা বললে কেন? তপতী কে? আমরা তো কোন্ডেয়। গন্ধব্রাজ এই গ্রিলোকবিশ্রত উপাখ্যান বললেন।—

যিনি নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাত্ত করেন সেই স্থের এক কন্যার নাম তপতী, ইনি সাবিচীর কনিন্ঠা। র্পে গ্লে তিনি অতুলনা ছিলেন। স্থা-দেব এমন কোনও পাচ খাজে পেলেন না বিনি তপতীর উপযুত্ত। সেই সময়ে কুর্বংশীয় ঋক্ষপ্ত সংবরণ রাজা প্রতাহ উদরকালে স্থের আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি ধার্মিক, র্পবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপতি, সেজন্য স্থা তাঁকেই কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন সংবরণ পর্বতের নিকটম্থ বনে মৃগয়া করতে গেলে তাঁর অন্ব ক্রপেপাসায় পীড়িত হয়ে মারে গেল। সংবরণ পদরক্রে বিচরণ করতে করতে এক অতুলনীর র্পবতী কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মৃথ্য হয়ে পারিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেবমধ্যে সোদাম্নীর ন্যায় অন্তাহতি হলেন। রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতী আবার দেখা দিয়ে বললেন, নৃপশ্রেন্ঠ, উঠ্বন, মোহগ্রন্সত হবেন না। সংগ্রণ অম্পন্ট বাক্যে অন্বন্ম কারে বললেন, স্ক্রেরী, তুমি আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণবিয়োগ হবে। তুমি প্রসম হও, আমি তোমার বশংগত ভক্ত। তপতী বললেন, আপনিও আমার প্রাণ হয়ণ করেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপনি তপস্যায় তাঁকে প্রীত করে আমাকে প্রার্থনা কর্ন। এই বলৈ তপতী চলে গেলেন।

সংবরণ পন্নবার মৃছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। অমাত্য ও জ্বান্চরগণ অনেবাদ করে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তার মাধায় পদ্মস্রভিত্ত দাতিল জল সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ ক'রে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদ্যায় দিলেন এবং সেই পর্বতেই উধর্নমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রেরাহিত বাদঠে খাষ্ত্রে স্মরণ করতে লাগলেন। দ্বাদশ দিন অতীত হ'লে বাদঠ সেখানে এলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত জেনে কিছ্কেল সংবরণের সংগ্র আলাপ ক'রে উধের্ন চ'লে গেলেন। স্থের কাছে এসে বাদঠ প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপ্টে বললেন, বিভাবস্ব, আপনার তপতী নামে যে

কন্যা আছে তাঁকে আমি মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করছি। সূর্য সম্মত হয়ে তপতীকে দান করলেন, বাশিষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ তপতীকে বিবাহ করলেন এবং মন্ত্রীর উপর রাজাচালনার ভার দিয়ে সেই পর্বতের বনে উপবনে পত্নীর সংগ্য বার বংসর সূথে বাস করলেন।

সেই বার বংসরে তাঁর রাজ্যে একবিনন্ন ব্লিটপাত হ'ল না, স্থাবর জঞাম এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষ্নার কাতর হয়ে প্রকলত হেড়ে দিকে দিকে উদ্দ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বিশ্চি মন্নি সংবরণ ও তপতীকে রাজপ্রীতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপল্ল হ'ল। অর্জন্ন, সেই তপতীর গর্ভে কুর্নু নামক প্রত্ হয়। তুমি তাঁরই বংশে জন্মেহ সেজনা তুমি তাপতা।

#### ৩১। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত, শক্তি, ও কল্মাৰপাদ — উর্ব — ধোম্য

অর্জনে বাশতের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্বরাজ বললেন। — বশিষ্ঠ রহার মানস প্র, অর্শ্বতির পতি এবং ইক্ষ্বাকু কুলের প্রেরাহিত। কানাকুজরাজ কুশিকের প্র গাধি, তার প্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সমৈন্যে মৃগয়ায় গিরে পিপাসিত হয়ে বশিতের আশ্রমে এলেন। রাজার সংকারের নিমিত্র বশিষ্ঠ তার কামধেন্ নন্দিনীকে বললেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নন্দিনী ধ্মায়মান অয়য়াশি, স্প (দাল), দিধ, ঘৃত, মিন্টায়, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও বসন উৎপান করলে, বশিষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সংকার করলেন। নন্দিনীর মনোহর আকৃতি দেখে বিশ্বিমত হয়ে বিশ্বামিত্র বাশ্চেতকে বললেন, আপান দশ কোটি ধেন্ বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেন্ আমাকে দান কর্ন। বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না, তথন বিশ্বামিত্র সবলেন নিন্দিনীকে হরণ ক'রে কশাঘাতে তাকে নিয়ে বাবার চেন্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, বিশ্বামিত্রের সৈনাদের ক্রশাঘাতে জামি অনাথার নাায় বিলাপ করছি, আপনি তা উপেক্ষা করছেন ক্রেন? বশিষ্ঠ বললেন, ক্ষতিয়ের বল তেজ, রাহান্বদের বল ক্ষমা। কল্যাণী জ্যাম তোমাকে ত্যাগ করি নি, যদি তোমার শত্তি থাকে তবে আমার কাছেই থাকে

তখন সেই পর্যান্বনী কামধেন, ভয়ংকর রূপে ধারণ ক'রে হন্বা রবে সৈনাদের বিতাড়িত করলে। ভার বিভিন্ন অংগ থেকে পহার দ্রবিভূ শক যবন শবর পোন্ড কিরাত সিংহল বর্বর খশ প্রিলন্দ চীন হ্ন কেরল ন্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈনা উৎপক্ষ হয়ে বিশ্বামিত্রের সৈনাদলকে বধ না ক'রেও পরাজিত করলে। বিশ্বামিত ক্র্ম্থ হয়ে বিশ্বামিতর প্রতি বিবিধ শর বর্ষণ করলেন, কিল্ডু বিশ্বিত একটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত নিরুত্বত করলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিল্ডু বিশিষ্ঠের রহ্মশান্তিযুক্ত যণ্ডিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। বিশ্বামিত্রের আত্মণলানি হ'ল, তিনি বললেন,

ধিগ্বলং ক্ষান্তিরবলং রহাতেজোবলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিতা তপ এব পরং বলম্॥
-- ক্ষান্তির বলকে ধিক, রহাতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি বে.
তপস্যাই পরম বল।

তার পর বিশ্বামিত্র রাজ্য ত্যাগ ক'রে তপস্যায় নিরত হলেন।

কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ট্রাকুবংশীয়ৢরাজা ছিলেন। একদিন তিনি ম্ণ্যায় দ্রানত তৃষ্ণার্ত ও ক্ল্বার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলছিলেন। সেই পথে বাঁশন্ডের জ্যেষ্ঠ পত্র শক্তিকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে স'রে যাও। শক্তিক বললেন, রাহারণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তিক ক্রিতেই স'রে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শক্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজমান রূপে পাবার জন্য বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশৃত কল্মাষপাদ যখন শক্তিকে প্রসন্ন করবার চেন্টা করছিলেন সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস রাজার শ্রীরে প্রবিন্ট হ'ল।

এক ক্ষ্বার্থ রাহ্মণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অর চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে ব'লে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি সমরণ ক'রে পাচককে সমাংস অন্ন নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক জানালে যে মাংস নেই। রাক্ষ্সাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিক্রে যাও। পাচক বধ্যভূমিতে গিয়ে নরমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের স্ক্রিত রাহ্মণকে নিবেদন করলে। দিবাদ্ভিশালী রাহ্মণ ক্রুম্ব হয়ে বললেন, ত্রে নৃগাধম এই তভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজী হবে।

শক্তি এবং অরণ্যচারী রাহ্মণ এই দ্বুজনের শাপের ফলে রাক্ষ্সাবিষ্ট

শক্তি এবং অরণ্যচারী ব্রাহান এই দ্বজনের শাপের ফলে রাক্ষসাবিষ্ট কল্মাষপাদ কর্তব্যক্তানশ্ন্য বিকৃতেন্দ্রিয় হলেন। একদিন তিনি শক্তিকে দেখে বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই ব'লে তিনি শক্তিকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামিতের প্ররোচনায় কল্মাধপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই থেয়ে ফেললেন। প্রশোকাতুর বশিষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেন্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ দ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন এমন সময় পিছন থেকে বেদপাঠের ধর্নি শ্বনতে পেলেন। বশিষ্ঠ বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আমি অদ্শ্যন্তী, শক্তির বিধবা পত্নী। আমার গর্ভে যে পত্র আছে তার বার বংসর বয়স হয়েছে, সেই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বশিষ্ঠ আনন্দিত হয়ে পত্রবধ্কে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বিশিষ্ঠকে দেখে ক্র্ম্থ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। বিশিষ্ঠ তাঁর ভীতা প্রেবধ্কে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা। এই ব'লে তিনি হংকার ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মন্ত্রপত্ত জল ছিটিয়ে তাঁকে শাপম্ক করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর কখনও রাহারণের অপমান ক'রো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে দিকজগণকে প্জা করব। এখন যাতে পিতৃ-খণ থেকে ম্কু হ'তে পারি তার উপায় কর্মন, আমাকে একটি প্র দিন। বশিষ্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর তাঁরা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপ্রীতে ফিরে এলেন। বশিষ্ঠের সহিত সংগমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন, বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ বংসরেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মহিষী পাষাণখন্ড দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ ক'রে প্রেপ্র প্রসব করলেন। এই প্রেরর নাম অশ্মক, ইনি পোদন্য নগর স্থাপন করেছিলেন।

বশিষ্টের প্রবধ্ অদৃশান্তীও একটি প্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম পরাশর। একদিন পরাশর বশিষ্টকে পিতা ব'লে সন্বোধন করলে অদৃশান্তী সাশ্রনয়নে বললেন, বংস, পিতামহকে পিতা ব'লে ডেকো না, তোমার পিতাকে রাক্ষসে খেয়েছে। পরাশর ক্রন্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন পৌতকে নিরস্ত করবার জন্য বশিষ্ট এই উপাখ্যান বললেন।

পোত্রকে নিরুষ্ঠ করবার জন্য বশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন। —
প্রাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর প্রেরাহিত
ভূগ্বংশীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর মৃত্যুক্ত পর তাঁর বংশধর
ক্ষাত্রিদের অর্থাভাব হ'ল, তাঁরা ভাগ্বিদের কাছে প্রাথী ছিয়ে এলেন। ভাগবিদের
কেউ ভূগভে ধন লাকিয়ে রাখলেন, কেউ রাহান্দিরে দান করলেন, কেউ ক্ষাত্রয়গণকে
দিলেন। একজন ক্ষাত্রিয় ভাগবিদের গৃহ খনন ক'রে ধন দেখতে পেলেন, তাতে
সকলে কৃত্ব্ধ হয়ে ভাগবিগণকে বধ করলেন। ভাগবিনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয়

নিসেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর উর্দেশে গর্ভ গোপন করে রাখনেন। ক্ষানিরারা জানতে পেরে সেই গর্ভ নন্ট করতে এলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণীর উর্ ভেদ করে মধ্যাহাস্থের ন্যার দাঁশিতমান প্র প্রস্ত হ'ল, তার তেজে ক্ষানিরগণ অব্ধ হরে গেলেন। তাঁরা অন্থাহ ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণী বললেন, তোমরা আমার উর্ক্ষাত প্রে উর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষানিরগণের প্রার্থনার উর্ব তাঁদের দ্বিদ্দারি ফিরিরে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। উর্বকে সর্বলোকবিনাশে উন্যত দেখে পিতৃগণ এসে বললেন, বংস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎস্ক ছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যার স্বর্গলাভ হর না, সেজন্য স্বেচ্ছার ক্ষান্তর্যদের হাতে মরেছি। আমরা ইচ্ছা করলেই ক্ষান্তর্যসংহার করতে পারতাম। তার পর পিতৃগণের অন্রোধে উর্ব তাঁর ক্রোধান্দির সম্রেজলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর (১) মন্তকর্পে আন্দির উদ্গোর করে সম্রেজল পান করে।

বশিন্টের কাছে এই উপাখ্যান শ্বনে পরাশর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, কিন্তু তিনি রাক্ষসন্য যন্ত আরন্ড করলেন, তাতে আবালব্ন্থ সকল রাক্ষস দশ্ধ হ'তে লাগল। আঁর, প্রশস্তা, প্রলহ, রুতু ও মহারুতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষর জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রলম্ভা (২) বললেন, বংস, যারা তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দেশ্য রাক্ষসদের মেরে তোমার কি আনন্দ হচ্ছে? তুমি আমার বংশনাশ করো না। শক্তি, শাপ দিয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। এখন তিনি তাঁর দ্রাতাদের সংখ্য দেবলোকে স্বথে আহেন। প্রশম্ভার কথার পরাশর তাঁর যন্ত শেষ করলেন।

অন্ধর্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাযপাদ কি কারণে তাঁর মহিষীকে বিশত্তের নিকট প্রোংপাদনের জন্য নিষ্কু করেছিলেন? গণ্ধর্বরাজ বললেন, রাজ্য কল্মাযপাদ যখন রাক্ষসর্পে বনে বিচরণ করিছলেন তখন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্নীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহ্মণকে খেয়ে কেনে, তাতে ব্রাহ্মণী শাপ দেন, স্মীসংগম করলেই তোমার মৃত্যু হবে। যাকৈ তুমি প্রহানি করেছ সেই বশিষ্ঠই তোমার পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কল্মাযপাদ তাঁর মহিষীকে বশিষ্ঠের কাছে প্রতিরাহিলেন।

<sup>(</sup>১) বড়বা। (২) ইনি রাবণ প্রভৃতির প্রশ্রুষ।

অন্ধ্রন বললেন, গন্ধর্ব, তেমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপধ্রে প্রাহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিন্ঠ প্রাতা ধোমা উংকোচক তীর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পোরোহিত্যে বরণ করতে পার। অন্ধ্রন প্রীতমনে গন্ধর্বরাজকে আন্দের অস্ম দান ক'রে বললেন, অন্বর্গনি এখন তোমার কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হ'লেই নেব তার পর তারা পরস্পরকে সন্মান দেখিরে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পান্ডবর্গণ ধোম্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পোরোহিত্যে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে বাবার ইছা করলেন।

#### ।। স্বয়ংবরপর্বাধ্যায়॥

#### ৩২। দ্রোপদীর স্বয়ংবর — অর্জ্যনের লক্ষ্যভেদ

পাশ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে বহাচারীর বেশে শ্বয়ংবর দেখবার জনা যায়া করলেন। পাণালযাত্রী বহু রাহারণের সংগে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। রাহারণরা বললেন, তোমরা দেবতুলা র পবান, হয়তো দ্রশদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের একজনকে বরণ করবেন। দ্রশদের অধিকৃত দক্ষিণ পাণালে এসে পাশ্ডবরা ভার্গবিনামক এক কৃষ্ভকারের অতিথি হলেন এবং রাহারণের ন্যায় ভিক্ষাব্তি খবারা জীবিকানিবাহ করতে লাগলেন।

দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল যে অর্জ্বনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জ্বনকে যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধন্ব নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো দ্বঃসাধ্য। তা ছাড়া তিনি শ্বেন একটি যক্ত স্থাপিত ক'রে তার উপরে লক্ষ্য বৃস্তৃটি রাখলেন। দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধন্বতে গ্র্ণ পরাতে পারবেন এবং যক্ত অতিক্রম ক'রে শর শ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই ঘোষণা শ্বনে কর্ণের সংখ্য দ্বুর্যোধনাদি এবং বহু দেশ থেকে রাজা প্রাহ্মণরা শ্বাংবর-সভায় এলেন। দ্রুপদ তাঁদের সেবার উপযুক্ত বারস্থাকিরে দিলেন। নগরের প্রেণিত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা নির্মিত্ত হ'ল, তার চতুদিক বাসভবন, প্রাচীর, পরিখা, শ্বার ও তোরণে শোভিত। ক্রিটির চন্দ্রাতপে আবৃত সভাস্থান চন্দ্রকল ও অগ্বরুধ্পে স্ব্রাসিত করা হ'ল। আগন্ত্ক রাজারা কৈলাস-শিথরের ন্যায় উচ্চ শ্ব্র প্রাসাদে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা ক'রে স্বুথে বাস করতে লাগলেন।

রাজারা অলংকার ও গান্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নির্দিণ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রোপদীকে দেখবার জন্য উৎসকে হয়ে মণ্ডের উপরে বসল, পাশ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সংখ্য বসে পাঞালরাজের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে নৃত্যু গাঁত ও ধনরত্বদান চলল। তার পর ষোড়শ দিনে দ্রোপদা স্নান করে উত্তম্ম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাঞ্চনী মালা ধারণ ক'রে সভায় অবতার্ণ হলেন। দ্রুপদের কুলপ্র্রোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে আহ্বতি দিলেন এবং স্বাহ্তবাচন করিয়ে সমহত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ হ'লে ধৃষ্টবাহুন দ্রোপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘণম্ভীর উচ্চস্বরে বললেন, সমবেত ভূপতিগণ, আমার কথা শ্রুন্ন। — এই ধন্, এই বাণ, ওই লক্ষা। ওই যুক্তর ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিষ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত রুপ্রান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দ্রুহু কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন — এ কথা আমি সত্যু বলছি।

তার পর ধৃন্টদানুন্দ দ্রোপদীকে সভাস্থ রাজগণের পরিচয় দিলেন, যথা — দ্বোধন প্রভৃতি ধৃতরান্দ্রের প্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অন্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, পৌত্রক বাসন্দেব, ভগদত্ত, কলিন্গরাজ, মদ্রাজ শলা, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদানুন্দ প্রভৃতি, সিন্ধ্রাজ জয়দ্রথ, শিশন্পাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহু রাজা।

কুণ্ডলধারী য্বক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিন্বান্দ্বতা ক'রে বলতে লাগলেন, দ্রৌপদী আমারই হবেন। মন্ত গজেন্দ্র এবং ভঙ্গমাব্ত অণিনর ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। বলরামও তাঁদের দেখে আনন্দিত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপ্রপৌরগার দ্রৌপদীকে তদ্গতচিত্তে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না। ব্রুধিন্ডির ও তাঁর দ্রাতারা সকলেই দ্রৌপদীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাঁরা ধনুতে গণে পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপতিত হলেন, তাঁদের ক্রিটি হার প্রভৃতি অলংকার ছড়িরে পড়ল।

তথন কর্ণ সেই ধন্ তুলে নিয়ে তাতে গ্র্ণ পরিষ্ণে পরিসাধান করলেন। পাণ্ডবগণ এবং আর সকলে দিথর করলেন, কর্ণ নিশ্চয় (ক্রিশিবলাভ করবেন। কিন্তু কর্ণকে দেখে দ্রোপদী উচ্চস্বরে বললেন, আমি স্তজাতীয়কে বরণ করব না। কর্ণ স্থেরি দিকে চেয়ে সক্রোধে হাস্য ক'রে দপন্মান ধন্ব পরিত্যাগ করলেন।

তার পর দমঘোষের পরে চেদিরাজ শিশ্বপাল ধন্তে গর্ণ পরাতে গেলেন,

কিন্তু না পেরে হাঁট্র গেড়ে ব'লে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্থেরও ওই অবস্থা হ'ল তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। মন্তরাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন রাহারণদের মধ্য থেকে অজর্ন উঠে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁকে বারণ করলেন, কেউ বললেন, শল্য প্রভৃতি মহাবীর অস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিররা যা পারলেন না একজন দর্বল রাহারণ তা কি ক'রে পারবে। রাহারণরা বললেন, আমরা হাস্যাম্পদ হ'তে চাই না, রাজাদের বিশ্বেষের পাত্র হ'তেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান য্বার গতি সিংহের তুল্য, বিক্রম নাগেন্দের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। রাহারণের অসাধ্য কিছ্র নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়্র বা ফল আহার ক'রেও শক্তিমান।

ধন্র কাছে গিয়ে অজ্নি কিছ্ফণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার পর ধন্ প্রদক্ষিণ করে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষকে স্মরণ করে ধন্ তুলে নিলেন। তার পর তাতে অনায়াসে গ্ল পরিয়ে পাঁচটি শর সন্ধান করে যন্তের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিশ্ব হয়ে ভূপতিত হ'ল। অন্তরীক্ষেও সভামধ্যে তুম্ল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজ্নিনের মস্তকে প্রপেব্ছিট করলেন. সহস্র সহস্র রাহ্মণ তাঁদের উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লজ্জিত হয়ে হায় হায় বলতে লাগলেন, বাদ্যকারগণ ত্যধ্নিন করলে, স্তমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। দ্রুপদ অতিশয় আনন্দিত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, নকুল-সহদেবকে সংগে নিয়ে যুথিন্ডির তাঁদের বাসভবনে চলে গেলেন।

বিদ্ধান্ত লক্ষাং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পার্থ গ শক্তপ্রতিমং নিরীক্ষ্য। শ্বভাশতর পাপি নবেব নিতাং বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা॥ মদাদ,তেহপি শ্বলতীব ভাবৈ-বাচা বিনা ব্যাহরতীব দুষ্ট্যা।

— লক্ষ্য বিশ্ব হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুলা পার্থকে নিরীক্ষণ ক'রে কুমারী ক্রেক্ষা হাস্য না ক'রেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দৃষ্ট হ'লেও তাঁর রুপ্ত দেশ কদের কাছে নতেন বােধ হ'ল। বিনা মন্ততার তি ি যেন ভাবাবেশে স্থালিও ই'তে লাগলেন, বিনা বাক্যে যেন দৃষ্টি ন্বারাই বলতে লাগ্লেন।

দ্রোপদী স্মিতম্থে নিঃশংকচিত্তে সেই সভাস্থিত নৃপতি ও ব্রাহারণগণের সমক্ষে অর্জানের বক্ষে শা্রু বরমাল্য লম্বিত করলেন। তার পর দ্বিজগণের প্রশংসাবাক্য শা্নতে শা্নতে অর্জান দ্রোপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গাত হলেন।

# ৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জ্বনের যুন্ধ — কুন্তী-সকালে দ্রোপদী

রাজারা জ্বন্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তুণের নায়ে অগ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডালরাজ একটা রাহানুণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দ্বাত্মা দ্রুপদ আর তার প্রকে বধ করব। আমাদের আহ্বান ক'রে এনে উত্তম অল্ল থাইয়ে পরিশেষে অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষান্তিয়ের জন্য, তাতে রাহানুণের অধিকার নেই। যদি এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে তবে তাকে আগ্রেনে ফেলে আমরা চ'লে যাব। লোভের বশে যে আমাদের অপ্রিয় কাজ করেছে সেই রাহানুণকে আমরা বধ করতে পারি না, দ্রুপদকেই বধ করব।

রাজারা আক্রমণ করতে ১৭াত হয়েছেন দেখে দ্রুপদ শান্তির কামনায় ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে অর্জনুনের পাশে দাঁড়ালেন, অজ্বনিও ধন্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ব্রাহমণরা তাঁদের ম্গচর্ম আর করৎক নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না আমরা যুদ্ধ করব। অর্জুন সহাস্যে বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শরে এই ক্রুম্থ রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুর্যোধনাদি ব্রাহ্মণদের দিকে ধাবিত হলেন, কর্ণ অজ্বনিকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ করলেন। অজ্বনের আশ্চর্য শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তমি কি মূর্তিমান ধনুবেদ, না রাম, না বিষ্কু? অর্জ্বন বললেন, আমি একজন ব্রাহারণ, গা্বর্র কাছে অস্ক্রশিক্ষা করেছি। এই ব'লে অজ্বন কর্ণের ধন্ব ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধন্ব নিলেন, তাও ছিল্ল হ'ল। নিজের সকল অস্ত্র বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহ্মতেজ অজেয়, তখন তিনি বাইরে চ'লে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্রণ মুক্তি আর জানু দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ব্রাহমুণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই যোণ্ধা ব্রাহমুণ বিশেষ প্রশংসার পাত্র, আমাদের যুখ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এ'দের পক্সিয়া পেলে পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে ব্রুবর্জনলৈন, এবা ধর্মান,সারেই দ্রোপদীকে লাভ করেছেন। তথন রাজারা নিরুদ্ধ হিলে চালেন।

ভীম ও অজর্বন তাঁদের বাসস্থান কুশ্ভকারের ক্র্যুপালার এসে আনন্দিত-মনে কুশ্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিল্লা এনেছেন। কুটীরের ভিতর থেকেই কুশ্তী বললেন, তোমবা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, তাম অন্যায় কথা ব'লে ফেলেছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধ'রে যুর্যিষ্ঠিরের কাণ্ডে গিরে বললেন, প্র, তোমার দ্বই দ্রাতা দ্রুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে এনেছে, আমি প্রমাদবশে বলেছি—সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এর পাপ না হয় তার উপায় বল। যুথিভির একট্ব চিন্তা করে বললেন, অর্জুন, তুমি যাজ্রসেনীকে (১) জয় করেছ, তুমিই একে যথাবিধি বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তার পর আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রোপদী সকলকেই দেখছিলেন, পাশ্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রোপদীর প্রতি আসক্ত হলেন। যুথিভির দ্রাতাদের মনোভাব ব্রুলেন, তিনি ব্যাসের কথা স্মরণ করে এবং দ্রাতাদের মধ্যে পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্যা হবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং যাধিন্ঠির ও পিতৃত্বসা কৃত্বীর পাদবন্দনা ক'রে বললেন, আমি কৃষ্ণ, আমি বলরাম। কৃশলপ্রশেনর পর যাধিন্ঠির বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করছি, বাস্দেব, তোমরা জানলে কি ক'রে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, অণ্নি গা্পুত থাকলেও প্রকাশ পায়, গাণ্ডব ভিন্ন অন্য কার এত বিক্রম? ভাগাক্রমে আপনারা জতুগৃহ থেকে মাজি পেয়েছেন, ধ্তরাজ্মের পাপা প্রদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। আপনাদের সম্দিধলাভ হ'ক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ-বলরাম তাদের শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ভীমাজর্ন যখন দ্রোপদীকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসছিলেন তখন ধ্রুদার্যন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুম্ভনারের গ্রের চড়ুদিকে নিজের অন্তর্রদের রেখে ধ্রুদার্যন প্রচ্ছয় হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুম্তী ভিক্ষায় পাক করে দ্রোপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহ্মণ আর আগম্ভুকদের অয় দাও, তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভীমকে দাও। অবিশিষ্ট অংশ যুর্বিষ্টিপ্রাদি চার স্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রোপদী হুষ্টিচন্তে কুম্ভার আজ্ঞা পালন করলেন। পাশ্ডবদের ভোজনের শর সহদেব ভূমিতে কুম্ভার পাতলেন, তার উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম বিছিয়ে পঞ্চ দ্রাতা শর্মে পড়কেন কুম্ভার তাঁদের মাথার দিকে এবং দ্রোপদী পায়ের দিকে শত্রেন। কুম্মাযার এইর্পে পায়ের বালিশের মতন শুমেও দ্রোপদীর মনে দঃখ বা পাশ্ডবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব হ'ল না।

<sup>(</sup>১) দ্রপদের এক নাম যজ্ঞসেন।

পান্ডবরা শ্রের শ্রের অক্ষা ক্লথ হস্তা প্রভৃতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে লাগলেন। অন্তরাল েক ধৃষ্টদানুন সমস্তই শ্রনলেন এবং ভগিনীকে দেখলেন। তিনি রাত্রিকালেই দুশেক সকল ব্তান্ত জানাবার জন্য সম্বর চ'লে গেলেন।

বিষয় দুপ্দ প্রেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা কোথার গেল? কোনও হীনজাতি তাকে নিয়ে বায় নি তো? আমার মস্তকে কর্দমান্ত চরণ কে রাখলে? প্রশানা কি জাণানে পড়েছে? অজন্নই কি লক্ষ্যভেদ করেছেন?

## ।। বৈবাহিকপর্বাধ্যায়॥

# ৩৪। দ্রুপদ-য্বিণ্ঠিরের বিতর্ক

ধৃষ্টদন্দন যা দেখেছিলেন আর শর্নেছিলেন সমস্তই দ্রুপদকে জানিয়ে বললেন, সেই পশুবীরের কথাবার্তা শ্রুনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চর জ্বির। আমাদের আশা পুর্ণ হয়েছে, কারণ, শ্রুনেছি পাশ্ডবরা অন্নিদাহ থেকে মুর্নিন্ত পেরেছেন। দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর প্রুরোহিতকে পাশ্চাদের কাছে পাঠি দিলেন। শ্রুরোহিত গিয়ে বললেন, রাজা পাশ্চু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্রুর্নিদের ইচ্ছা তাঁর কন্যা পাশ্চুর প্রুবধ্ হান, অজর্ন তাঁকে ধর্মান্সারে লাভ কর্ন

যুবিধিউরের আজ্ঞায় ভীম পাদ্য-অর্য্য দিয়ে পরুরোহিত ক সংবর্ধনা করলেন। যুবিধিউর বললেন, পাঞ্চালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বর্ধে জাতি কুল শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ করেন নি। তাঁর পণ অনুসারে এই বী ল ্যুভে ক'রে কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। অনুভাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পুর্শ হবে। এমন সময় দ্রপদের একজন দতে এসে বললে, রাজা দ্রপদ তাঁর কন্যার বিব হ উপদক্ষো বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান। অল্ল প্রস্কৃত্ত, কাঞ্চনপদ্মচিত্রিত উত্তম অশ্বয় স্বর্থও এনেছি, আপনারা কৃষ্ণাকে নিয়ে শীঘ্র চলুন।

প্রেরিছতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডবগণ, বুন্তী ও দ্রেপিদী পাণ্ডাল-রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরীক্ষার জন্য দ্রপদ রিছির উপহার প্থক প্থক সাজিয়ে রেখেছিলেন, যথা—একস্থানে ফল ও মাল্লা অন্যার বর্ম চর্ম অস্মাদি, অন্যার কৃষির যোগ্য গো রুজ্ব বীজ প্রভৃতি, অন্যার বিবিধ শিলপকার্যের অস্য এবং ক্রীড়ার উপকরণ। দ্রোপদীকে নিয়ে কুন্তী অন্তঃপ্ররে গেলেন। সিংহবিক্রম বিশালবাহ্ন ম্গচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যোষ্ঠান্ক্রমে পাদপীঠযুক্ক শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ঠ

হলেন, ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা বিষ্ণায় প্রকাশ করলেন না। পরিক্তত-বেশধারী দাসদাসী ও পাচকগণ, দ্বর্ণ ও রৌপাের পাত্রে অল্ল পরিবেশন করলে, পাণ্ডবগণ যথেছাে ভাজন করে তৃপত হলেন। তার পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রী অগ্রাহ্য করে যেখানে যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য করে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পরে ও মন্ত্রিগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এবা কুল্তীপুত্র।

যুবিধিন্টের নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমরা ক্ষারিয়, পশ্মিনী বেমন এক হ্রদ থেকে অন্য হ্রদে যায় আপনার কন্যাও তেমন এক রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ প্রুণাদিন, অজর্ম আজই যথাবিধি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ম। যুবিদ্ঠির বললেন, মহারাজ, আমারও বিবাহ করতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, অথবা অন্য কাকে উপযুক্ত মনে কর তা বল। তখন যুবিদ্ঠির বললেন, দ্রোপদী জামাদের সকলের মহিষী হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই নিয়ম আছে, রত্ন পেলে একসংখ্য ভোগ করব, এই নিয়ম ভংগ করতে পারি না। দ্রুপদ বললেন, কুর্নন্দন, এক প্রুর্বের বহু পতী হতে পারে, কিণ্তু এক স্থার বহু পতি শোনা যায় না। তুমি/ ধর্মজ্ঞ ও পবিশ্রম্বভাব, এমন বেদবির্দ্ধ লোক বির্দ্ধ কার্যে তোমার মতি হ'ল কেন? যুবিধিন্টার উত্তর দিলেন, ধর্ম অতি স্ক্রম, তার গতি আমরা ব্রিঝ না, প্রাচীনদের পথই আমরা অনুসরণ করি। আমি অসত্য বিল না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার অভিপ্রেত।

দ্রন্দদ, য্রধিন্ঠির, কুল্তী, ধ্ন্ডদ্র্যন্দ প্রভৃতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল ব্রান্ত তাঁকে জানিয়ে দ্রন্দদ বললেন, আমার মতে এক স্থার বহু পতি হওয়া লোকবির্দ্ধ বেদবির্দ্ধ। ধ্র্টদ্র্যন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ প্রাতা কি ক'রে কনিষ্ঠ প্রাতার ভার্যায় উপগত হবেন? ব্রধিন্ঠির বললেন, প্ররাণে শ্রনেছি গোতমবংশীয়া জটিলা সাতজন ঝির পত্নী ছিলেন; ম্রনিকন্যা বাক্ষরি দশ পতি ছিল, তাঁলের সকলেরই নাম প্রচেতা। মাতা সকল গ্রের্র গ্রেষ্ঠ, তিনি যথন বলেছেন—ত্রেপ্তরা সকলে মিলে ভোগ কর, তথন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুল্তী ব্রুলেন, যুর্ধিষ্ঠিরের কথা সত্য, আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় করি, কি ক'রে মিথ্যা থিকে ম্রুঙ্গি পাব? ব্যাস বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থকে ম্রুঙ্গি পাবে। পাঞ্চালরাজ, যুর্ধিন্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম, যদিও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্র্পদের হাত ধ'রে জন্য এক গ্রেহ গেলেন।

## **७**৫। बाद्यब विधान — स्त्रोभनीत विवार

ব্যাস দুপদকে এই উপাখ্যান বললেন। — প্রোকালে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক বজ্ঞ করেন, যম তার পরেরাহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিযুক্ত থাকায় মনুষ্যগণ भ छारीन हरत राष्ट्रि भारत नामन। पनवजाता छम् विश्व हरता बेहतात कारक शासन তিনি আশ্বাস দিলেন, ষজ্ঞ শেষ হ'লে ষম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার মানুষের মরণ হবে। দেবতারা বজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গণগার জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি অনলপ্রভা রমণী গণ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দ্র স্বর্ণপদ্ম হয়ে জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমার পিছনে পিছনে আস্ক্র। কিছুদুরে গিয়ে ইন্দু দেখলেন, হিমালয়শিখরে সিন্ধাসনে বাসে এক সাদর্শন যাবা এক যাবতীর সংগ্যে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মন্ত হয়ে তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ক্রন্থ হয়ে বললেন এই বিশ্ব আমারই অধীন জেনো, আমিই এর ঈশ্বর। যুবা হাস্য ক'রে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণরে नाप्त निम्ठन रुख शिलन। भागा एथना एमर रुन स्मरे युवा रेल्वुत मिथानीक বললেন, ওকে নিয়ে এস, আমি ওর দর্প দূরে করছি। সেই রমণীর স্পর্শমাত ইন্দ্র অবশ হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন যুবকর্পী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও দর্প প্রকাশ করো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতটি উঠিয়ে গহত্তরের ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহ<sub>ব</sub>রে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার ত্ব পরেষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন. গর্বের ফলে এরা এই গহ⊲রে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মন্যা হয়ে জন্মাবে এবং বহা শত্র বধ ক'রে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে।

তথন প্রবিতী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায় ইন্দ্র ও অন্বিল্বয় আমাদের মান্মীর গর্ভে উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজ বীর্ত্তে একজন প্রেম সৃষ্টি ক'রে তাকেই পশ্চম ইন্দ্রর্পে পাঠাব। মহাদেব তার্ভে সম্মত হলেন এবং সেই লোকবাঞ্ছিতা শ্রীর্পিণী রমণীকে মন্মালোকে তাঁকের ভার্যা হবার জন্য আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একটি ক্লি এবং একটি শ্রুক কেশ উৎপাটন করলেন। সেই দুই কেশ যদ্কুলে গিয়ে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হ'ল। শ্রুক কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপায় হলেন।

এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্র্পদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্রই পাশ্ডবর্পে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভার্যার্পে নির্দিন্টা সেই লক্ষী-র্ন্পিণী রমণীই দ্রোপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষ্ণ দিছি, পাশ্ডবদের প্র্মাতি দেখনে। দ্র্পদ দেখলেন, তাঁরা অনল ও স্বর্গতুলা প্রভাবান দিব্যর্পধারী, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণকিরীট ও দিব্য মাল্য, দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান। দ্র্পদ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে ব্যাসকে প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক ঋষিকন্যার কথা (১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর দিরোছলেন — তোমার পঞ্চপতি হবে। ব্যাস আরও বললেন, মান্বের পঞ্চে এর্শ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু এব্যা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছার দ্রোপদী পঞ্চপাশ্ডবের পত্নী হবেন।

তার পর যুখিণ্ডিরাদি স্নান ও মাণ্যালক কার্য শেষ ক'রে বেশভূষার সন্থিত হয়ে প্রহোহত থোম্যের সংগ্য বিবাহ সভার এলেন। বাধানিরমে অশ্নিতে আহ্বতি দেবার পর যুখিণ্ডির দ্রোপদীর পাণিগ্রহণ করবেন। পরবতী চার দিনে একে একে অন্য দ্রাতাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার প্রনির্বাহের প্রবে বহুমির্য ব্যাস দ্রোপদীকে এই অলোফিক বাক্য বলতেন—তুমি আবার কুমারী হও।

পতিশ্বশর্রতা (২) জ্যেন্টে পতিদেবরতান্জে। মধ্যমেষ্ চ পাণ্ডাল্যান্দ্রিতয়ং বিতরং বিষ্ ।।

— জ্যেষ্ঠ য্রিধন্তির পাণ্ডালীর পতি ও ভাশ্বর হলেন, কনিষ্ঠ সহদেব পতি ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবতী তিন দ্রাভা প্রভাকে পতি ভাশ্বর ও দেবর হলেন।

পাশ্ডবদের সংগ্ণ মিলন হওয়ায় দ্রপদ সর্ববিধ ভর খেকে ম্রিক্লাভ করলেন। কুনতী তাঁর প্তেবধ্কে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পতিদের আদরিলী, পতিরতা ও বীরপ্তপ্রস্বিনী হও। গ্রেণবতী, তুমি প্রিবীর সকল রম্ব লাভ কর, শত বংসর স্থে জীবিত থাক। পাশ্ডবদের বিবাহের সংবাদ ক্লেম্বে কৃষ্ণ বহর মণিম্বা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসী, অনুন গ্রাক্ত প্রভৃতি উপহার পাঠালেন।

<sup>(</sup>১) २৯-পরিছেদে আছে। (২) এখানে न्यनृत अर्थ डाज्न्यनृत वा ভাশ্র।

# ॥ বিদ্বরাগমনপর্বাধ্যায়॥

## ৩৬। হচ্তিনাপ্ররে বিতর্ক

পাশ্ডবগণ দ্রোপদীকে লাভ করেছেন এবং দ্বের্যাধনাদি লাজ্জত ও তল্পদর্প হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে বিদ্বর প্রীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে কুর্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, দ্বের্যাধনই দ্রোপদীকে পেরেছেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, কি সোভাগ্য! এই ব'লে তিনি দ্বের্যাধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রোপদীর জন্য বহু অলগকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে নিয়ে এস। বিদ্বর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ফ্রার্থিন্ডিরাদি ফেমন পাশ্ডুর প্রিয় ছিলেন তেমন আমারও প্রিয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শক্তিশালা মিত লাভ করেছেন এজন্য আমি তুফ হয়েছি। বিদ্বর বললেন, মহারাজ, এই বৃশ্ধিই আপনার চিরকাল থাকুক।

বিদ্যে চ'লে গেলে দ্বেশ্বিদ ও কর্ণ ধৃতরাশ্বীকে বললেন, শন্ত্র উন্নতিকে আপনি স্বপক্ষের উন্নতি মনে করছেন। এখন আমাদের চেন্টা করা উচিত বাতে পাশ্ডবদের শক্তিক্ষর হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাশ্বী বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদ্যুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দ্বেশ্বিদ বললেন, আমারা চতুর ও বিশ্বস্ত ব্যাহ্যাপদের শ্বারা পাশ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্বাপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ দিয়ে বলব তিনি যেন যুখিন্ঠিরকে ত্যাগ করেন অথবা নিজ রাজোই তাঁকে রাথেন। দৌপদীর অনেক পতি, তাঁকে অন্য প্রের্ধে আসন্ত করাও স্ক্রাধ্য। আমারা চতুর লোক দিয়ে ভীমকে হত্যা করাব, সে মরলে তার দ্রাতাদের তেজ নন্ট হবে।

কর্ণ বসলেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে তুমি গৃহত উপায়ে পাণ্ডবদের নিগ্হীত করবার চেণ্টা করেছিলে কিন্তু কৃতকার্য হও নি। তারা যথন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তথনই কিছু করতে পার নি। এখন তারা শন্তিমান হয়েছে, বিদেশে রায়েছে, কৌশলপ্রয়োগে তাদের নির্যাতিত করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে ভেদ ছিটানোও অসাধা, যারা এক পদ্পীতে আসম্ভ তাদের ভিন্ন করা যায় না। দ্রুপদের বহু ধন আছে, ধনের লোভ দেখালে তিনি পাশ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই — পাণ্ডালরাজ যত দিন দুর্বল আছেন, পাশ্ডবরা যত দিন প্রচুর অশ্বর্থাদি এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে,

যে পর্যানত কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুমি বলপ্রয়োগ কর। আমরা বিপলে চতুরংগ সৈন্য নিয়ে দ্রাপদকে পরাজিত করে সম্বর পাণ্ডবদের এখানে নিয়ে আসব।

ধৃতরাদ্ধ বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই উপায়, কিন্তু ভীন্দ দ্রোণ আর বিদ্বেরর সংগ পরামর্শ করা উচিত। এই বলে তিনি ভীন্দাদিকে ডেকে আনালেন। ভীন্দ বললেন, পাণ্ডু দুরদের সংগ যুন্ধ করা আমার রুচিকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাদ্ধ আর পাণ্ডু দুরইই সমান। দুর্বোধন যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পাণ্ডবরাও সেইর্প মনে করে। অতএব অর্ধরাজ্য পাণ্ডবগের দাও। দুর্বোধন, তুমি কুর্কুলোচিত ধর্ম পালন কর। ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত আছেন। বেদিন দুর্নোছ তারা প্রভে মরেছেন সেদিন থেকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। লোকে প্রেরাচনকে তত দোষী মনে করে না যত তোমাকে করে।

দ্রোণ ধ্তরাদ্রকৈ বললেন, মহাত্মা ভীন্মের যে মত আমারও তাই। আপনি বহু ধনরত্ন দিয়ে দুর্পদের কাছে লোক পাঠান, সে গিয়ে বার বার বলবে যে তাঁর সঞ্জে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় আপনি আর দুর্যোধন অতিশয় প্রীক হয়েছেন। তার পর পাশ্ডবদের এখানে আনবার জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ (১) সুক্ষিজত সৈন্যদল নিয়ে যান। পাশ্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মতিক্রমে পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনি নিজের পুরের তুলাই তাঁদের সমাদর করবেন।

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীষ্ম-দ্রোণ আপনার কাছে ধন মান পেরে আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তর্গুণ, তাঁরা আপনার হিতকর মন্ত্রণা দিলেন না এর চেয়ে আন্চর্য আর কি আছে। যদি আপনাদের ভাগ্যে রাজ্যভোগ থাকে তবে তার অন্যথা হবে না, যদি না থাকে তবে চেন্টা ক'রেও রাজ্য রাখতে পারবেন না। আপনি বৃদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধ্ব কি অসাধ্ব তা ব্বেথে দেখন। দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দ্বুট্ট্বভাব সেজন্য আমাদের দোষ দিছে। আমি হিতকর কথাই বলেছি, তার অন্যথা করলে কুর্কুল বিনন্ট হবে।

বিদরে বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধরা হিত্রজ্ঞীই বলবেন, কিন্তু আপনি যদি না শোনেন তবে বলা ব্থা। ভীষ্ম ও বৈদের চেয়ে বিজ্ঞ এবং আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, এ'রা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পান্ডবদের জয় করা অসম্ভব। বলরাম আর সাত্যিক (২) যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মন্দ্রণাদাতা,

<sup>(</sup>১) দুযোধনের এক ভ্রাতা। (২) যদুবংশের বীর বিশেষ।

দ্রপদ যাদের শ্বশরে এবং ধৃষ্টদর্শনাদি শ্যালক, তাঁরা য্দেধ কি না জয় করতে পারেন? আপনি দ্বের্যাধন কর্ণ আর শকুনির মতে চলবেন না, এ'রা অধার্মিক দ্ব্রিন্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ধৃতরাদ্ধ বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদরে হিতবাকাই বলেছেন। ব্রিধিন্ঠিরাদি যেমন পাণ্ডুর প্র তেমন আমারও প্র । অতএব বিদরে, তুমি গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব কুম্তী আর দ্রোপদীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস।

বিদরে নানাবিধ ধনরত্ন উপহার নিয়ে দ্রপদের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধ্তরাত্ম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন; তিনি. ভৌমা, এবং অন্যান্য কোরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার প্রিয়সখা দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আলিত্যন জানিয়েছেন। এখন পশুপাত্তবকে যাবার অনুমতি দিন। কুর্কুলের নারীগণ পাণ্ডালীকে দেখবার জন্য উৎসক্ত হয়ে আছেন।

### ।। রাজ্যলাভপর্বাধ্যায়॥

## ৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ — স্কুন্দ-উপস্কু ও তিলোত্তমা

বিদ্বরের কথা শ্বনে দ্রপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব অতি সংগত, কিন্তু আমার কিছু বলা উচিত নয়। যদি যুবিভিন্তরাদি ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ তাতে মত দেন তবে পাশ্ডবগণ অবশাই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এশদের যাওয়াই শচিত মনে করি, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রপদ বললেন, প্রুয়েয়েত্রম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে করি।

অনন্তর পাশ্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সংগ্য স্ক্রেম্পিজত হান্তনাপ্রে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দ্বর্থাধনের মহিষী এবং অন্যান্য বধ্গণ লক্ষীর্পণী দ্রোপদীকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী তাঁকে আলিগগন ক'রেই মনে করলেন, এই পাঞ্চালীর জন্য আমার প্রুদ্ধের মৃত্যু হবে। তাঁর আদেশে বিদ্বর শ্ভনক্ষরযোগে কুন্তী ও দ্রোপদীকে পাশ্ডর ভবনে নিরে গেলেন এবং স্বর্ণ বিষরে তাঁদের সাহাষ্য করতে লাগলেন কিছুকাল পরে ভীত্মের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র যুবিষ্ঠিরকে বললেন, তোমুর্চ অর্ধ রাজ্য নাও এবং খাশ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আর বিবাদ হবে না।

পান্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে অগ্রবতী ক'রে ঘোর বনপথ দিয়ে মান্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সোধসমন্বিত পরিখা-প্রাকার-বেণ্টিত উপবন-সরোবরাদি-শোভিত স্বর্গধামতুলা এক নগর (১) স্থাপন করলেন। পাশ্ডবদের সেথানে স্প্রতিষ্ঠিত ক'রে বলরাম ও কৃষ্ণ স্বারবতী (২) তে ফিরে গেলেন।

দ্রাত্গণ ও দ্রৌপদীর সংশ্যে যর্থিতির ইন্দ্রপ্রস্থে সন্থে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলেন। য্রিধিন্ডির তাঁকে নিজের রমণীর আর্ বিসয়ে যথাবিধি অঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্রৌপদী বসনে দেহ আব্ত ক'রে এলেন এবং নারদকে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নারদ তাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদী চ'লে গেলে নারদ পাশ্ডবগণকে নিভূতে বললেন, পাণ্ডালী একাই তোমাদের সকলের ধর্মপঙ্কী, এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান বললেন।

প্রোকালে মহাস্র হিরণ্যকশিপ্র বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুন্ভের স্কু উপস্কে নামে দুই পরাক্তান্ত পত্রে জন্মেছিল। তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুবন্ধ ছিল এবং একযোগে সকল কার্য ক<sup>ে</sup>। বয়ঃপ্রাণ্ড হয়ে গ্রিলোকবিজ্ঞয়ের কামনায় তারা বিন্ধাপর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরুভ করলে। দেবতারা ভয় পেয়ে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভগ্গ করবার চেণ্টা করলেন, কিন্তু স্কে-উপস্কুদ বিচলিত হ'ল না। তার পর ব্রহ্মা বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা यन भारापि अन्यित वनवान कामन्त्रभी अवः अमन् रहे। बहुत वनवान रामना বিলোকবিজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পারি না। তখন তারা বললে, তবে এই বর দিন যে গ্রিলোকের স্থাবরজ্ঞাম থেকে আমাদের কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদি হয় তো পরম্পরের হাতেই হবে। ব্রহ্মা তাদের প্রাথিতি বর দিলেন। তারা দৈত্যপরেীতে গিয়ে বন্ধবর্গের সংখ্য ভোগ্যবিলাসে মণন হ'ল এবং বহু, বংসর ধ'রে নানাপ্রতার উৎসব করতে লাগল। তেরি পর তারা বিপলে সৈনাদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগুণ প্রস্করীর বরের বিষয় জানতেন, সেজনা স্বৰ্গ ত্যাগ ক'রে রহমুলোকে পালিয়ে ফ্রীলেন। স্বন্দ-উপস্বন্দ ইন্দ্রলোক এবং ষক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমুদ্রতীরবাসী স্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল।

<sup>(</sup>১) এই নগরকেই পরে ইন্দ্রপ্রন্থ বলা হয়েছে। (২) ग्वाরকা।

দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহ্যা বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, তুমি এমন এক প্রমদা স্থিত কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা তিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ ক'রে এক অতুলনীয়া র প্রতী নারী সূচিট করলেন। জগতের উত্তম বৃহত তিল তিল পরিমাণে মিলিত ক'রে স.ষ্ট এজন্য ব্রহ্মা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ দিলেন, তুমি স্কু-উপস্কুতে প্রল্পে কর। তিলোত্তমা যাবার পরের দেবগণকে প্রদক্ষিণ করলে। ঘরতে ঘরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ নিগতি হ'ল, এইরুপে তিনি চতুমুখি হলেন। ইন্দেরও সহস্র নয়ন হ'ল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সেজনা তাঁর নাম স্থাণ।

সন্দ-উপস্কু বিন্ধ্যপর্বতের নিকট প্রতিপত শালবনে স্বরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল এমন সময় মনোহর রম্ভবসন প'রে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সুন্দ তার ডান হাত এবং উপস্কুল বাঁ হাত ধরলে। দ্রুকুটি ক'রে সুক্র বললে, এ আমার ভাষা, তোমার গুরুস্থানীয়া। উপস্কুদ বললে, এ আমার ভাষা, তোমার বধ্বেথানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুন্ধ ক'রে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ ও মহর্ষি গণের সঙ্গে ব্রহ্যা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সন্দেরী, তুমি আদিতালোকে বিচরণ করবে. তোমার তেন্সের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে পারবে না।

উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, সর্বাবিষয়ে মিলিত ও একমত হয়েও তিলোন্তমার জন্য দুই অস্কুর পরস্পরকে বধ করেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় কর যাতে দ্রোপদীর জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ না হয়। তথন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করলেন যে দ্রোপদী এক একজনের গৃহে এক এক বংসর বাস করবেন, সেই সময়ে অন্য কোনও দ্রাতা যদি তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বংসর বনবাসে যেতে হবে।

.. - ত্র্পথনবাসপর্বাধ্যায় ।।

৩৮। অর্জুনের বনবাস — উল্পৌ, চিত্রাজ্যদা ও ব্যুক্তি বন্ধ্রবাহন

একদিন কয়েক জন ব্রাহ্মণ ইন্স্ত একদিন কয়েক জন ব্রাহমণ ইন্দ্রপ্রদেথ এসে ঐন্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় ন,শংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর ্নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কর। অর্জন্ব রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্প্র আনতে গেলেন, কিন্তু যে গ্রেহ অস্ত্র ছিল সেই গ্রেই তথন দ্রোপদার সংগ্যে য্রিষিন্ঠির বাস করছিলেন। অর্জন্ব সমস্যায় প'ড়ে ভাবলেন, যদি রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা য্রিষিন্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ ক'রে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। অর্জন্ব য্রিষিন্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধন্বাণ নিয়ে রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলন্ব, চোরেরা দ্বে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে।

অর্জনে রথারোহণে যাত্রা ক'রে চোরদের শান্তি দিয়ে গোধন উন্ধার ক'রে রাহানদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যা্থিতিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়ম লগ্দন করেছি, আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যা্থিতির কাতর হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তৃণ্ট হই নি, জ্যেতের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হ'লেই দোষ হয়। অর্জনি বললেন, আপনার মাথেই শা্নেছি—ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ায়্ধ স্পর্শ করে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পর যা্থিতিরের আজ্ঞা নিয়ে অর্জনে বার বংসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদক্ত রাহা্ণ ভিক্ষ্ণ প্রাণপাঠক প্রভৃতিও তার অন্থমন করলেন।

বহা দেশ প্রমণ ক'রে অর্জ্যন গণগাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি স্নানের জন্য গণগায় নামলে নাগরাজকন্যা উল্পী তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন। অর্জ্যুনের প্রশেনর উত্তরে উল্পী বললেন, আমি ঐরাবত-কুলজাত কোরব্য নামক নাগের কন্যা, আর্পান আমাকে ভজনা কর্ন। আপনার রহমুচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রোপদীর সম্বন্ধে। আমার অন্রোধ রাখলে আপনার ধর্ম নন্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অর্জ্যুন উল্পীর প্রার্থনা প্রেণ করলেন। উল্পী তাঁকে বর দিলেন, আর্পান জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে।(১)

উল্পীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জ্যন নানা তীর্থ পর্যটন ক্রান্তেন, তার পর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সম্দ্রতীর দিয়ে মণিপ্রের এলেন্ তার পাণিপ্রাধা হলেন। চিত্রবাহনের স্কেনর কন্যা চিত্রজগদাকে দেখে অর্জ্যন তার পাণিপ্রাধা হলেন। রাজ্য অর্জ্যনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঙ্গন নামে এক রাজ্য

<sup>(</sup>১) भीष्मभवं ১৪-भीतत्म्हरम देत्रावान मन्दरम्य भागगीका वृष्टेवा।

ছিলেন। তিনি প্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি প্রের্বের একটিমার সম্তান হবে। আমার প্রেপ্র্র্বেরের প্রেই হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি প্রে গণ্য করি। তার গভজাত প্রে আমার বংশধর হবে — এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার। অর্জ্বন সেইর্প প্রতিজ্ঞা ক'রে চিত্রাজ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং মাণিপ্রের তিন বংসর বাস করলেন। তার পর প্রত হ'লে চিত্রাজ্গদাকে আলিজ্যন করে প্রেব্রির ভ্রমণ করতে গেলেন।

অর্জন দেখলেন, অগস্তা সৌভদ্র পোলম কারন্থম ও তারন্বাজ এই পণ্ডতীর্থ তপস্বিগণ বর্জন করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি জানলেন যে এইসকল তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর আছে, তারা মান্যকে টেনে নেয়। তপম্বীদের বারণ না শন্নে অর্জন সৌভদ্র তীর্থে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্ত্ তার পা ধরলে। অর্জন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকার সন্দরী নারী হয়ে গেল। সে বললে, আমি অস্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আফি চার সথীর সংগ ইন্দ্রলাকে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময় আমরা দেখলাম এই রুপবান রাহাল নির্জন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রলম্থে করতে চেন্টা করলে তিনি শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ধ জলে বাস করবে আমরা অন্নয় করলে তিনি বললেন, কোনও প্রয়্বপ্রেষ্ঠ যদি তোমাদের জল থেকে তোলেন তবে নিজ রুপ ফিরে পাবে। পরে নারদ আমাদের দৃঃথের কথা শন্তে বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তীরে পঞ্চতীর্থে যাও, অর্জন তোমাদের উম্বাক্রবেন। সেই অর্বধি আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মন্তু করেছেন সেইরুপে আমার স্থীদেরও কর্ন। অর্জন অন্য চার অস্বরাকে শাপমন্ত করলেন

সেখান থেকে অর্জন প্নবর্ণার মণিপ্রের গোলেন এবং রাজা চিত্রবাহনবে বললেন, আমার প্রে বন্ধন্বাহনকে আপনি নিন। তিনি চিত্রাজ্গদাকে বললেন তুমি এথানে থেকে প্রকে পালন কর, পরে ইন্দ্রপ্রক্ষে গিয়ে আমার প্রুত্তা দ্রাড প্রভৃতির সংগে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। হ্রিপ্রতির মধন রাজস্ম বং করবেন তখন তোমার পিতার সংগে যেয়ো। স্নুদ্রী, আমার বিশ্বতির দৃঃখ ক'রো না

তার পর অর্জনে পশ্চিম সম্দ্রের তীরবর্তী ব্রক্তন তীর্থ দেখে প্রভা এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অর্জনৈকে রৈবতক পর্বতে নিং গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান প্রেই স্ক্রম্ভিকত করা হয়েছিল এল সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নৃত্যগীতাদির আয়োজন ছিল। অর্জনে সেখানে স্ক্ বিশ্রাম ক'রে স্বর্ণমর রথে কৃষ্ণের সংগে স্বারকার যাত্রা করলেন। শত সহস্র স্বারকাবাসী স্থা পর্বৃষ তাঁকে দেখবার জনা রাজপথে এল। ভোজ, ব্রিষ ও অংধক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন।

# ।। স্ভদাহরণপর্বাধ্যায়॥

## ৩৯। রৈবতক — স্ভদ্রাহরণ — অভিমন্য — দ্রোপদীর পঞ্চপ্তে

কিছ্দিন পরে রৈবতক পর্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসব ভারুত হ'ল। বহু সহস্র নগরবাসী পদ্দী ও অন্চরদের সঙ্গে পদরজে ও বিবিধ মানে সেখানে এল। হলধর মন্ত হয়ে তাঁর পদ্দী রেবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রদ্যুদ্দা, শাদ্দ্র, অন্ধুর, সারণ, সাত্যিক প্রভৃতিও স্থাটিদের নিয়ে এলেন। বাস্কুদেবের সঙ্গে অর্জুন নানাপ্রকার বিচিত্র কোতুক দেখে বেভাতে লাগলেন।

একদিন অর্জন্ব বস্পুদেবকন্যা সালংকারা স্দুদর্শনা স্কুভাকে দেখে মৃশ্ধ হলেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হ'ল কেন? ইনি আমার র্ভাগনী স্কুভা, সারণের সহোদরা, আমার পিতার প্রিয়কন্যা। ইদি চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অর্জন বললেন, তোমার এই র্ভাগনী যদি আমার ভার্যা হন তবে আমি কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপার কি? কৃষ্ণ বললেন, ক্ষার্রের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্থাস্বভাব র্জানান্চত, কাকে বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার র্ভাগনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন এর্প বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশাহত। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জনে দ্বতগামী দ্বত পাঠিরে ব্রিধিন্ঠিরের সম্মতি আনালেন।

অর্জন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাঞ্চনময় রথে ম্গয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। স্ভান প্রা শেষ ক'রে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ ক'রে দ্বারকায় ফিরছিলেন, অর্জনে তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চললেন। কয়েকজন সৌনক এই ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে স্বধর্মা নামক মন্ত্রণাসভায় এসে সভাপালকে জানালে, সভাপাল যুদ্ধসভ্জার জন্য মহাভেরী বাজাতে লাগুরিন। সেই শব্দ শ্বনে যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ ক'রে সভায় এসে মন্ত্রণা কর্ম্পেন এবং অর্জন্বনের আচরণে অত্যন্ত ক্রন্দ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্গ্রীব হলেন।

<sup>(</sup>১) ফদ্বংশের বিভিন্ন শাখা।

স্ক্রোপানে মত্ত বলরাম সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পরিধানে নীল বসন, কণ্ঠে বনমালা। তিনি বললেন, ওহে নির্বোধগণ, ক্লেব মত না জেনেই তোমরা গর্জন করছ কেন? তিনি কি বলেন আগে শোন তার পর যা হয় ক'রো। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, তুমি নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই আমরা অর্জনকে সম্মান করেছি, কিন্তু সেই কুলাগ্যার তার যোগ্য নয়। যার সংকুলে জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'রে ভোজনপাত্র ভাঙে না। সম্ভদ্রাকে হরণ ক'রে সে আমাদের মাথায় পা দিয়েছে. এই অন্যায় আমি সইব না. আি একাই প্রথিবী থেকে কুর্কুল লাপত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অনুমোদন করলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তিনি ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষরধর্ম অনুসারে কন্যা হরণ করেছেন। অর্জন ভরত-শান্তন্তর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যুদ্ধে অজের, এমন সুপাত কে না চায়? আপনারা শীঘ্র গিয়ে মিন্টবাক্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, এই আমার মত । তিনি যদি আপনাদের পরাজিত ক'রে স্বভবনে চ'লে যান তবে আপনাদের যশ নন্ট হবে, কিল্ড মিন্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা হবে না। আমাদের পিতৃত্বসার পত্রে হয়ে তিনি শত্র্তা করবেন না।

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অন্সারে অর্জ্বনকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি স্ভেদ্রাকে বিবাহ ক'রে এক বংসর দ্বারকায় রইলেন, তার পর বনবাসের অর্বাশষ্ট কাল প্রুক্তরতীথে যাপন করলেন। বার বংসর প্র্ণ হ'লে অর্জ্বন ইন্দ্রপ্রশেধ গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি স্ভেদ্রার কাছেই যাও, প্র্নর্বার বন্ধন করলে প্রের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অর্জ্বন বার বার ক্ষমা চেয়ে দ্রৌপদীকে সান্ধনা দিলেন এবং স্ভেদ্রাকে রক্ত কৌষেয় বসন পরিয়ে গেপবধ্রে বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পরম প্রীতির সহিত তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। স্কুভ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি আপ্রাক্তি দাসী। দ্রৌপদী তাঁকে আলিজ্বন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর মেন শ্রু ক্রিভাকে।

সৈনাদলে বেণ্টিত হয়ে যদ্ববীরগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-রন্ত্রাম নানাবিধ মহার্ঘ যোতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে গুলান ক'রে সকলে ফিরে গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যম্নাতীরে অর্জুনের সঙ্গে ম্গয়া ক'রে ম্গ-বরাহ মারতে লাগলেন।

কিছ্মকাল পরে সম্ভদ্রা একটি প্র প্রসব করলেন। নিভিক ও মনামান

(ক্রোধী বা তেজস্বী) সেজন্য তাঁর নাম অভিমন্য হ'ল। জন্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই বালকের সমস্ত শন্তকার্য সম্পন্ন করলেন। অর্জন্ন দেখলেন, অভিমন্য শোর্ষে বীর্ষে কৃষ্ণেরই তুল্য। দ্রোপদীও যাধিতির ভীমাদির ঔরসে পাঁচটি বীর পা্ত লাভ করলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সন্তসোম, প্রন্তকর্মা, শতানীক ও প্রতসেন।

## ।। থাপ্ডবদাহপর্বাধ্যায়॥

### ৪০। অপ্নির অপ্নিমান্য — খাণ্ডবদাহ — ময় দানব

একদিন কৃষ্ণ ও অর্জনে তাঁদের স্থান্ত্রণ ও নারীগণকে নিয়ে যম্নায় জলবিহার করতে গেলেন। তাঁরা যম্নায় তীরবতী বহুপ্রাণিসমাকুল মনোহর খাণ্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীড ও বিবিধ ক্রীড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জনে নিকটপথ এক মনোরম স্থানে গিয়ে মহার্ঘ আসনে ব'সে নানা বিবয় আলোচনা তরতে লাগলেন। এমন সময়ে সেখানে এক রাহ্মণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তংতকাঞ্চনতুলা, শমগ্র পিঙগলবর্ণ, মস্তকে জটা, পরিধানে চীরবাস। তিনি বললেন, আমি বহুভোজী রাহ্মণ: কৃষ্ণার্জনে, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তৃংত কর। আমি অণিন, অয় চাই না, এই খাণ্ডব বন দংশ করতে ইচ্ছা করি। তক্ষক নাগ সপরিবারে এখানে থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আমি দংশ করতে পারি না। তোমরা উত্তম অস্কবিৎ, তোমরা সহায় হ'লে আমি খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই আমি চাই।

এই সময়ে বৈশশপায়ন জনমেজয়কে এই প্র-ইতিবৃত্ত বললেন। —
শ্বেতিক নামে এক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁর প্ররোহিতদের চক্ষ্ম ধ্রেম
পাঁড়িত হওয়ায় তারা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজ্য আহাদেবের তপস্যা
করতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতিক বললেন আমি তা পারি না। পরিশেষে
মহাদেবের আজ্ঞায় দ্র্রাসা শ্বেতিকর যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ঞে অপিনদেব
বার বংসর ঘ্তপান করেছিলেন, তার ফলে তাঁর অর্চি রোগ হ'ল। তিনি
প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে বহুমা সহাস্যে বললেন, তুমি খাণ্ডব্বন দৃশ্ধ ক'রে

সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা হ'লেই প্রকৃতিস্থ হবে। আন্দি খান্ডবরন দন্ধ করতে গেলেন, কিন্তু শতসহস্র হসতী শন্ত দ্বারা এবং বহুশীর্ষ নাগগণ মস্তক দ্বারা জলসেচন ক'রে আন্দি নির্বাপিত করলে। সাত বার চেণ্টা ক'রে বিকল হয়ে আন্দিদেব আবার বহুনার কাছে গেলেন। বহুনা বললেন, নর ও নারায়ণ ঋষি অর্জন ও কৃষর্পে জন্মছেন এবং এখন খান্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমার সহায় হ'লে দেবতারাও বাধা দিতে পারবেন না।

অর্জুন অণিনকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে দিব্য বাণ অনেক আছে কিন্তু তার উপযুক্ত ধন, এখন সংগে নেই, কৃষ্ণও নিরুদ্র। আপুনি এমন উপায় ব**লনে** যাতে ইন্দ্র বর্ষণ করলে আমি দেঁ নিবারণ করতে পারি। তথন আন্নিদেব ্রিলাকপাল বর্নুণকে সমরণ করলেন এবং বর্নুণ উপস্থিত হ'লে তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাল্ডীব (১) ধন্ম, দুই অক্ষয় ত্ণীর, এবং কপিধনজ রথ চেয়ে নিয়ে অর্জ্বনকে দিলেন এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামক গদা দিলেন। কুষ্ণাজ্মন দুই রথে আরোহণ করলে আহিন খাত্তববন দেখ করতে লাগলেন। পশ; পক্ষী চিৎকার ক'রে পালাতে গেল, কিন্তু অজ্বনের বাণে বিশ্ব হয়ে অণ্নিতে পড়ল, কোনও প্রাণী নিস্তার পেলে না। অণ্নির আকাশস্পশী শিখা দেখে দেবতারা উদ্বিশ্ন হলেন। ইন্দের আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধারায় জলবর্বণ হ'তে **লাগল**. কিন্তু অণিনর তেজে তা আকাশেই শ্বিথিয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্লেত্রে ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পত্ন আব্দেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার চেষ্টা করলে অর্জান তাঁর শিরশেহদন করলেন। তথন ইন্দ্র বায়, বর্ষণ ক'রে অজ্বনকে মোহগ্রন্থত করলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মুক্ত হ'ল। অণ্নি কৃষ্ণ ও অজ্বন তাকে শাপ- দিলেন, তুমি নিরাশ্রয় হবে। ইন্দ্র তাঁকে বণ্ডিত করেছেন এই কারণে অজ্বনি অতানত ক্রুন্ধ হয়ে শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। অজর্নের তুম্বল যুদ্ধ হ'তে লাগল। অস্বর গণ্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি কুঞ্চাজর্বনকে হারাবার জন্য উপস্থিত হ'ল, কিন্তু অজর্বনের শুরাঘাতে এবং কুর্মের চক্রে আহত হয়ে সকলেই বিতাড়িত হ'ল। ইন্দ্র বন্ধ্র নিয়ে এবং অন্যান্য দ্বের্গণ নিজ নিজ অস্ত নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণাজনুনের অস্তাঘাতে আঁট্রের চেন্টা বার্থ হ'ল।

<sup>(</sup>১) টীকাফার নীলকণ্ঠ বলেন, গাণ্ডী বা গণ্ডারের প্রেঠবংশ (মের্দুণ্ড) দিয়ে।

অবশেষে ইন্দ্র মন্দর পর্বতের একটি বিশাল শৃৎগ উৎপাটিত ক'রে অর্জ'নের প্রতি নিক্ষেপ করনেন। অর্জ'নের বাণে পর্বতশৃৎগ সহস্রথাত হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল।

দেবগণের পরাজয় দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে ক্ষাজন্নির প্রশংসা করতে লাগলেন। তথন মহাগন্তীরশব্দে এই অশরীরিণী দৈববাণী হ'ল — বাসব, ভোমার সথা তক্ষক দণ্ধ হন নি, তিনি কুর্কুক্তের আছেন। অর্জন্ন আর বাস্কুদেবেক কেউ মুন্দেধ জয় করতে পারে না, তারা প্রের্ব নর-নারায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণী শ্রুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্কুলোকে চলে গেলেন, অন্নি অবাধে থাণ্ডববন দণ্ধ ক'রে প্রাণিগণের মাংস র্মধির বসা খেয়ে পরিতৃত্ব হলেন। এই সময়ে ময় নামক এক অস্কুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাছেে দেখে অন্নি তাকে খেতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অর্জ্বনের অন্বরোধে নিরুত হলেন। অন্নি পনর দিন ধ'রে খান্ডবেন দণ্ধ করলেন। তক্ষকপুর অশ্বসেন, নম্বির ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শার্গকি পক্ষী, এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জাবিত রইল না।

মন্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুর পর পিতৃ-লোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনার পিতৃ-ঋণ শোধ হয় নি, আপনি পুত্র উৎপাদন ক'রে তবে এখানে আস্কুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভের জন্য মন্দপাল শাণ্যকি পক্ষী হয়ে জারিতা নামনী শাণ্যিকার সংগে সংগত হলেন। জারিতার গর্ভে চারটি রহাবাদী পুত্র উৎপন্ন হ'ল। খাণ্ডবদাহের সময় তারা ডিম্বের মধ্যেই ছিল, মন্দপালের প্রার্থনায় অণিন তাদের মারলেন না। মন্দপাল তাঁর চার পুত্রকে নিয়ে জারিতার সংগে অনাত্র চ'লে গেলেন।

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ণার্জনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। অজ্বন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপর প্রসন্ন হবেন তখন তোমাকে স্কুকল অস্ত্র দেব। কৃষ্ণ বর চাইলেন, অজ্বনের সঙ্গো যেন তার চিরস্থারী প্রুটিত হয়। ইন্দ্র বর দিয়ে সদলে চ'লে গেলেন। অগিন কৃষ্ণার্জনকে বললেন, অ্যুমি পরিস্তৃত্ব হয়েছি। এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। তখন কৃষ্ণ, অজুন ও ময় দানব তিনজনে রমণীয় নদীক্লে গিয়ে উপবেশন করলেন।

# সভাপর্ব

# າເ সভাক্রিয়াপর্বাধ্যায়॥

## ১। ময় দানবের সভানির্মাণ

কৃষ্ণ ও অর্জন্ন নদীতীরে উপবিণ্ট হ'লে ময় দানব কৃতাঞ্জালিপন্টে সবিনয়ে অর্জনিকে বললেন, কোন্তের, আর্পান কৃষ্ণের ক্রোধ আর অণ্নির দহন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার কি করব বলনে। অর্জনে উত্তর দিলেন, তোমার কর্জা সবই তুমি করেছ, তোমার মণ্ণল হ'ক, তোমার আর আমার মধ্যে যেন সর্বদা প্রীতি থাকে: এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাদিন্দেশী, আপনাকে তুল্ট করবার জন্য আমি কিছ্নু করতে ইচ্ছা করি। অর্জনে বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছ্ন করতে চাই না। তোমার অভিলাষ বার্থ করতেও চাই না, তুমি কৃষ্ণের ভান্য কিছ্ন কর. তাতেই আমার প্রত্যুপকার হবে।

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একট্ব ভেবে বললেন, ি লেগপ্রেন্ড, যদি তুমি আমাদের প্রিয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যুবিণ্ডিরের হাতে এমন এক সভা নির্মাণ কর যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন ময়কে যুবিণ্ডিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে স্বিণেশ তেলা পর ময় সভানির্মাণে উদ্যোগী হলেন এবং পুর্ণাদিনে মাণ্ডালিক কার্য সম্পন্ন ক'রে বাত্তিন কর্তুল কে দশ হাজার হাত পরিমাপ ক'রে সর্ব ঋতুর উপযুক্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন।

জনাদন কৃষ্ণ এতদিন ইন্দ্রপ্রক্ষে স্বথে বাস করছিলেন, এখন তিনি দিতার কাছে যেতে ইচ্ছ্ক হলেন। তিনি পিতৃত্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম ক'রে ভাগিনী স্বভদ্রার কাছে সন্দেনহে বিদায় নিলেন এবং দ্রোপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে স্বভদ্রকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি স্বন্ধিতাচন করিয়ে ব্রাহ্মণ্ডের দক্ষিণা দিলেন এবং শ্বভ্মহত্তে স্বণভূষিত দ্বতগামী রথে আরোহণ ক্রেলেন। কৃষ্ণের সারথি দার্ককে সরিয়ে দিয়ে যাধিন্ঠির নিজেই বল্গা হাতে ক্রিলেন, অর্জ্বত শেবত

চামর নিয়ে রথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও প্রবাসিগণ রথের পিছনে চললেন। এইর্পে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃষ্ণ যুর্ধিন্ঠিরের পাদবন্দনা ক'রে তাঁকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি ভীমসেনকে অভিবাদন এবং অর্জ্বনকে গাঢ় আলিণ্যন করলেন, নকুল-সহদেব কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃষ্ণ পাশ্ডবগণের সকলকেই আলিণ্যন করলেন। অনন্তর যুর্ধিন্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পাশ্ডবগণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

পান্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অর্জুনকৈ বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি একবার কৈলাসের উত্তরবতী মৈনাক পর্বতে যাব। প্রাকালে দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তার জন্য আমি বিন্দুসরোবরের নিকট কতকগর্নিল বিচিত্র ও মনোহর মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম যা দানবরাজ ব্রপর্বার সভায় দেওয়া হয়। যদি পাওয়া যায় তবে সেগর্নিল আমি আপনাদের সভার জন্য নিয়ে আসব। বিন্দুসরোবরের তীবে রাজা ব্রপর্বার গদা আছে, তা স্বর্ণবিন্দুতে অলংকৃত, ভারসহ, দ্টু, এবং লক্ষ গদার তুল্য শত্রুঘাতিনী। সেই গদা ভীমের যোগ্য। সেখানে দেবদত্ত নামক বরুণের শৃত্বও আছে। এই সবই আমি আপনাদের জন্য আনব।

ঈশান কোণে যাত্রা ক'রে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শৃত্য, ব্যপর্বার স্ফটিকমর সভাদ্রবা, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রপ্রদেথ ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর অর্জনকে দেবদত্ত শৃত্য দিলেন। তার পর ময় গ্রিলোকবিখ্যাত দিবা মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন স্থের প্রভাও পরাসত হ'ল। এই বিশাল সভা নরোদিত মেঘের নায় আকাশ ব্যাণ্ড ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রক্ষময়, অভান্তর বহুবিধ উত্তম দিবা ও চিত্রে সন্থিত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনিমিত, জল অতি নির্মাল, বিবিধ মণিরত্রে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পশ্ম মংসা ও ক্রে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন ভাদের কেউ কেউ সরোবর বলে ব্রুতে না পেরে জলে প'ড়ে গোলেন। সভাস্থানের সকল দিকেই প্রতিপত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকার ভবাদি-সমন্বিত প্রক্রেরণী ছিল। চোন্দ মাসে সকল কার্য সম্পন্ন ক'রে ময় য্বাধিন্ঠিরকে সংবাদ্ধ দিলেন যে সভা প্রস্তৃত হয়েছে।

যুবিতির ঘৃত ও মধ্য মিশ্রিত পারস, ফলম্ল, বরাহ ও হরিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দিরে দশ হাজার রাহমুণ ভোজন করালেন এবং তাঁদের উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহস্র গাভী দান করলেন। তার পর গীত বাদ্য সহকারে দেবপুজা ও বিশ্বহস্থাপন ক'রে সভার প্রবেশ করলেন। সাত দিন ধ'রে মল্ল ঝল্ল (১) স্ত বৈতালিক প্রভৃতি ব্বিভিরাদির মনোরঞ্জন করলে। নানা দেশ থেকে আগত ঋষি ও নুপতিদের সংগ্য পাণ্ডবগণ সেই সভার আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

# २। यार्थिकेत-मकात्म नात्रम

একদিন দেবর্ষি নারদ পারিজাত, রৈবত, সমুখ ও সৌম্য এই চার জন ঋষির সংগ্র পান্ডবদের সভার উপস্থিত হলেন। যুধিন্ঠির ব্যাবিধি আসন অর্ঘ্য গো মধ্বপর্ক ও রক্লাদি দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক এইপ্রকার বহর উপদেশ দিলেন। — মহারাজ, তুমি অর্থ চিন্তার সপ্তেগ সংগ্রে ধর্মচিন্তাও কর তো? কাল বিভাগ কারে সমভাবে ধর্ম অর্থা ও কামের সেবা কর তো? তোমার দুর্গাসকল বেন ধনধানা জল অস্ত্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিল্পিগণে পরিপূর্ণ থাকে। কঠোর দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বীর, ব্রদ্ধিমান, পবিক্রবভাব, সদ বংশজ ও অনুবেক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে পত্রবৎ রক্ষা করবে। পররাজ্য জন্থ ক'রে যে ধনরত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোখাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার যা আয় তার অধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্থাংশে নিজের বায় নির্বাহ করবে। গণক(২) ও লেখক(৩)গণ প্রতাহ পর্বোহে। তোমাকে আয়বায়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিশেবষী আর অলপবয়স্ক লোককে কার্যের ভার দেবে না। তোমার রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল ব্লিটর উপর নির্ভার না করে। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অলপ স্কলে ঋণ পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হ'লে তোমার অমাতারা যেন ঘ্রষ নিয়ে মিখ্যা বিচার না করে। অন্ধ মুক পংগ্র অনাথ ও ভিক্ষ্যদের পিতার ন্যায় প্রালন করবে। নিদ্রা আলস্য ভর কোধ মৃদ্বতা ও দীর্ঘস্তেতা এই ছর দোষ পরিষ্টার করবে।

নারদের চরণে প্রণত হরে যাধিতির বললেন, আসনার উপদেশে আমার জ্ঞানব্দিধ হ'ল, যা বললেন তাই আমি করব। আপনি যে রাজধর্ম বিবৃত করলেন

<sup>(</sup>১) লগন্ত যোশা, লাঠিয়াল। (২) হিসাব-রক্ষক। (৩) কেরানী।

তা আমি যথাশন্তি পালন ক'রে থাকি। আমি সংপথেই চলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রেবিতী জিতেন্দ্রির নৃপতিগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন করতেন তা আমি পারি না! তার পর যুখিন্টির বললেন, ভগবান, আপনি বহু লোকে বিচরণ ক'রে থাকেন, এই সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে বললেন, তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আমি মনুষ্যলোকে দেখি নি, শুনিও নি। তবে আমি ইন্দু যম বরুণ কুবের ও বহুয়ার সভার কথা বলছি শোন।—

ইন্দের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা ইচ্ছান,সারে আকাশে চালিত করা যায় ৷ সেখানে জন্ম শোক ক্রান্তি নেই ইন্দ্রাণী শচী সেখানে শ্রী লক্ষ্মী হ্রী কীর্তি ও দ্যাতি দেবীর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ সিন্ধ ও সাধ্যগণ, বহু মহর্ষি, রাজা হরিন্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অপসরা সকল সেখানে থাকেন। ধমের সভা তৈজস উপাদানে নিমিতি, সূর্যের ন্যায় উল্জ্বল, তার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য আরও বেশী। স্বগাঁর ও পার্থিব সর্ববিধ ভোগা বস্তু সেখানে আছে। ষ্যাতি, নহা্ষ, পা্রা, মান্ধাতা, ধা্ব, কাত্ববীর্যান্ধান, ভরত, নিষ্ধপতি নল, ভগীর্থ, রাম-লক্ষ্মণ, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি সেখানে থাকেন। বরুণের সভা জলমধ্যে নিমিত, দৈর্ঘাপ্রস্থে যমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শুদ্র। সেই সভা অধিক শীতলও নয় উষ্ণও নয় সেখানে বাসকি তক্ষক প্রভাতি নাগগণ এবং বিরোচনপত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন। চার সমাদ্র, গণগা যমানা প্রভৃতি নদী, তীর্থ-সরোবর, পর্বাতসমূহ এবং জলচরগণ মূর্তিমান হয়ে সেখানে বরুণের উপাসনা করে। কুবেরের সভা এক শ যোজন দীর্ঘ', সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসশিখরের নাায় উচ্চ ও শদ্রবর্ণ। যক্ষণণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে বিচিত্র বসন ও আভরণে ভূষিত হয়ে সহস্র রমণীতে বেণ্টিত হয়ে বাস করেন, দেব ও গণ্ধর্বগণ অপ্সরাদের সংগে দিবাতালে গান করেন। মিশ্রকেশী মেনকা উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশ্বাবস, হাহা হ,হ; প্রভৃতি গণ্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভীষণ সেখানে থাকেন। প্লেস্ত্যের পত্তে কুবের উমাপতি শিবকে নতশিরে প্রণাম ক'রে ট্রেই সভায় উপবেশন করেন।

মহারাজ, আমি স্থের আদেশে সহস্রবংসরব্যাপী ব্রহারত অনুষ্ঠান করি, তার পর তাঁর সংগ্র বহাার সভায় যাই। সেই সভা অর্থনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। সেখানে ক্ষ্ণপিপাসা বা 'লানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে অতিক্রম করে। দক্ষ প্রচেতা কশ্যপ বশিষ্ঠ দ্বর্শাসা সনংকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা, আদিত্য বস্ব রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে

রহনার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন ঘ্রিধিন্ঠির, দেবতাদের এইসকল সভা আমি দেখেছি, মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম।

যুথিতির বললেন, মহামুনি, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপনি একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তিনি কোন্ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপনি ধমের সভায় আমার পিতা পাশ্চুকে দেখেছেন। তিনি কি বললেন তাও জানতে আমার পরম কোতুহল হচ্ছে।

নারদ বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল নরপতির অধীশ্বর সম্রাট ছিলেন, তিনি রাজস্ম যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বিশ্তর ধন দান করেছিলেন। যে রাজারা রাজস্ম যজ্ঞ করেন, যাঁরা পলায়ন না ক'রে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হরিশ্চন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তোমার পিতা পাণ্ডু বিশ্যিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্ত্যলোকে এসে তাঁর এই কথা আমি তোমাকে বলি — প্রত, তুমি প্রিথবী জয় করতে সমর্থ, শ্রাতারা তোমার বশবতী, এখন তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজস্বের অনুষ্ঠান কর, তা হ'লে আমি হরিশ্চন্দের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সম্থভোগ করতে পারব। অতএব যুর্ঘিষ্ঠির, তুমি তোমার পিতার এই সংকলপ সিন্ধ কর। এই উপদেশ দিয়ে নারদ তাঁর সংগী ঋষিদের নিয়ে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

## ।। মূল্তপর্বাধ্যায়॥

# क्ष-य्विधिकामित भन्त्रगा

নারদের কথা শন্নে যাধিতির রাজস্য়ে যজের বিষয় বার বার ভাবতে লাগলেন। তিনি ধর্মান্সারে অপক্ষপাতে সকলের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ ক'রে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন— যার যা দেয় আছে তা দাও; ধর্মাই সাধ্য, ধর্মাই সাধ্য। প্রজারা যাধিতিরকে পিতার তুলা জ্ঞান করত, তাঁর শত্র ছিল না এজন্য তিনি অজাতশত্র নামে খ্যাত হলেন। তিনি প্রতাদের উপর বিভিন্ন কর্মার ভার দিয়ে তাঁদের সাহাযেয় রাজ্য শাসন ও প্রালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজস্বনলে বাধ্র্মী (তেজারতি), যজ্ঞকার্য, গোরক্ষ্য কৃষি ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হ'ল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপীড়ন, ব্যাধি ও অণ্নিভয় ছিল না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না।

ব্র্থিষ্ঠির রাজস্য় যজ্ঞ সন্বন্ধে তাঁর মন্ত্রী ও দ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা করলে

ভারা বললেন, আপ্রিন সম্রাট হবার যোগা, আপনার স্থ্দ্বর্গ মনে করেন যে এখনই রাজস্র যজ্ঞ করবার প্রকৃষ্ট সময়। প্রেরাহিত ও ম্নিগণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সর্বলোকপ্রেষ্ঠ জনার্দন কৃষ্ণের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে য্রিধিষ্ঠির একজন দ্তকে দ্তকে দ্তকামী রথে স্বারকায় পাঠালেন, কৃষ্ণও য্রিধিষ্ঠরের ইচ্ছা জেনে সম্বর ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, রাজসূয়ে যজ্ঞ করবার সকল গাণুই আপনার আছে, তথাপি কিছু বর্লাছ শুনুন। পূথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষাত্রিয় আছেন তাঁরা সকলেই প্রব্রেবা বা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। যযাতি থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ চতুর্দিকে রাজম্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে অভিভূত ক'রে জরাসন্ধ এখন শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন। সমস্ত প্রিথবী বাঁর বশে থাকে তিনিই সমাটের পদ লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশ্বপাল সেই জরাসন্ধের সেনাপতি। কর্ষ দেশের রাজা মহাবল বন্ধ, করভ মেঘবাহন প্রভৃতি রাজা, এবং আপনার পিতার সখা মুর ও নরক দেশের অধিপতি বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এবা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত। কেবল আপনার মাতৃল প্রব্লুজিং — যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশের রাজা — স্নেহবশে আপনার পক্ষে আছেন। যে দুর্মতি নিজেকে পুরুষোত্তম ও বাস্কুদেব ব'লে প্রচার করে এবং আমার চিহা ধারণ করে, সেই বংগ-পরুন্ত্র-কিরাতের রাজা পোন্ত্রকও জরা-সন্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভীষ্মকের স্থেগ আমাদের সম্বন্ধ(১) আছে, আমরা সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ করি, তথাপি তিনি জরাসন্থের সংখ্য যোগ দিয়েছেন। বহু দেশের রাজারা জরাসন্থের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যব্র আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্মাত কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাণ্ডিকে বিবাহ ক'রে শ্বশ্বের সহায়তায় নিজ জ্ঞাতিদের উপর পীড়ন করেছিল, সেজন্য বলরাম ও আমি কংসকে বধ করি। তারপর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে তিন শ বংসর নিরন্তর যুন্ধ ক'রেও আমরা জরাসন্থের সেনা সংহার করতে পারব না।

হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসন্ধের সহায় ছিলেন। বহু বার যুখ করবার পর বলরাম হংসকে বৃধ করেন, সেই সংবাদ স্থান মনের দুঃখে ডিম্ভকও জলমণন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। জরাসন্ধ তখুন তার সৈনাদল নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনন্দিত হয়ে মথ্রায় বাস করতে লাগলাম। তার পর কংসের পত্নী অস্তিত তার পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বার বার বললেন, আমার

<sup>(</sup>১) ভীৎমঞ্চ রুকিনুগার পিতা, কৃষ্ণের শ্বশর।

পতিহণ্ডাকে বধ কর্ন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধ্দের স্থো পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দুর্গসংস্কার ক'রে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং দ্বীলোকেও তা রক্ষা করতে পারে। রৈবতক পর্বত তিন যোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিদ্তৃত। আমাদের গিরিদুর্গে শত শত শ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধেষ্ণ যোদ্ধা তার প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার দ্রাতা আছেন। চার দেষ্ণ. চক্রদেব. তাঁর দ্রাতা, সাত্যকি, আমি, বলরাম এবং শাদ্ব — আমরা এই সপত রথী যুদ্ধে বিষ্ণুর তুলা। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাধ্যন্তি, কণ্ক, বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর দুইে পুত্র প্রভৃতি যোষ্ধারা আছেন। এবা সকলেই এখন বৃষ্ণি (১) গণের সংগ্রাস করছেন এবং পূর্ব বাসভূমি মথ্বার কথা ভাবছেন।

মহারাজ, জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসয়ে যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বরপ্রভাবে ছেয়াশি জন রাজাকে জয় ক'রে তাঁর রাজধানী গিরিব্রজে বন্দী ক'রে রেখেছেন, আরও চোন্দ জনকে পেলেই তিনি সকলকে বলি দেবেন। যদি আর্পান যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের ম্যান্তি দেবার এবং জরাসন্ধকে বধ করবার চেণ্টা করুন।

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জনে আর আমি তিন জনে মিলে জরাসন্ধকে জর করতে পারি। যুর্বিষ্ঠির বললেন, ভীমার্জুন আমার দুই চক্ষ্ব; জনার্দন, তুমি আমার মন। তোমাদের বিসর্জান দিয়ে আমি কি ক'রে জীবন ধারণ করব? ব্দরাজও জরাসন্থকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত মনে করি।

অর্জনুন বললেন, মহারাজ, আমি দুর্লাভ ধনু, শর, উৎসাহ, সহায় ও শক্তির অধিকারী, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি যঞ্জের সংকল্প ত্যাগ করেন তবে আপনার গ্রন্থীনতাই প্রকাশ পাবে। যদি শান্তিকামী মর্নি হ'তে চান তবে এর পর কাষায় বন্দ্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্বলাভ কর্<sub>নী</sub> আমরা শত্রর সংগ্যে যুদ্ধ করব। ৪। জ্বাসন্থের পূর্বব্তত্ত্বি

कुक वनत्नन, अर्ज्यन ভরতবংশের যোগ্য কথা र्यत्नाह्मन। यूम्प ना क'रत কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শ্বনি নি। ব্রণিধমানের নীতি এই, যে অতিপ্রবল

<sup>(</sup>১) কৃকের কুল।

শব্রর সংগ্রাম করবে না; জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছম্মবেশে শব্রুগ্রেহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভীণ্ট সিম্ধ করব। আমাদের আত্মীয় নৃপতিদের ম্বিক্তর জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যদি মরি তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, এই জরাসন্থ কে? তার কির্পু পরাক্রম যে অশ্নিতৃল্য তোমাকে স্পর্শ ক'রে পতখেগর ন্যায় প্রড়ে মরে নি? কৃষ্ণ বললেন. মহারাজ, জরাসন্ধ কে এবং আমরা কেন তার বহু, উৎপীডন সহ্য কর্রোছ তা বলছি শুনুন। বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অক্ষোহিণী সেনার অধিপতি। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বৃহদ্রথ তাঁর দুই ভার্যাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুজনকেই সমদ্ভিতে দেখবেন। রাজার যৌবন গত হ'ল তথাপি তিনি পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চণ্ডকৌশিক মুনি রাজাকে একটি মন্ত্রসিন্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড করে দুই রাজপত্নী খেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দ্বজনে দৃই শরীরখণ্ড প্রসব করলেন। প্রত্যেকটির এক চক্ষ্যু, এক বাহ্যু, এক পদ এবং অর্ধ মুখ উদর নিতম্ব। রাজ্ঞীরা ভয়ে ও দঃখে তাঁদের সন্তান পরিত্যাগ করলেন, দ্বন্ধন ধান্রী সেই দ্বই সজীব প্রাণিখণ্ড আবৃত ক'রে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে। সেই সময়ে জরা নামে এক त्राक्क्यी स्मथात्न धन धवर थण्ड न्यू हित्क स्मर्थ म्यू मृगः कतवात रेड्या सरयुङ कतत्न। তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাণ্গ বীর কুমার উৎপক্ষ হ'ল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষ্ম বিস্ফারিত ক'রে দেখতে লাগল, বন্ধুতুল্য গ্রন্থভার শিশ্বকে সে তুলতে পারলে না। বালক তার ভামবর্ণ হাতের মুঠি মুখে পরের সজল মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে কাঁদতে লাগল। সেই শব্দ শনে রাজা, তাঁর দূই পত্নী, এবং অন্তঃপরেরর অন্যান্য লোক সেখানে এলেন। জরা রাক্ষসী নারীমূর্তি ধারণ ক'রে শিশ্রটিকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, তোমার প্রেকে নাও, ধারীরা একে ত্যাগ করেছিল, আমি রক্ষা করেছি। তথন দুই कामौत्राक्षकना। वानकरक रकारन निरःस म्बनम<sub>्</sub>भ्यपातास म्नान कतारनन। 🎺

রাজা বৃহদ্রথ জিল্ডাসা করলেন, আমার প্রপ্রদায়িনী কল্যাণী পদ্মকোষবর্ণা, তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিলে, আমি কামর্পিণী জরা রাক্ষসী, তোমার গৃহে আমি সন্থে বাস করছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষসী প্রত্যেক মানন্বের গৃহে বাস করে, দানববিনাশের জন্য ব্রহ্মা তাদের স্থিত করেছেন। যে লোক ভব্তি ক'রে গৃহদেবীকে ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত ক'রে রাখে তার শ্রীক্ষিধ হয়। মহারাজ, আমি তোমার গৃহপ্রাচীরে চিত্রিত থেকে গন্ধ পূর্ণে ভোজাদির শ্বারা প্রিক্ত হচ্ছি, সেজন্য তোমার

প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছা করি। এই ব'লে রাক্ষ্সী অন্তর্হিত হ'ল। জরা রাক্ষ্সী সেই কুমারকে সন্থিত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সেজন্য তার নাম জরাসন্ধ হ'ল।

যথাকালে জরাসন্থকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর সংগে তপোবনে চ'লে গেলেন। চণডকোশিকের আশীর্বাদে জরাসন্থ সকল রাজার উপর প্রভূত্ব এবং বিপ্রারি মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তি লাভ করলেন। কংস হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যুর পর আমার সংগে জরাসন্থের প্রবল শত্তা হ'ল। তিনি একটা গদা নিরেনব্বই বার ঘ্রিরে গিরিব্রজ থেকে মথুরার অভিমূথে নিক্ষেপ করেন, সেই গদা নিরেনব্বই যোজন দুরে পতিত হয়। মথুরার নিকটবতী সেই স্থানের নাম গদাবসান।

## ॥ জরাসন্ধবর্ধপর্বাধ্যায়॥

### ৫। জরাসন্ধবধ

তার পর কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্থের প্রধান দুই সহায় হংস আর ডিম্ভক মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করেছি, অতএব জরাসন্থবধের এই সময়। কিন্তু স্করাস্করও সম্ম্থব্দেধ তাঁকে জয় করতে পারেন না, সেজনা মল্লয্দেধই তাঁকে মারতে হবে। আমি কোশলজ্ঞ, ভীম বলবান, আর অজুর্ন আমাদের রক্ষক, আমরা তিনজন মিলে মগধরাজকে জয় করতে পারব। আমরা যদি নির্জন স্থানে তাঁকে আহ্বান করি তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তিনি বাহ্বলে দিপতি সেজন্য আমার বা অর্জ্বনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপমানজনক মনে করবেন, ভীমসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভীম নিশ্চয় তাঁকে বধ করতে পারবেন। যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জ্বনকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

যুবিধিন্টির বললেন, অচ্যত, তুমি পান্ডবদের প্রভু, আমরা তেমার আগ্রত, তুমি যা বলবে তাই করব। যথন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তেখন জরাসন্ধ নিশ্চর নিহত হবেন, রাজারা মুক্তি পাবেন, আমার রাজস্য় যুক্তি সম্পন্ন হবে। জগনাধ, তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ বিনা অর্জ্বন অথবা অর্জ্বন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না, কৃষ্ণাজ্বনের অর্জের কেউ নেই। আর, তোমাদের সংগ্য মিলিত হ'লে বীরশ্রেণ্ট শ্রীমান ব্রেকাদের কি না করতে পারেন?

কৃষ্ণ ভীম ও অর্জন্ব দ্নাতক (১) রাহানের বেশ ধ'রে মগধযাত্রা করলেন। তাঁরা কুর্জাণ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালক্ট দেশ অতিক্রম করে গণ্ডকী মহাশোণ সদানীরা, সরয্, চর্মাণ্বতী প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর প্রেম্বথে গণ্গা ও শোণ অতিক্রম ক'রে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গিরিব্রজনগরের প্রান্তথ্য মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ এক ব্যর্পধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী দিয়ে তিনটি ভেরী প্রস্তুত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভীমাজ্বন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃংগ উৎপাটিত ক'রে নগরে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা নগরের সম্দিধ দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অভগরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের বন্দ্র রাঞ্জত করলেন এবং মাল্যধারণ ক'রে অগ্রুর্কদনে চর্চিত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ তিনটি কক্ষা (মহল) অতিক্রম ক'রে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা আপনার ন্বান্দিত ও কুশল হ'ক। জরাসন্ধ তথন একটি ব্রভারণের জন্য উপবাসা ছিলেন। তিনি আগন্তুকদের বেশ দেখে বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্খ্যাদি দিয়ে সম্মান ক'রে বললেন, আপনারা বস্ত্রন। তিনজনে উপবিষ্ট হ'লে জরাসন্ধ বললেন, আপনারা মাল্যধারণ ও চন্দনাদি অন্লেপন করেছেন, রাঞ্জত বন্দ্র পরেছেন, আপনাদের বেশ বাহারণের ন্যায় কিন্তু বাহ্বতে ধন্ব্যব্বের আঘাতচিহ্য দেখছি। সত্য বল্বন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃংগ ভান ক'রে ছামবেশে অাবার দিয়ে কেন এসেছেন? আমি যথাবিধি অর্খ্যাদি উপহার দিয়েছি, কিন্তু আপনারা তা নিলেন না কেন?

সিনপ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ব্রাহারণ ক্ষাত্রয় বৈশ্য তিন জাতিই দ্নাতকের ব্রত নিয়ে মাল্যাদি ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষাত্রয় সেজন্য আমাদের বাক্যবল বেশী নেই, যদি চান তো বাহাবল দেখাতে পারি। ব্রশিধমান লোকে অন্বার দিয়ে শত্রুর গ্রেহ এবং ন্বার দিয়ে মিত্রের গ্রেহ বায়। অক্সেরা কোনও প্রয়োজনে এখানে এর্দোছ, আপনি আমাদের শত্রু সেজন্য আপনার প্রজ্ঞিত অর্ঘ্য আমরা নিত্তে পারি না। জরাসন্ধ বলালেন, আপনাদের সঙ্গে কথ্যক প্রত্তিব করেছি এমন মনে পড়েন। আমি নিরপরাধ, তবে আমাকে শত্রু বল্টেইন কেন?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষতিয়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যক্তির আদেশে আমরা তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুমি বহু ক্ষতিয়কে অবর্দ্ধ ক'রে রেখেছ

<sup>(</sup>১) যিনি ব্রহ্মচর্ষ সমাপনের পর দ্নান ক'রে গ্হেম্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন।

সংস্বভাব রাজগণকে র,দের নিকট বলি দেবার সংকলপ করেছ। তোমার এই পাপকার্য নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমরা ধর্মচারী, ধর্মরক্লায় সমর্থ। মন্মার্বলি আমরা কথনও দেখি নি, তুমি স্বয়ং ক্লিয় হয়ে কোন্ ব্লিখতে ক্লিয়-গণকে মহাবেবের নিকট পশ্রুপে বলি দিতে চাও? ক্লিয়দের রক্লার নিমিত্ত আমরা তোমাকে বধ করতে এসেছি। আমরা ব্রাহান নই, আমি হ্যীকেশ কৃষ্ণ, এবা দ্বজন পান্তুপ্ত্ত। আমরা তোমাকে ব্বেখ আহ্বান করিছি, হয় বন্দী রাজাদের ম্বিভ

জরাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করা বেতে পারে — এই ক্ষান্তরের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এনেছি ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা কিপ্রকার যুদ্ধ চাও? বুর্গহত সৈন্য নিয়ে, না তোমাদের একজন বা দ্বজন বা তিনজনই আমার সংখ্যে যুদ্ধ করবে? কৃষ্ণ বললেন. আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সংখ্যে তুমি যুদ্ধ করতে চাও? জরাসন্ধ ভীমসেনকে নির্বাচন করলেন।

প্রোহিত গোরোচনা মাল্য প্রভৃতি মাজাল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও ম্ছ্র্র্রানর উষধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্তায়নের পর জরাসন্ধ কিরীট খ্লে ফেলে দ্রুভাবে কেশবন্ধন ক'রে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য স্বস্তায়ন করলে ভীমও যুন্ধার্থে প্রস্তৃত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহু ও চরণ শ্বারা পরস্পরকে বেণ্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সত্তব্ধনয়নে মল্লযুন্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হস্তীর ন্যায় গর্জন ক'রে পরস্পরের কটি স্কন্ধ পার্শ্ব ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র রাহ্মণক্ষতিয়াদি স্বীপ্রবৃষ্ধ যুন্ধ দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হ'ল।

কার্তিক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই যুন্ধ অনাহারে অবিশ্রামে দিবারার চলল। চতুর্দশ দিবসে রান্তিকালে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে কিছুক্রণ নিবৃদ্ধ হলেন। তথন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুন্ধে ক্লান্ত শানুকে প্রীড়ন করা উন্তিত নয়. অধিক পীড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মুদ্মভাবে বাহ্মুবার্তিরাজার সংশ্যে যুন্ধ কর। কুষ্ণের কথায় ভীম জরাসন্ধের দ্মুবলিতা ব্রুমলেন এবং তাকৈ বধ করবার জন্য আরও সচেন্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, এই পাপী তেম্যের অনেক ম্বজন নিহত করেছে, এ অনুগ্রহের যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম, তোমার পিতা পবনদেবের কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই বল এখন দেখাও।

তখন ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘ্রণিত ক'রে ভূমিতে ফেলে

নিষ্পিষ্ট করে গর্জন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধারে টান দিয়ে তাঁর দেহ দিবধা বিভক্ত করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগধবাসীরা ক্রন্ত হ'ল, স্ক্রীদের গর্ভপাত হ'ল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জনুন সেই রাগিতেই বন্দী রাজাদের মৃত্ত করলেন।

জরাসন্থের দিব্যরথে রাজানের তুলে নিয়ে তাঁরা গিরিব্রজ থেকে নিম্জান্ত হলেন। এই রথ ইন্দ্র উপরিচর বস্বকে দির্রেছিলেন, উপরিচরের কাছ থেকে বৃহদ্রথ এবং তার পর জরাসন্থ পান। কৃষ্ণ গর্বুড্কে স্মরণ করলে গর্বুড় সেই রথের ধ্বজে বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সার্রাথ হলেন। কারাম্বস্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সবিনয়ে বললেন দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করছি, আজ্ঞা কর্ন আমাদের কি করতে হবে। যে কর্ম মান্বের পক্ষে দ্বুষ্কর তাও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বন্ত ক'রে বললেন, যুর্যিতির রাজস্ব যুজ্জ ক'রে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন। রাজারা সানন্দে সম্মত হলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের পরে সহদেব তাঁর প্ররোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গের সঙ্গে এসে বাস্বদেবকে কৃতাঞ্জলিপ্রটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় নিয়ে তাঁর প্রদন্ত মহার্ঘ রত্নসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। জনন্তর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্বন ইন্দ্রপ্রদেথ ফিরে এসে য্বিধিন্টরকে সমস্ত ব্তান্ত জানালেন। য্বিধিন্টর অত্যন্ত আননিদত হলেন এবং রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান ক'রে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

# ॥ দিগ্বিজয়পর্বাধ্যায়॥

# ७। भाष्ठवगत्भन्न मिश्विक्य

অর্জন ব্রথিতিরকে বললেন, মহারাজ, ধন্ন অস্ত্র সহায় ভূমি বশ সবই আমরা পেরেছি, এখন রাজকোষে ধনবৃদ্ধি করা উচিত মনে করি। অতিপ্রব আমি সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। ব্রথিতির সম্মতি দিলে অর্জনে ভীম সহদেব ও নকুল বিভিন্ন দিকে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন। ক্রিথিতির স্কুদ্রেতির সংহদেগণের সংগে ইন্দ্রপ্রদেশ রইলেন।

অর্জনে উত্তর দিকে গিয়ে কুলিন্দ, আনর্তা, শাকলন্বীপ প্রভৃতি জয় ক'রে প্রাগ্জ্যোতিষপন্নর গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কিরাত চীন এবং সাগরতীরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অর্জনিনর সংশ্যে যোর যুন্ধ করলেন। আট দিন

পরেও অর্জন্বকে অরুন্ত দেখে ভগদন্ত সহাস্যে বললেন, কুর্নুন্দন, তোমার বল ইন্দ্রপ্রেরই উপযুত্ত। আমি ইন্দ্রের সখা, তথাপি যুদ্ধে তোমার সঙ্গে পারছি না। প্র, তুমি কি চাও বল। অর্জন্ব বললেন, ধর্মপ্রের রাজা যুথিন্ঠির সমাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনি প্রীতিপ্র্বক তাঁকে কর দিন। ভগদন্ত সম্মত হ'লে অর্জন্ব কুবেররক্ষিত উত্তর পর্বতের রাজাসমূহ, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, গ্রিগর্ত, সিংহপ্রের, সহ্বা, চোল, দেশ, বাহানীক, কন্দেবাজ, দরদ প্রভৃতি জয় করলেন। তার পর তিনি শেবতপর্বত অতিক্রম করে কিম্প্রের্ব, হাটক ও গদ্ধর্ব দেশ জয় ক'রে হরিবর্বে এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় দ্বারপালরা মিন্টবাক্যে বললে, কল্যাণীয় পার্থ, নিব্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জীবিত থাকে না। এই উত্তরকুর্ব, দেশে যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছ্ই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছ্ চাও তো বল। অর্জন্ব সহাস্যে বললেন, রম্বাজ যুদ্ধিন্ঠির সম্মাট হবেন এই আমার ইচ্ছা। যদি এই দেশ মান্বেরর অগম্য হয় তবে আমি বেতে চাই না, তোমরা কিণ্ডিং কর দাও। দ্বারপালরা অর্জন্বকে দিব্য বস্তু আভরণ মৃণ্চর্ম প্রভৃতি কর স্বরুপ দিলে। দিগ্রিজয় শেষ করে অর্জন্বন যুদ্ধিন্তিরের কাছে ফিরে এলেন।

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে প্রেদিকে গিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডাল, গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পর্বিলন্দনগর প্রভৃতি জয় ক'রে চেদি দেশে উপির্প্থিত হলেন। চেনিরাজ শিশ্বপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্রশন ক'রে সহাস্যে বললেন, ব্যাপার কি? ভীম ধর্মরাজের অভীণ্ট জানালে শিশ্বপাল তথনই কর দিলেন। তের দিন শিশ্বপালের আতিথ্য ভোগ করে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণীমান ও কোশলপতি বৃহন্দলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর্কনেমক, মল্ল, মংস্যা, দরদ, বংস, স্বহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় ক'রে গিরিরজপ্রের গেলেন এবং জরাসন্ধপ্র সহদেবের নিকট কর নিয়ে তাঁর সঙ্গো কর্ণের রাজ্যে উপির্শ্বিত হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর প্রেভুদেশের রাজ্য মহাবল বাস্বদেব এবং কোশিকী নদীর তীরবাসী রাজাকে পরাম্বত ক'রে বংগা, ক্রায়লিশ্ত, কর্বটি, স্বহ্ম, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও প্রেসাগরের তীরবতী শেলচ্ছ দেশ জয় ক'রে বহ্মধনর দিয়ে ইন্দ্রপ্রম্থে ফিরে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে শ্রেসেন ও মংস্য দেশের ব্যক্তি, কুন্তিভোজ, অর্বান্ত ও ভোজকট দেশের রাজা দ্বর্ধর্ষ ভীষ্মক ও পাশ্ডারাজ প্রভৃতিকে পরাস্ত ক'রে কিন্দিকন্ধ্যায় গেলেন এবং বানররাজ মৈন্দ ও ন্বিবিদকে বশীভূত করলেন। তার পর তিনি মাহিষ্মতী প্রবীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং অন্নিদেব সাহাব্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষর এবং প্রাণসংশর হ'ল। মাহিত্যতীবাসীরা ভগবান অণ্নিকে পারদারিক বলত। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে অণ্নি নীল
রাজার স্পেরী কন্যার সহিত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেরে অণ্নিকে
শাসন করলেন। অণ্নির কোপে রাজভবন জনলে উঠল, তখন রাজা আণনকে প্রসম
করে কন্যাদান করলেন। সেই অবধি অণ্নিদেব রাজার সহার হলেন। অণ্নির বরে
মাহিত্যতীর নারীনা শ্রৈরিণী ছিল, তাদের বারণ করা বেত না। সহদেব বহ্
কৃতি করলে অণ্নি তৃত্ট হলেন, তখন অণ্নির আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর
দিলেন। সহদেব বিপ্রে, পোরব, স্রুরাত্ম প্রভৃতি দেশ জয় করে ভোজকট নগরে
গিরো কৃষ্ণের শ্বশর্র ভীত্মক রাজার নিকট কর আদার করলেন। তার পর তিনি
কর্ণপ্রাবর্রক (১) গণ, কালম্থ নামক নররাত্মসগণ, একপাদ প্রুর্বগণ প্রভৃতিকে জয়
করে কেবল দ্ত পাঠিয়ে পাণ্ডা, প্রবিড়, উদ্ধ, কেরল, অন্ধ, কলিশা প্রভৃতি দেশ থেকে
কর আদার করলেন। ধর্মান্ধা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার করে বিবিধ রম্ন, চন্দন,
অগ্রের কান্ট্, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বন্দ্র উপহার পাঠালেন। এইর্পে বল ও
সামনীতির প্ররোগে সকল রাজাকে করদ করে সহদেব ইন্দ্রপ্রত্থে ফিরে এনে
ধর্মরাজকে সমন্ত ধন নিবেদন করলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোখ, দশার্গ, তিগর্ড, মালব, পঞ্চনদ প্রদেশ, ন্বারপালপুর প্রভৃতি হুর করলেন। তিনি দ্ত পাঠালে বাদবগণসহ কৃষ্ণ বশাতা স্বীকার করলেন। তার পর নকুল মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতৃল শল্যের নিকট প্রচুর ধনরত্ব আদায় করলেন এবং সাগরতীরবতী স্পেছ পহারব ও বর্বরগণকে হুর করে দশ হাজার উদ্ঘে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

# ॥ রাজস্বিকপর্বাধ্যার॥

### **५। बाक्षजात यटकत जाब**ण्ड

রাজা ব্রধিন্টির ধনাগারে ও শস্যাগারে সণ্ঠিত বস্তুর পরিমাণ জৈনে রাজস্ম বজে উদ্বোগী হলেন। সেই সমরে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসার ব্রুপ্টিটর তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার প্রসাদেই এই প্রথিবী আমার বলে এসেছে এবং আমি বহু ধনের অধিকারী হয়েছি। এখন আমি তোমার ও প্রাতাদের সপ্গে মিলিত হয়ে বজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনুমতি দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজে দীক্ষিত

<sup>(</sup>১) বাদের কান চামড়ার ঢাকা।

হও। কৃষ্ণ বললেন, নৃপল্লেণ্ড, আপনিই সম্ভাট হবার বোগা, অতএব নিজেই এই মহাৰজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্মন, তাতেই আমরা কৃতকৃত্য হব। বজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে বে কার্যে নিযুক্ত করবেন আমি তাই করব।

ব্রিণিডর তার প্রাতাদের সংশা ব্যাক্ষর বজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন।
ব্যাসদেব অধিকদের নিয়ে এলেন। স্থারা উদ্গাতা হলেন, যাঞ্চকতা অধ্বর্য,
ধৌমা ও গৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস বহুরা (১) হলেন। লিলিপগল বিলাল গৃহসম্ছ নির্মাণ করলেন। সহদেব নিমন্তবের জন্য স্বণিকে দ্ত পাঠালেন। তার
পর ব্যাকালে বিপ্রগল ব্রিণিউরকে যজে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত
রাহ্মণরা তাদের জন্য নিমিতি আবাসে রাজার অভিতি হয়ে রইলেন। তারা
বহুপ্রকার আখ্যারিকা বলে এবং নট-নতক্ষের নৃত্যগীত উপভোগ করে কালবাপন
করতে লাগলেন। সর্বদাই দীরতাম্ ভূজাতাম্ ধ্বনি লোনা যেতে লাগল। ব্রিণিউর
তাদের শতসহপ্র ধেন্, শ্ব্যা স্বর্ণ ও দাসী দান করলেন।

ভীত্ম ধ্তরাত্ম বিদরে দ্রেশিখনাদি দ্রোণ কৃপ অন্বস্থামা, গান্ধার রাজ স্বলন্তার পরে শক্নি, রাধরেন্ট কর্ণ, মদরাজ শল্য, বাহনীকরাজ, সোমদত্ত, ভূরিপ্রবা, সিন্দ্রেজ জয়দ্রথ, সপ্রে দ্রপদ, শান্ধরাজ, সাগরতীরবাসী ন্তেজ্গণের সহিত প্রাণ্ডিকরাজ ভগদত্ত, বৃহত্বল রাজা, পৌত্মক বাস্দ্রেব্র ক্য কলিণ্য মালব অন্ধ্র দ্রিত্ব সিংহল কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের রাজা, কুন্তিভোজ, সপ্রে বিরাট রাজা, চেদিরাজ মহাবীর শিশ্পাল, বলরাম অনির্ভ্থ প্রদ্যুদ্দ শান্ব প্রভৃতি বৃক্তিবংশীর বীর্মণ, সকলেই রাজস্র ক্জ দেখতে ইন্দ্রপ্রত্থে এলেন এবং তাদের জন্য নিদিন্ট গ্রে স্থে বাস করতে লাগলেন।

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গ্রেক্তনকে অভিবাদন ক'রে যুথিন্টির বললেন, এই বজে আপনারা সর্ববিবরে আমাকে অনুগ্রহ কর্ন। তার পর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির যোগাতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্যবিভাগ ক'রে দিলেন।—দ্বংশাসন খাদ্যদ্রব্যের ভার নেকেন, অশ্বত্থামা ত্রাহ্যনগণকে সংবর্ধনা করবেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের সেরা করবেন, কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীত্ম ও দ্রোণ শির করবেন, কুপ ধনরক্ষের ভার নেকেন এবং দক্ষিণা দেবেন। বাহ্মীক, ধৃতরাত্মী, সোমুদ্ধে ও জরদ্রথ প্রভূর নাম বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদ্বর ব্যরের ভার নিলেন, দ্বেশ্যন উপহার দ্রবাও) গ্লহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছার কৃক শ্রেরং ব্রাহ্মণদের চরশ

<sup>(</sup>১) শব্দিক বিশেষ। (২) ধ্তরাদৌর সার্গাধ। (০) উপহারের বিবরণ ১৩-পরিকেশে আছে।

প্রকালনে নিষ্কু হলেন। বারা ব্রিফিটরের সভার এসেছিলেন তাদের কেউ সহস্কু মুদ্রার কম উপতে কন আনেন নি। নির্মান্তত রাজারা স্পর্ধা ক'রে ধনদান কর্মেজ লাগলেন বাতে তাদের প্রদন্ত অংশই যজের বারনির্বাহ হয়।

# ॥ অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাধ্যায়॥

## ४। कृष्टक अर्घा श्रमान

অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহান ও রাজাদের সংগ্য নারদাদি মহবিশাণ ব্যক্তশালার অভ্যাগতে প্রবেশ করলেন। থাবিগাণ কার্বের অবকাশে গলপ করতে লাগলেন। বিভ-ভাকারী ন্বিজ্ঞগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ও রকম নর। কেউ কেউ শাস্তের বৃদ্ধি দিরে লঘু বিষয়কে গ্রের্ এবং গ্রের্ বিষয়কে লঘু প্রতিশাদিত করতে লাগলেন। আকাশে শোনপক্ষীরা বেমন মাংসখণ্ড নিরে ছে'ড়াছি'ড়ি করে সেইর্ণ কোনও কোনও বৃদ্ধিমান অপরের উত্তির নানাপ্রকার অর্থ করতে লাগলেন। করেকজন সর্ববেদত্তে ব্রাহান ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানক্ষে নিরত হলেন।

য্মিণ্ডিরের যজ্ঞে সর্বদেশের ক্ষান্তিররাজগণ সমবেত হরেছেন দেখে নারদ এইপ্রকার চিন্তা করলেন। — সাক্ষাৎ নারারণ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষান্তমূলে জন্মেছেন। তিনি প্রে দেবগণকে আদেশ দির্মোছলেন—তোমরা পরস্পরকে বধ করে প্রেবার স্বর্গালোকে আসবে। ইন্দ্রাদি দেবতা ধার বাহ্মবল আগ্রয় করেন তিনিই প্রথিবীতে অন্ধক-ব্রিদ্দের বংশ উক্জ্বল করেছেন। অহো, এই মহাবিসভৃত্ত বলশালী ক্ষাগণকে নারারণ নিজেই সংহার করবেন!

ভীষ্ম ব্রিভিরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবার বাবন্ধা কর। গ্রুর, প্রোহিত, সন্দর্শী, স্নাতক, স্বৃহ্ ও রাজা এই ছ জল অর্ঘ্যদানের যোগ্য। এখা বহুদিন পরে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এপের প্রভাককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাকৈ দিতে পার। ব্রিভির বললেন, পিডামহ, আপনি এপের মধ্যে একজনের নাম ভার্ন যিনি অর্ধ্যদানের যোগ্য। ভীষ্ম বললেন, জ্যোভিন্ফগণের মধ্যে বেমন ভান্কর, সেইর্প সমাগত সকল জনের মধ্যে ভেজ বল ও পরক্রমে কৃষ্ট শ্রেষ্ঠ।—

অস্থামিব স্থেপ নির্বাতমিব বার্না। ভাসিতং হ্যাদিতদৈব ক্ষেনেদং সদো হি নঃ॥ —সূর্ব বেমন অধ্যকারমঃ স্থান উদভাসিত করেন, বার্ বেমন নির্বাত স্থান আহ্মাদিত করেন, সে<sup>র</sup>্বা কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্মাদিত করেছেন।

ভীম্মের জানুমতিক্রমে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবিধি নিবেদন করলেন, কৃষ্ণও তা নলেন। চৌদরাজ শিশ্বপাল কৃষ্ণের এই প্র্জা সইতে পারলেন না, তিনি সভামে ে ভীষ্ম ও য্র্ধিষ্ঠিরকে ভর্ণসনা ক'রে কৃষ্ণের নিন্দা ক'রতে লাগলৈন।

## **১। निन्,शास्त्र क्**किन्हा

শিশ্বপাল বললেন, যুখিণ্ঠির, এখানে মহামহিম রাজারা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ রাজার যোগ্য প্রজা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, স্ক্রের ধর্মতিও জান না. **ভীম্মেরও বৃন্ধিলোপ হরেছে। ভীম্ম** তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের প্রিরকার্য করতে গিয়ে সাধ্রন্থনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃষ্ণ রাজা নন, তিনি তোমাদের প্রাে কেন পাবেন? ফাদ বারাবাশকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বস্কাদেব থাকতে তাঁর পুরকে দেবে কেন? র্যাদ কুঞ্চকে পাশ্ডবদের হিতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে দ্রপদ অর্ব্য পাবেন না কেন? বাদ ক্লককে আচার্য মনে কর তবে চেণকে অর্থ্য দিলে না কেন? বদি কৃষ্ণকে প্ররোহিত ভেবে থাক তবে বৃন্ধ দৈবা মন থাকতে कुक्रक भृका कतरा रकन? प्रशासक याधिकत, प्राप्ता याँत रेक्शधीन अहे भारत्य-স্লেষ্ঠ ভীষ্ম এখানে রয়েছেন; সর্বশাক্ষবিশারদ বীর অধ্বত্থামা, রাছে 🕾 পর্বোধন, **ভরতকুলের আচার্য কুপ, তোমার পিতা পাণ্ডুর ন্যায় গণ্গেবান** মহ*্মল* <sup>ধ</sup>ীক্ষক, महारित्र गमा. এবং हामपरभाव श्रिकांगमा वक्ष्या-पद्धती मरावध कर्पछ अधान আছেন — এ'দের কাঞ্চেও অর্ঘ্য দেওরা হ'ল না কেন? কুকের অর্চনা করাই াঁদ তোমাদের উন্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনেনে? আমরা বে কর দির্মেছি তা যুখিন্ঠিরের ভয়ে বা অনুনয়ে নয়, লোভেও ন্র্য্না তিনি ধর্মকার্য করছেন, সন্ধাট হ'তে চান, এই কারণেই দিয়েছি। কিন্তু এঞ্জি ইনি আমাদের গ্রাহ্য করছেন না। যে দ্বোত্মা অন্যায় উপারে জরাসন্ধর্ক্ সনির্হত করেছে সেই ধর্মান্ত কৃষকে অর্থ্য দিয়ে ব্রিধিন্ডিরের ধর্মান্তা-খ্যাতি ন্ট্ট হ'ল। আর মাধ্ব হীনবুন্ধি পাণ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কুকুর বেমন নির্বাদ স্থানে ঘৃত পেরে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইর্প প্রেলা পেরে গোরব বোধ করছ। কুর্বংশীয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস করেছে। নপ্রেসকের

বৈমন বিবাহ, অন্ধের বেমন রুপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজবোগ্য প্রেজা নেওয়া তোমার পক্ষে সেইর্প। রাজা যুহিচিন্তর কেমন, ভীষ্ম কেমন, আর এই বাস্দেবও কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা ব'লে শিশ্বপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের আসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন।

যুবিভিন্ন তথনই শিশ্বপালের পিছনে পিছনে গিয়ে মিন্টবাক্যে বললেন চেদিরান্ত, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তন্বপূত্র ভীষ্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহীপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের প্রাণা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন জানেন তুমি তেমন জান না।

ভৌষ্ম বললেন, যিনি সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কুন্ধের প্রক্রোয় যার সম্মতি নেই সে অন্যানয় বা মিষ্টবাকোর বোগ্য নয়। মহাবাহা কৃষ্ণ কেবল আমাদের **अर्धनीय नन, टे**नि विलाएकवरे अर्धनीय। वर, क्विवस्क क्रम युग्ध क्य करवाइन, **নিখিল জ**গ**ং তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য বৃ**ন্ধ রাজারা এখানে আমি কৃষ্টেই প্জেনীয় মনে করি। জন্মার্বাধ ইনি যা **আমি বহুলোকে**র কাছে বহুবার শুনেছি। এই সভায় উপস্থিত বৃষ্ধ সকলকে পরীক্ষার পর কৃষ্ণের যশ শোর্য ও জয় জেনেই আমরা তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষতিয়দের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বলশালী, বৈশাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ধনী, এবং শ্রদের মধ্যে যিনি বয়োব দুধ, তিনিই ব দুধ র পে গণ্য হন। দুই কারণে গোবিন্দ সকলের প্রেলা — বেদ বেদাপোর জ্ঞান এবং অমিত বিক্রম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শোর্য শালীনতা কীর্তি, উত্তম বৃদ্ধি, বিনয় শ্রী থৈষ্ বৃদ্ধি তৃষ্টি, সমস্তই কুম্বে নিত্য বিদ্যমান। ইনি ঋত্বিক গুৱে, সম্বন্ধী স্নাতক নৃপতি স্বাহৃৎ -- সবই, সেজনা আমরা এ'র প্রজা করেছি। কৃষ্ট সর্বলোকের উম্পত্তি ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন ঠিছাশ,পাল তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যদি মনে করে যে ক্রেন্ট্র প্রিভা অন্যায়, তবে যা ইচ্ছা করুক।

সহদেব বললেন, যিনি কেশীকে, নিহত করেছেন যাঁর পরাক্তম অপ্রমের, সেই কেশবকে আমি প্রাল করছি। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে পারবে না তার মাধায় আমি পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি নিশ্চর বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধিমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই অর্থাদানের বোগা। সহদেব ভার পা তুলে দেখালেও সদ্বৃদ্ধি মানী বলশালী রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাধার প্তপবৃদ্ধি হ'ল, 'সাধ্ সাধ্' এই দৈববালী লোনা গেল। ভূতভবিবাদ্বেরা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বলসেন, কর্মলপত্তাক্ষ কৃষ্কে যারা অর্চনা করে না তারা জীবন্যত, তাদের সঙ্গো কখনও কথা বলা উচিত নয়।

তার পর সহদেব প্রাহ সকলকে প্রা ক'রে অর্যাদান কার্য লেষ করলেন। কুকের প্রা হরে গেলে শিশ্পাল ক্রেমে রজলোচন হরে রাজাদের বললেন, আমি আপনাদের সেনাপতি, আদেশ দিন, আমি ব্রিফ আর পাশ্ডবদের সংশ্য যুন্থ করতে প্রস্তৃত। শিশ্পাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোথে আরক্রবদন হরে বলতে লাগলেন, যুর্যিন্ঠিরের অভিষেক আর বাস্দেবের প্রা বাতে পশ্ড হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে ক'রে ক্রোথে জ্ঞানশ্না হলেন। সূত্দ্গণ বারণ করলৈ তাঁরা গর্জন ক'রে উঠলেন, মাংসের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে সিংহ যেমন করে। কৃষ্ণ ব্রুলেন যে এই বিশাল নৃপতিসংঘ যুন্থের জন্য দৃত্পতিজ্ঞ হয়েছে।

# ॥ मिन्नभानवर्यभवीयाय॥

#### ५०। यखनेषात्र वाग्यन्य

যুবিভিন্ন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল রাজসমুদ্র জ্বোথে বিচলিত হয়েছে, যাতে যজের বিবা না হয় এবং আমাদের মঞ্চাল হয় তা বলনে। ভীষ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুরের দল যেমন প্রস্কৃত সিংহের নিকটে এসে ভাকে, এই রাজারাও তেমনি কৃষ্ণের নিকট চিংকার করছে। অন্পর্কাশ শিশ্বপাল সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদাত হয়েছে। নরব্যাঘ্র কৃষ্ণ যাকে গ্রহণ করতে ইছা করেন তার এইপ্রকার ব্রশ্যিদ্রংশ ঘটে।

শিশ্পাল বললেন, কুলাপ্যার ভাষ্ম, তুমি বৃদ্ধ হরে রাজদের বিভাষিক। দেখাছে, তোমার লক্ষা নেই? বদ্ধ নোকা যেমন অন্ত নোকার অনুসরণ করে, এক অন্থ যেমন অন্য অন্যের পিছনে যায়, কোরবগণও সেইর্প ভোমার অনুসরণ করছে। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে একজন গোপের স্তব করতে চাও! বাল্যকালে কৃষ্ণ প্তেনাকে বধ করেছিল, বৃদ্ধে অক্ষম অন্বাস্ত্র আর বৃষ্ভাস্তরকে মেরেছিল,

একটা অচেতন কাণ্ঠমর শক্ট পা দিরে ফেলে দিয়েছিল — এতে আশ্চর্য কি আছে? সম্ভাহকাল গোবর্ধন ধারণ করেছিল বা একটা উইটিবি মান্ত, ভাও বিচিত্র নর। একদিন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অহা খেরেছিল, তাও আশ্চর্য নয়; যে কংসের অল কৃষ্ণ খেত তাঁকেই সে হত্যা করেছে এইটেই পরমাশ্চর্য। ধার্মিক সাধ্রো বঙ্গেন, স্মী গো ত্তাহার অল্লদাতা আর আশ্রয়-দাভার উপর অস্ত্রাঘাত করবে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করেছে, আর ভোমার উপদেশে তাকেই প্রা করা হরেছে! তুমি বলেছ, কুক ব্লিখমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ জগতের প্রভূ; কৃষ্ণও ডাই ভাবে। ধর্মস্ক ভীমা, তুমি নির্দেকে शास्त्र मत्न कर्त्, जर्द जना श्रद्भारत जन्द्रतता कागीताककना। जन्दारक द्रतन कर्रतीहरून কেন? তুমি প্রাঞ্জ ভাই ডোমারই সম্মধে অন্য একজন ডোমার প্রাভূজারাদের গতে সম্ভান উৎপাদন করেছিলেন! ডোমার কোন্ ধর্ম আছে? ভোমার রহাচর ও মিখ্যা, মোইবণে বা ক্লীবছের জন্য ভূমি রহাচারী হরেছ। নিঃসম্ভানের বন্ধ দান উপবাস সবই বার্থ। একটি প্রাচীন উপাখ্যান লোন। — এক বৃষ্ণ হংস সমুদ্রভীরে বাস করত, সে মুখে ধর্মকথা বলত কিন্তু তার স্বভাব অন্যবিধ ছিল। त्मदे मछावानी दरम मर्वाम बन्छ, धर्माठक्रेण कर्त्र, अधर्मः क'त्ना ना। अन्तर्कत भक्तीता সমার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে চরতে বেত। সেই পাপী হংস সূরিধা পেলেই ডিমগ্রাল খেরে ফেলত। অবশেৰে স্থানতে পেরে পক্ষীরা সেই মিখ্যাচান্ত্রী হংসকে মেরে ফেললে। ভীব্দ, এই হ্রব্দ রাজারা ভোমাকেও সেই হংসের ন্যার বধ করবেন।

তার পর শিশ্পাল বললেন, মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার অভিশর্ম সন্ধানের পাচ ছিলেন, তিনি কৃষ্ণকৈ দাস গণ্য করতেন তাই তার সংখ্য বৃষ্ণ করেন নি। কৃষ্ণ রাহ্মণের ছম্মবেশে জম্বার দিরে গিরিরজ্ঞপরে প্রবেশ করেছিল। জিম্চু ক্ষ তা নের নি। মুর্খ ভীষ্ম, কৃষ্ণ বাদ জগংকতাই হর তবে নিজেকে প্রণ্ভাবে রাহ্মণ মনে করে না কেন?

শিশ্বপালের ক্লবা শ্বে ভর্ম অভানত ক্লে হলেন, তার্ক্ত বিভাবত আরত পশ্বপলাশবর্ণ নরন ব্রক্তবর্ণ হ'ল। তিনি ওণ্ঠ দংশন ক্রেন্স সবেগে আসন থেকে উঠলেন, কিন্তু ভীত্ম তাঁকে ধরে নিরুত্ত করলেন। পিশ্বপাল হেসে বুললেন, ভীত্ম, ওকে হেড়ে দাও, রাজারা দেখন ও আমার তেজে পভশ্ববং দশ্ধ হবে। ভীত্ম বললেন, এই শিশ্বপাল তিন চক্ষ্ব আর চার হাত নিরে ভূমিষ্ঠ হরেছিল

এবং জন্মকালে গর্দভের ন্যায় চিংকার করেছিল। এর মাতা পিতা প্রভৃতি ভর পেরে একে ত্যাগ করতে চেরেছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ'ল — রাজা, তোমার প্রেটিকৈ পালন কর এর মৃত্যুকাল এখনও আসে নি, যদিও এর হস্তা জম্মগ্রহণ করেছেন। শিশ্বপালের জননী নমস্কার ক'রে বললেন, আপনি দেবতা বা অন্য बाहे रून, वज्ञन कात्र शास्त्र धत्र भाषा शरदा। श्रामवीत रेपववाणी श्राम-विनि কোলে নিলে এর অতিরিক্ত দুইে হাত খ'লে যাবে এবং যাকে দেখে এর ক্ষতীয় নরন লাক্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চেদিরাজের অনারোধে বহু সহস্র রাজা শিশ্বকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। किছুকাল পরে বলরাম ও কৃষ্ণ তাদের পিতৃত্বসা (চেদিরাজ দমঘোষের মহিষী) কে দেখতে **এলেন। রাজমহিষী কুশলপ্রশ্নাদি ক'রে শিশ্বটিকে কৃষ্ণের কোলে দিলেন,** তংক্ষণাং তার অতিরিত্ত দুই বাহা খনে গেল, তৃতীয় চক্ষা ললাটে নিমা**ক্ষিত হ'ল।** মহিবী বললেন, কৃষ্ণ, আমি ভয়ার্ত হয়েছি, তুমি বর দাও বে শিশ্বপালের অপরাধ ক্ষমা করবে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দেবী, ভর নেই, আমি এর একণত অপরাধ ক্ষমা করব। ভীম এই মন্দর্মাত শিশ্পেল গোবিন্দের বরে দর্গিত হরেই তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। এই বুদ্ধি এর নিজের নর জগংলামী করের প্রেরণাতেই এমন করছে।

শিশ্পোল বললেন, ভীষ্ম, যদি শতর ক'রেই আনন্দ পাও তবে বাহ্মীর-রাজ, মহাবীর কর্ণ, অধ্বথামা দ্রোণ জয়দ্রথ রূপ ভীষ্মক শল্য প্রভৃতির শতর কর না কেন? হিমালেরের পরপারে কুলিঙ্গ পক্ষিণী থাকে, সে সভত এই শব্দ করে—
মা সাহসম্', সাহস ক'রো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস খার, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বে'চে আছে। তুমিও সেইর্পে এই ভূগতিদের ইচ্ছার বে'চে আছে।

ভীত্ম বললেন, চেদিরাজ, বাদের ইচ্ছার আমি বে'চে আছি সেই রাজাদের আমি ত্বতুলাও জ্ঞান করি না। ভীত্মের কথার কেউ হাসলেন, কেউ গালি দিলেন, কেউ বললেন, একে পর্যাড়রে মার। ভীত্ম বললেন, উত্তি আরু প্রভারিতে বিবাদের শেব হবে না। আমি ভোমাদের মাথার এই পা রাখ্যিত বৈ গোবিস্ক্তে আমরা প্রাণ করেছি তিনি এখানেই ররেছেন, নরবার জ্বার বে বাস্ত হরেছে সেচক্রগদাধারী কৃষকে যুক্ষে আহ্বান কর্ক।

# **১১। निक्**रणान वय — बाक्यद्रब वस्क्रक नवारिक

শিশ্বপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহ্বান করছি, আমার সংগ্রহণ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সংগ্র আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি রাজ্যা নও, কংসের দাস, প্জার অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা করছে তারাও আমার বধ্য।

কৃষ্ণ মৃদ্বাক্যে সমবেত ন্পতিব্দদকে বললেন, রাজগণ, যাদবরা এই শিশ্বপালের কোনও অপকার করে নি তথাপি এ আমাদের শত্তা করেছে। আমরা যখন প্রাণ্জ্যোতিষপ্রের যাই তখন আমাদের পিতৃত্বসার প্রে হরেও এই নৃশংস ন্বারকা দশ্ধ করেছিল। ভোজরাজ রৈবতকে বিহার করছিলেন, তাঁর সহচরগণকে শিশ্বপাল হত্যা ও বন্ধন ক'রে নিজ রাজ্যে চ'লে যায়। এই পাপাত্মা আমার পিতার অন্বমেধ যজের অন্ব হরণ করেছিল। বল্লর ভার্যা ন্বারকা থেকে সৌবাঁর দেশে যাছিলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করেছিল। এই নৃশংস হন্মবেশে মাতৃলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র কর্ম্ব রাজার জন্য হরণ করেছিল। আমার পিতৃত্বসার জন্য আমি সব সর্য়েছ, কিন্তু শিশ্বপাল আজ আপনাদের সমক্ষে আমার প্রতি যে আচরণ করলে তা আপনারা দেখলেন। এই অন্যায় আমি ক্ষমা করতে পারব না। এই মৃঢ় রুকিমণীকে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু শ্রু যেমন বেদবাক্য শ্রুতে পায় না এও তেমনি রুকিমণীকে পায় নি।

বাস্দেবের কথা শ্বেন রাজারা শিশ্বপালের নিন্দা করতে লাগলেন।
শিশ্বপাল উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, প্রের্ব র্কিনণীর সংগ্য আমার সম্বশ্ধ
হরেছিল এই কথা এগানে বলতে তোমার লজ্জা হ'ল না? নিজের স্বী অন্যপ্রের্বা
ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আর কে নভায় প্রকাশ করতে পারে? তুমি ক্ষমা কর
বা না কর, কৃষ্ণ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কি করতে পার?

তখন ভগবান হণ্দ্দন চক্ত ন্বারা শিশ্বপালের দেহ থেকে মদত্ক বিচ্ছিন্ন করলেন, বন্ধাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহন শিশ্বপাল ভূপতিত হঙ্কেন। রাজারা দেশলেন, আকাল থেকে সন্ধের ন্যায় একটি উল্জন্ন তেক্ত শিশ্বপালের দেহ খেকে নিশ্বত হ'ল এই কমলপত্রাক্ষ কুককে প্রণাম ক'রে জীর দেহে প্রবেশ করলে। বিনা মেবে ব্টিও বন্ধাত হ'ল, বস্বেধ্রা কে'পে উত্তলেন, রাজারা কৃককে দেখতে লাগলেন কিন্তু তাদের বাক্স্ক্তি হ'ল না। কেউ ক্লোধে হস্তপেষণ ও ওঠিদংশন করলেন, কেউ নিজনি স্থানে গিয়ে কুকের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যম্প্র

হরে রইলেন। মহার্থাসাদ, মহাত্মা রাহ্মণগণ এবং মহাবল ন্পতিগণ কৃষ্ণের স্কৃতি করতে লাগলেন। য্থিতির তার স্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন সত্মর শিশ্পোলের সংকার করা হয়। তার পর য্থিতির ও সমবেত রাজারা শিশ্পোল– পুত্রকে চেনিরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

ব্রধিন্টিরের রাজস্র যথ্য সমাপত হ'ল; ভগবান শৌর (কৃষ) শাণ্যধিন্দ্র হল ও গদা নিয়ে শেষ পর্যণত যথ্য রক্ষা করলেন। ব্রধিন্টির অবভ্য স্নান (যঞ্জান্ত স্নান) করলে সমসত ক্ষতির রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, ভাগান্তমে আপনি সাল্লাজ্য পেরেছেন এবং অজমীয় বংশের যশোব্দিধ করেছেন। এই যুক্তে স্মহৎ ধর্মাকার্য করা হয়েছে, আমরাও সর্বপ্রকারে সংকৃত হয়েছি। এখন আজ্ঞা কর্নে আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। যুঝিন্টিরের আদেশে তাঁর ভ্রাতারা, ধৃন্টাদ্বন্দ্র, অভিমন্য এবং দ্রোপদীর প্রগণ প্রধান প্রধান রাজাদের অনুগমন করলেন। কৃষ্ণ বিদার চাইলে যুঝিন্টির বললেন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই আমার বজ্ঞ সম্পান হয়েছে, সমগ্র ক্ষাত্রয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে। কি ব'লে তোমাকে বিদার দেব? তোমার অভাবে আমি স্বন্দিত পাব না। তার পর স্বভ্রা ও দ্রোপদীকে মিন্টবাকো তুন্ট করে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গর্ডুধ্বজ রথে ন্বারকায় প্রস্থান করলেন।

# ॥ দ্যুতপর্বাধ্যায়॥

# ১२। म्दर्बाधरनंत्र म्हानं — शकूनित्र मन्त्रना

ইন্দ্রপ্রকেশ বাসকালে শকুনির সংগ্যা দুর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত ঐশ্বর্ষ জমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকমর এক স্থানে জল আছে মনে ক'রে তিনি পরিবের কল্ট টেনে তুললেন, পরে ভ্রম ব্রুতে পেরে লক্জার বিষয় হলেন। আর এক স্থানে সক্ষলোভিত সরোবর ছিল, স্ফটিকনিমিত মনে ক'রে দুর্যোধন চলতে গিরে তাতে পঙ্গে গেলেন, ভ্তারা হেসে তাকৈ জন্য কন্ম এনে দিলে। তিনি কন্ম প্রিরবর্তন করে এলে ভীমান্ত্রন প্রভৃতিও হাসলেন, দুর্যোধন ক্রোধে তাদের প্রভি দুল্ভিপাত করলেন না। জন্য এক স্থানে তিনি শ্বার আছে মনে করে স্ফটিকমর প্রাচীরের ভিজা দিরে বেডে গিরে মাধার আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে তেনে ঠেলতে গিরে সম্মুখে পঙ্গে গেলেন, এবং জন্যান শ্বার খোলা থাকলেও কথা জাহে তেনে কিরে এলেন। এইর্প নানা প্রকারে বিভৃত্নিত হরে তিনি অপ্রসমমনে ছিন্তনাপ্রের প্রস্থান করলেন।

শক্নি জিল্লাসা করলেন, দুবোধন, দীঘনিক্ষবাস কেলছ কেন? দুবোধন বললেন, মাতুল, অর্জনুনের অস্প্রপ্রতাবে সমস্ত প্রিবী যুবিন্ধিরের কলে এসেছে এবং তার রাজস্র বক্তও সম্পন্ন হরেছে দেখে আমি ঈর্বার দিবারাত্র দম্ম হাছে। কৃষ্ণ শিশ্পালকে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও প্রেব ছিল না বে তার লোধ নের। বৈশ্য যেমন কর দের সেইর্ল রাজারা বিবিধ রম্ন এনে যুবিন্ধিরকে উপহার দিরেছেন। আমি অন্দিপ্রবেশ করব, বিব ধাব, জলে ভূবব, জীবনধারণ করতে পারব না। যদি পাশ্ভবদের সম্দিশ দেখে সহা করি তবে আমি প্রেব নই, স্থা নই, ক্লীবও নই। তাদের রাজনী আমি একাকী আহরণ করতে পারব না, জামার সহারও দেখছি না, তাই মৃত্যুচিন্তা করছি। পাশ্ভবদের বিনালের জনা আমি প্রেব বহু যম্ম করেছি, কিন্তু তারা সবই অভিক্রম করেছে। প্রেবেকারের চেরে দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমণ হানি হছি আর পাশ্ভবরা বৃদ্ধি পাছে। মাতুল, আয়াকে মরতে দিন, আমার দ্বংধের কথা পিতাকে জানাবেন।

শকুনি বললেন, ব্বিভিরের প্রতি রোধ করা তোমার উচিত নর, পাশ্ডবরা নিজেদের ভাগাফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পোরেছে এবং নিজের শরিতে সমুম্প হরেছে, তাতে তোমার দৃঃধ হচ্ছে কেন? ধনপ্রর অণিনকে তুল্ট ক'রে গাশ্ডীব ধন্, দৃই অক্ষর ত্পীর আর ভরংকর অন্য সকল পোরেছে, সে তার কার্মক আর বাহুর বলে রাজ্যদের বলে এনেছে, তাতে খেদের কি আছে? মর দানবকে দিরে সে সভা করিরেছে, কিবকর নামক রাজসরা সেই সভা রক্ষা করে, তাতেই বা তোমার দৃঃধ হবে কেন? ভূমি অসহার নও, তোমার প্রাতারা আছেন, মহাবন্ধর রোল, অন্বথানা, স্ভেপ্রে কর্প, কুপাচার্ব, আমি ও আমার প্রাতারা, আর রাজ্য সোর্ক্য — এ'দের সংগে বিলে ভূমি সময় বসুন্ধরা জর করতে পরে।

দ্বেশিন বললেন, বদি অনুষ্ঠি দেন তবে আপনাদের সাহাব্যে আমি প্রিৰী লর করব, সকল রাজা আমার বলে আসবে, পাত্রসভাও আবার হবে।

শকুনি বললেন, পঞ্চপাত্রের, বাস্কের এবং সপত্রে প্রশেশ— দেবতারাও এ দের হারাতে

পারেন না। ব্রিটিউরকে বে উপারে জর করা বার তা আমি বলান্তি লোন। সে

দ্বেভাট্টি ভালবাসে কিন্তু খেলতে জানে না, তথাপি তাকে ভাকলে আসকে।

দ্বেভাট্টিটার আবার জুল্যা নিপনে বিলোকে নেই। তুমি ব্রেটিউরকে আহনল কর,

আমি তার রাজ্য আর রাজ্যকানী অর করে নিশ্চর ভোষাকে দেব। এখন তুমি

ধ্তরাত্তীর অনুষ্ঠি নাও। দ্বেশিন বসলেন, স্বলনন্দন, আপনিই তাকৈ বল্ন,
আমি পারব না।

# **১**৩। शृख्ताची-मकृति-मृत्वीयम-সংবाদ

হিল্ডনাপ্রে এসে শকুনি ধ্তরাত্মকে বললেন, মহারাজ, দ্বর্বোধন দ্বর্ভাবনার পান্ডুবর্গ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শচ্ব তার এই শোকের কারণ। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন?

ধৃতরাষ্ট্র দূর্বোধনকে বললেন, পুত্র, তোমার শোকের কারণ কি? মহৎ ঐশ্বর্য আর রাজচ্ছত্র তোমাকে আমি দির্রোছ, তোমার দ্রাতারা আর বন্ধরো তোমার অহিত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অল খাচছ; উৎকৃষ্ট অধ্ব, মহার্ঘ শব্যা, মনোরমা নারীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুমি দানের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, পিতা, আমি কাপ্রের্ষের ন্যার ভোজন করছি, পরিধান করছি, এবং কালের পরিবর্তন প্রতীক্ষা করে দার্থ জোধ পোষণ করছি। আমাদের শত্রো সমুদ্ধ হচ্ছে, আমরা হীন হরে যাচ্ছি, এই কারণেই আমি বিবর্ণ ও কুশ হচ্ছি। অন্টাশি হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের প্রত্যেকের ত্রিশটি দাসী যুর্যিষ্ঠির পালন করেন। তার ভবনে প্রতাহ দশ হাজার লোক স্বৰ্ণপাতে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক অধ্ব হস্তী উদ্ম দ্বী পট্টবস্তা কম্বল প্রভৃতি উপহার দিয়েছেন। শত শত ব্রাহ্মণ কর দেবার জন্য এসেছিলেন কিন্তু নিবারিত হরে দ্বারদেশেই অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে যুর্ণিষ্ঠিরকে জানিরে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্ন-ভূষিত স্বৰ্ণময় কলস এবং উংকৃষ্ট শৃংখ দিয়ে বাস্ফুদেব বুৰ্ঘিষ্ঠিরকৈ অভিষিদ্ধ করেছেন, তা দেখে আমার যেন জরুর এল। প্রতাহ এক লক্ষ ব্রাহানের ভো**জন শেব** হ'লে একটি শব্ধ বাজত, তার শব্দ শ্বনে আমার রোমাণ্ড হ'ত। ব্রধিন্ঠিরের তুল্য ঐশ্বর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পা-ডুপ্রেদের সমণিধ দেখে আমি মনে মনে দৃশ্ব হচ্ছি, আমার শান্তি নেই। মহারাজ, আমার এই অক্ষবিং মাতৃল দ্যুতক্ষীড়ার পা-ভবদের ঐশ্বর্য হরণ করতে চান, আপনি অনুষতি দিন।

ধ্তরাত্ম বললেন, মহাপ্রাক্ত বিদ্বেরর উপদেশে আমি চলি, ত্রির মত নিয়ে কর্তব্য দিথর করব। তিনি দ্রদশী, ধর্মসংগত ও উভ্রত সক্ষের হিভকর উপদেশই তিনি দেবেন। দ্বেশ্যন বললেন, মহারাজ বিদ্বের আপনাকে বারণ করবেন, তার ফলে আমি নিশ্চয় মরব, আপনি বিদ্রিকে নিয়ে স্বেধ থাক্বেন। প্রের এই আর্ত বাক্য শ্বেন ধ্তরাত্ম আদেশ দিলেন, শিল্পীয়া শীল্প একটি মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ কর্ক, তার সহল্ল সভত ও শত আর থাকবে। তার প্র

ধ্তরাদ্ধ দংযোধনকে সাম্প্রনা দিয়ে বললেন, পত্ত, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেরেছ, দ্রাতাদের জ্যেষ্ঠ ব'লে রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন?

পান্ডবসভার তিনি কিরুপ বিড়ন্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা জানিরে দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যুর্থিতিরের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজারা যে উপহার এনেছিলেন তার বিবরণ শ্রান্ন। কান্বোজরাজ স্বর্ণপচিত মেষলোম-নির্মিত এবং গর্তবাসী প্রাণী ও বিড়ালের লোমনির্মিত আবরণবন্দ্র এবং উত্তম চর্ম দিয়েছেন। ত্রিগর্ভাক্ত বহুশত অশ্ব, উদ্ম ও অশ্বতর দিয়েছেন। কার্পাসিকদেশবাসিনী শতসহস্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিরেছে। ন্সেচ্ছরাজ্ব ভগদত্ত বহু, অশ্ব, লোহময় অলংকার, এবং হস্তিদন্তের মুন্টিযুক্ত অসি निरम्बर्ट्स । न्विठक्स, विठक्स (১), ननाठेठक्स (১), **डेक्सीरवाडी, वस्वटीन, सामन**, নরখাদক, একপাদ (১), চীন, শক, উদ্ধ, বর্বার, বনবাসী, হারহ, গ প্রভৃতি লোকেরা নানা দিক থেকে এসেছিল, তারা বহুক্রণ স্বারদেশে অপেক্ষা ক'রে তবে প্রবেশ করতে পেরেছিল। মের ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরে যারা থাকে, সেই খস পারদ কুলিণ্গ প্রভৃতি জাতি রাশি রাশি পিপীলিক(১) স্বর্ণ এনেছিল, পিপ**ীলিকা**রা যা ভূমি থেকে তোলে। কিরাত দরদ পারদ বাহ**্রীক কেরল অ**ধ্য ৰুগা কলিপা প**ু**স্তুক এবং সারও বহু দেশের লোক নানাবিধ উপহার দিয়েছে। বাসন্দেব কৃষ্ণ অর্জ্বনের সম্মানার্থে চোদ্দ হাজার উৎকৃষ্ট হস্তী দিয়েছেন। দ্রোপদী প্রতাহ অভুক্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কৃষ্ণ-বামন পর্যত্ত সকলের ভোজন হয়েছে কিনা। কেবল দুই রাজ্যের লোক যুর্যিষ্ঠিরকে কর দেয় নি — বৈবাহিক সম্বশ্বের জন্য পাণ্টালগণ এবং সখিছের জন্য অন্ধক ও ব্রন্ধিবংশীয়গণ। রাজস্ম ৰক্ত ক'রে বু, ধিণ্ঠির হরিণ্চণেরে ন্যার সম, িধলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আর क्यीबनधावरणद श्राद्धाकन कि?

ধ্তরাত্ম বললেন, পরু, ধ্থিতির তোমার প্রতি বিশ্বের করে না, তার বেষন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার আরু পাশ্ডবদের একই পিতামহ। দ্রাতার সম্পত্তি কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর? সাদি বজ্ঞ করে ঐশ্বর্ণ লাভ করতে চাও তবে থাম্বিকরা তার আয়োজন কর্ন্ তুমি যজ্ঞে ধনদান কর, কামাকস্তু ভোগ কর, স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার কর, ক্রিস্তু স্থাধ্য থেকে নিব্তুত্ত হও।

<sup>🌅 (</sup>১) মেগাম্পেনিসের ভারতবিবরূপে এই সকলের উদ্রেখ আছে।

দুর্বোধন বললেন, যার নিজের বৃদ্ধি নেই, কেবল বহু শাল্য শ্নেছে, মে শাল্যার্থ বাবে না, দবী (হাতা) বেমন স্পের (দালের) স্বাদ বাবে না। আপনি পরের বৃদ্ধিতে চলে আমাকে ভোলাছেন কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, রাজার ঘাচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সবছে স্বাধিচিতা করবেন। মহারাজ, জরলাভই ক্ষতিরের বৃত্তি, ধর্মাধর্ম বিচারের প্ররোজন নেই। অমৃক শত্র, অমৃক মিত্তা, এর্প কোলও লেখা প্রমাণ নাই, চিহাও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই শত্র। জাতি অনুসারে কেউ শত্র হয় না, বৃত্তি সমান হ'লেই শত্রতা হয়।

শক্নি বললেন, ব্রিভিরের যে সম্দিধ দেখে তুমি সণ্ডত হছে তা আমি দ্যুতক্রভিরে হরণ করব, তাকে আহনান কর। আমি স্দৃদক্ষ দ্যুতজ্ঞ, সেনার সম্ম্বীন না হরে পাশা থেলেই অজ্ঞ পাশ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই। পদই আমার ধন্, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধন্যেশি, আসনই আমার রখ। থ্তরাদ্ম বললেন, আমি মহাদ্মা বিদ্রের মতে চ'লে থাকি, তার সপোক্ষা বলে কর্তব্য স্থির করব। প্রু, প্রবলের সপোক্ষা কলহ করা আমার মত নর, কলহ অলোহময় অস্ত্রস্বর্প, তাতে বিশ্লব উৎপর হয়। দ্রেধিন বললেন, বিদ্রের আপনার ব্রিদ্যানাশ করবেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পাশ্ডবদের হিত বেমন চান তেমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালের লোকেরাও দ্যুতক্রিড়া করেছেন, তাতে বিপদ বা ব্রেশ্বর সম্ভাবনা নেই। দৈব বেমন আমাদের, তেমন পাশ্ডবদেরও সহার হ'তে পারেন। আপনি মাতুল শকুনির বাক্যে সম্মত হরে পাশ্ডবদের দ্যুতসভারে আনবার জন্য আজ্ঞা দিন।

ধৃতরাদ্দ্র অবশেবে অনিচ্ছার সম্প্রতি দিলেন এবং সংবাদ নিরে জানজেন হৈ দ্যুতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হরেছে। তখন তিনি তার মুখ্য মন্ত্রী বিদ্যুক্তক বললেন, তুমি শীন্ত্র গিলে ব্রিথিন্টিরকে ডেকে আন, তিনি প্রাতাদের সন্থো এসে আমানের সভা দেখুন এবং স্বৃহ্দুভাবে দ্যুতরাট্ট্য কর্ন। বিদ্যুর বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দ্যুতের ফলে বংশনাশ হবি, প্রদের জলে করত হবে। ধৃতরাদ্ধ্র বললেন, বিদ্যুর, দৈব বদি প্রতিক্লে না হয় তবে কলহ আমাকে দ্যুথ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজ্ঞাং দৈবের বশে রেক্ট্রেন। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর।

# ১৪। ব্ৰিণ্টিরাদির দ্যুতসভার আগমন

ধ্তরান্টের আজাবশে বিদ্নে ইন্দ্রপ্রম্থে গেলেন। ব্রিণ্টের বললেন, ক্বরা (১), মনে হচ্ছে আপনার মনে স্থা নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃষ্ধ রাজার পরে ও প্রজারা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বিদ্নের বললেন, রাজা ব্রিণ্টির, কুর্রাজ ধ্তরাদ্র তোমাকে এই বলেছেন।— তোমার দ্রাভারা এখানে বে সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুলা, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার দ্রাভাদের সপো এখানে এসে স্ক্র্ড্রাজ বর, আমোদ কর। তোমরা এলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব।

ব্যিতির বললেন, দতে থেকে কলহ উৎপন্ন হর, ব্দিখনান ব্যবির তা ব্যক্তির নর। আপনার কি মত? বিদ্যুর বললেন, আমি জ্ঞানি যে দ্যুত অনর্থের ম্ল, তার নিবারণের চেন্টাও আমি করেছিলাম, তথাপি ধ্তরাত্ম আমাকে পাঠিরেছেন। য্থিতির, তুমি বিস্বান, যা শ্রের তাই কর। য্থিতির বললেন, শক্নির সপো খেলতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধ্তরাত্ম যখন ডেকেছেন তখন আমি নিব্র হ'তে পারি না।

পর্যাদন য্থিতির দ্রৌপদী, দ্রাতৃগণ ও পরিজনদের নিরে হস্তিনাপ্রের বালা করলেন। সেখানে উপস্থিত হরে ভীত্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ দুর্যোধন শল্য শকুনি প্রভৃতির সংশ্য দেখা ক'রে ধ্তরাজ্মের গ্রে গেলেন। গান্ধারী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, ধ্তরাজ্মিও পঞ্চপান্ডবের মস্তকান্তাণ করলেন। দ্রৌপদীর অত্যুক্তরণ বেশভ্ষা দেখে ধ্তরাজ্মের প্রেবধ্রা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পান্ডবঙ্গণ স্থেষ্
রাহিবাপন ক'রে পর্যাদন প্রাডঃকুত্যের রু দ্যুত্সভার প্রবেশ করলেন।

শক্নি বললেন, রাজা ব্রিষ্ডির, সভার সকলে তোমার জন্য আপেক। করছেন, এখন খেলা আরুল্ড হ'ক। ব্রিষ্ডির বললেন, দাত্তনীড়া শঠতামর ও গাপজনক, তাতে ক্রোচিত পরাক্তম নেই, নীতিসংগতও নর। শঠতার স্বৌরব নেই, শক্নি, আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের জয় করবেন না। শক্নি বললেন, বৈ প্রেই জানে পাশা ফেললে কোন্ সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী ব্যুক্তে, এবং যে অক্কন্টালার নিপনে সে সমস্তই সইতে পারে। ব্র্থিডির, নিপনে দ্যুতকারের হাতে বিপক্ষের পরাজর হয়, সে কারণে আমাদেরই পরাজরের আশক্ষা আছে, তথাপি আমরা খেলব। ব্রিষ্টির বললেন, আমি শঠতার শবারা স্থ বা খন লাভ করতে

<sup>(</sup>১) मामीभ्द्य। विष्दुदब्रङ्ग छेभारि।

চাই না, ধ্রত দ্যুতকারের শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুনি বললেন, ব্যথিতির, বেদজ্ঞ রাহান ও বিশ্বানরাও শঠতার স্বারা পরস্পরকে জর করতে চেন্টা করেন, এপ্রকার শঠতা নিশ্দনীয় নয়। তবে তোমার যদি আপত্তি বা ভয় থাকে তবে শৈলো না। যুখিতির বললেন, আহ্বান করলে আমি নিব্ত হই না, এই আমার রঙ। এই সভায় কার সন্ধো আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দুর্বোধন উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমিই পণের জন্য ধনরত্ন দেব, আমার মাতুল শকুনি আমার হরে খেলবেন। যুখিতির বললেন, একজনের পরিবর্তে অন্যের খেলা রীতিবিরুম্ধ মনে করি। যাই হ'ক, যা ভাল বোঝ তাই কর।

## ১৫। দ্যুতক্রীড়া

এই সময়ে ধৃতরাদ্ধ এবং তাঁর পশ্চাতে অপ্রসম্মনে ভীন্ম দ্রোণ কৃপ ও বিদরে সভার এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হ'ল। ব্রিষ্টির বললেন, রাজা দ্বর্থাধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহাম্লা মণি বা আমার স্বর্ণহারে আছে তাই আমার পণ। তোমার পণ কি? দ্বর্ণাধন উত্তর্জ দিলেন, আমার অনেক মণি আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুনি তাঁর পাশা ফেললেন এবং যুখিন্ঠিরকে বললেন, এই জিতলাম।

য্বিণিউর বললেন, শক্নি, আপনি কপট জীড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। বাই হ'ক, সহস্র স্বরণে পর্ণে আমার অনেক মঞ্জ্বা আছে, এবারে ভাই আমার পণ। শক্নি প্নবর্গর পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পর য্বিণিউর বললেন, সহস্র রথের সমম্লা ব্যাল্লচমাব্ত কিংকিণীজালমণিডত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম রথ বাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুম্নুদশ্ব আটটি অন্ব আমার পণ। এই কথা শ্বনেই শক্নি প্রবর্গ লঠতা অবলন্দন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

তার পর য্থিতির পর পর এইসকল পণ রাখলেন। — সালংকারা ন্তাগীতাদিনিপ্না এক লক্ষ তর্ণী দাসী; কর্মকুশল উকীবকুশ্ডলধারী নামশভাব
এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ধ যুব ও প্রার্কার শোভিত এক
হাজার রাথ যার প্রত্যেক রাথী যুশ্খকালে এবং অন্য কালেও স্বর্জার শোভিত এক
শান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অজ্বনিকে যেসকল বিচিত্রগ অস্ব দিরোছলেন; দশ
হাজার রাথ ও দশ হাজার শক্ট; যাট হাজার বিশালবক্ষা বার সৈনিক বারা দৃশ্খ
পান করে এবং শালিতশ্ভলের অম থার; স্বর্গম্বার প্না চার শত ধনভাভ। এ
সমস্তই শকুনি শঠতার শ্বারা জয় করলেন।

দ্যুতক্রীড়ায় এইরুপে যুর্গিষ্ঠিরের সূর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদ্বুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, মুমুর্যু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, আমার বাকাও আপনার অপ্রির হবে, তথাপি বলছি শুনুন। এই দুর্যোধন জন্মগ্রহণ ক'রেই অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। আপনি আদেশ দিন, সব্যসাচী অর্জ্বন দুর্যোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হ'লে কোরবগণ সুখী হবে। আপনি শ্লালতুল্য দুযোধনের বিনিময়ে শাদল্ভতুল্য পাণ্ডবগণকে ক্রয় কর্ন। কুলরক্ষার প্রয়োজনে যদি একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত; গ্রামরকার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রিথবীও ত্যাগ করা উচিত। দাতে থেকে কলহ ভেদ ও দার্ণ শত্রতা হয়, দুরোধন তাই স্চিট করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভণ্ন করে, দুর্বোধন তেমন নিজের রাজ্য থেকে মঙ্গল দূর করছে। মহারাজ, দূর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা করেছেন তা জানি। এখন আপনার দ্রাতৎপত্রে যুর্ঘিন্ঠিরের সংখ্য এই যে কলহ সূচ্ট হ'ল এতে আমাদের মৃত নেই। হে প্রতীপ ও শাল্তন,র বংশধরগণ, তোমরা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর অণ্নি প্রজাবলিত হয়েছে, নিরোধের অন্সরণ ক'রে তাতে প্রবেশ ক'রো না। এই অজাতশত্র, যুর্ধিন্ঠির বুকোদর, সব্যসাচী এবং নকল-সহদেব যখন করতে পারবেন না তথন তুম্বল যুদ্ধসাগরে দ্বীপ রূপে কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটনাতে পটা তা আমরা জানি, ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক. পাণ্ডবদের সংখ্য তোমরা হুদ্ধ করো না।

দ্বেশ্বেদন বললেন, ক্ষন্তা, আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা প্রার মুর্থ ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপনি নির্লজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কর্তা ভাববেন না, আমার কিসে হিত হবে তা আপনাকে জিজ্জাস্থ করিছি না। আমরা অনেক সয়েছি, আমাদের উত্তান্ত করবেন না। একজ্বাই শাসনকর্তা আছেন, দ্বিতীয় নেই; যিনি গর্ভস্থ শিশ্বকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলস্লোতের ন্যায় চালিত হাছে। যিনি পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন তাঁর ব্রন্থিই মান্বের কার্য নিয়লিত করে। বলপ্র্বক অন্যকে শাসন করতে

গেলেই শন্ম স্থি হয়। যে লোক শন্ত্র দলভুক্ত তাকে গ্রে বাস করতে দেওয়া অনুচিত। বিদ্বার, আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

বিদ্ধে বললেন, রাজপ্তে, ষাট বংসরের পতি যেমন কুমারীর কাম্য নর, আমিও সেইর্প তোমার অপ্রিয়। এর পরে যদি হিতাহিত সকল বিষয়ে নিজের মনোমত মন্দ্রণা চাও তবে স্বী জড় পঙ্গা, ও মৃঢ়দের জিজ্ঞাসা ক'রো। প্রিয়ভাষী পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বন্ধা আর শ্রোতা দ্ইই দ্লাভ। মহারাজ ধ্তরাদ্ধ, আমি সর্বদাই বিচিত্রবীর্যের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা করি। যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহ্মণরা আমাকে আশীর্বাদ কর্ন।

শকুনি বললেন, যাধিতির, তুমি পাওবদের বহু সম্পত্তি হেরেছ, আর যদি কিছা থাকে তো বল। যাধিতির বললেন, সাবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই নিয়ে আমি খেলব। এই ব'লে ান পণ করলেন — অসংখ্য অম্ব গো ছাগ মেষ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধা নদীর পার্বপ্রের সমস্ত সম্পত্তি; নগর, জনপদ রহাম্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, রাহান ভিন্ন সমস্ত পার্ব্ধ। শকুনি সবই জিতে নিলেন। তখন যাধিতির রাজপারগণের কুণ্ডলাদি ভূষণ পণ করলেন এবং তাও হারলেন। তার পর তিনি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ সিংহম্কন্ধ মহাবাহা যাবা নকুল আমার পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় ক'রে বললেন, যাধিতির, তোমার প্রিয় দাই মাদ্রীপারকে আমি জিতেছি, বোধ হয় ভীমা আর অর্জন্ম তোমার আরও প্রিয়।

ষ্বিধিন্ঠির বললেন, মৃঢ়, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাছে। শকুনি বললেন, মন্ত লোক গতে পড়ে, প্রমন্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা এবং বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার করি। লোকে জনুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা বলে (১)।

যুবিণিতর বললেন, শকুনি, যিনি যুদেধ নৌকার ন্যায় আমাদের পার করেন, যিনি শনুজয়ী ও বলিন্ঠ, পণের অয়োগ্য সেই রাজপত্ত অন্ধুনুকে পণ রাথছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যুবিণিতর বললেন, বজ্পারী ইন্দের ন্যায় যিনি যুদ্ধে আমাদের নেতা, যিনি তির্যক্ত প্রেক্ত্রী (২) সিংহস্কণ্ধ জুদ্ধবভাব, যাঁর তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অয়েক্ত্রী (২) সিংহস্কণ্ধ রাথছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। অবশেষে যুবিণিতর নিজেকেই পণ রাথলেন এবং হারলেন।

<sup>(</sup>১) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ ক'রো না। (২) যাঁর চক্ষ্বা দূষ্টি বাঁকা।

শকুনি বলকোন, রাজা, কিছ্ ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাণালী এখনও বিজিত হন নি, তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মৃক্ত কর। যুখিষ্ঠির বললেন, যিনি অতিথবা বা অতি-কৃষ্ণা নন, কৃশা বা রক্তবর্ণা নন, যিনি কৃষ্ণকুণিতকেশী, পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগশ্ধা, রুপে লক্ষ্মীসমা, সর্বগ্রাণিবতা, প্রিয়ংবদা, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখছি।

ধর্মরাজ যুখিন্ঠিরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষান্থ হ'ল, বৃন্ধগণ ধিক ধিক বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ রূপ প্রভৃতি ঘর্মান্ত হলেন, বিদার মাথায় হাত দিয়ে মোহগুল্তের ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরান্ট্র মনোভাব গোপন করতে পারলেন না, হৃষ্ট হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিতলে, কি জিতলে? কর্ণ দ্বঃশাসন প্রভৃতি আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষ্ব থেকে অশ্রপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

দ্বেশ্যাধন বিদ্বরকে বললেন, পাশ্ডবিপ্রয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আস্বন, সেই অপ্নাশীলা অন্য দাসীদের সংগ্ণ গ্রমার্জনা কর্ক। বিদ্বর বললেন, তোমার মতন লোকেই এমন কথা বলতে পারে। কৃষ্ণা দাসী হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ রাখবার সময় য্র্যিণ্ডিরের স্বামিত্ব ছিল না। ম্খ্, মহাবিষ ক্র্ম্থ সর্প তোমার মাথার উপর রয়েছে, তাদের আরও কুপিত ক'রো না, যমালয়ে য়েয়ো না। ধ্তরাণ্ডের প্র নরকের ভয়ংকর শ্বারে উপস্থিত হয়েও তা ব্রুছে না, দ্বঃশাসন প্রভৃতিও তার অন্বসরণ করছে।

## ১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ — ভীমের শপথ — ধ্তরাজ্ঞের বর্দান

দুর্যোধন তাঁর এক অন্কুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রোপদীকে এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। স্তবংশীয় প্রাতিকামী দ্রোপদীর কাছে গিয়ে বললে, যাজ্ঞসেনী, যুর্বিভিন্ন দাত্তসভায় ভীমাজর্বন-নকুল-সহদেরকে এবং নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তিনি পণ রেখেছিলেন, স্তপ্র আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সংগ আস্বন। দ্রোপদী ক্রালেন, স্তপ্র তুমি দাত্তকার যুর্বিভিন্নকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস — তিনি অবিজিন না আমাকে হেরেছিলেন?

প্রতিকামী সভায় এসে দ্রোপদীর প্রশ্ন জানালে যুবিণ্ঠির প্রাণহীনের ন্যায় ব'সে রইলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। দুর্বোধন বললেন, পাণালী নিজেই এখানে এসে প্রশন কর্ন। প্রতিকামী আবার গেলে দ্রোপদী বললেন, তুমি ধর্মাথা। নীতিমান

সদস্যাগণকে জিল্পাসা কর, ধর্মান্সাত্র আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আমি তাই করব। প্রাতিকামী সভার ছিরে এসে দ্রোপদীর প্রশন জানালে সকলে অধামাখে নীরবে রইলেন। এই স রে যুখিণ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দ্তকে দিয়ে দ্রোপদীকে ব'লে পাঠালেন, পাঞ্চার্শ তুমি এখন রজস্বলা একবস্যা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে সভায় এসে শ্বশাব্রের সম্মুখে দাঁড়াও।

দ্বেশিধন পর্নর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদীকে নিয়ে এস। প্রাতিকামী ভীত হয়ে গলে, তাঁকে কি বলব ? দ্বোধন বললেন, এই স্তপ্ত ভীমের ভয়ে উদ্বিশ্ন ইয়েছে। দ্বংশাসন, তুমি নিজে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এস। দ্বংশাসন দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, পাঞালী, তুমি বিজিত হয়েছে, লজ্জা ত্যাগ করে দ্বেশিধনের সভেগ দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে ধ্তরাজ্বের পত্নীদের কাছে চললেন, কিল্ডু দ্বংশাসন তর্জন করে তাঁর কেশ ধরলেন যে কেশ রাজস্য় হজ্জের মন্তপ্ত জলে সিস্ত হয়েছিল। দ্বংশাসনের আকর্ষণে নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দব্বিধ অনার্য, আমি একবঙ্গা রজস্বলা, আমাকে সভায় নিয়ে যেয়ো না। দ্বংশাসন বললেন, তুমি রজস্বলা একবঙ্গা বা বিবঙ্গা যাই হও, দাতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছে, আমাদের ভজনা কর।

বিক্ষিপতকেশে অর্ধস্থলিতবসনে দ্রেপদী সভায় আনীত হলেন। লম্জায় ও জাধে দশ্ধ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দ্বঃশাসন, ইন্দ্রাদি দেবগণও হিন তোমার সহায় হন তথাপি পাশ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীর গণের মধ্যে আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না!ভীষ্ম দ্রে বিদ্বর আর রাজা ধ্তরাশ্বের কি প্রাণ নেই?কুরুব্স্থগণ এই দার্ণ অধর্ম চার কি দেখতে পাছেন না? ধিক, ভরতবংশের ধর্ম আর চরিত্র নন্ট হয়েছে, এই সভায় ক্ষেবিগণ কুলধর্মের মর্যাদালঙ্ঘন নীরবে দেখছেন!দ্রোপদী কর্ম্পেবরে এইর্পে বিলাপ হারে বক্ষনরনে পতিদের দিনে তাকাছেন দেখে দ্বঃশাসন তাঁকে ধারা দিয়ে সশব্দে হেসেবলনে, দাসী! কর্মণিও হুটে হয়ে অট্ইাস্য করলেন, শ্কুনিও অন্ন্মাদন্তিরলেন

সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ভীক্ষা বলুলেন, ভাগাবতী, ধর্মের তত্ত্ব অতি স্ক্রের, আমি তোমার প্রশেনর যথার্থ উত্তর জিতে পারছি না। যুধিতির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলৈছেন — আমি বিজিত হয়েছি। দত্তক্রীভায় শকুনি অন্বিতীয়, তাঁর জনাই যুধিতিরের খেলবার ইচ্ছা হয়েছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন যুধিতির এনন মনে করেন না। দ্রোপদী বললেন, যুধিতিবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৃত্র দুঠ শঠ লোকে তাঁকে এই সভায়

আহ্বান করেছে। তার খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন? তিনি শান্ধশ্বভাব, প্রথমে শঠতা ব্ঝতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে ব্ঝতে পেরেছেন। এই সভায় কুর্বংশীয়গণ রয়েছেন, এ'রা কন্যা ও প্রবধ্দের অভিভাবক, সা্বিচার ক'রে বলান আমাকে জয় করা হয়েছে কি না।

দ্রোপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যত ক্রুদ্ধ হয়ে য্রাধিন্ঠিরকে বললেন, দ্যুত্কাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দরা আছে। শত্রুরা শঠতার ব্যারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কারণ আপনি এই সমন্তের প্রভূ। কিন্তু পাশ্ডবভার্যা দ্রোপদী এই অপমানের যোগ্য নন, হীন নৃশংস কোরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে ক্রেশ দিচ্ছে। আমি আপনার হস্ত দশ্ধ করব — সহদেব, অশ্নি আন।

অর্জন ভীমকে শান্ত করলেন। দুর্থোধনের এক প্রাতা বিকর্ণ সভান্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, বদি স্বিচার না করেন তবে আমাদের সদ্য নরকর্গাত হবে। কুর্গণের মধ্যে বৃন্ধতম ভীত্ম ও ধ্তরাষ্ট্র, মহার্মাত বিদ্বর, আচার্য দ্রোণ ও কুপ, এ'রা দ্রোপদীর প্রশেনর উত্তর দিছেন না কেন? যে সকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বল্ন। বিকর্ণ এইর্পে বহুবার বললেও কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘ'বে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিকর্ণ বলনেন, আপনারা কিছ্ম বল্নন বা না বল্ন, আমি যা ন্যায় মনে করি তা বলছি। মৃগয়া মদাপান অভ্রকীড়া এবং অধিক স্বীসংসর্গ — এই চারটি রাজাদের বাসন। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত ব'লে মনে করে। যুর্ধান্টর বাসনাসক্ত হয়ে দ্রোপদীকে পণ রেখেছিলেন। কিন্তু সকল পাশ্ডবই দ্রোপদীর স্বামী, আর যুর্ধিন্টির নিজে বিজিত হবার পর দ্রোপদীকে পণ রেখেছিলেন, অতএব দ্রোপদী বিজিত হন নি।

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রন্থ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছু বিলছেন না তার কারণ এরা দ্রোপদীকে বিজিত ব'লেই মনে করেন। বিকর্ণ, ক্র্মিয়া বালক হয়ে স্থাবিরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুমি ধর্ম জান না ক্রিমিন্টির সর্বস্ব পণ করেছিলেন দ্রোপদী তার অন্তর্গত; তিনি স্পন্টবাক্যে দ্রোপ্রদীকেও পণ রেখেছিলেন, পাশ্ডবগণ তাতে আপত্তি করেন নি। আরও শোন—স্থাদের এক পতিই বেদাবিহিত, দ্রোপদীর অনেক পতি, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রোপদী সমেত পঞ্চপাশ্ডবকে জয় করেছেন। দৃঃশাসন, তুমি পাশ্ডবদের আর দ্রোপদীর বস্ত হরণ কর।

পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র ধারে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লম্জা থেকে হাল পাবার জন্য দ্রোপদী কৃষ্ণ বিষ্কৃ হরিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বরং ধর্ম বন্দের রূপ ধারে তাঁকে আব্ত করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন জাবিস্থৃত হাতে লাগল। সভায় তুম্ল কোলাহল হাল, আশ্বর্ধ ঘটনা দেখে সভাস্থ রাজারা দ্রোপদীর প্রশাসা আর দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন।

ক্রেধে হস্ত নিষ্পিণ্ট ক'রে কম্পিত ওন্টে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্রির-গণ, শোন, যদি আমি যুম্পক্ষেত্র এই পাপী দুর্বৃদ্ধি ভরত্কুলকলঞ্চ দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রন্ধপান না করি, তবে যেন পিতৃপ্রেষ্ণণের গতি না পাই। ভীমের এই লোমহর্ষকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। সভার দ্রোপদীর বস্ত রাশীকৃত হ'ল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে ব'সে পড়লেন। বিদ্রে বললেন, সদস্যগণ, আপনারা রার্দ্যমানা দ্রোপদীর প্রশেনর উত্তর দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজের ব্রন্ধি অন্সারে উত্তর দিরেছে, আপনারাও দিন। সভাস্থে রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই কৃষ্ণা দাসীকে গতে নিয়ে যাও।

দ্রোপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, কল্যাণী, আমি তোমাকে বলেছি যে ধর্মের গতি অতি দুর্বোধ সেজন্য আমি উত্তর দিতে পারছি না। কোরব-গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাণ্ডালী, যুর্ধিষ্ঠিরই বলুন তুমি অজিতা না জিতা। দুর্বোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অর্জ্বন প্রভৃতি বলুন যে যুর্ধিষ্ঠির তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুমি দাসীম্ব থেকে মুক্ত হবে। অথবা ধর্মপন্ত যুর্ধিষ্ঠির স্বায়ং বলুন তিনি তোমার স্বামী কি অস্বামী। ভীম ভার চন্দনচর্চিত বিশাল বাহ্ম তুলে বললেন, ধর্মরাজ যুর্ধিষ্ঠির যদি আমাদের গ্রের, না হতেন তবে কথনই ক্ষমা করতাম না। উনি যদি আমাকে নিক্তিত দেন তবে চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতরাজ্পনুত্রগণকে নিজ্পিত করতে পারি।

অচেতনের ন্যায় নীরব যাধিতিরকে দ্বোধন বললেন, ভীমার্জনৈ প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাধীন, আপনিই দ্রোপদীর প্রশেনর উত্তর দিন্। এই ব'লে দ্বযোধন কর্ণের দিকে চেয়ে একট্ন হেসে বসন সরিয়ে কদলীক্তিউতুলা তাঁর বাম উর্টোপদীকে দেখালেন। ব্কোদর ভীম বিস্ফারিতনয়নে বললেন, মহায্দেধ তোমার ওই উর্বাদি গদাঘাতে না ভাঙি তবে যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়।

বিদরে বললেন, ধ্তরান্ডের প্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা

বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দাতের নিয়ম লণ্ডন করেছ, সভার স্থাীলোক এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নন্ধ হ'লে সভা দুষিত হয়। যুবিন্ঠির নিজে বিজিত হবার পুরে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভূম হারাবার পর ডা পারেন না।

ধ্তরান্থের অণিনহোত্রগৃহে একটা শ্গাল চিংকার ক'রে উঠল, গর্দ'ভ ও
পক্ষীরাও ভরংকর রবে ডাকতে লাগল। অশ্ভ শব্দ শ্নে বিদ্রে গান্ধারী ভীত্ম
দ্যোণ ও কৃপ 'স্বাস্তি স্বাস্তি' বললেন এবং ধ্তরাত্মকৈ জ্ঞানালেন। তথন ধ্তরাত্ম
বললেন, মুর্খ দুর্বোধন, এই কোরবসভায় তুমি পান্ডবগণের ধর্মপত্মীর সংশ্য কথা
বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তিনি দ্রোপদীকে সাম্থনা দিয়ে বলর্লেন, পাঞ্চালী, তুমি
আমার বধ্দের মধ্যে শ্রেণ্টা এবং ধর্মশীলা স্তাী, আমার কাছে অভাত্ম বর চাও।

দ্রোপদী বললেন, ভরতর্যভ, এই বর দিন যেন সর্বধর্মচারী যুথিতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন, আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে কেউ যেন দাসপুত্র ব'লে না ডাকে। ধ্তরাত্ম বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমার মন বলছে একটিমাত্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রোপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন ধনক্সয় আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধ্তরাত্ম বললেন, পত্রী, তাই হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেতি নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রোপদী বললেন মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আমি আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক বর, ক্ষতিয়াণী দুই বর, রাজা তিন বর এবং রাহমণ শত বর নিতে পারেন। আমার স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রশ্রেকর্মের বলেই শ্রেরালাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, দ্রোপদী যা করলেন কোনও নারী তা প্রের্ব করেছেন এমন দ্র্নিন নি, দ্বঃখসাগরে নিমন্দ্র পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকার ন্যায় পার করেছেন। এই কথা শ্রনে ভীম দ্বঃখিত হয়ে বললেন, মহর্ষি দেবলের মতে প্রুর্বের তেজ তিনটি— অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সম্ভান দ্বিত হ'ল। অজর্ন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সম্জনরা জম্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নিভার করেন। ভীম য্রিধিন্ঠারকে বলনেন বিতকে প্রয়োজন কি, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রকে বিনাশ করেব, তার পর আপনি প্রিবী শাসন করবেন।

আপনি প্রথিবী শাসন করবেন।
ব্রিণিউর ভীমকে নিব্ত করে, বসিয়ে দিলেন এইং ধৃতরান্টের কাছে গিয়ে
কৃতাঞ্চলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ কর্ন
এখন কি করব। ধ্ভরান্ট বললেন, অজাভশত্র, তোমার মণ্গল হ'ক। সমস্ত ধন
সমেত তোমরা নিবিছা ফিরে বাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বৃদ্ধ, তোমাদের

হিতকর আদেশই দিচ্ছি। তুমি ধর্মের স্ক্রে গতি জ্ঞান, তুমি বিনীত, ব্নধ্বের সেবক। যাঁরা উত্তম প্রের তাঁরা কারও শত্রতা করেন না, পরের দোষ না দেখে গ্র্নই দেখেন। এই সভার তুমি সাধ্জনোচিত আচরণ করেছ। বংস, দ্বেগিনের নিন্তরেতা মনে রেখো না। আমি তোমার শ্রভাকাক্ষী ব্ন্দধ অন্ধ পিতা, আমাকে আর তোমার মাতা গান্ধারীকে দেখো। তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দ্বই পক্ষের বলাবল জানবার জন্য আমি দ্যুতসভার মত দির্মেছলাম। তোমার ন্যায় শাসনকর্তা এবং বিদ্বেরের ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুর্বংশীরগণের কোনও ভয় নেই। এখন তুমি ইন্দ্রপ্রেষ্পে যাও, দ্রাতাদের সঙ্গো তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মতি থাকুক।

# ॥ অন্দ্যুতপৰ্বাধ্যায় ॥

# ১৭। প্ৰবাৰ দুৱতভাট্টা

পাশ্ডবগণ চ'লে গেলে দঃশাসন বললেন, আমরা অতি কন্টে যা হস্তগত করেছিলাম বৃশ্ব তা নন্ট করলেন। তার পর কর্দ আর শকুনির সপ্সে মন্দ্রণা ক'রে দুর্বোধন তাঁর পিতার কাছে গিরে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পতি বলেছেন, যে শনুরা বৃশ্বে বা যুন্ধ না করেই অনিন্ট করে তাদের সকল উপারে বিনন্ট করবে। দংশনে উদাত সপ্পত্ন কণ্ঠে ও প্রেটি ধারণ ক'রে কে পরিত্যাগ করে? পিতা, কুন্ধ পাশ্ডবরা আমাদের নিংশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না। আমরা আবার তাদের সপ্পে খেলতে চাই। এবারে দাত্তজীড়ায় এই পণ হবে—পরাজিত পক্ষ ম্গচর্ম ধারণ ক'রে বার বংসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক বংসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দাত্ত জয়ী হয়ে বার বংসরে রাজ্যে দ্রুপ্রতিন্টিত হব, মিন্ন ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বংসর পরে পাশ্ডবরা ফিরে এলে আমরা তাদের পরাজিত করব। ধ্তরাণ্ট সন্মত হয়ে বললেন, পাশ্ডবদের শীন্ত ফিরিরে আন।

জ্ঞানবতী গান্ধারী তাঁর পতিকে বললেন, দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করুলে বিদর্ব সেই কুলাপারকে পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহারাজ, তুমি নিজের দোষে দুঃখসাগরে মন্দ হরো না, নির্বোধ অশিষ্ট প্রদের কথা দ্বনা নাই পান্ডবরা শান্ত হরেছে, আবার কেন তাদের কুন্ধ করছ? তুমি দেনহবদে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। ধ্তরাম্ম বললেন, আমাদের বংশ নঘ্টই হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারছি না। আমার প্রেতরা বা ইছা হয় কর্ক। দুর্যোধনের দতে প্রাতিকামী যুখিণ্টিরের কাছে গিয়ে জানালে যে ধ্তরাম্ম াবার তাঁকে দাতে ক্রীড়ায় আহনান করেছেন। যুবিণিতর বললেন, বিধাতার নিয়োগ লন্দারেই জাঁবের শাভাশন্ভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যথন ডেকেছেন তথন বিপদ হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে স্বর্ণমায় জন্তু অসম্ভব, তথাপি তিনি স্বর্ণমায় দেখে লব্ধ হয়েছিলেন। বিপদ আসয় হ'লে লাকের ব্যদ্ধির বিপ্রযায় হয়।

ষ্বিধিন্তির দাতেসভার উপস্থিত হ'লে শর্কুনি বললেন, বৃদ্ধ ধ্তরাষ্ট্র তোমাদের ধন ফিরিয়ে দিয়ে মহং কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা থেলব তা শোন। — আমরা যদি হারি তবে ম্গেচম পরিধান ক'রে বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস করব, তার পর এক বংসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদি অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার ব্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যদি তোমরা হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করবে, এবং তয়োদশ বংসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস।

সভাস্থ সকলে উদ্বিশন হয়ে হাত তুলে বললেন, আম্মীয়দের ধিক, তাঁরা পাশ্ডবদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন না, পাশ্ডবরাও তাঁদের বিপদ ব্রুছেন না। ধ্রিষিষ্ঠির বললেন, আমি স্বধ্মনিষ্ঠ, দাতেক্রীড়ায় আহতে হ'লে নিব্ত হই না। শকুনি, আমি আপনার সংগে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

পরাজিত পাণ্ডবগণ ম্গচমের উত্তরীয় ধারণ করে বনবাসের জন্য প্রস্তৃত হলেন। দৃঃশাসন বললেন, এখন দৃ্যোধন রাজচন্তবতী হলেন, পাণ্ডবগণ সদেখিকালের জন্য নরকে পতিত হল। ক্রীব পাণ্ডবদের কন্যাদান করে দ্বপদ ভাল করেন নি। দ্রোপদী, এই পতিত স্বামীদের সেবা করে তোমার আর লাভ কি? ভীম বললেন, নিষ্ঠ্র, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই কথা যুন্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিল্ল করে মনে করিয়ে দেব। নির্লজ্জ দৃঃশাসন গরু, গরু, বলে ভীমের চারিদিকে নাচতে লাগলেন।

তবগণ সভা থেকে নিগতি হলেন। দ্বর্ব দিধ দ্বেশিধন হরে অধীর হয়ে ভীমের সিংহগতির অন্করণ করতে লাগলেন। ভীম পিছন ডিটরে বললেন, ম্টে দ্বেশিধন, দ্বংশাসনের বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত পান করলেই আমার কর্তবা শেষ হবে না, তোমাকে সদলে নিহত ক'রে প্রতিশোধ নেব। আমি গদাঘাতে তোমাকে মারব, পদাঘাতে তোমার মন্ডক ভূল্ম ডিড করব। অজ্মন কর্ণকে আর সহদেব ধ্র্ত শক্সনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দ্বস্থা দ্বংশাসনের রক্ত আমি সিংহের ন্যায় পান করব।

অর্জন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকলপ ব্যক্ত করা যায় না, চতুর্দশ বংসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনার প্রিয়কামনায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি — এই ঈর্ষাকারী কট্বভাষী অহংকৃত কর্ণকে আমি যুদ্ধে শরাঘাতে বধ করব। যদি এই সত্য পালন করতে না পারি তবে হিমালয় বিচলিত হবে, দিবাকর নিন্প্রভ হবে, চল্রের শৈত্য নন্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধার-কুলাণগার শকুনি, তোমার সন্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আমি করব। নকুল বললেন, দুর্যোধনকে তুন্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রৌপদীকে কট্বকথা শ্রনিয়েছে সেই দুর্ব্তিদের আমি ষমালয়ে পাঠাব, ধর্মাজ আর দ্রৌপদীর নির্দেশ অন্সারে আমি প্রথিবী থেকে ধার্তরাজ্ঞগাণকে লন্নত করব।

#### ১৮। পাণ্ডবগণের বন্যাত্রা

বৃন্ধ পিতামহ ভীষ্ম, ধ্তরাষ্ট্র, তাঁর প্রগণ, দ্রোণ, কুপ, অশ্বখামা, সোমদন্ত, বাহম্মীকরাজ, বিদ্বর, য্যুব্ৎস্ব, সঞ্জয় প্রভৃতিকে সন্বোধন ক'রে য্রিধিন্তির বললেন, আমি বনগমনের অনুমতি চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনিলাভ করব। সভাসদ্গণ লক্জায় কিছ্ বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে য্রিধিন্টিরের কল্যাণ কামনা করলেন। বিদ্বর বললেন, আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা এবং স্ব্যভোগে অভ্যুন্তা, তিনি সসম্মানে আমার গ্রেই বাস করবেন। পান্ডবগণ, ভোমাদের সর্ববিষয়ে মন্গল হ'ক। য্রিধিন্টিরাদি বললেন, নিন্পাপ পিত্ব্য, আপনি আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

বিদরে বললেন, যুবিণ্ঠির, অধর্ম দ্বারা বিজিত হ'লে পরাজয়ের দ্বঃথ হয় না। তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জন যুদ্ধজ্ঞ, তীম শত্রহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব নিয়মপালক, ধৌম্য শ্রেণ্ঠ ব্রহ্মবিং, দ্রৌপদী ধর্মচারিণী। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, প্রিয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পারবে না। আপংকালে এবং সব' কার্যে তোমরা বিবেচনা ক'রে চ'লো। তোমাদের মণ্যল হ'ক, নির্কিন্ত ফিরে এস, আবার তোমাদের দেখব।

কুলতী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিরে ক্রিপ্রিদি বিদায় চাইলেন। অল্ডঃপ্রের রুন্দনধর্নি উঠল। কুলতী শোকাকুল হয়ে বললেন, বংসে, তুমি সর্ব-গ্রাণিবতা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কোরবগণ ভাগাবান তাই তারা তোমার কোপে দণ্ধ হয় নি। তুমি নির্বিঘ্যে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার শ্ভচিন্তা করব। আমার প্রে সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসম নাহয়।

দ্রোপদী আল্পারিত কেলে রক্তার একবলে সরেদনে যাত্রা করলেন।
নিরাভরণ প্রগণকে আলিশ্যন ক'রে কুণ্ডী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চরিত্র
উদারপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগো এই বিপর্যর কেন হ'ল?
ভোমাদের পিতা ধনা, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগাবতী।
আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ শ্বারকাবাসী, কোথায়
আছে, আমাদের দৃঃখ থেকে তাণ করছ না কেন?

পাণ্ডবগণ কুম্তীকে সাম্প্রনা দিয়ে যাত্রা করলেন। দুর্যোধনাদির পদ্মীরা দ্রোপদীর অপমানের বিবরণ মুনে কোরবগণের নিন্দা ক'রে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। প্রুদের অন্যারের কথা ভেবে ধ্তরাত্ম উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করছিলেন। তিনি বিদ্বুরকে ডাকিয়ে বললেন, পাণ্ডবগণ কি ভাবে যাচ্ছেন তা আমি জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কর।

বিদ্বের বললেন, ধর্মরাজ্ঞ যুথিতির বন্দের মুখ আব্ত করে চলেছেন।
মহারাজ, আপনার পুরেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও যুথিতিরের ধর্মবিশিধ
বিচলিত হয় নি। তিনি দয়াল, তাই জুল্ধ হয়েও চক্ষ্ম উল্মালন করছেন না, পাছে
আপনার পুরুগণ কর্ম্ম হয়। শরুদের উপর বাহ্বল প্রয়োগ করবেন তা জানাবার
জন্য ভীম তার বাহ্বের প্রসারিত করে চলেছেন। বাণবর্মণের পূর্বাভাষর্পে
অর্জ্রন বাল্কা বর্মণ করতে করতে যাছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাণেগ
ধ্লি মেখে বিহ্বলচিতে চলেছেন। দ্রোপদী তার কেশজালে মুখ আছাদিত করে
সরোদনে অনুগমন করছেন। পুরোহিত ধোম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম
মন্ত্র গান করে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসিগণ বিলাপ করছে—হায়, আমাদের
রক্ষকগণ চলে যাছেন! মহারাজ, পাণ্ডবগণের যাত্রাকালে বিনা মেদ্বে বিদ্যুৎ,
ভূমিকন্প, অকালে স্মুগ্রহণ প্রভৃতি দ্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ভাষকশ্প, অকালে স্যান্ত্রণ প্রভৃতি দ্বান্দণ দেখা দিয়েছে।
দেবার্ষি নারদ সভামধ্যে বললেন, দ্বোধনের অপরাধে এরং ভীমার্জনের
বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কোরবগণ বিনণ্ট হবে। এই বলৈ তিনি অন্তহিতি
হলেন। বিপংসাগরে দ্রোণাচার্যই দ্বীপাস্বর্গে এই ম্লে ক'রে দ্বোধন কর্ণ ও
শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই
তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পাশ্ডবরা ফিরে এসে ভোমাদের উপর প্রতিশোধ
নেবে। বীরপ্রেণ্ড অর্জনের সংশ্যে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দুঃখ

আর কি হ'তে পারে। যে ধ্রুদ্দুদ্দ আমার মৃত্যুর কারণ ব'লে প্রসিদ্ধি আছে, সে পাশ্ডবপক্ষেই থাকবে। দুর্বোধন, তোমার সূখ হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ ক'রে নাও, এখন থেকে চতুর্দুশ বংসরে ডোমাদের মহাবিনাশ হবে।

Baffyadalousz

# বনপর্ব

## ।। আর্ণাকপর্বাধ্যায় ॥

# ১। ধ্রিডির ও অন্যামী বিপ্রগণ — স্থানত তায়স্থালী

পণ্ডপাশ্ডব ও দ্রোপদী হাস্তনাপরে থেকে নিজ্ঞান্ত হয়ে উত্তরম্বেথ যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চোন্দ জন ভ্তা স্থাদের নিয়ে রথে চাড়ে তাঁদের পন্চাতে গেল। প্রবাসীরা কৃতাঞ্জলি হয়ে পাশ্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ ক'রে আপনারা কোখায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠ্র শত্রুরা অধর্ম ক'রে আপনাদের জয় করেছে এই সংবাদ শ্বেন উদ্বিশ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভক্ত অনুরক্ত ও হিতকামী, কুরাজার অধিষ্ঠিত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোক্ত সকল গণ্ণে আপনাদের আছে, আমরা আপনাদের সংগ্রই থাকব।

যুধিন্ঠির বললেন, আমরা ধনা, ব্রাহারণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের ফেনছ করেন, তাই যে গুন্গ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই অনুরোধ করছি, ফেনছ ও অনুকম্পার বশবতী হয়ে অন্যথা করবেন না। — পিতামত ভীষ্ম, রাজা ধ্তরাষ্ম, বিদ্নুর, আমাদের জননী, এবং বহু স্কুছ্ হিতনাপ্রের রয়েছেন, তারা শোকে বিহুত্বল হয়ে আছেন, আপনারা তাদের স্বস্থে পালন কর্ন, ভাতেই আমাদের মঞ্গল হবে। আপনারা বহুদ্রে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে বান। আমাদের স্কজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাদের প্রতি ফেনহদ্ষ্টি রাখবেন, তাতেই আমরা তুট হব।

ধর্মরাজ যু, বিশিষ্টরের কথার প্রজাবর্গ 'হা রাজা' ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠল এবং অনিচ্ছার বিদার নিয়ে শোকাতুরচিত্তে ফিরে গেল। তারা চ'লে গেলে পাশ্ডবগণ রথারোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গণগাতীরে প্রমাণ নামক মহাবটবুক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই রাত্রিতে তাঁরা কেবল জলপান ক'রে রইলেন।
শিষ্য ও পরিজন সহ করেকজন রাহান পাশ্ডবদের অনুগমন করেছিলেন, তাঁরা সেই রমণীর ও ভয়সংকুল সম্থাকালে হোমাণিন জেবলে বেদধর্নন ও বির্বিষ আলাপ করতে
লাগলেন এবং মধ্র বাক্যে যু, ধিতিরকে আশ্বাস দিয়ে সমূহত রাত্রি যাপন করলেন।

পর্যাদন প্রভাতকালে যুবিধিন্টর ব্রাহ্মণদের বললেন, আমরা হ্তসর্বস্ব হরে দ্মংখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলম্ল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিংপ্রপ্রাণি-সমাকুল বনে বহু কন্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহ্মণরা বললেন, রাজা, আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ ক'রে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ ক'রে আপনার মঞ্চল-বিধান করব, মনোহর কথায় চিন্তবিনোদন করব। যুবিধিন্টর বললেন, আপনারা আহার সংগ্রহ ক'রে ভোজন করবেন তা আমি কি ক'রে দেখব? আপনারা ক্রেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরাদ্মপ্রদের ধিক, আমাদের প্রতি ক্নেহবশেই আপনারা ক্রেশভোগ করতে চাচ্ছেন।

যোগ ও সাংখ্য শান্দে বিশারদ শোনক নামক এক ব্রাহাণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান (১) আছে, শত ভরস্থান (১) আছে, মুর্থরাই প্রতিদিন তাতে অভিভূত হয়, পশ্চিতজন হন না। শাস্ত্রসম্মত অমজ্যলনাশিনী বাম্পি আপনার আছে, অর্থকট, দাগমস্থানে বাস বা স্বজনবিচ্ছেদের জন্য শারীরিক বা মানসিক দাংখে অবসম হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, রোগ, শ্রম, অপ্রিয় বিষয়ের প্রাণ্ড ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরিক দাংখ উৎপদ্র হয়। শারীরিক দাংখের প্রতিবিধান করা এবং মানসিক দাংখ সম্বধ্যে চিন্তা না করাই দাংখনিব্ভির উপায়। অশ্নি যেমন জলে নির্বাণিত হয় সেইরপে জ্ঞান ন্বারা মানসিক দাংখ দারীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হ'লে শারীরিক কল্টেরও উপাম হয়। নেনহ (২)ই মানসিক দাংখের মূল, দাংখ ভয় শোক হর্ষ আয়াস সবই স্বেহ থেকে উৎপদ্র। জ্ঞানী যোগী ও শান্তক্ত ব্যক্তি স্নেহে লিন্ত হন না। আপনি কোনও বিষয় স্পাহা করবেন না, যদি ধর্ম চান তবে স্পাহা ত্যাগ কর্ন।

যুবিশিষ্টর বললেন, ব্রাহানদের ভরণের জনাই আমি অর্থ কামনা করি, আমার নিজের লোভ নেই। অনুগত জনকে পালন না ক'রে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী কি ক'রে থাকতে পারে? ত্ণাসন ভূমি জল ও মধ্র বাক্য, এই চার্তিই অভাব সম্জনের গৃহে কথনও হয় না। আর্ত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আস্ন ত্রিষতকে জল এবং ক্ষ্বিতকে আহার দিতে হবে। গৃহদেথর পক্ষে এইর্প্ জ্যাচরণই পরম ধর্ম।

শোনক বললেন, মহারাজ এই বেদবচন আছে তর্কম কর, ত্যাগও কর;

*:*--

<sup>(</sup>১) শোক ও ভয়ের কারণ।

<sup>(</sup>২) অনুরাগ, আসন্তি।

ভাতএব কোনও ধর্মকার্য কামনাপ্র্যক করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্য আপনি তপ ও যোগ শ্বারা সিশ্ধিলাভের চেষ্টা কর্ন, সিন্ধ ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তপস্যার প্রভাবে তাই করতে পারেন।

মুখিষ্ঠির তাঁর দ্রাতাদের কাছে গিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে বললেন, বেদজ্ঞ ত্রাহমুণগণ আমার সংগ্র যাচ্ছেন, কিন্তু আমি দুঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, পরিত্যাগ করতেও পারছি না। কি কর্তব্য বল্বন। ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ধৌম্য বললেন, স্থাই সর্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত তিনিই অলম্বর্প, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধোম্য স্থের অন্টোত্তর-শত নাম শিথিয়ে দিলে য্রাধিন্ঠির পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের পূজা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে রত হলেন। স্থাদেব প্রসন্ন হয়ে দীপামান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, রাজা তোমার যা অভীন্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বংসর আমি তোমাকে অম দেব। এই তাদ্রময় স্থালী নাও, পাণ্ডালী পাকশালায় গিয়ে এই পাতে ফল ম্ল আমিষ শাকাদি রূপন ক'রে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় 🏿 হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বংসর পরে তুমি আবার রাজ্যলাভ করবে। এই ব'লে সূর্য অন্তহিত হলেন।

বরলাভ ক'রে যুর্ঘিষ্ঠির ধৌমাকে প্রণাম এবং দ্রাতাদের আলিখ্যন করলেন, এবং তখনই দ্রোপদীর সঙ্গে পাকশালায় গিয়ে রন্ধন করলেন। চর্ব্য চ্যো লেহা পের এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তৃত হ'ল, অলপ হলেও তা প্রয়োজনমত বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হ'লে যুর্বিষ্ঠিরের দ্রাতারা খেলেন, তার পর বিঘস নামক অবশিষ্ট অন্ন যুবিষ্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রোপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। স্থের বরপ্রভাবে এইর্পে যুর্ধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অভিলব্বিত বস্তু দান করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে পান্ডবগণ ধৌম্য ও অন্য ব্রাহ্মণদের সংখ্য কাম্যকবনে যাত্র করলেন।

২। ধৃতরাজ্ঞের অদিথর র্মাত
পাণ্ডবদের বনযাত্রার পর প্রজ্ঞাচক্ষ্ম (১) ধৃতরাজ্ঞ বিদ্যুরকে বললেন, তোমার ব্রিণ্ধ নির্মাল, ধর্মোর স্ক্রের তত্ত্ব তুমি জ্ঞান, কুর্বংশীরঞ্জিতে তুমি সমদ্ঘিতৈ দেখ; যাতে কুর্পান্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল। বিদর্ব বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম

<sup>(</sup>১) বাঁর চক্ষর ক্রিয়া ব্যান্ধি দ্বারা সম্পল্ল হয়।

ও মোক্ষ এই ত্রিবর্গের মূল ধর্ম; রাজ্যেরও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বণিত করে শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মারা যুর্যিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছে। আপনি পূর্বে মেমন পান্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিরেছিলেন, এখন আবার সেইর্প দিন। পান্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা—এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যদি করেন তবেই আপনার প্রুদের কিছু রাজ্য রক্ষা পাবে। দুর্যোধন বদি সংভৃত্ট হয়ে পান্ডবদের সংগ্র একযোগে রাজ্য ভোগ করে তবে আপনার দুঃখ থাকবে না। যি তা না হয় তবে দুর্যোধনকে নিগৃহীত ক'রে যুর্যিষ্ঠিরকে রাজ্যের আধিপত্য দিন, দুর্বোধন শকুনি আর কর্ণ পান্ডবগণের অনুগত হ'ক, দুঃশাসন সভামধ্যে ভীমসেন আর দ্রোপদীর নিক্ট ক্ষমা প্রার্থনা কর্ক। এ ছাড়া আর কি পরামর্শ আমি দিতে পারি?

ধ্তরান্দ্র বললেন, তুমি প্রে দ্যুতসভায় যা বলেছিলে এখন জাবার ডাই বলছ। তোমার কথা পাণ্ডবদের হিতকর, জামাদের অহিতকর। পাণ্ডবদের জন্ম নিজের প্রেকে কি ক'রে ত্যাগ করব? পাণ্ডবরাও আমার প্রে বটে, কিন্তু দ্র্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন। বিদ্রুর, আমি তোমার বহু সম্মান ক'রে থাকি, কিন্তু তুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসতী স্মীর সংখ্য মিন্ট বাবহার করলেও সে স্বামিত্যাগ করে। ধ্তরান্দ্র এই ব'লে সহসা অস্তঃপ্রের চ'লে গেলেন। বিদ্রুর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে যাত্রা ক'রে সরুস্বতী নদীর তীরে সমতল মর্প্রদেশের নিকটবতী কাম্যকবনে এলেন। পশ্পক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা মর্নিগণের সংখ্য বাস করতে লাগলেন। বিদ্বর রথারোহণে আসছেন দেখে যুর্যিতির ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দাৃতক্রীভায় ভাকতে এসেছেন? শকুনি কি আমাদের অস্তশস্তও জয় ক'রে নিতে চায়?

যুধিতিরাদি আসন থেকে উঠে বিদ্রের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর বিদ্রে বললেন, ধৃতরাজ্ব আমার কাছে হিতকর মন্ত্রণা চের্রোছলেন কিন্তু আমার কথা তাঁর রুচিকর হয় নি, তিনি কুন্ধ হয়ে আমাকে বললেন, বেখানে ইচ্ছা চ'লে হাও, রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আমি চাই না। খুর্নিধিতির, ধৃতরাজ্ব আমাকে ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদ্বপদেশ দিতে এসেছি। প্রে তোমাকে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি। — শত্র কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সহিস্কৃ হয়ে

কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকাই সমস্ত প্থিবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দ্বঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের এই উপায়, তাতেই রাজ্যলাভ হয়। পাণ্ডুপ্র, অন্নাদি সমস্তই সমভাবে সহায়দের সঙ্গে ভোগ করবে, অনর্ঘক কথা বলবে না, আত্মশ্রাঘা করবে না, এইর্প আচরণেই রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বিদ্র চ'লে গেলে ধ্তরাণ্টের অন্তাপ হ'ল। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, বিদ্র আমার দ্রাতা স্হৃৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বিদীপ হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তিনি বে'চে আছেন কিনা দেখ। আমি পাপী তাই জােধবশে তাঁকে দ্র ক'রে দিয়েছি, তিনি না এলে আমি প্রাণত্যাগ করব। সঞ্জয় অবিলশ্বে কাম্যকবনে উপ্স্থিত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় বললেন, ক্ষন্তা, রাজা ধ্তরাত্ম আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাাওবদের অন্মতি নিয়ে সঙ্গয় হিস্তনাপ্রে চলন্ন, রাজার প্রাণরক্ষা কর্ন।

বিদ্রে ফিরে গেলেন। ধ্তরাষ্ট্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আদ্রাণ ক'রে বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগান্তমে তুমি ফিরে এসেছ, তোমার জন্য আমি দিবারার জনিদ্রায় আছি, অস্কুম্থ বোধ করছি। যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা কর। বিদ্রে বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গ্রু, আপনাকে দেখবার জন্য আমি বাগ্র হয়ে সম্বর চ'লে এসেছি। আপনার আর পাশ্চুর প্রেরা আমার কাছে সমান পাশ্চবরা এখন দুর্শশাগ্রুস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে।

### ৩। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়

বিদ্দের আবার এসেছেন এবং ধ্তরাণ্ট তাঁকে সান্থনা দিয়েছেন শানেদ্বেশিধন দ্বশিচনতাগ্রন্থত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দ্বংশাসনকে বললেন, পাণ্ডরিদের যদি ফিরে আসতে দেখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদ্বেশ্ধনে, অস্তাঘাতে বা অপিনপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি ম্থের নাায় ভার্ক্ত কৈন? পাণ্ডবয় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে, তারা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতার অনুবেরাধে ফিরে আসবে না। কর্ণ বললেন, যদি ফিরে আসে তবে আবার দাত্তরীড়ায় তাদের জয় করবেন।দ্বেশিধন তুন্ত হলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তথন কর্ণ বললেন, আমরা দ্বেশিধনের প্রিয়কামনায় কেবল কিংকরের নাায় কৃতাঞ্জলি হায়ে থাকব, অথচ

স্বাধনিতার অভাবে প্রকৃত প্রিয়কার্ব করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত হয়ে রথারোহণে গিয়ে পান্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন এবং দৃত্প্রতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চন্ডে যাতার উপক্রম করলেন।

কৃষ্ণবৈপায়ন দিবাদ্থিত সমস্ত জানতে পেরে ধ্তরাশ্বের কাছে এসে বললেন, পাশ্ডবগণ কপটদাতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে — এই ঘটনা আনার প্রীতিকর নয়। তারা তের বংসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিষ মোচন করবে। তোমার পাপাত্মা মৃঢ় প্রেকে বারণ কর, সে পাশ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারাবে। রাজা, পাশ্ডবদের প্রতি দ্রেশিধনের এই বিশ্বেষ যদি তুমি উপেক্ষা কর তবে ঘার বিপদ উৎপল্ল হবে। ধ্তরাণ্ট্র বললেন, ভগবান, দাতেকীড়ায় আমার এবং ভীত্ম প্রোণ বিদ্বর গান্ধারীর মত ছিল না, দৈবের আকর্ষণেই আমি তা হ'তে দিয়েছিলাম। নিবেধি দ্রেশিধনের স্বভাব জেনেও প্রশেষহবশে তাকে ত্যাগ করতে পারি না।

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সতা, প্রেরে চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। আমি একটি আখ্যান বলছি শোন। — প্রোকালে একদা গোমাতা স্বেভীকে কাঁদতে দেখে ইন্দু তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। স্বরুতী বললেন, দেখুন আমার ওই দুর্বল ক্ষাদ্র পরে লাংগলের ভারে পীড়িত হয়ে আছে, ক্লমক তাকে ক্ষাঘাত করছে। দুই ব্ষের মধ্যে একটি বলবান, সে অধিক ভার বইছে: অনাটি দুর্বল ও কুশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার কশাহত হয়েও সে ভার বইতে পারছে না। তার জন্যই আমি শোকার্ত হয়েছি। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহস্র সহস্র পত্র নিপাঁড়িত হয়, একটির জন্য এত কুপা কেন? সত্রভী বললেন, সহস্র পুত্রকে আমি সমদ্ভিতৈ দেখি, কিল্ড যে দীন ও সং তারই উপর আমার অধিক ক্রপা। তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ ক'রে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরান্দ্র, স্বরভীর ন্যায় তুমিও সকল পত্নকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্ব*লকে* অধিক কুপা ক'রো। প্রে, তুমি পাণ্ডু ও বিদরে সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত 🕸 ক প্রে: পান্ডুর কেবল পাঁচ পত্রে, তারা হীনদশাগ্রন্ত ও দৃঃখার্ত। কি উপাক্তে তারা জীবিত থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে এই চিন্তায় আমি সন্তণ্ড আছিটি যদি কোরবগণের জীবনরক্ষা করতে চাও তবে দ্বেশিধন যাতে পাণ্ডবদের সুস্তেসী শাণ্ডভাবে থাকে সেই চেষ্টা কর।

ধ্তরাদ্ধ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মুনি, আপনি যা বললেন তা সতা। যদি আমরা আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই ৃতবে আপনি নিজেই দুরাঝা দুর্যোধনকে উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবদের সংগ্যে দেখা করে এখানে আসছেন, তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই বলে ব্যাস চলে।

মন্নিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় এলে ধৃতরাষ্ট্র অর্য্যাদি দিয়ে তাঁর প্র্জা করলেন। মৈত্রেয় বললেন, মহারাজ, আমি তীর্থপর্যটন করতে করতে কামাকবনে গিয়েছিলাম, সেখানে ধর্মরাজ য্রিণ্টিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি শ্নলাম আপনার প্রদের বিদ্রান্তির ফলে দ্যুতর্পে মহাজয় উপস্থিত হয়েছে। আপনি আর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আপনার প্রদের(১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দ্যুতসভায় দস্মব্রিত্তর ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি তপস্বীদের সমক্ষে আর মন্থ দেখাতে পারেন না। তার পর মৈত্রেয় মিত্রাক্রে দ্র্যোধনকে বললেন, মহাবাহন, আমি তোমার হিতের জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না। তার সকলেই বিক্রমশালী সত্যরত ও তেজস্বী এবং হিড়িন্দ্র বক প্রভৃতি রাক্ষসগণের হণতা। ব্যায়্ল যেমন ক্ষুদ্র ম্গাকে বধ করে সেইর্প বলিপ্রেষ্ঠ ভীম কিম্বার্থির রাক্ষসকে বধ করেছেন। আরও দেখ, দিগ্রিজয়ের প্রের্থ ভীম মহাধন্ধর্য জরাসন্ধকেও যুক্ষে নিহত করেছেন। বাস্কেদ্ব যাদের আত্মীয়, ধৃত্টন্নান্দির শ্যালক, তাদের সঙ্গে কের মুন্ধ করতে পারে? রাজা দ্র্যোধন, জুমি পাণ্ডবদের সংগেগ শাণ্ড আচরণ কর, আমার কথা শোন, জ্যোধর বশবতী হয়ো নাঃ

দ্বেশ্ধন তাঁর উর্তে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষং হাস্য ক'রে অধোবদনে অংগুণ্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দুর্যোধনের এই অবজ্ঞাদেখে মৈত্রেয় ক্রোধে রঞ্জলোচন হলেন এবং জলম্পর্মা করে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম তোমার উর্ ভংশ করবেন। ধ্তরাছ্ম প্রসন্ন করবার চেণ্টা করলে মত্রেয় বললেন, রাজা, দুর্যোধন যদি শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা ফলবে। ধ্তরাছ্ম জিজ্ঞাসা করলেন, কিমারিকে ভীম কি ক'রে বৃধ্ করেছেন? মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, আপনার প্র অ্যুয়ার কথা শ্নতে চায় না। আমি চ'লে গেলে বিদ্বেরের কাছে শ্নবেন।

<sup>(</sup>১) পাশ্ডবরাও ধৃতরাজ্যের প্রর্পে গণ্য।

# । কিমীরিবধপর্বাধ্যায় ॥

# ৪। কিমীরিবধের ব্তাশ্ত

মৈনেয় চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট বিদারকে বললেন, তুমি কিমীরিবধের ব্তানত বল। বিদার বল্লেন, যাধিষ্ঠিরের নিকট যে ব্রাহাণরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে যা **শনে**ছি তাই ালছি।—পাণ্ডবরা এখান থেকে যাত্রা ক'রে তিন অহোরাত্র পরে কামাকবনে প্রে'ভিছিলেন। ঘোর নিশ্বীথে নরখাদক রাক্ষসরা সেখানে বিচরণ করে। তালের ভয়ে তপদ্বী গোপ ও বনচারিগণ সেই বনের নিকটে যান না। প্রান্ডবরা ক্ষেষ্ট্র বনে প্রবেশ করলে এক ভীষণ রাক্ষ্স বাহত্র প্রসারিত ক'রে তাঁদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তার চক্ষ্য দীপত তামবর্ণ, দশন প্রকটিত, কেশ উধর্বগত হক্তে জবলত কাষ্ঠ। তার গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যায় মহিয় সিংহ প্রভৃতি সূত্রসত হয়ে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ ব্যন্তলেন, পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে <sup>এ</sup>রে রইলেন। প্রোহিত ধোমা যথাবিধি রক্ষোযা মন্ত পাঠ করে রাক্ষসী-**মা**য়া বিনন্ট করলেন। যুর্ঘিষ্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কি চাও? স্থাক্ষস বললে, আমি কিমীর, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদেধ পরাজিত ক'রে ভক্ষণ করব। যুর্বিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিলে কিমীর বললে, ভাগান্ত্র আমার ভ্রাতহনতা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ব্রাহ্মণের ছন্মবেশে মন্ত্রবলে আার ভ্রাতাকে মেরেছে, আমার প্রিয় সখা হিভিন্বকে বধ ক'রে তার ভাগনীকে হরণ 🕭 রছে। আজ ভীমের রক্তে আমার দ্রাভার তপণি করব, হিড়িন্দ্ববধেরও প্রতিশােশ ভে:, ভীমকে ভক্ষণ ক'রে জীর্ণ ক'রে ফেলব।

ভীম একটি ৃক্ষ উৎপাটিত ও পত্রশ্ন্য ক'রে হাতে নিভেন, অভ্র নও তাঁর গাণ্ডীব ধন্তে জ্যারোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ দিয়ে রাক্ষসের মান্ত ক্ষেত্রক প্রহার করলেন, রাক্ষসও দীশ্ত অর্শানর ন্যায় জর্বালত কাষ্ঠ ভীমের দিক্তে ছারেল। ভীম বামপদের আঘাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্তেপ করলেন। তার পর ভীম ও কিমার্নির বলবান ব্বের ন্যায় পরন্পরকে আক্রমণ্ ক্রেরলেন। ভীমের নিপীড়নে জর্জার হয়ে কিমার ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে বিভিশ্ট ক'রে বধ করলেন। কিমার্নিরধের পর যাধিষ্ঠির সেই স্থান নিক্ষণ্টক ক'রে দ্রোপদী ও

কিমীরিবধের পর যুথিন্ঠির সেই স্থান নির্ভ্তুণ্টক ক'রে দ্রোপদী ও দ্রাতাদের সঙ্গে সেথানে বাস করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি।

# ।। অজ্বনাভিগমনপর্বাধ্যায় ॥

# ৫। কৃষ্ণের আগমন — দ্রোপদীর ক্ষোভ

পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ ব্ঞি ও অধ্যক বংশীয়গণ তাঁদের দেখতে এলেন। পাঞালরাজের প্রগণ, চেদিরাজ ধৃণ্টকেতু এবং কেকয়-রাজপ্রগণও এলেন। সেই ক্ষতিয়বীরগণ বাস্ফেব কৃষকে প্রোবতী ক'রে ম্থিন্টিস্তরের চতুদিকে উপবেশন করলেন।

বিষয়মনে য্রিষ্টিরকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ বললেন, য্র্থভূমি দ্রাত্মা দ্বেশ্বিদ কর্ণ শক্নি আর দ্রুংশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহন্ত এবং দলের সকলকে পরাজিত করে আমরা ধুমরাজ য্রিষ্টিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। অনিটকারী শঠকে বধ করাই স্নাতন ধর্ম।

পাণ্ডবগণের পরাজয়ে জনার্দন কৃষ্ণ অতান্ত ক্রন্থ হয়েছিলেন, তিনি ফেন্
সর্বল্যেক দশ্ধ করতে উদ্যত হলেন। অর্জ্রন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁর প্রেজন্মের
কর্মকলাপ কীর্তান করলেন।—কৃষ্ণ, তুমি প্রাকালে গণ্ধমাদন পর্বতে
ফরসায়ংগ্র (১) ম্রিন হয়ে দশ সহস্র বংসর বিচরণ করেছিলে। আমি ব্যাসদেবের
কাছে শ্রেনিছি, তুমি বহু বংসর প্রুক্তর তীর্থে, বিশাল বর্দারকায়, সরন্বতীনদীতীয়ে
ও প্রভাস তীর্থে কৃছ্ত্রসাধন করেছিলে। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত,
তপস্যার নিধান, সনাতন যজ্ঞন্বরূপ। তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ করে শচীপতিকে
সর্বেশ্বর করেছিলে। তুমিই নারায়ণ হার রহ্যা স্র্য চন্দ্র কাল আকাশ প্থিবী।
তুমি শিশ্ব বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ ঝারাশ ও মর্ত্ণ আক্রমণ করেছিলে।
তুমি নিস্কুল নরকাস্বর শিশ্বপাল জরাসন্থ শৈব্য শতধন্ব। প্রভৃতিকে জয় করেছ,
র্কুমীকে পরাস্ত ক'রে ভীষ্মক্দ্রিতা র্কিমণীকে হরণ করেছ; ইন্দ্রন্ত্রম রাজা,
যবন কসের্মান ও শান্বকে বধ করেছ। জনার্দান, তুমি ন্বারকা নগরী আত্মসাং
করে সম্ব্রে নিম্নুন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিশ্বেষ অসত্য নৃশ্বস্তুত্র কুটিলতা
নেই। রহ্যা তোমার নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তুমি মধ্বকৈট্রেক্স হন্তা, শ্লেপাণি
শৃদ্রু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন।

হুক্ষ বললেন, অর্জনে, তুমি আমারই, আমি তোমারই, যা আমার তাই তোমার,

<sup>(</sup>১) यथात मन्धा इत्र स्नारे स्थानहे सौत श्रह।

বে তোমাকে শ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অন্বগত সে আমারও অন্বগত।
ভূমি নর আর আমি নারায়ণ ঋষি ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসেছি।

শরণার্থিনী দ্রৌপদী প্রুন্ডরীকাক্ষকে বললেন, হ্রীকেশ, ব্যাস বলেছেন তূমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভিতের ঈশ্বর, সেলেন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দৃঃথ জানাছি। আমি পান্ডবগণের ভার্যা, তোমার সথী, ধৃন্ডদ্যুন্দের ভাগনী; দৃঃশাসন কেন আমাকে কুর্নুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমার একমার বন্দ্র শোণিতসিঙ্ক, আমি লভ্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধার্তরাত্মগণ হেসে উঠল। পান্ড্রাপণ্ডব্য, পাঞ্চালগণ ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকতে তারা আমাকে দাসীর্পে ভোগ করতে চেয়েছিল। যিক পান্ডবগণ, বিক ভীমসেনের বল, ধিক অর্জ্বনের গান্ডবি! তাদের ধর্মপঙ্গীকে যথন নীচজন পীড়ন করছিল তখন তারা নীরবে দেখছিলেন। স্বামী দর্বেল হ'লেও স্থাকি রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পান্ডবরা শরণাপান্নকে ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আমি বহু ক্রেশ পেয়ে আর্যা—কুন্তীকে ছড়ে প্রুরাহিত ধোম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আমি যে নির্যাতন ভোগ করেছি তা এই সিংহবিকান্ত বীরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ কুলে আমার জন্ম, আমি পান্ডবদের প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পান্ডুর পত্রবধ্ব, তথাপি পঞ্চপান্ডবের সমক্ষেই দৃঃশাসন আমার কেশাকর্যণ করেছিল।

মৃদ্বভাষিণী কৃষ্ণা পশ্মকোষতৃলা হস্তে ম্থ আব্ত করে সরোদনে বললেন, মধ্মদন, আমার পতি নেই, প্র নেই বাংধব দ্রাতা পিতা নেই, তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমরা তার কোনও প্রতিকার করছ না। কেশব, আমার সংগ তোমার সম্পর্ক (১) আছে, তোমার বশোগোরব আছে, তুমি সথা ও প্রভু (২). এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের উপর কুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জনুনের শরে আছ্ম হয়ে রপ্তান্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্যারা রোদ্ধ করবে। পান্ডবদের জন্য হা সম্ভবপর তা আমি করব, তুমি শোক করো ন্ ি কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যদি আকু প্রতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, প্রথিবী থন্ড থন্ড হয়, সমন্ত শুক্ত হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

দ্রোপদী অর্জুনের দিকে বক্ত দ্ভিটপাত করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন,

<sup>(</sup>১) কৃষ্ণ দ্রৌপদীর মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অন্গ্রহ-সমর্থ।

দেবী, রোদন ক'রো না, মধ্ম্দন যা বললেন তার অনাথা হবে না। ধৃষ্টদ্যুদ্দ বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখাড়ী ভীষ্মকে, ভীমসেন দ্বেশাধনকে এবং ধনপ্তায় কর্ণকে বধ করবেন। ভাগিনী, বলরাম আর কৃষ্ণকে সহায় র্পে পেলে আমরা ইন্দের সংগ্যে মুন্ধেও অঞ্জয় হব।

কৃষ্ণ যাধিতিরকে বললেন, মহারাজ, আমি যদি দ্বারকায় থাকতাম তবে আপনাদের এই কট হ'ত না। আমাকে না ডাকলেও আমি কুর্মভায় বেডাম এবং ভীল্ম দ্বোণ ধৃতরাদ্ধ প্রভৃতিকে বানিষয়ে দ্বাতকীড়া নিবারণ করতাম। ধৃতরাদ্ধ যদি মিন্ট কর্থা না শ্নতেন তবে তাঁকে সবলে নিগ্হীত করতাম, স্হ্দ্বেশী শহদে দ্বাতকারগণকে বাধ করতাম। আমি দ্বারকায় ফিরে এসে সাতাকির কাছে আপনার বিপদের কথা শানে উদ্বিশন হয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি। হা, আপনারা সকলেই বিষাদসাগরে নিমণন হয়ে কন্ট পাছেন।

# ৬। শাল্বৰধের বৃত্তান্ত — দ্বৈত্বন

যুবিণিতর জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি স্বারকা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

কৃষ্ণ বললেন, আমি শাল্ব রাজার সৌভনগর বিনণ্ট করতে গিরেছিলাম। আপনার রাজস্র যজ্ঞে আমি শিশ্পালকে বধ করেছি শ্নে শাল্ব ক্র্মুধ হয়ে শ্বারকাপ্রেরী আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৌভবিমানে ব্যহ রচনা ক'রে আকাশে অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বিমানই তাঁর নগর। যাদববীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হয়ে শ্বারকাপ্রেরী সর্বপ্রকারে স্রাক্ষত করলেন। উগ্রসেন(১) উম্পব (২) প্রভৃতি ঘোষণা করলেন, কেউ স্রোপান করতে পাবে না। আনত (৩) দেশবাসী নট নত ক ও গারকগণকে অন্যর পাঠানো হ'ল। সমুহত সেতু ভেঙে দেওরা হ'ল এবং নৌকার ঘাতায়াত নিষ্দ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাল্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। শালেবর চতুর্রাণ্গণী সেনা সর্বাদিক বেল্টন ক'রে শ্বারকা অবর্দ্ধ করলে। তখন চার্দেক প্রদান শান্ব (৪) প্রভৃতি বীরগণ রথারোহণে শালেবক সমুখনীন হলেন। জান্ববতীপ্র শান্ব শালেবর সেনাপতি 'ক্রেমব্দ্ধির স্ক্রেটি যুদ্ধ করতে লাগলেন। ক্রেমব্দ্ধি আহত হয়ে পালিয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈতা শান্বকে আক্রমণ

<sup>(</sup>১) ইনি কংসের পিতা এবং ব্যারকার অভিজ্ঞাততন্দ্রের অধিনায়ক বা প্রেসিডেও।
(২) কৃষ্ণের এক বন্ধ্। (৩) ব্যারকার নিকটপ্প দেশ। (৪) এ'রা তিনজনেই কৃষ্ণপূত্র।

করলে, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হ'ল। বিবিন্ধ্য নামক এক মহাবল দানবকে চার,দেষ্ণ বধ করলেন।

প্রদান শালের সংগ্র যুন্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মুছিত হয়ে প'ড়ে গেলে সারথি দার,কপ্ত তাঁকে দ্রুত্যামী রথে যুন্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সংজ্ঞালাভ ক'রে প্রদান বললেন, তুমি রথ ফিরিয়ে নাও, যুন্ধ থেকে পালানো ব্রিক্রুলের রীতি নয়। আমাকে পশ্চাংপদ দেখলে কৃষ্ণ বলরাম সাতািক প্রভৃতি কি বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে লবারকারক্ষার ভার দিয়ে যুনিধিষ্ঠারের রাজস্মে যজ্ঞে গেছেন, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রুক্রিণীপতে প্রদানন আবার রণস্থলে গেলেন এবং শালকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভয়ংকর শর ধনুতে সম্ধান করলেন। তথন ইণ্দ্রাদি দেবগণের আদেশে নারদ ও প্রনদেব দ্রুত্বেগে এসে প্রদানকে বললেন, বীর, শালবরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকল্প করেছেন যে কৃষ্ণের হাতে এ'র মৃত্যু হবে। প্রদানন নিবৃষ্ণ হলেন, শালবও দ্বারকা তাাগ ক'রে সোভবিমানে আকাশে উঠলেন।

মহারাজ যথিতির, আপনার রাজস্য়ে যজ্ঞ শেষ হ'লে আমি দ্বারকায় ফিরে এসে দেখলাম যে শাল্বের আরুমণে নগরী বিধন্নত হয়েছে। উগ্রসেন বস্পের প্রভৃতিকে আদ্বন্ধ ক'রে চতুরঙগ বল নির্মে আমি মার্তিকাবত দেশে গেলাম এবং মেখান থেকে শাল্বের অনুসরণ করলাম। শাল্ব সম্দ্রের উপরে আকাশে অব্যথান করিছিলেন। আমার শাভগগৈন্ থেকে নিক্লিণ্ড শার তাঁর সোভবিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি মন্তাহ্ত অসংখ্য শার নিক্লেপ করলাম, তার আহাতে সোভমধ্যেথ ফোদ্ধারা কোলাহল ক'রে মহার্ণবে নিপ্তিত হ'ল। সোভপতি শাল্ব মায়াযুদ্ধ আরন্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞান্ত দ্বারা তাঁর মায়া অপসারিত কর্লাম।

এই সময়ে উগ্রদেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুর এই বার্তা জানালে। — কেশব, শাহ্ব দ্বারকায় গিয়ে তোমার পিতা বস্দেবকে বধ করেছে, আর য্দেধর প্রয়োজন নেই, তুমি ফিরে এস। এই সংবাদ শানে আমি বিহ্তুল হয়ে যাখ করতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসারিত করে সোভিবিমান থেকে নিপতিত হচ্ছেন। কিছ্কুল সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকুবার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম, সৌভবিমান নেই, শাহ্ব নেই, আমার পিতাও নেই। তথন ব্রুলাম সমস্তই মায়া। দানবগণ অদ্শা বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আমি ক্রেধার নির্মাল কালাহতক যমতুলা স্কুদর্শন চক্রকে অভিমান্তিত ক'রে বললাম, তুমি সৌভবিমান এবং তার অধিবাসী রিপ্রগণকে বিনন্ট কর। তথন যুগাতকালীন

দ্বিতীয় স্থেরি ন্যায় স্দৃর্শনি চক্ত আকাশে উঠল, এবং ক্রকচ (করাত) বেমন কাণ্ট বিদারিত করে সেইর্প সোভবিমানকে বিদারিত করলে। স্দর্শনি চক্ত আমার হাতে ফিরে এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শালেবর অভিম্থে যাও। স্দর্শনের আঘাতে শালব দ্বিখণিডত হলেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা রব করে পালিয়ে গেল।

শাল্ববধের বিবরণ শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি দ্যুতসভায় কেন ষেতে পারি নি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দাযুত্জীড়া হ'ত না। তার পর কৃষ্ণ পণ্ডপাশ্ডব ও দ্রোপদীর কাছে বিদায় নিয়ে স্ভেদা ও অভিমন্যুর সংগ্রেরথারোহণে শ্বারকায় যাত্রা করলেন। ধ্রুদ্যুদ্দ দ্রোপদীর প্রুদের নিয়ে পাণ্ডালরাজ্যে এবং ধৃন্টকেতু নিজের ভগিনী (১)র সংগ্যে চেদিরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও শ্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

ব্রাহারণগণকে বহু ধন দান করে এবং কুর্জাণগলবাসী প্রজাবর্গের নিকট বিদার নিয়ে পশ্চণান্ডব দ্রোপদী ও ধোম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। ফ্রিথিছির তাঁর দ্রাভাদের বললেন, আমাদের বার বংসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মূগ পক্ষী প্রুণ্প ফল পাওয়া যায় এবং বেখানে সাধ্লোকে বাস করেন। অর্জন্ন বললেন, শ্বৈতবন রমণীয় স্থান, ওথানে সরোবর আছে, প্রুণ্পফল পাওয়া যায়, শ্বিজগণও বাস করেন। আমরা ওথানেই বার বংসর কাটাব।

পাশ্ডবগণ দৈবতবনে সরম্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। একদিন মহামনি মার্কশ্ডের তাঁদের আশ্রমে এলেন। তিনি সাশ্ডবগণের প্রা গ্রহণ করে তাঁদের দিকে চেয়ে একট্ হাসলেন। যার্বিভির দার্গণিত হয়ে বললেন, আমাদের দার্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রক্তম্ব হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মার্কশ্ডের বললেন, বংস আমি আনন্দের জন্য হাসি নি. তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যরত দাশর্থি রামকে মনে পড়েছে, আমি তাঁকে ঋষাম্ক পর্বতে দেখেছিলাম। তিনি ইন্দ্রুল্টিমহাপ্রভাব এবং সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বলে গিয়েছিলেন। নিজেকে শক্তিমান ভেবে অধর্ম করা কারও উচিত নয়। য়েইছিলির, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের কন্ট সয়ে তুমি আবার রাজশ্রী লাভ করবে।

<sup>(</sup>১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি করেণ্মতী, নকুলের পছী। (২) সহদেবের শ্যালক।

বার্ক'শ্যের চ'লে গেলে দাল্ভগোত্রীয় বক মন্নি এলেন। তিনি য্রিধিন্ঠারকে বললেন, কুনতীপন্ত, আন্নি ও বায়নু মিলিত হয়ে যেমন বন দশ্য করে, সেইর্প রাহন্ত্রণ ও ক্ষতিয় মিলিত হয়ে শত্র্বিনাশ করতে পারেন। রাহন্ত্রণের উপদেশ না পেলে ক্ষত্তিয় চালকহীন হস্তীর ন্যায় সংগ্রামে দ্বলি হয়। য্রিধিন্ঠার, অলম্য বিষয়ের লাভের জন্য, লম্ম বিষয়ের ব্রিম্যার জন্য, এবং যোগ্যপাত্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদবিং রাহ্মণগণের সংসর্গ কর।

#### १। द्वीशनी-य्रीर्थाकेटब्रब्र वामान्याम

একদিন সায়াহা কালে পান্ডবগণ ও দ্রোপদী কথোপ্কথন কর্রছিলেন। দ্রোপদী ধ্র্ধিন্ডিরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মুগচর্ম প'রে বনবাসের জনা যাত্রা করেছিলে তখন দ্বোত্মা দ্বোধন দৃঃশাসন কর্ণ আর শকুনি ছাড়া সকসেই অশ্রপাত করেছিলেন। পূর্বে তুমি শুদ্র কৌষেয় বস্ত্র পরতে, এখন তোমাকে চীরধারী দেখছি। কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ স্বত্নে মিন্টাম প্রস্তৃত ক'রে তোমাদের খাওয়াত, এখন তোমরা বনজাত থাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি ভোমার ক্রোধব্দিধ হয় না? ব্কোদর একাই সমস্ত কোরবদের বধ করতে পারেন, কেবল তোমার জনাই কণ্ট সইছেন। প্রের্ষব্যায় অর্জন্ব আর নকুল-সহদেবের দর্শশা দেখেও কি তুমি শত্রদের ক্ষমা করবে? দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাত্মর প্রেব্দু, ধ্যুদ্মদেনর ভাগনী, পতিব্রতা বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখেও কি তুমি সয়ে থাকবে? লোকে বলে, ক্লোধশনো ক্লান্তিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যতিক্রম দেখছি। যে ক্ষান্তিয় যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন ইভিহাসে আছে. একদিন বলি তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অস্করপতি প্রহন্নাদকে প্রশ্ন কর্মেছিলেন, ক্ষমা ভাল না তেজ ভাল? প্রহমাদ উত্তর দিলেন, বংস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সর্বদা ক্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষতি হয়, ভূতা শত্র 🔊 নিরপেক্ষ লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কট্বাক্য বলে। আবার যারা কখন্ত ক্রমা করে না তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্রোধবশে স্থানে জম্থানে দণ্ডবিধুন্তিরে তার অর্থাহানি দৃশ্তাপ মোহ ও শত্রুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদ্রু প্রের এবং বথাকালে কঠোর ংবে। যে পূর্বে তোমার উপকার করেছে সে গ্রের ঐপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা বরবে। যে না ব্রে অপরাধ করে সেও ক্ষমার যোগা, কারণ সকলেই পণ্ডিত নয়। ক্রুত যারা সম্ভানে অপরাধ ক'রে বলে যে না ব্বেথ করেছি, সেই কুটিল লোকদের

অলপ অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু ন্বিতীয় অপরাধ অলপ হ'লেও দণ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাজ্বের প্রত্রো লোভী ও সর্বদা অপরাধী: তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রতি তেজ প্রকাশ ক্রাই তোমার কর্তব্য।

যুথিতির বললেন, দ্রোপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে রাথ যে জোধ থেকে শুভাশ্ভ দুইই হয়। জোধ সয়ে থাকলে মণ্ডাল হয়। জুন্ধ লোকে পাপ করে, গ্রন্হত্যাও করে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তারা অবধাকে বধ করে, বধাকে প্র্জ্ঞাকরে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্রোধ দেখলেও যে জুন্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে তাল করে। ক্রোধ উৎপন্ন হ'লে যিনি প্রজ্ঞার ন্বারা রোধ করতে পারেন, পশ্ভিতরা তাঁকেই তেজস্বী মনে করেন। মুর্খরাই সর্বদা জোধকে তেজ মনে করে, মান্বের বিনাশের জনাই রজোগ্রুজাত ক্রোধের উৎপত্তি। ভীদ্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদ্বুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস সর্বদাই শমগ্রের কথা বলেন। এবা ধ্তরাণ্ডাকৈ শান্তির উপদেশ দিলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, যদি লোভের বশে না দেন. তবে বিনন্ট হবেন।

দ্রোপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যারা তোমার মোহ স্থিত করেছেন, তার ফলে পিতৃপিতামহের বৃত্তি তাগে করে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। জগতে কেউ ধর্ম অনিষ্ঠ্রতা ক্ষমা সরলতা ও দরার দ্বারা লক্ষ্মীলাভ করতে পারে না ছুমি বহুপ্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাপি বিপরীত বৃদ্ধির বশে দ্যুতক্রীড়ায় রাজ্য ধন দ্রুত্বাপা আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মৃদ্বুস্বভাব বদানা লক্ষ্মশীল সভ্যবাদী, তথাপি দ্যুত্বাসনে তোমার মতি হ'ল কেন? বিধাতাই প্রক্রিমের কর্ম অনুসারে প্রাণিগণের স্ব্ধুদ্ধু বিধান করেন। কাষ্ঠ্যয় প্রভালকা যেমন অজ্যচালনা করে সেইর্পে সকল মন্যা বিধাতার নির্দেশেই ক্রিয়া করে। যেমন স্তে গ্রেভি মণি, নাসাবদ্ধ বৃষ, স্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইর্প মান্যও স্বাধীনতাহীন, ভার্ভিইন তা কেউ লক্ষ্য করে না। মান্য যেমন অচেতন নিশ্চেণ্ট কাষ্ঠ-পায়াণ্ট্রিলাই দ্বারাই তদুপে পদার্থ ছিয় করে না। মান্য যেমন অচেতন নিশ্চেণ্ট কাষ্ঠ-পায়াণ্ট্রিলাই দ্বারাই তদুপে পদার্থ ছিয় করে নাই ক্রেন্স সেইর্প জীব দ্বারাই জীবহিষ্ক্র করেন। মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দ্ভিতৈ দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করেন। তোমার বিপদ আর দ্র্থোধনের সম্ভিষ্ট দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করিছি যিন এই বিষম ব্যবহার করেছেন। যিদ লোকে পাপকর্মের ফ্রন্ডোগ করে

তবে ঈশ্বরও সেই পাপকর্মে লিপ্ত। আর, যদি কেউ পাপ ক'রেও ফলভোগ না করে তবে তার কারণ — সে বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে।

যুখিভির বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, কিন্তু নাদিতকের যোগা। আমি ধর্মের ফল অন্বেষণ করি না, দাতব্য বলেই দান করি, যজ্ঞ করা উচিত বলেই যজ্ঞ করি। ফলের আকাৎকা না করেই আমি যথাশন্তি গ্রাপ্রমবাসীর কর্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্মকে দোহন করে ফল পেতে চার এবং নাদিতক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশৎকা করে, সে ধর্মের ফল পায় না। দ্রোপদী, তুমি মায়া ছাড়িয়ে তর্ক করহ। ধর্মের প্রতি সন্দেহ করেনা, তাতে তির্যপ্রতি লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মায় বর্দধর বশে বিধাতার নিন্দা করো না, সর্বজ্ঞ সর্বদেশী ঋষিগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্টজন যার আচরণ করেছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশ্যাপন্ন হয়ো না।

দ্রোপদী বললেন, আমি ধর্মের বা-ঈশ্বরের নিন্দা করি না, দুঃখার্ত হয়েই জাধক কথা ব'লে ফেলেছি। আরও কিছু বলছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাজ, তুমি অসদাদগ্রুত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের উপর নির্ভব করে, এবং যে হঠবাদী(১) তারা উভয়েই মন্দব্দিধ। দেবারাধনায় যা লাভু হয় তাই দেব, নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পোর্ষ। ফলিসিম্বির তিনটি কারণ, দৈব, প্রান্তনকর্ম ও প্রেষ্কার। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, তুমি প্রেষ্কার অবলম্বন করে কর্মে প্রব্ত হ'লে তা নিশ্চয় দ্রে হবে।

# ৮। ভীম-যাধিতিরের বাদান্বাদ — ব্যাসের উপদেশ

ভীম অসহিক্ ও ক্রুম্থ হয়ে যাধিতিরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? উচ্ছিন্টভোজী শ্লাল যেমন সিংহের কাছ থেকে মাংস হরণ করে সেইর্প দ্বর্যাধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, আপান প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, অন্প একটা ধর্মের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিয়ে দ্বংখ ভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধ্বের দ্বাধিত এবং শত্রুদের আনন্দিত করছি। ধার্তরাভাগণকে বধ করি নি এই অন্যায় কার্যের জন্য আমরা দ্বংখ পাছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম করে আপান কি ক্রীব্রের দশা পান নি? যাতে নিজের ও মিত্রবর্গের দৃর্থ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, ব্যসন ও কুপথ। কেবল ধর্মে

<sup>(</sup>১) যে মনে করে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে।

বা কেবল অথে বা কেবল কামে আসন্ত হওল ভাল নয়, তিনটিরই সেবা করা উচিত।
শাদ্রকাররা বলেছেন, প্রাহ্মে ধর্মের, মধ্যাহ্মে অথের এবং সায়াহ্মে কামের চর্চা
করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য রয়সে অথের, এবং শেষ বয়সে
ধর্মের আচরণ করবে। যাঁরা মুক্তি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্ম-অর্থ-কাম বর্জন করা
বিধেয়, গৃহবাসীর পক্ষে এই তিবর্গের সেবাই গ্রেয়। মহারাজ, আপনি হয় সম্যাস
নিন না হয় ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা কর্মন, এই দুইএর মধ্যবতী অবস্থা আত্রের
জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম ধর্মের চেয়ে গ্রেষ্ঠ কিছ্ম নেই, কিন্তু
বহ্ম অর্থ থাকলেই ধর্মকার্য করা যায়। ক্ষতিয়ের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্মে,
ভিক্ষা বা বৈশ্য-শ্রের ব্রির বিহিত নয়। আপনি ক্ষতিয়াচিত দুড়হ্দয়ে গৈথিলা
তাগে করে বিক্রম প্রকাশ কর্মন, ধ্রক্ষরের ন্যায় ভার বহন কর্মন। কেবল ধর্মাজা
হ'লে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষ্মী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা ক্ষ্টেতার
ন্থারা শত্ম জয় করেন, আপনিও তাই কর্মন। কৃষক যেনন অলপপরিমাণ বীজের
পরিবরতে বহ্ম শস্য পায়, ব্রিধ্যান সেইর্প অলপ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ
করেন। আমরা য়িদ কৃষ্ণ প্রভৃতি মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুন্ধ করি তবে
অবশ্যই রাজ্য উন্থার করতে পারেন।

ব্রধিন্ঠির বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিশ্ব করছ তার জন্য তোমার দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হরেছে। আমি ন্রেধিনের রাজ্য জয় করবার ইভায় দ্যুতক্রীভায় প্রবৃত্ত হরেছিলাম, কিন্তু আমার সরলতার স্বোগে ধ্ত শকুনি শঠতার ল্বারা আমাকে পরাস্ত করেছিল। দ্বেধিন আমাদের দাস করেছিল, দ্রোপদীই তা থেকে আমাদের উন্ধার করেছেন। শ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীভায় যে পণ নির্ধারিত হরেছিল তা আমি মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা এখন লন্ধন করতে পারি না। তুমি দ্যুতসভায় আমার বাহ্ দেশ করতে চেরেছিলে, অঙ্ক্রন তোমাকে নিরুত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লোহগদা পরিক্রার করছিলে, কিন্তু তথনই কেন তা প্রয়োগ করলে না? আমার প্রতিজ্ঞার সময়ে কেন আমাকে বাধা দিলে না? উপযুক্ত কালে কিছু না কারে এখন আমাকে ভর্ণসনা কারে লাভ কি? লোকে বীজরোপন কারে যেমন ফলের প্রতীক্ষার করি, তুমিও সেইর্প ভবিষ্যং স্থোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক।

ভীম বললেন, মহারাজ, যদি তের বংসর প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার মধোই আমাদের আয়ু শেষ হবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহান্ত ও পণ্ডিতম্থের ন্যায় আপনার বৃদ্ধি শাল্তের অনুসরণ ক'রে নণ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহান্ত্র ন্যায় দয়ালু হয়ে পড়েছেন, ক্ষান্তিয়কুলে কেন আপনি জন্মেছেন? আমরা তের মাস বনে বাস করেছি, ভেবে দেখন তের বংসর কত বৃহৎ। মনীষীরা বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি যেমন প্রতিকা (পর্ই শাক), সেইর্প বংসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বংসর গণ্য কর্ন। যদি এইর্প গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধ্যবভাব বংডকে প্রচর আহার দিয়ে তুংত কর্ন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।

য্থিতির বললেন, উত্তমর্পে মন্ত্রণা আর বিচার করে যদি বিক্রম প্রয়োগ করা হয় তবেই সিন্ধিলাভ হয়, দৈবও তাতে অন্ক্ল হন। কেবল বলদপে চণ্ডল হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দ্বেশিধন ও তার প্রাতারা দ্বেশি এবং অস্ক্র-প্রয়োগে স্থিনিক্ত। আমরা দিগ্বিজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপীড়িত করেছি তারা সকলেই কোরবপক্ষে আছেন। ভীদ্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহীন, কিন্তু অপ্রদাতা ধ্তরাম্থের ঋণ শোধ করবার জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হবেন। কোপনন্বভাব সর্বাস্থ্যবিশারদ অজেয় অভেদ্যক্রচধারী কর্ণও আমাদের উপর বিশ্বেষ-যুক্ত। এই সকল প্রুষ্ট্রেইক জয় না ক'রে তুমি দ্বেশিধনকে বধ করতে পারবে না।

যুবিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীমসেন বিষয় হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন সময় মহাযোগী বাাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যুবিষ্ঠিরকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আমি প্রতিস্মৃতি নামে বিদ্যা দিছি, তার প্রভাবে অর্জ্বন কার্যসিদ্ধি করবে। অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রুদ্র বর্ণ কুবের ও ধমের নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উদ্ভিদ-ম্গাদিরও ক্ষয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন। যুবিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি মন্ত্র লাভ করে অমাত্য ও অন্তরদের সংগ্রে কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

#### ৯। অর্নের দিব্যাস্টসংগ্রহে গমন

কিছ্বকাল পরে য্বিণিন্ঠর অজ্বনকে বললেন, ভীন্ম ট্রেণি কৃপ কর্ণ ও অদবভামা— এ'রা সমগ্র ধন্বেদে বিশারদ, দুর্যোধন এ'দের সম্প্রানিত ও সম্ভূষ্ট করেছে। সমস্ত প্থিবীই এখন তার বশে এসেছে। জুমি আমাদের প্রিয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভার করি। বংস, আমি ব্যাসদেবের নিকট একটি মশ্র লাভ করেছি, তুমি তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্থ ইন্দের কাছে আছে, তুমি তার শ্রণাপার হয়ে সেই সকল অস্ত্র লাভ কর।

স্বস্তায়নের পর অজর্ন সশত হয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। দ্রোপদী তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের স্থে দ্বংখ জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্থ সবই তোমার উপর নির্ভার করছে। তোমার মঙ্গল হাক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বিরোধ কারো না। জয়লাভের জন্য যাত্রা কর, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখ্নে।

অন্ধর্মন হিমালয় ও গণধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন।
সেখানে তিনি আকাশবাণী শ্নালেন— তিষ্ঠ । অর্জ্যন দেখলেন, পিণগলবর্ণ কৃশকায়
জটাধারী এক তপ্সবী বৃক্ষম্লে বাসে আছেন। তিনি বললেন, বংদ, তুমি কে?
অক্সধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অক্সের প্রয়োজন নেই,
তুমি ধন্ ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগতি পেয়েছ। অর্জ্যনকে অবিচলিত
দেখে তপ্সবী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মণ্যল হাক, তুমি অভীণ্ট স্বর্গ
প্রার্থনা কর। অর্জ্যন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্ববিধ অস্ত্র দান
কর্ন, আর কিছুই আমি চাই না। যদি আমার ল্লাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং
শত্রের উপর প্রতিশোধ নিতে না পারি তবে আমার অকীতি সর্বত্র চিরক্ষায়ী হবে।
তখন ইন্দ্র বললেন, বংদ, তুমি যখন ভূতনাথ গ্রিলোচন শ্লেধর শিবের দর্শন পাবে
তখন সম্পত্র দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই বালে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন।

# ॥ কৈরাতপর্বাধ্যায়॥

# ১০। কিরাতবেশী মহাদেব — অর্জ্রের দিব্যাস্তলাভ

অজর্মন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শৃংখ ও পটেহের ধর্মন শ্মনতে পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহর্ষিপণ মহাদেবকে জানালেন। মহাদেব কাণ্ডনতর্ম ন্যায় উজ্জ্বল কিরাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহদেত দর্শনি দিলেন। অন্মর্প বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরীব্দদ এবং ভৃতগণও অন্মমন করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রস্তর্বার নিনাদ ও পশ্চিত্রকও থেমে গেল। সেই সময়ে ম্ক নামে এক দানব বরাহের র্পে অজর্মনের দিকে ধাবিত হ'ল। অজর্ম শরাঘাত করতে গেলে কিরাতবেশী মহাদেব বললেন, এই সিলমেঘবর্ণ বরাহকে মারবার ইচ্ছা আমিই আগে করেছি। অর্জ্বন বারণ শ্রেশেন না, তিনি ও কিরাত এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসজ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। ম্ক্ দানব ভীবণ র্প ধারণ ক'রে ম'রে গেল। অর্জ্বন কিরাতকে সহাস্যে বললেন, কে তুমি কনককাদিত? এই বনে স্থাদের নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে

কেন ত্মি শরবিন্ধ করলে? পর্বতবাসী, তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঞ্চন করেছ সেজন্য তোমাকে বধ করব। কিরাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমরা এই বনেই থাকি, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জনহীন দেশে কেন এসেছ? অজর্ন বললেন, মন্দব্দিধ, তুমি বলদপে নিজের দোষ মানছ না, আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই।

অজন্ন শরবর্ষণ করতে লাগলেন, পিনাকপাণি কিরাতর্পী শংকর অকতশরীরে পর্বতের নায় অচল হয়ে দাঁডিয়ে রইলেন। অভ্যত বিদিয়ত হয়ে অজন্ন
বললেন, সাধ্য সাধ্য। তাঁর অক্ষয় ত্ণীরের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হ'ল, তিনি ধন্যা্ণি
দিয়ে কিরাতকে আকর্ষণ ক'রে মুন্ট্যাঘাত করতে লাগলেন, কিরাত ধন্য কেড়ে নিলেন।
অর্জন তাঁর মস্তকে থড়্গাঘাত করলেন, থড়্গ লাফিয়ে উঠল। অর্জন ব্যক্ষ আর
শিলা দিয়ে যুন্ধ করতে গেলেন, তাও বুথা হ'ল। তখন দ্বজনে ঘার ম্বিট্যুন্ধ হ'তে
লাগল। কিরাতের বাহ্পাশে আবন্ধ হয়ে অর্জনুনের শ্বাসরোধ হ'ল, তিনি নিশেচ্ট
হয়ে প'ড়ে গেলেন। কিছ্কল পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের ম্ন্ময় ম্তি গড়ে
প্রা করতে লাগলেন। তিনি দেংলেন, তার নিবেদিত মাল্য কিরাতের মস্তকে লগে
হছে। তখন তিনি কিরাতর্পী মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব প্রতি হয়ে অজর্বনকে আলিগগন করে বললেন, পার্থ', তুমি পর্বজন্মে বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অয়্ত বংসর তপস্যা করেছিলে, তোমরা নিজ তেজে জগণ রক্ষা করছ। তুমি অভীণ্ট বর চাও। অর্জন্ব বললেন, ব্য়ধ্বজ, বহুমাশর নামে আপ্নার যে পাশ্পেত অস্ত্র আছে তাই আমাকে দিন, কোরবদের সংগে যুদ্ধকালে আমি তা প্রয়াগ করব। মহাদেব ম্তিমান কৃতাতের তুলা সেই অস্ত্র অর্জনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। তার পর অর্জনির অংগ দপশ করে সকল বাথা দ্বে করে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে যাও। এই ব'লে তিনি উমার সংগে প্রস্থান করলেন।

তথন বর্ণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র আজর্নের নিকট আবিভূতি হলেন। যম তাঁর দন্ড, বর্ণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অন্তর্ধান নামক অন্তর্ম দান করলেন। ইন্দ্র বললেন, কোন্তের, তোমাকে মহৎ কার্যের জন্য দেবুলোকে বেতে হবে সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করব। তার পর কেবুজুরা চ'লে গেলেন।

# ॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায়॥

#### ১১। ইন্দ্রলোকে অর্জ্যুন — উর্বশীর অভিসার

আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্গ ক'রে গশ্ভীরনাদে মাতলিচালিত ইল্রের রথ অর্জানের সম্মাথে উপস্থিত হ'ল। সেই রথের মধ্যে অসি শান্ত গদা প্রাস্থিত্য বজ্ঞা, চক্রযুক্ত মেঘধর্নির ন্যায় শব্দকারী বায়,বিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাশ্র (১), মহাকায় জর্নিতম্ব সর্পা, এবং রাশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়,গতি দশ সহস্র অধ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দুপর্ত, রথে ওঠ, দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্জ্যুন বললেন, সাধ্য মাতলি, তুমি আগে রথে ওঠ, অধ্বসকল স্থির হ'ক, তার পর আমি উঠব। অর্জান গণগায় স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে মন্তজপ ও পিতৃত্বপণ করলেন, তার পর শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব্ব ক'রে রথে উঠলেন। সেই আন্চর্য রথ আকাশে উঠে মান্যুক্তর অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই। প্রথিবী থেকে যে দ্যুতিমান তারকাসমূহে দেখা যায় সেনকল অতিবৃহৎ হ'লেও দ্রুদ্ধের জন্য দীপ্রমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থা, ভূতল থেকে যাদৈর তারকার্গে দেখেছ সেই প্র্ণুবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।

অর্জনে অমরাবতীতে এলে দেব গণ্ধর্ব সিন্ধ ও মহির্মিগণ হৃষ্ট হরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসালেন। তুম্বন্ধ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘ্তাচী মেনকা রম্ভা উর্বাদী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহারিণী অংসরারা নাচতে লাগলেন। তার পর দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অর্জনেকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন।

ইলেন্তর নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা ক'রে অর্জন্ন অমরাবতীতে প্রাচ্চ বংসর স্ব্রেথ বাস করলেন। তিনি ইলেন্তর আদেশে গণ্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে স্ক্তা-গীত-বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে বুলিলেন, কল্যাণী, দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তিনি আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী নির্জেকে সম্মানিত জ্ঞান করে

<sup>(</sup>১) 'চক্রযুক্তাস্কুলাগ্নড়াঃ বায়্তেখাটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘদ্বনাঃ।' নীলক'ঠ কমান অর্থ করেছেন। স্পণ্টত প্রক্ষিত।

স্মিতম্থে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি অন্রেক্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অজ্বনের সংগ্রেমিলিত হব।

**छेर्दभी** भ्नान करत मत्नारत जलश्कात ७ शन्यमाला धात्रम कत्रत्नन **এ**वर সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অর্জুনের ভবনে যাত্রা করলেন। তাঁর কোমল কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশ প্রত্থমালায় ভূষিত, মুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান করছে, **চন্দনচর্চিত হারশো**ভিত স্তনন্বর তাঁর পাদক্ষেপে লম্ফিত হচ্ছে। অলপ মদ্যপান. কামাবেশ ও বিলাসবিদ্রমের জন্য তিনি অতিশয় দর্শনীয়া হলেন। বারপালের মুখে উর্বশীর আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জ্বন শঙ্কিতমনে এগিয়ে এলেন এবং লঙ্জায় চক্ষ্ম আব্তে ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে অভিবাদন কর্নছি, বলান কি করতে হরে, আমি আপনার আ হ ভূত্য। অজুরনের কথা শুনে উর্বশীর যেন **চৈতন্যলোপ হ'ল।** তিনি বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন শোন। তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোংসবৈর অনুষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেবতা মহবি রাজবি প্রভৃতির সমক্ষে গণ্ধবর্গণ বীণা বাজিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ অংসরারা নৃত্য করেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাকি অনিমেযনয়নে শ্বেদ্ধ আমাকেই দেখেছিলে। সভাভগ্যের পর তোমার পিতা ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ জানালেন, আমি যেন তোমার সংগ্য মিলিত হই। এই কারণেই আমি তোমার সেব। করতে এসেছি। তুমি আমার চিরাভিল্যিত, তোমার গ্<sub></sub>ণাবলীতে আরুণ্ট হয়ে আমি অনুধ্যের ব্যব্তিনী হয়েছি।

লম্জায় কান ঢেকে অর্জন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার প্রবিশ্বোগ্য নয়, কৃন্তী ও শচীর নায় আপনি আমার গ্রহ্পেন্ধীতুলা। আপনি প্রের্থেশের জননী (১), গ্রহ্র অপেক্ষাও গ্রহতর্ব্বা, সেজনাই উৎফল্পেনয়নে আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দেবরাজপ্রত্র, আমাকে গ্রহ্মথানীয়া মনে করা অন্তিচ্চ, অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। প্রহ্বংশের প্রত্র বা পৌত তেকেউ স্বর্গে এলে আমাদের সংগ্য সহবাস করেন। তুমি আমার বাস্থা পূর্ণ ক্রেন্স অর্জন্ব বললেন, বরবর্ণিনী, আমি আপনার চরণে মন্তক রাথছি, আপনি আমার মাতৃবৎ প্রক্রনীয়া, আমি আপনার প্রতবং রক্ষণীয়। উর্বশী ক্রেন্ধে অ্রিউছ্ট হরে কাপতে কাপতে দ্রহ্মিটি করে বললেন, পার্থা, আমি তোমার পিতৃত্রি অন্ত্রেয় স্বাং তোমার গ্রহে কামার্তা হয়ে এসেছি তথাপি তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহীন

<sup>(</sup>১) প্র্রবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপোত্র প্রে:

নপ্রংসক নর্ডক হয়ে স্থাদৈর মধ্যে বিচরণ করবে। এই ব'লে উর্বাদী স্বগ্রে চ'লে গেলেন।

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দু স্মিতমুখে অর্জুনকে সান্ধনা দিয়ে বললেন, বংস, তোমার জন্য কুনতী আজ সুপুত্রবতী হলেন, তুমি থৈযে খ্যিগণকেও পরাজিত করেছ। উর্বশীর অভিশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্ঞাতবাসকালে তুমি এক বংসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষম্ব পাবে।

অর্জন নিশ্চিন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্বের সংসর্গে সনুখে স্বর্গবাস করতে লাগলেন। পান্ডুপন্ত অর্জনের এই পবিত্র চরিতকথা যে নিতা শোনে তার পাপজনক কার্মাক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় না, সে মন্ততা দম্ভ ও রাগ পরিহার ক'রে স্বর্গলোকে সন্থভাগ করে।

## ॥ নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায়॥

#### ১২। ভीমের অধৈর্য — মহর্ষি বৃহদ্ধ

একদিন পাণ্ডবরা দ্রেপিদীর সঙ্গে দ্বঃখিতমনে কাম্যুকবনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভীম য্রিণিন্টরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌর্ষ আছে, বলবানদের সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হ'তে পারি, কিন্তু আপনার দ্যুতদোষের জন্য সকলে কট পাছি। রাজ্যশাসনই ক্ষরিয়ের ধর্ম, বনরাস নয়। আমরা অর্জ্বনকে ফিরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার ধ্রুদ্ধেরের প্রেই ধার্তরান্দ্রের বধ করব। শার্রা দ্র হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হ'লে আপনার দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যক্ত ক'রে পাপম্বত্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। রাজ্যা, এইর্পেই হ'তে পারে যদি আপনি নির্বাদিধতা দীর্ঘস্ততা আর ধর্মপরায়ণতা ত্যাগ করেন। শাঠতার দ্বারা শাঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মক্তি লোকের বিচারে দ্বঃসহ দ্বংখের কালে এক অহোরারই এক বংসরের সমান গণ্য হয়ে এইর্পে বেদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বংস্ক্র প্রেণ হয়েছে, দ্র্যোধনাদিকে বধ করবার সময় এসেছে। দ্র্যোধনের চর্ব্র স্বর্গ্ত আছে, অজ্ঞাতনাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে প্রাঠাবে। যদি অজ্ঞাতনাস থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্যুতক্রীড়ায় ডাকবে। আপনার নিপ্রণতা নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশ্বা হয়ে পড়েন, সেজনা আবার আপনি হামবেন।

য্বিতির ভীমকে সান্থনা দিয়ে বললেন, মহাবাহ্ন, তের বংসর উত্তীর্ণ

হ'লে তুমি আর অর্জনে কিজুল দুর্যোধনকে বধ করবে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, কিল্তু আমি মিধ্যা বলতে পারব না। শঠতা না ক'রেও তুমি শত্রবধ করবে।

এমন সময় মা ব ব্হদশ্ব সেখানে এলেন। যুধিন্ঠির যথাশাস্ত্র মধ্পুক্ দিয়ে তাঁকে প্জা কালা। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পর উপবিষ্ট হ'লে যুধিন্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, ধ্রে দ্যুতকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে। আমি সরলস্বভাষ অক্ষানিপ্র নই। তারা আমার প্রিরতমা ভাষাকে দ্যুতসভায় নিয়ে গিয়েছিল ভার পর দ্বিতীয়বার দ্যুতে জয়লাভ ক'রে আমাদের বনে পাঠিয়েছে। দ্যুতসভায় জার যে দার্শ কট্বাক্য বলেছে এবং আমার দ্যুখার্ত স্হৃদ্গণ যা বলোছলোল তা আমার হৃদয়ে নিহিত আছে, সমস্ত রাত্রি আমি সেইসকল কথা চিল্তা করি। অর্জ্যুনের বিরহেও আমি যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে মন্দভাগ্য ও দ্যুখার্ত কোনও রাজাকে আপনি জানেন কি?

মহর্ষি বৃহদশ্ব বললেন, যদি শন্নতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যিনি ভোনার চেয়েও দৃঃখী ছিলেন। যুধিন্ঠিরের অনুরোধে বৃহদশ্ব নল রাজার এই উপাথ্যান বললেন।—

## ১৩। निषधनाक नल - प्रश्नन्त्रीत स्वश्नर्थन

নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদ্গুন্গাণিকত র্পব . অশ্বতত্ত্ব রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের প্রে, রাহানপালক, বেদজ্ঞ, দ্যুতি গ্রি সভাবাদী, এবং বৃহৎ অক্টোহিণী সেনার অধিপতি। তার সমকালে বিদর্ভ দেশে জ্বীল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ও তার মহিষী রহামি দমনকে সেবায় ভূষ্ট ক'রে শক্ষিট কন্যা ও তিনটি প্রু লাভ করেন। কন্যার নাম দমরণতী, তিন প্রের নাম দম্ম দশত ও দমন। দমরণতীর ন্যায় স্ক্রেরী মন্যালোকে কেউ ছিল না, দেবতালেও তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন।

লোকে নল ও দমরুতীর নিকট পরস্পরের র্পগ্রণের প্রশৃংসা করত, তার ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি অন্বক্ত হলেন। একদিন নল নির্জন উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগর্নল কনকবর্ণ হংস দেখকে পেলেন। তিনি একটিকে ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার প্রিয়কার্য করব, দমরুতীর কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন ক'রে বলব যে তিনি অন্য প্রেষ্ কামনা করবেন না। নিলের কাছে মুক্তি পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সংগ্র

বিদর্ভা দেশে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হল। রাজকন্যা ও তাঁর স্থীরা সেই সকল আশ্চর্য হংস দেখে হ্লুট হয়ে তাদের ধরবার চেণ্টা করলেন। দময়ন্তী যাকে ধরতে গেলেন সেই হংস মান্ধের ভাষায় বললে, নিষধরাজ নল মৃতিমান কন্দর্শের ন্যায় র্পবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপনি যেমন নারীরত্ন, নলও সেইর্প প্র্যুক্তেণ্ঠ, উত্তমার সভ্গে উত্তমের মিলন অতিশয় শৃভকর হবে। দময়ন্তী উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা ব'লো। তথন হংস নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে।

দমরণতী চিণ্ডাগ্রন্থ বিবর্ণ ও কৃশ হ'তে লাগলেন। স্থীদের মুথে কন্যার অস্কৃথতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, এখন তার স্বর্যবের হওয়া উচিত। রাজা স্বরংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর নিমন্ত্রণে বহু রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন।

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেববিশ্বয় দেবরাজ ইন্দের নিকটে গোলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাঙ্মুখ না হয়ে জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষতিয় বীরগণ কোথায়? সেই প্রিয় অতিথিগণকে আর এখানে আসতে দেখি না কেন? নারদ বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শ্নুন্ন। — বিদর্ভরাজকন্যা দময়নতী তাঁর সৌন্দর্যে প্রিবীর সমসত নারীকে অতিজ্ঞম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই নারীরঙ্গকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাছেন। এমন সময় অনি প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দের কাছে এলেন এবং নারদের কথা শ্নুনে হৃষ্ট হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব।

ইন্দ্র অণিন বর্ণ ও যম তাঁদের বাহন ও অন্চর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মন্মথতুলা নলকে দেখে বিদ্যিত হলেন, তাঁদের দমরুতীলাভের আশা দ্র হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে নেমে নলকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সতাত্রত, দ্ত হয়ে আমাদের সাজ্বীয়া কর। নল কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, করব। আপনারা কে? আমাকে করে দিতা করতে হবে? ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দমরুনতীর জন্য এমেছিট তুমি গ্রিয়ে তাঁকে বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তিনি ইন্দ্র অণিন বর্ণ ও ক্ষেত্রই চারজনের একজনকে বরণ কর্ন। নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, নিজেই যখন প্রাথী তখন পরের জন্য কি ক'রে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা কর্ন। দেবতারা বললেন, তুমি করব ব'লে প্রতিশ্রতি দিয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শীষ্ট যাও। নল

বললেন, স্বেক্ষিত অণ্ডঃপ্রে আমি কি ক'রে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি প্রবেশ করতে পারবে।

সখীগণে পরিবেণিউত দমরুল্ডীর কাছে নল উপস্থিত হলেন। দমরুল্ডী স্মিতমুখে বললেন, সর্বাণ্যস্কুলর, তুমি কে? আমার হুদর হরণ করতে কেন এখানে এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আমি নল, ইন্দ্র অণিন বর্ন্থ ও যম এই চার দেবতার দতে হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তাঁদের একজনকে পতির্পে বরণ কর। দমরুল্ডী বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রতি প্রণর্মণীল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জনাই আমি স্বয়ংবরে রাজাদের আনিয়েছি। তুমি ফাদ আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে বিষ আণিন জল বা রক্তর্ম ন্বায়া আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মান্মকে চাও কেন? আমি তাঁদের চরণধ্লির তুল্যও নই, তাঁদের প্রতিই তোমার মন দেওয়া উচিত। দমরুল্ডী অপ্রক্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম করি; মহারাজ, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রতিভ্ঞাবন্ধ হয়ে দেবগণের দতে রূপে এসেছি, এখন স্বার্থসাধন কি কারে করব? দমরুল্ডী বললেন, আমি নির্দোষ উপায় বলছি শোন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সঞ্জো তুমিও ন্বয়ংবর সভায় এস, আমি তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব।

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আমি আপনাদের বার্তা দময়ন্তীকে জানিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি আপনাদের সকলকে এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেহেন।

বিদর্ভরাজ ভীম শ্ভাদনে শ্ভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নানা দেশের রাজারা স্কাশ মাল্য ও মণিকৃণ্ডলে ভূষিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। দমরুতী সভার এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে রইল, অন্যত্র গেল না। জনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরুভ হ'ল। দমরুতী তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের আকৃতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল ব'লে মনে হয়। দমরুত্রী ভাবতে লাগলেন, এ'দের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্ উপায়ে ব্রেক ? বৃদ্ধদের কাছে দেবতার ষেসব লক্ষণ শ্রেনছি তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারে দেখিছ না। তখন দমরুত্বী কৃতাঞ্জাল হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমুহ্বার ক'রে বললেন, আমি হংসগণের বাক্য শ্রেন নিষধরাজকে পতিত্বে বরণ করেছি, আমার সেই সত্য যেন রক্ষা পায়। দেবগণ নলকে দেখিয়ের দিন, তাঁরা নিজর্পে ধারণ কর্ন যাতে আমি নলকে চিনতে পারি।

দময়৽তীর কর্ণ প্রার্থনা শ্নে এবং নলের প্রতি তাঁর পরম অন্রাগ জেনে ইন্দাদি চারজন লোকপাল তাঁদের দেবচিহা ধারণ করলেন। দময়নতী দেখলেন, তাঁদের গাত্র স্বেদশ্না, চল্ফা অপলক, দেহ ছায়াহীন। তাঁদের মাল্য অন্লান, অজ্য ধ্রিলশ্না, ভূমি স্পর্শ না করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল দ্বেলকণ নেই দেখে দময়নতী ব্রুলনেন তিনিই নল। তখন লক্জমানা দময়নতী বসনপ্রান্ত ধারণ করে নলের স্কন্ধদেশে পরম শোভন মাল্য অপণ করলেন। রাজ্ঞারা হা হা করে উঠলেন, দেবতা ও মহার্ষগণ সাধ্য সাধ্য বললেন। নল হৃত্মনে দময়নতীকে বললেন, কল্যাণী, ভূমি দেবগণের সন্ধিতে মান্ষকেই বরণ করলে, আমাকে তোমার ভর্তা ও আজ্ঞান্বতী বলে জেনো। স্হাসিনী, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আমি তোমারই অন্রক্ত থাকব।

দেবতারা হুণ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি প্রামাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করবে। আন্নি বললেন. তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং অন্তিমে তুমি প্রভামর দিব্যলোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে তাই সমুস্বাদ্ম হবে, তুমি চিরকাল ধর্মপথে থাকবে। বর্ণ বললেন, তুমি ফেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। দেবতারা সকলে মিলে নলকে উত্তম গণধমাল্য এবং যুগল সম্ভান লাভের বর দিলেন।

বিবাহের পর কিছুকাল বিদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সংগ্য স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি অম্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করলেন। বথাকালে দমরুতী একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা।

# ১৪। कीलत्र आङ्म्भ — नल-भ्रान्क्टतत्र महाञ्जीकृ

শ্বরংবর থেকে ফেরবার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কলির দেখা হ'ল। কলি বললেন, দমরুতার উপর আমার মন পড়েছে, তাকে শ্বরংবরে পাবার জন্য যাছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, শ্বরংবর হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেত্র দমরুতী নল রাজাকে বরণ করেছেন। কলি রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ করে সে মানুষকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দন্ড হওয়া উচিত্র ইন্দুর বললেন, কলি, নলের ন্যায় সর্বগ্রন্সম্পন্ন রাজাকে যে অভিশাপ দের স্ক্রেন্সিই অভিশাপত হয়ে ঘোর নরকে পড়ে। দেবতারা চ'লে গেলে কলি দ্বাপীরকে বললেন, আমি রোধ সংবরণ করেতে পারছি না, নলের দেহে অধিষ্ঠান করে তাকে রাজ্যদ্রন্ট করব। তুমি আমাক্ষে সাহায্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর।

কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার বংসর পরে একদিন কলি দেখলেন, নল ম্ত্রত্যাগের পর পা না ধ্রে শৃধ্ আচমন ক'রে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। ভার পর তিনি নলের দ্রাতা প্রুক্তরের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে অক্ষকীড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে। প্রুক্তর সম্মত হয়ে নলের কাছে চললেন, কলি ব্যের রূপ ধারণ ক'রে পিছনে পিছনে গেলেন।

নল প্রক্রের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্যুতক্রীড়ায় প্রব্যস্ত হলেন এবং হ্রমে হ্রমে সূর্বর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহুপ্রকার ধন হারলেন। রাজাকে অক্ষকীভার মন্ত দেখে মন্ত্রী, পরেবাসিগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিব্তু করবার চেডা করলেন, কিন্তু কলির আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ন্তী প্নের্বার নিজে গিয়ে এবং তাঁর ধাত্রী বৃহৎসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবৃষ্ধ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তথন দময়নতী সার্রাধ বার্কেরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহাষ্য কর। তিনি পঞ্চেরের কাঁছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রন্ত হয়েছেন তাই স্বাহুচ্জনের আর আমার কথা শ্বনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, ইয়তো তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রতগামী অম্ব যোজনা কর, আমার প্রেকন্যাকে কুন্ডিন নগরে তাদের মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান. রথ ও অন্ব রেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। সার্রাথ বার্ফের মন্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা. রথ ও অন্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে বিদায় নিলে। তার পর শোকার্ত হয়ে নানা **স্থানে** ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা ঋতুপ**ণের** সার্রাথর কর্মে নিযুক্ত হ'ল।

# ১৫। নল-দময়ণতীর বিচ্ছেদ — দময়ণতীর পর্যটন

নলের রাজ্য ও সমসত ধন অক্ষণীড়ার জিতে নিয়ে প্রুক্তর হৈসে বললেন, আপনার সর্বস্ব আমি জয় করেছি, কেবল দময়ন্তী অবিশিক্ত আছেন, যদি ভালা মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখ্ন। প্রণাশেলার নিলের মন দ্বংথ বিদীর্ণ হ'ল, তিনি কিছু না ব'লে তাঁর সঞ্চল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপ্রেল ঐশ্বর্য ত্যাস ক'রে একবন্দ্রে অনাব্তদেহে রাজ্য থেকে নিজ্ঞান্ত হলেন। দময়ন্তীও একবন্দ্রে তাঁর সঞ্চো গেলেন।

প্রকরের শাসনে কোনও লোক নল-দমরুণ্ডীর সমাদর করলে না। তাঁরা কেবল জলপান করে নগরের উপকণ্ঠে বিরায় বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘ্রতে ঘ্রতে কতকগ্রিল পাখি দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্গবর্গ। নল ভাবলেন, এই পাখিগ্রেলিই আজ আমাদের ভক্ষা হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তিনি তাঁর পরিধানের কন্ম খুলে ফেলে পাখিদের উপর চাপা দিলেন। পাখিরা কন্ম নিয়ে আকাশে উঠে বললে, দুর্ব্রুণ্ডিধ নল, যা নিয়ে দুর্ত্তকীড়া করেছিলে আমরাই সেই পাশা। তুমি সবন্দে গেলে আমাদের প্রীতি হবে না। বিবন্দ্র নল দমরুন্তীকে বললেন, অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি ঐশ্বর্যহীন হরেছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণয়তার উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসীর সাহায্য পাচ্ছি না তারাই পক্ষী হরে আমার বন্দ্র হরণ করেছে। আমি দুর্গথে জ্ঞানহীন হরেছি। আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালর জন্য যা বলছি শোন। — এখান থেকে কতকগ্রিল পথ অবন্তী ও ঞ্চল্কবান পর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে। ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োক্ষী নদী, ওখানে প্রচুর ফলম্লে সমন্বিত ক্ষিদের আশ্রম আছে। এই বিদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এই সব কথা বার বার দমরুন্তীকে বললেন।

দমরুশ্চী বললেন, তোমার অভিপ্রায় অনুমান ক'রে আমার হৃদয় কাঁপছে, সর্বাণ্গ অবসল্ল হছে। তোমাকে ত্যাগ ক'রে আমি কি করে অন্যত্র যাব? ভিষকরা বলেন, সকল দর্গে ভার্যার সমান ঔষধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশুজ্বা করছে, আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পারি কিন্তু তোমাকে পারি না। দমরুন্তী বললেন, মহারাজ, তবে বিদর্ভের পথ দেখাছু কেন? যদি আমার আত্মীয়দের কাছেই আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদর্ভরাজ তোমাকে সসম্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদের গ্রহে স্থে থাকতে পারবে। নল বললেন, প্রের্বি সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি ক'রে যাব?

নল-দময়নতী একই বন্দ্র পরিধান করে বিচরণ করতে করতে একটি পথিকদের বিশ্রামন্থানে এলেন এবং ভূতলে শরন করলেন। দময়নতী তুখনই নিদ্রিত হলেন। নল ভাবলেন, দমরনতী আমার জনাই দ্বঃখভোগ করছেন জ্রোমি না থাকলে ইনি হয়তো পিতৃগ্হে যাবেন। কলির দৃষ্ট প্রভাবে নল দময়ন্ত্রীকৈ ত্যাগ করাই ন্থির করলেন এবং যে বন্দ্র তাঁরা দ্ব'জনেই প'রে ছিলেন তা নিব্দিখণ্ড করবার জন্য ব্যগ্র হলেন। নল দেখলেন, আশ্রয়ন্থানের এক প্রান্তে একটি কোষমন্ত্র খড়গ রয়েছে। সেই খড়গ দিয়ে বন্দ্রের অধভাগ কেটে নিয়ে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ ক'রে নল দ্রুত্বেগে নিজ্ঞান্ত হলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসে পঙ্গীকে দেখে বিলাপ করতে

লাগলেন। এইর্পে নল আন্দোলিতহ্দয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান করলেন।

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়নতী শোকার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি পতির অন্বেষণে শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের ন্যায় মহাকায় এক ক্ষ্মার্ত অজগর তাঁকে ধরলে। দময়ন্তীর আর্তানাদ শ্বেন এক বাধে তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষা অস্তে অজগরের মুখ চিরে দমরন্তীকে উন্ধার করলে। অজগরকে বধ ক'রে ব্যাধ দময়ন্তীকে প্রকালনের জন্য জল এনে দিলে এবং আহারও দিলে। দময়ন্তী আহার করলে ব্যাধ বললে, ম্গশাবকাক্ষী, তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত ব্রোভত জানালেন। অর্ধবসন্ধারিণী দময়ন্তীর রূপে দেখে ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যাদ আমি নিযধরার ভিন্ন অন্য প্রেষকে মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি তবে এই ক্ষ্মুদ্র ম্গয়াজীবী গতাসমূহয়ে প'ড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়েনভূপতিত হ'ল।

দমরন্তী ঝিল্লীনাদিত বহুবৃক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, সিংহ-ব্যাদ্র-মহিষ-ভল্ল্কর্নাদি প্রাণী এবং দ্লেচ্ছ-তদ্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস করে। তিনি উদ্মন্তার ন্যায় শ্বাপদ পশ্ম ও অচেতন পর্বতকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিন অহোরার উত্তর দিকে চ'লে তিনি এক রমণীয় তপোবনে উপাদ্থত হলেন। তপদ্বীরা বললেন, সর্বাংগসন্দ্রনী, তুমি কে? শোক ক'রো না, আশ্বন্দত হও। তুমি কি এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেবী? দমরন্তী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যদি করেক দিনের মধ্যে নল রাজার দেখা না পাই তবে আমি দেহত্যাগ করব। তপদ্বীরা বললেন, কল্যাণী, তোমার মণ্ডল হবে, আমরা দেখছি তুমি শীদ্রই নিষধরাজের দর্শন পাবে। তিনি সর্ব পাপ থেকে মৃত্তে হয়ে সর্বরঙ্গসমন্তিত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শত্রুদের ভয় উৎপাদন ও সম্হাদ্রগলের শোক নাশ করবেন। এই ব'লে তপদ্বিগণ অন্তহিত হলেন। দমরন্তী বিশ্বিত হয়ে ভাবলেন, আমি কি দ্বন্দ দেখলাম? তাপস্বাণ কেথ্যের গেলে? তাদৈর আশ্রম, প্রণাসলিলা নদী, ফলপ্রপশোভিত বক্ষ প্রভৃতি কেথ্রির গেল?

নলের অন্বেষণে আবার ষেতে ষেতে দময়নতী এক নদ্টিভারে এসে দেখলেন, এক বৃহৎ বাদকের দল অনেক হসতী অন্ব রখ নিয়ে নদ্ট প্রার হচ্ছে। দময়নতা সেই ষাত্রিদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মন্তের নাায় অর্থবসনাবৃত কৃশ মালন ম্তি দেখে কতকগ্রনি লোক ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ভাকতে গেল, কেউ হাসতে লাগল। একজন বললে, কল্যাণী, তমি কি মানবী, দেবতা যক্ষী, না

রাক্ষসী? আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর, যাতে এই বণিকের দলা নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দমরুকতী তাঁর পরিচর দিলেন এবং নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শ্রুচি নামক সার্থবাহ (বিণক্সংঘের নায়ক) বললেন, যশ্চিবনী, নলকে আয়রা দেখি নি, এই বনে আপনি ভিন্ন কোনও মানুষও দেখি নি। আ্মরা বাণিজ্যের জন্য চেদিরাজ সনুবাহনুর রাজ্যে যাচ্ছি।

নলের দেখা পাবেন এই আশার দমরণতী সেই বণিক্সংঘের সংগে চলতে লাগলেন। কিছু দ্র গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশরের তীরে উপস্থিত হলেন। পরিশ্রানত বণিকের দল সেখানে রাত্রিযাপনের আয়োজন করলে। সকলে নিদ্রিত হ'লে অর্ধরাত্রে এক দল মদমন্ত বন্য হস্তী বণিক সংঘের পালিত হস্তীদের মারবার জন্য সবেগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বণিকরা ভয়ে উদ্ভান্ত হয়ে পালাতে লাগল, বন্য হস্তীর দল্তাঘাতে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহু উদ্ম ও অশ্বও বিনন্ট হ'ল। হতাবশিষ্ট বণিকরা বলতে লাগল, আমরা বাণিজ্যদেবতা মণিভদ্রের এবং যক্ষাধিপ কুবেরের প্রা করি নি তারই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই উদ্মন্তদর্শনা বিকৃতর্পা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘটিয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষসী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব।

এই কথা শ্নতে পেয়ে দময়নতী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি বিলাপ ক'রে বললেন, এই নিজ ন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাও হাস্তব্থ এসে বিধন্সত করলে, এও আমার মন্দভাগ্যের ফল। আমি স্বয়ংবরে ইন্দাদি লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দ্দর্শা হয়েছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, দময়ন্তী তাঁদের সংগ যেতে লাগলেন। বহুকাল পর্যটনের পর দময়ন্তী একদিন সায়াহ্মকালে চেদিরাজ স্বাহ্মর নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে উন্মন্তার নাায় দেখে গ্রাম্য বালকগণ কোত্হলের বশে তাঁর অন্সরণ করতে লাগল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধারীকে বললেন, এই দর্যখিনী শরণার্থিনী নারীকে লোকে কণ্ট দিছে, তুনি ওকে নিয়ে এস।

দময়নতী এলে রাজমাতা বললেন, এই দ্বর্দশাতেও তৈমাকে র্পবতী দেখছি, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় তুমি কে? দময়ন্তী জনলেন, আমি পতিব্রতা সুদ্বংশীয়া সৈরিন্ধী (১)। আমার ভর্তার গ্রেণের সংখ্যা করা যায় না, কিচ্ত

<sup>(</sup>১) य नात्रौ **পরগ্রে স্বাধীনভাবে থেকে শিল্পাদির দ্বা**রা জীবিকানিবাহ করে।:

দর্দৈ বিবশে দর্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে তিনি বনে এসেছিলেন, সেখানে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। বিরহতাপে দিবারার দণ্ধ হয়ে আমি তার অন্বেষণ করছি। রাজমাতা বললেন, কল্যাণী, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেরা তোমার পতির অন্বেষণ করবে, হয়তো তিনি ঘ্রতে ঘ্রতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

দমরণতী বললেন, বীরজননী, আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু কারও উচ্ছিন্ট খাব না বা পা ধ্ইয়ে দেব না। পতির অন্বেষণের জন্য আমি ব্রাহ্মণদের সংগ্য দেখা করব, কিন্তু অন্য প্রেব্রের সংগ্য কথা বলব না। যদি কোনও প্রেব্র আমাকে প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, এবং নিজ দুহিতা স্বন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবর্পিণী সৈরিন্ধ্রী তোমার সমবয়স্কা, ইনি তোমার স্থী হবেন। স্বন্দা হৃন্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগ্তে নিয়ে গেলেন।

# ১৬। কর্কোটক নাগ — নলের রূপান্তর

দমরণতীকে ত্যাগ ক'রে নল গহন বনে গিরে দেখলেন, দাবাণিন জনলছে এবং কেউ তাঁকে উচ্চৈঃদ্বরে ডাকছে, প্রণাশেলাক নল, শীঘ্র আসনে। নল অণিনর নিকটে এলে এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, রাজা, আমি কর্কোটক নাগ, মহর্ষি নারদকে প্রতারিত করেছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দিয়েছেন — এই প্থানে প্থাবরের ন্যায় প'ড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যন্ত নিয়ে যাবেন তখন শাপমন্ত হবে। আপনি আমাকে রক্ষা কর্ন, আমি সথা হয়ে আপনাকে সংপরামশ দেব। এই ব'লে নাগেণ্দ্র কর্কোটক অঙ্গান্ধ্ট-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবাণিনশ্ন্য ম্থানে চললেন।

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, নিষধরাজ, আপনি পদক্ষেপ গণনা ক'রে চলন্ন, আমি আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ করবামার করেনিটক তাঁকে দংশন করলেন, তংক্রাটক নিজ ম্তি ধারণ ক'রে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিন্তি না পারে সেজনা আপনার প্রকৃত রূপ অন্তহিত ক'রে দিলাম। যে কলি কর্তৃক আবিষ্ট হয়ে আশান প্রতারিত ও মহাদ্বংথে পতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিবে আক্রান্ত হয়ে আপনার দেহে কন্টে বাস করবে। আপনি অযোধ্যায় ইক্ষ্যাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কছে গিয়ে বলন্ন যে আপনি বাহ্নক নামক সারখি। তিনি আপনার নিকট অধ্বহ্দয়

শিথে নিয়ে আপনাকে অক্ষহ্দয় (১) দান করবেন। ঋতুপর্ণ আপনার সথা হবেন, আপনিও দাতুকীড়ায় পারদশী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পদ্দী প্রকন্যা ও রাজ্য ফিরে পাবেন। যখন প্রবির্প ধারণের ইচ্ছা হরে তখন আমাকে স্মরণ ক'রে এই বসন পরিধান করবেন। এই ব'লে কর্কোটক নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দান ক'রে অন্তর্হিত হলেন।

দশ দিন পরে নল ঋতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহ্নক, অশ্বচালনায় আমার তুল্য নিপ্রণ লোক প্রিথবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও কার্যে নৈপ্রণার প্রয়োজন হ'লে আমি মন্তণা দিতে পারব, রন্থনবিদ্যাও আমি বিশেষর্পে জানি। সর্বপ্রকার শিল্প ও দ্রহ্ কার্য সম্পাদনেও আমি যত্নশীল হব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহ্নক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র মন্ত্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধাক্ষ নিয়ন্ত হ'লে বার্ষের (২) ও জীবল (৩) তোমার সেবা করবে।

ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ করে তিনি প্রত্যহ সায়ংকালে এই শেলাক বলতেন —

> ক ন্ব সা ক্ষ্পেপপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী। স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপতিষ্ঠতি॥

-- সেই ক্লংগিপাসার্তা শ্রান্তা দ্বঃখিনী আজ কোথার শ্বরে আছে? এই হতভাগ্যকৈ সমরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে?

একদিন জীবল বললে, বাহ্ক, কোন্ নারীর জন্য তুমি নিত্য এর্প বিলাপ কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দব্দিধ প্রেষ্থ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদরণীয়া পঙ্গীর সহিত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দণ্ধ হয়ে দ্রমণ করছে। নিশাকালে তার প্রিয়াকে স্মরণ করে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পতিপরিত্যক্তা বালা ক্ষ্ণপিপাসায় কাতর হয়ে একাকী শ্বাপদসংকূল দার্ণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তার জীবনধারণ দ্বকর।

# ১৭। পিতालास मधमन्त्री — नल-अकूभार्ण त विमर्खयाता

বিদর্ভরাজ ভীম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জুন্ট বহু ব্রাহমণ নিযুক্ত করলেন। তাঁরা প্রচুর প্রক্লারের প্রতিপ্রতি পেয়ে ন্যানা দেশে নল-দময়ন্তীকে

<sup>(</sup>১) 'হ্দয়'এর অর্থ গ্লেডবিদ্যা, অর্থাৎ অম্বচালনায় বা অক্কীড়ায় অসাধায়ণ নৈপ্রা। (২) ১৪-পরিচ্ছেদে উক্ত নল-সার্থা। (৩) ঋতুপর্ণের প্রেসার্থ।

খুজতে লাগলেন। সুদেব নামে এক ব্রাহমণ চেদি দেশে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে দময়ণ্ডীকে দেখতে পেলেন। সুদেব নিজের পরিচয় দিয়ে দময়ণ্ডীকে তাঁর পিতা মাতা ও প্রকন্যার কুশল জানালেন। দ্রাতার প্রিয় সথা সুদেবকে দেখে দময়ণ্ডী কদিতে লাগলেন। সুনুদদার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তথনই সেখানে এলেন এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহমণ, হান কার ভার্যা, কার কন্যা? আত্মায়দের কাছ থেকে বিচ্ছিয় হলেন কেন? আপনিই বা একে জানলেন কি করে? সুদেব নল-দময়ণ্ডীর ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, দেবী, এর অন্বেষণে আমরা সর্ব্র দ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে একে পেলাম। এর অত্লন্মীয় রুপ এবং দুই দ্রুর মধ্যে যে পশ্মাকৃতি জট্বল রয়েছে তা দেখেই ধুমাবৃত অণিনর ন্যায় একে আমি চিনেছি।

সন্নদা দময়নতীর ললাটের মল মনুছিয়ে দিলেন, তখন সেই জটনুল মেঘমন্ত চেন্দের ন্যায় স্কুপন্ট হ'ল। তা দেখে রাজমাতা ও স্নেন্দা দময়নতীকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রন্দার্শন বললেন, তুমি আমার ভাগিনীর কন্যা, ওই জটনুল দেখে চিনেছি। দশার্শরাজ সন্দামা তোমার মাতার ও আমার পিতা, তোমার জন্মকালে দশার্শদেশে পিতৃগ্হে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। দময়নতী, তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার পিতৃগ্হেরই সমান। দময়নতী আননিনত হয়ে মাতৃত্বসাকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি অপরিচিত থেকেও আপনার কাছে সন্থে বাস করেছি, এখন আরও সন্থে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, প্রকন্যার বিচ্ছেদে আমি শোকার্ত হয়ে আছি, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদর্ভা দেশে যাব।

রাজমাতা তাঁর প্রের অনুমতি নিয়ে বিশাল সৈন্যদল সহ দময়ন্তীকে মন্যাবাহিত যানে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনন্দিত হয়ে সহস্র গো, গ্রাম ও ধন দান করে স্বদেবকে তুল্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, যদি আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পতিকে আনবার চেন্টা কর্ন। রাজার আজ্ঞায় রাহাণগণ চতুদিকে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তাঁদের বলে দিলেন, আপনারা সকল রাজ্যে জনসংসদে এই কথা বার বার বলবের্ন পাত্তকার, বন্দ্রার্ধ ছিল্ল করে নিদ্রিতা প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গৈছ ? সে এখনও অর্ধবন্দ্র আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজ্যু দয়া কর, প্রতিবাক্য বল।' আপনারা এইর্প বললে কোনও লোক যদি উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে।

দীর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহমুণ ফিরে এন্যে বললেন, আমি ঋতুপর্ণ

রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাকা বলেছি, কিন্তু তিনি বা কোনও সভাসদ উত্তর দিলেন না। তার পর আমি বাহ্ক নামক এক রাজভূতোর কাছে গেলাম। সে রাজার সারিথি, কুর্প, থর্ববাহ্ন, দ্রুত রথচালনায় নিপ্নে, স্ক্রাদ্র থাদা প্রস্তুত করতেও জানে। সে বহ্বার নিঃশ্বাস ফেলে ও রোদন ক'রে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে. দ্রার পর বললে, সতী কুলস্চী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বসন হরণ করেছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপর ক্ষ্বার্তে পতি পরিত্যাগ করে চ'লে গেলেও সতী নারী কুন্ধ হন না। এই বার্তা শ্রেন দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছ্ব জানাবেন না। এখন স্ক্রেব শীঘ্র ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেন্টা কর্ন।

দময়নতী পর্ণাদকে পারিতোষিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আমি আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চ'লে গেলে দময়নতী স্বদেবকে বললেন, আপনি সম্বর অবোধ্যায় গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলনেন — ভীম রাজার কন্যা দময়নতীর প্নের্বার স্বয়ংবর হবে, কলা স্বর্ণাদয়কালে তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন, কারণ নল জীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপত্ত স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপনিও যান।

স্বেবের বার্তা শ্নে ঋতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহ্ক, আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়নতীর প্রয়বরে যেতে ইচ্ছা করি। নল দ্বংথার্ত হয়ে ভাবলেন. আমার সঙ্গে মিলিত হবার জনাই কি তিনি এই উপায় পিথর করেছেন? আমি হীনমতি অপরাধী, তাঁকে প্রতারিত করেছি, হয়তো সেজনাই তিনি এই নৃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তাল রয়েছে। ঋতুপর্ণকে নল বললেন যে তিনি একদিনেই বিদর্ভনগরে পেশছবেন তার পর তিনি অশ্বশালায় গিয়ে কয়েকটি সিন্ধুদেশজাত কৃশকায় অশ্ব বেছেনিলেন। তা দেখে রাজা কিণ্ডিং রুট্ট হয়ে বললেন, বাহ্ক, এইসকল ক্ষীণ্ড্রীবী অশ্ব নিচ্ছ কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও? নল উত্তর দিলেন মহারাজ, এই অশ্বেগ্নির ললাট মস্তক পাশ্ব প্রভৃতি স্থানে দশটি রোম্বেজ আছে, দ্বেগমনে এরাই শ্রেষ্ঠ। তবে আপনি যদি অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। ঋতুপূর্ণ বললেন, বাহ্ক, তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও। তথন নল নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব রথে যুক্ত করলেন।

चाजून त्राय छेठेरन नन नार्वाय वास्त्र त्राक जूरन निर्मन এवः महास्वर्गः तथ ठामारमन । वार्स्थ इ जावरम, এই वार्क कि ইस्मुद्र मात्रीथ भार्जम ना भ्वतः नम বয়সে নলের তুলা হ'লেও এ আকৃতিতে বিরূপ ও খর্ব। বাহুকের রথচালনা দেখে ঋতুপর্ণ বিশ্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীর **উড়ে** শ্তরার তিনি বললেন, রথ থামাও, বাকের আমার উত্তরীর নিয়ে আসকে। নল -ললেন, আমরা এক যোজন ছাড়িয়ে এসেছি, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভব। ঋতুপূৰ্ণ বিশেষ প্ৰীত হলেন না। তিনি এক বিভীতক (বহেড়া) বৃক্ষ **দেখিয়ে**। বললেন, বাহ্মক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শক্তি দেখ। — এই বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পতিত পত্রের সংখ্যা এক শ এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর শাখার পাঁচ কোটি পত্র আর দু হাজার প'চানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'রে দেখ'। রথ থামিয়ে নল বললেন, মহারাজ আপনি গর্ব করছেন, আমি এই বৃক্ষ কেটে ফেলে পত ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যদি যাবার জন্য বাস্ত হরে থাকেন তবে সম্মথের পথ ভাল আছে, বার্কের আপনাকে নিরে যাক। ঋতুপর্ণ <mark>অন্দ্রনয়</mark> ক'রে বললেন, বাহ্যক, তোমার তুলা সার্রাথ প্রাথবীতে নেই, আমি তোমার শরণাপন্ন, গমনে বিদ্যা ক'রো না। যদি আজ স্থান্তের প্রে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আমি পত্র আর ফল গণনা করে বিদর্ভে বাব। রাজা অনিচ্ছায় বললেন, আমি শাখার এক অংশের প**ত্র ও ফলের সংখ্যা** বলছি, তাই গণনা ক'রে সম্ভূষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে বিস্মিত হরে বললেন, মহারাজ, আপনার শক্তি অতি অম্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন, তার পরিবর্তে আপনি আমার বিদ্যা অধ্বহাদর নিন।

ঋতুপর্ণ অধ্বহ্দয় শিখে নলকে অক্ষহ্দয় দান করলেন। তৎক্ষণাং কলি কর্কেটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বেরিয়ের এলেন এবং অন্যের অদৃশ্য হয়ে কৃতাঞ্চলিপ্রটে ক্র্ম্ম নলকে বললেন, নৃপতি, আমাকে অভিশাপ্রতিদিও না, আমি তোমাকে পরমা কীর্তি দান করব। যে লোক তোমার নাম ক্রীর্তন করবে তার কলিভয় থাকবে না। এই ব'লে তিনি বিভাতিক বৃক্ষে প্রবেশ্ব করলেন। কলির প্রভাব থেকে মৃক্ত নলের সম্তাপ দ্রে হ'ল, কিন্তু তখনও তিনি বিরুপে হয়ে রইলেন।

## ১৮। नन-प्रमुखीत भूनीर्यनन

ঋতৃপর্গ সায়ংকালে বিদর্ভরাজপার কুন্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল-চালিত রথের মেঘগর্জনের ন্যায় ধর্নিন শানে দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় মহীপতি নল এখানে আসছেন। আজ যদি তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে পাই, যদি তাঁর বাহন্দ্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় মরব। দময়ন্তী জ্ঞানশান্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে ঋতৃপর্ণ বাস্কেয় ও বাহন্ককে দেখতে পেলেন।

ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদর্ভরাঞ্চ ভীম কিছুই জানতেন না, তিনি ঋতুপর্ণকে সসস্মানে সংবর্ধনা ক'রে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপত্র স্বয়ংবরের জন্য আসেন নি; অগত্যা তিনি বিদর্ভরাজকে রললেন, আপনাকে অভিবাদন করতে এসেছি। রাজা ভীমও বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের অধিক পথ অতিক্রম ক'রে কেবল অভিবাদনের জন্য এ'র আসবার কারণ কি?

রাজভূত্যগণ ঋতুপর্ণকৈ তাঁর জন্য নির্নিষ্ট গ্রেহে নিয়ে গেল, বার্কেয়ও তাঁর সংখ্যে গেল। বাহ্-কর্পী নল রথশালায় রথ নিয়ে গিয়ে অন্বদের যথাবিধি পরিচর্যা ক'রে রথেতেই বসলেন। দময়শতী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিনী নামে এক দ্তীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হুস্ববাহ্ন বির্পে রথচালকটি কে?

দমরুতীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশন ক'য়ে বললে, দমরুতী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপনি কে, আপনাদের সংগ যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর দিলেন, দমরুতীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শ্রেন রাজা ঋতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সেজনা রাজা আমাকে সারথি করেছেন, আমি তার আহারও প্রস্তুত করি। তৃতীয় লোকটির নাম বার্ফের, পর্বে সে নলের সার্গিছ ছিল, নল রাজ্যতাগি করার পর থেকে সে রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কেশিনী বললে, বাহ্ক, নল কোথায় আছেন বার্কেয় কি তা জানে? নল বলুর্লেনি, সে বা অন্য কেউ নলের সংবাদ জানে না, তার রূপে নন্ট হয়েছে, তিনি আত্মগোপন ক'য়ে বিচরণ করছেন। কেশিনী বললে, যে রাছ্যণ অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তার কথার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন দময়ুতী প্রন্বার তা আপনার নিকট শ্বনতে চান। নল অশ্রম্প্রণিররেন বাৎপগদ্গদেশ্বরে পর্বাৎ বললেন, সতী কুলক্ষী বিপদে পড়লেও

নিজের ক্ষমতার নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বন্দ্র হরণ করেছিল সেই মোহগ্রুন্ত বিপদাপক্ষ ক্ষ্যোর্ত পতি পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেও সতী নারী ক্রুন্ধ হন না।

কেশিনীর কাছে সমুহত শুনে দুমুমুনতী অনুমান করলেন বাহুকুই নল। তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহনকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যের কৌশল লক্ষ্য কর। তিনি চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কেশিনী পনেবার গেল এবং ফিরে এসে বললে, এমন শুন্ধাচার মানুষ আমি কখনও দেখি নি। ইনি অনুচ্চ শ্বারে প্রবেশকালে নত হন না, শ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। ঋতুপর্ণের ভোজনের জন্য আমাদের রাজা বিবিধ পশ্মোংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে আছে। বাহুকের দূষ্টিপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চড়িয়ে বাহ্বক এক মুন্দি তৃণ সূত্র্যকিরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজ্বলিত হ'ল। তিনি অণিন স্পর্শ করলে দক্ষ হন না. পরুপ মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না. আরও সুক্রম্ব ও বিকশিত হয়। দময়নতী বললেন, কেশিনী, তিমি আবার বাও, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর রাঁধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেশিনী মাংস আনলে দময়ন্তী তা চেথে ব্যকলেন যে নলই তা রে'ধেছেন। তখন তিনি তাঁর পত্রকন্যাকে কেশিনীর সংগে বাহতকের कार्ष्ट भाठित्य मिलन। नन रेन्ट्रामन ७ रेन्ट्रामनारक कार्ल नित्य कांमरू नाशनन। তার পর কোশনীকে বললেন, এই বালক-বালিকা আমার পত্র-কনাার সদৃশ সেজন্য আমি কাঁদছি। ৬দে, আমরা অন্য দেশের অতিথি তমি বার বার এলে লোকে দোষ দেবে, অতএব তুমি যাও।

দমরণতী তাঁর মাতাকে বললেন, আমি বহু পরীক্ষার ব্রেছি যে বাহ্কই নল, কেবল তাঁর রপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আমি নিজেই তাঁকে দেখতে চাই, আপনি পিতাকে জানিয়ে বা না জানিয়ে আমাকে অনুমতি দিন। পিতা নাতার সম্মতিক্রমে দমরণতী নলকে তাঁর গ্রেছ আনালেন। কাষারবসনা জটাধারিণী মলিনাগালী দমরণতী সরোদনে বললেন, বাহ্ক, নিদিত পদ্দীকে বনে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন এমন কোনও ধর্মজ্ঞ প্রেষকে জান কি? প্র্যোশেলাক নল ভিন্ন আর কে ক্রিতানবতী পতিব্রতা ভার্যাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, ক্রামানী, ষার জন্য আমার রাজ্য নন্ট হয়েছে সেই কলির প্রভাবেই আমি তোমাকে তাগি করেছিলাম। তোমার অভিশাপে দণ্ধ হয়ে কলি আমার দেহে বাস ক্রাছল, এখন আমি তাকে জ্বয় করেছি, সেই পাপ দ্র হয়েছে। কিন্তু ছুমি দ্বিতীয় পতি বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ কেন? দমরন্তী কৃতাঞ্জলি হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে পাং না, দেবগণকে বর্জন ক'রে আমি তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অলেবংশে

আমি সর্বন্ধ লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহমণ পর্ণাদের মুখে তোমার বাক্য শুনেই তোমাকে আনাবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করেছি। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন।

অন্তরীক্ষ থেকে বায়্ বললেন, নল, এ'র কোনও পাপ নেই, আমরা তিন বংসর এ'র সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একদিনে শত ফোলন পথ অতিক্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই ইনি অসাধারণ উপায় দিথর কর্মেছলেন। তথন প্রুপব্টি হ'ল, দেবদ্বদ্বিভ বাজতে লামল। নাগরাজ কর্কেটিকের বন্দ্র পরিধান করে নল তাঁর প্রের্প ফিরে পেলেন, দমরন্তী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে রোদন করতে লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশস্য ভূমি জল পেরে যেমন হয়, সেইর্প দমরন্তী ভর্তাকে পেরে পরিত্পত হলেন।

#### ১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার

পর্যদিন প্রভাতকালে নল রাজা সন্সন্ধিত হয়ে দমরনতীর সঙ্গে শ্বশ্রে ভীম রাজার কাছে গিয়ে অভিবাদন করলেন, ভীমও পরম আনন্দে নলকে প্রের ন্যায় গ্রহণ করলেন। রাজধানী ধনজ পতাকা ও প্রেণ্ডেপ অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাসীরা হর্যধর্নি করতে লাগল। ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, ভাগান্তমে আপনি পত্নীর সঙ্গে প্রেমিলিত হলেন। আমার গ্রে আপনার অজ্ঞাত-বাসকালে যদি আমি কোনও অপরাধ করে থাকি তো ক্ষমা কর্ন। নল বললেন, মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র অপরাধ করেন নি, আপনি প্রের্ব আমার সথা ও আত্মীয় ছিলেন, এখন আরও প্রীতিভাজন হলেন। তার পর ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহ্দয় শিক্ষা করে এবং তাঁকে অক্ষহ্দয় দান করে প্রাজ্যে প্রস্থান করলেন।

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করে প্রকর্বে বলনেন, আমি বহু ধন উপার্জন করেছি, প্রনর্বার দ্যুতকীড়া করব। আমার সম্পূর্ত ধন ও দমরুতীকে পণ রাখছি, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যদি দ্যুতকীড়ার অসম্প্রত হও তবে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুন্ধ কর। প্রকর সহাস্যে, বললেন, ভাগ্রেজ্যে আপনি আবার এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় করে নেন, স্কুলরী দম্যুক্তী আমার জোবা করবেন। নলের ইছা হ'ল তিনি খড়গাঘাতে প্রকরের শিরশ্ছেদ করেন, কিল্ডু কোধ সংবরণ করে বললেন, এখন বাকাব্যয়ে লাভ কি, আগে জয়ী হও তার পর ব'লো।

এক পণেই নল প্রকরের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, ম্র্ব, তুমি

বৈদভাকৈ পেলে না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার প্রের পরাজয় কলির প্রভাবে হয়েছি: তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ করব না, তুমি আহে প্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার প্রতি আমার দেনছ াখনও নন্ট হবে না, তুমি শত বংসর জীবিত থাক। এই ব'লে নল দ্রাতাকে আর্নির্গান করলেন। পুর্ণাশেলাক নলকে অভিবাদন ক'রে কুতাঞ্জাল হয়ে পুষ্কের বলজে: গহারাজ, আপনার কীতি অক্ষয় হ'ক, আপনি আমাকে প্রাণ ও রাজ্য দান করলেন, সাপনি অয়ত বংসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে প**ু**ক্তর হার্ডাচত্তে নিজ রা**জ**ধান<sup>্ত</sup>তে চলে গেলেন। অমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আন**ে**ন রোমাঞ্চিত হয়ে কুতাঞ্জলিপটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমরা পরম সাথ লাভ কর্মেছ: দেবগণ বৈমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পূজা করবার জনা তারর আবার আপনাকে পেয়েছি।

নলোপাশ্যান শেষ ক'রে ব্রদশ্ব বললেন যুর্ঘিষ্ঠির, নূল রাজা দ্যুতক্রীড়ার ফলে ভার্যার সংখ্য এইর প দঃখভোগ করেছিলেন, পরে আবার সম্শিধলাভও করেছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দময়ন্তী আর রাজার্য খাতুপর্ণের ই**্তহাদ শ**ুনলে কলির ভয় দূরে হয়। তুমি আশ্বন্ত হও, বিষাদগ্রন্ত হয়ো না। তেত্রার ভয় আছে, আবার কেউ দ্যুতক্রীড়ায় তোমাকে আহ্বান করবে; এই ভয় আান দূরে কর্রাছ। আমি সমগ্র অক্সহদর জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই বলে ব্ 🕬 🕶 যু, ধিণ্ঠিরকে অক্ষহদেয় দান ক'রে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন।

# ॥ তীর্থ যাত্রাপর্বাধ্যায়॥

# ২০। ঘুরিষ্ঠিরাদির তীর্থযাতা

অর্জনের বিরহে বিষয় হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন জ্রাগ ক'রে ছা করলেন। একদিন দেবধি নাক্ত ৰাবার ইচ্ছা করলেন। একদিন দেববি নারদ এসে ব্রিধ্নিইক বললেন, ধামিক-শ্রেষ্ঠ, তোমার কি প্রয়োজন বল। যুর্বিষ্ঠির প্রণাম করে বললেন, আপনি প্রসন্ন থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিন্ধ হয়েছে মনে করি। তীর্থপর্যটনে প্রাথিবী প্রদক্ষিণ করলে কি ফললার্ভ হয় তাই আপনি বলন।

বহু শত তাঁথের (১) কথা সিবিস্তারে বিবৃত্ত করে নারদ বললেন, যে লোক যথারীতি তাঁথপিরশ্রমণ করে সে শত অন্যমেধ যজ্ঞেরও অধিক ফল পারে। এখানকার ঋষিগণ তোমার প্রতাক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আস্ছেন, তুমি এপের সঙ্গে তাঁথপির্যটন কর। নারদ চলে গেলে প্রেরাহিত ধােমাও বহু তাঁথেরি বর্ণনা করলেন। তার পর লোমশ মুনি এসে যুর্যিন্ঠিরকে বললেন, বংস, আমি একটি অতিশর প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসছি, অর্জুন মহাদেবের নিকট বহুমির নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, যম কুবের বর্ণ ইন্দ্রও তাঁকে বিবিধ দিবাাস্ত্র দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাবস্ত্রর প্রত চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গাঁও বাদ্য ও সামগান যথাবিধি শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে বলেছেন।— অর্জুনের আন্তর্নিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন ক'রে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আমি জানি যে সূর্বপত্র কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহোংসাহী, মহাবল, মহাধন্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জুনের ব্যাড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কর্ণের যে সহজাত ক্বচকে তোমরা ভ্র কর তাও আমি হরণ করব। তোমারে যে তাথিবারার অভিলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই বহুমির্ব লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

এই বার্তা জানিরে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর অর্জানের অন্রোধে আমি তোমার সংগে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভর থেকে তোমাকে রক্ষা করব। য্রিধিন্ঠির, তুমি লঘ্ (২) হও, লঘ্ হ'লে স্বচ্ছলে ভ্রমণ করতে পারবে।

উপদিথত সকল লোককে যুধিণ্ঠির বললেন, বে ব্রাহারণ ও বতিগণ ভিক্লাভোজী, যাঁরা ক্র্মা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কট সইতে পারেন না, তাঁরা নিব্ত হ'ন। যাঁরা মিন্টভোজী, বিবিধ পকান লেহা পের মাংস প্রভৃতি খেতে চান, যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে বাবেন না। যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি তাঁরাও নিব্ত হ'ন। যেসকল প্রবাসী রাজভিত্তর বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধ্তরান্দ্রের কাছে যানু তিনিই সকলকে উপযুক্ত বৃত্তি দেবেন। যদি তিনি না দেন তবে আমার প্রতির নিমিত্ত

<sup>(</sup>১) এই প্রসণ্গে ন্বারবতীর পরে পিশ্চারক তীর্থের বর্তনার আছে — এখনও এই তীর্থে পশ্মচিহ্যিত ও বিশ্লাধ্বিত বহু মন্ত্রা (seal) পঞ্জিয়া যায়। বোধ হয় এইসকল মন্ত্রা মহেঞােদারাতে প্রাণ্ড মন্ত্রার অনুরূপ।

<sup>(</sup>২) অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না।

পাঞ্চালরাজ দেবেন। তখন বহু পরেবাসী দ্রংখিতমনে হস্তিনাপরের চ'লে গেলেন. ধ্তরাষ্ট্রও তাঁদের তুষ্ট করলেন।

কাম্যকবনবাসী ব্রাহানগণ যুবিষ্ঠিরকে বললেন, আমাদেরও তীর্থপ্রমণে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও ধোমের মত নিয়ে যুবিষ্ঠির ব্রাহানদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস পর্বভ ও নারদ খাষি এসে স্বস্টায়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম ক'রে পান্ডবগণ ও দ্রোপদী অগ্রহায়ণ-প্রতিশার শেষে প্র্যা-নক্রযোগে ব্রাহানদের সঙ্গে নিজ্ঞানত হলেন। পান্ডবগণ চীর অজিন ও জটা ধারণ ক'রে এবং অভেন্য কবচ ও অস্প্রেসজ্জত হয়ে প্রতিদিকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃতাগণ, চতুর্নশাধিক রথ পাচকগণ ও পরিচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল।

# ২১। ইন্বল-বার্তাপ — অগস্ত্য ও লোপামনুদ্র — ভূগন্তীর্থ

পাশ্ডবগণ নৈমিযারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন ক'রে অগস্তোর আশ্রম মণিমতী প্রবীতে এলেন। লোমশ বললেন, প্রাকালে এখানে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত, তার কনিন্ঠ লাতার নাম বাতাপি। একদিন ইল্বল এক তপস্বী রাহ্মণকে বললে, আমাকে একটি ইল্ফভুলা প্র দিন। রাহ্মণ তার প্রার্থনা প্র্ণকরলেন না। ইল্বল অতিশার কুন্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাপিকে ছাগ বা মেবে র্পান্তরিত ক'রে তার মাংল রে'ধে রাহ্মণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর ইল্বল তার ল্লাতাকে উচ্চস্বরে ডাক্ত, তখন রাহ্মণের পার্ম্ব ভেদ ক'রে বাতাপি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত। দ্রালা ইল্বল এইয়্পে বহু রাহ্মণ হত্যা করলে।

এই সময়ে অগস্তা মুনি একদিন দেখলেন, একটি গতের মধ্যে তাঁর পিতৃপুর্ম্বগণ অধাম্থে ঝুলছেন। অগস্তোর প্রশেনর উত্তরে তাঁরা বললেন. বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; যদি তুমি সংপ্রের জুন্ম দিতে পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদ্গতি লাভ কর্ত্তে অগস্তা বললেন, পিতৃগণ, নিশিচনত হ'ন, আমি আপনাদের অভিলাব পূর্ক্ত করব।

অগস্ত্য নিজের বোগ্য স্ত্রী খালে পেলেন না। ত্রু তিনি সর্ব প্রাণীর শেষ্ঠ অগের সমবায়ে এক অত্যুত্তমা স্ত্রী কল্পনা কর্ম্বলেন। সেই সমরে বিদর্ভ দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা কর্মছিলেন, তাঁর মহিষীর গর্ভ থেকে অগস্ত্যের সেই সংকল্পিত ভার্যা ভূমিষ্ঠ হলেন। সোদামিনীর ন্যায় স্কুন্দরী সেই কন্যার নাম রাখা হ'ল লোপাম্দ্রা। লোপাম্দ্রা বিবাহযোগ্যা হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মহিষীও নিজের মত বললেন না। তখন লোপাম্দ্রা বললেন, আমার জন্য দ্বংখ করবেন না, অগস্ত্যের হাতে আমাকে দিন। রাজা যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বিবাহের পর অগস্তা তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার মহার্য বসন ও আভরণ ত্যাগ কর। লোপাম্দ্রা চীর বল্কল ও ম্গচর্ম ধারণ ক'রে পতির ন্যায় রতচারিণী হলেন। অনেক দিন গণগাশ্বারে কঠোর তপস্যার পর একদিন অগস্তা পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপাম্দ্রা কৃতাঞ্জলি হয়ে লজ্জিতভাবে বলনেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শব্যা ছিল সেইর্প শব্যায় আমাদের মিলন হক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধারণ কর্ন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। আমি চীর আর কাষায় বস্ত্র পরে আপনার কাছে যাব না, এই পরিচ্ছদ অপবিত্র করা উচিত নয়। অগস্তা বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার যে ধন আছে তা আমার নেই। আমার তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আমি ধন আহরণ করতে বাচ্ছ।

শ্রুতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্তা বললেন, আমি ধনাথী, অন্যের ফাঁত না ক'রে আমাকে যথাশক্তি ধন দিন। রাজা বললেন, আমার বত আয় তত বার। এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কণ্ট হবে এই ব্রেঝ অগস্তা শ্রুতর্বাকে সংগ্রানিয়ে একে একে ব্রধাশব ও ব্রসদস্য রাজার কাছে গেলেন। তারা জানালেন যে তাঁদেরও আয়-বায় সমান, উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। তার পর রাজারা পরামর্শ ক'রে বললেন, ইন্বল দানব সর্বাপেকা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই।

অগস্তা ও তাঁর সংগী তিন রাজাকে ইন্বল সসম্মানে গ্রহণ করলে। রাজারা বাাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাপি মেয হয়ে গেল, ইন্বল তাকে কেটে অতিথি-সেবার জন্য রন্ধন করলে। অগস্তা বললেন, আপনারা বিষয় হবেন ন্যু আমিই এই অস্করকে থাব। তিনি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হ'লে ইন্বল তারে সহাস্যে মাংস পরিবেশন করলে। অগস্তা সমস্ত মাংস থেয়ে ফেললে ইন্বল তার ভ্রাতাকে ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে মহাক্সা অগস্তার অধোদেশ থেকে বায়্ল নির্গত হ'ল। ইন্বল বার বার বললে, বাতাপি, নিজ্ঞান্ত হও। অগস্তা হেসে বললেন, কি ক'রে নিজ্ঞান্ত হবে, আমি তাকে জ্লীর্ণ ক'রে ফেলেছি।

रेल्पन वियामधन्छ रुख कृषाक्षानिभूति वनतन, আপনারা कि চান वन्त्न।

অগস্তা বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অনোর ক্ষতি না ক'রে আমাদের ষ্থাশক্তি ধন দাও। ইল্বল বললে, আমি যা যা দান করতে চাই তা যদি বলতে পারেন তবেই দেব। অগস্তা বললেন, তুমি এই রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গর, আর দশ হাজার স্বর্ণমন্ত্রা এবং আমাকে তার দ্বিগনে দিতে চাও, তা ছাড়া একটি হিরণময় রথ ও দুই অম্বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইল্বল দুঃখিতমনে এই সকল ধন এবং তারও অধিক দান করলে। তখন সমুহত ধন নিয়ে অগুহতা তার আশ্রুমে এলেন. রাজারাও বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

লোপাম,দ্রাকে তাঁর অভীণ্ট শয্যা ও বসনভ্ষণাদি দিয়ে অগস্ত্য বললেন. তুমি কি চাও – সহস্র পত্রু, শত পত্রু, দশ পত্রু, না সহস্র পত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র? লোপামুদ্রা এক পুত্র চাইলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে সাত মাস পরে দুঢ়ুস্যা নামে পত্রে প্রসব করলেন। এই পত্রে মহাক্রি মহাতপা এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এবে অন্য নাম ইধ্যবাহ।

উপাখ্যান শেষ ক'রে লোমশ বললেন, যুর্ঘিষ্ঠির, অগস্ভা এইরপে প্রহ্মাদ-বংশজাত বাতাপিকে বিনষ্ট করেছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পুণাসলিলা ভাগীরথী, পতাকার ন্যায় বায়তে আন্দোলিত এবং পর্বতশ্বংগে প্রতিহত হয়ে শিলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানুসারে অবগাহন কর।

তার পর পাণ্ডবগণ ভূগ্বতীথে এলে লোমশ বললেন, প্রোকালে রামর্পে বিষয়ে ভার্গাব পরশারামের তেজোহরণ করেছিলেন। পরশারাম ভীত ও লঙ্গিত হরে মহেন্দ্র পর্ব তে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বংসর পরে পিতৃগণ তাঁকে নিস্তেজ গর্বহীন ও দুঃখিত দেখে বললেন, পুত্র, বিষ্ণুর নিকটে তোমার দপপ্রকাশ উচিত হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যম্বেত তোমার প্রপিতামহ ভূগ্ব তপস্যা করেছিলেন। সেই তীথে পবিত্র বধুসের নদীতে দ্বান করলে তোমার পর্বের তেজ ফিরে পাবে। পিতৃগণের উপদেশ অনুসারে পরশ্বাম এই ভূগতেীট্রিও স্নান ২২। দধীচ — ব্তবধ — সম্মুদ্ধামণ
অন্বোধে লোমশ — ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ করেছিলেন।

য্বিণিঠরের অন্বরোধে লোমশ অগস্তোর কীতি কথা আরও বললেন। — সতাযুগে কালেয় নামে এক দল দুর্দানত দানব ছিল, তারা ব্রাস্করের সহায়তায় দেবগণকে আক্রমণ করে। বহুনার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবতী ক'রে দধীচ মন্নির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দধীচ প্রীতমনে তংক্ষণাং প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মাকে দিলেন। সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমর্প বজু নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজু ধারণ করে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ব্রুকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় দানবদের বেগ সইতে পারলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহাবিষ্ট ইন্দের বলব্দির জন্য নারায়ণ ও মহার্মগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ বলান্বিত হয়েছেন জেনে ব্রু ভয়ংকর সিংহনাদ ক'রে উঠস, সেই শব্দে সন্তুম্ত হয়ে ইন্দ্র অবশভাবে বছু নিক্ষেপ করলেন। মহাস্ত্র ব্রু নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। তার পর দেবতারা ছবিত হয়ে দৈতাদের বধ করতে লাগলেন, তারা পালিয়ে গিয়ে সম্ভূগতে আশ্রম্ব নিলে।

কালের দানবগণ রাহিকালে সম্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপদ্বী রাহ্মণদের বধ করতে লাগল। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগদ্যের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি মহাসম্দ্র পান ক'রে ফেল্মন, তা হ'লে আমরা কালেরগণকে বধ করতে পারব। অগদ্যু সম্মত হয়ে দেবতাদের সংগ ফেনময় তরংগায়িত জলজন্তুসমাতুল সম্দ্রের তীরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, হতাবিশ্বিট কয়েকজন কালেয় বসম্ধা বিদীর্ণ ক'রে পাতালে আগ্রয় নিলে। অনন্তর দেবগণ অগদ্যুকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন তা উদ্গার ক'রে সম্দ্র আবার প্রণ কর্ন। অগদ্যু বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোময়া অন্যুবস্থা কর। তথন রহা্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহ্নকাল পরে মহারাজ ভগীরথ সম্মুক্তেক আবার জলপুর্ণ করবেন।

একদা বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অন্তের সময় তুমি যেমন মের্পর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইর্প আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আমি স্বেছায় মের্ প্রদক্ষিণ করি না, এই জগতের যিনি নির্মাতা তাঁরই বিধানে করি। বিন্ধ্য জুন্ধ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূর্যের পথরোধ হয়। দেবতারা অগস্তোর শরণ নিলেন। অগস্তা তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিশ্বের জাছে গিয়ে বললেন, আমি কোনও কার্যের জন্য দক্ষিণ দিকে যাব, তুমি আমার্ক্ত পথ দাও। আমার ফিরে আসা পর্যত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইছামত বিধিত হয়ো। অগস্তা দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর ব্দিধ হ'ল না।

#### ২৩। সগর রাজা — ভগীরথের গণ্গানয়ন

যুধিন্ঠিরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। — ইক্রাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পদ্দীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে প্রেকামনার কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পদ্দীর গর্ভে ধাট হাজার প্র এবং আর এক পদ্দীর গর্ভে একটি প্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ঘাট হাজার প্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ করতে করতে জলশ্না সম্বদ্রের তীরে এসে অশ্তহিত হয়ে গেল। এই সংবাদ শ্নে সগর তাঁর প্রেদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহ্ত অশ্বর অশ্বেষণ কর। সগরপ্রগণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সম্বদ্র খনন করতে লাগলেন, অস্বর নাগ রাক্ষ্য এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেষে তাঁরা সম্বদ্রের উত্তরপ্রে দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে তেজারাশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। সগরপ্রগণ চোর মনে ক'রে কপিলের প্রতি সক্রোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিভির তেজে তথনই ভঙ্ম হয়ে গেলেন।

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভে জাত প্রেরের নাম অসমস্কা। ইনি দুর্বল বালকদের ধারে ধারে নদীতে ফেলে দিতেন সেজনা সগর তাঁকে নির্বাসিত করেন। অসমজ্ঞার প্রেরের নাম অংশ্বান। নারদের নিকট যাট হাজার প্রের মৃত্যুসংবাদ শ্বেন সগর শোকে সন্তওত হয়ে পোত্র অংশ্বানকে বললেন, তুমি যজ্ঞান্ব খ্রেজ নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উন্ধার কর। অংশ্বান পাতালে গিয়ে কপিলকে প্রণাম কারে যজ্ঞান্ব ও পিতৃবাগণের তপ্ণের জন্য জল চাইলেন। কপিল প্রসায় হয়ে বললেন, তুমি অন্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাণ্ড কর। তোমার পিতৃবাগণের উন্ধারের জন্য তোমার পোত্র মহাদেবকে তৃষ্ট কারে ন্বর্গ থেকে গণগা আনবেন।

অংশ্রমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপত হল, তিনি সমুদ্রকৈ নিজের প্রের্পে (১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশ্রোন রাজা হলেন। তার প্রে দিলীপ, দিলীপের প্রে ভগীরথ। ভগীরথ রাজ্যন্ত্রান্ত ক'রে মন্ত্রীদের উপর

<sup>(</sup>১) ষাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সম্দ্র সগরের প্রের্পে কন্পিত এবং সাগর নামে খ্যাত।

রাজকার্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে গণগার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র দিব্য বংসর অতীত হ'লে গণগা ম্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগীরথ তাঁকে বললেন, আমার প্র'প্রেষ ষাট হাজার সগরপ্রে কপিলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলসিস্ত কর্ন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। গণগা বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা প্র' করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপদ্যায় তুট্ট ক'রে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীরথ কলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুণ্ট করলেন, মহাদেব গণগাকে ধারণ করতে সম্মত হলেন।

ভগীরথ প্রণত হয়ে সংযতচিত্তে গণগাকে সমরণ করলেন। হিমালয়কনা।
প্রণাতোয়া গণগা মৎস্যাদি জলজন্ত সহিত গগনমেখলার ন্যায় মহাদেবের ললাটে
পতিত হলেন এবং বিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হ'তে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ
দেখিয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গণগার পবিত্র জলে সিস্ত হয়ে সগরসন্তানগণ উন্ধার লাভ করলেন, সমন্দ্র প্রবার জলপ্রণ হ'ল, ভগীরথ গণগাকে নিজ দ্বহিতার্পে কল্পনা করলেন।

#### ২৪। ক্ষমুশ্ভেগর উপাখ্যান

পাশ্তবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং শ্লষভক্ট পর্বত অতিক্রম ক'রে কৌশিকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিরের আশ্রম দেখা যাছে। কশাপগোত্তজ মহাত্মা বিভাশ্ডকের আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পুত্র শ্লম্প্রেগর তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাব্দিটর কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। তাঁর আখ্যান বলছি শোন।—

একদিন বিভাশ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপসায়ে শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহুদ্ দান করছিলেন এমন সময় উর্বশী অপ্সরাকে দেখে তিনি কামাবিষ্ট হলেন। তৃষিতা হরিণী জলের সংগ্য বিভাশ্ডকের শ্রুক পান ক'রে গার্জিণ্টি হ'ল এবং বথাকালে ঋষাশৃশ্যকে প্রসব করলে। এই মুনিকুমারের মহতকে একটি শৃশ্য ছিল, তিনি সর্বদা বহাচর্যে নিরত থাকতেন এবং পিতা বিভাশ্তিক ভিন্ন অন্য মানুষওদেখন নি। এই সময়ে অগ্যদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি দশরথের স্থা। আমরা শ্রুনেছি, লোমপাদ রাহান ও প্রেরাহিতের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন সেজন্য বাহানগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে

প্রজারা কন্টে পড়ে। একজন মনি রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ত্রাহারণদের কোপ শাশ্ত কর্ন এবং ম্নিকুমার ঋষাশ্জাকে আনান, তিনি আপনার রাজ্যে এলে তখনই ব্যক্তিপাত হবে।

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন করলেন এবং ঋষাশৃৎগকে আনাবার জন্য শাস্ত্রভ্জ কর্মকুশল মন্ত্রীদের সংগ্র পরামর্শ করলেন। তিনি প্রধান প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা ঋষাশৃৎগকে প্রলোভিত ক'রে আমার রাজ্যে নিয়ে এস। বেশ্যারা ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধবিশ্যা বললে, মহারাজ, আমি সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশাক ত আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরজাদি পেয়ে সেই বৃদ্ধবেশ্যা একটি নৌকায় কৃত্রিম বৃক্ষ গ্লম লতা ও প্রপ্রফল দিয়ে সাজিয়ে রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন র্প্যোবনবৃত্তী রমণীকে সংগ্র নিয়ে বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনুরে এসে নৌকা বাঁধলে।

বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃণ্ধা তার বৃণ্ধিমতী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বেশ্যাকনা ঋষ্যশৃণ্ডের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা ঝ'রে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলম্লের অভাব নেই তো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঋষ্যশৃণ্ডা বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দেখছি, আপনি আমার বন্দনীর, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আমি আপনার যথাবিধি সংকার করব। এই কৃষ্ণাজনাব্ত সুখাসনে সুখে উপবেশন কর্ন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেখতার ন্যায় কোন্ ব্রত আচরণ কর্ছেন?

বেণ্যাকন্য বললে, এই ত্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই, যে আমি অভিবাদন বা পাদা জল গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার রত অনুসারে আপনাকে আলিখ্যন করব। ঋষাশৃখ্য বললেন, আমি আপনাকে পরু ভল্লাতক আমলক কর্মক ইখ্যুদ ধন্বন ও প্রিয়লক ফল দিচ্ছি, আপনি ইচ্ছান্সারে ভোজন কর্ন। বেশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগুলি বর্জন ক'রে ঋষাশৃখ্যকে মহাম্লা স্কুলর করেন। বিভাগের খেলা ও হাস্যপরিহাসে রত হ'ল। সে লতার ন্যায়্র আলিখ্যন করলে। মুনিক্স্মারকে এইর্পে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে বিকারগ্রস্ত দেখে সে অন্নিহেতে-হোম করবার ছলে ধীরে চ'লে গেল।

ঋষ্যশূর্ণ্য মদুনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূনামনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মানি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষা পিণ্গলবর্ণ, নখের অগ্রভাগ থেকে সমুস্ত গাত্র রোমাব্ত। পত্রকে বিহরল দেখে তিনি বললেন, বংস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামণ্ন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ কেন? কে এখানে এসেছিল? ঋষাশ্লা উত্তর দিলেন একজন জটাধারী রহাচারী এসেছিলেন, তিনি আকারে অধিক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সরেণের ন্যায়, চক্ষ্ম পদমপলাশতুলা আয়ত, তিনি দেবপুত্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর জটা স্কুদীর্য, নির্মল কৃষ্ণবর্ণ, সাগন্ধ এবং স্বর্ণসূত্রে প্রথিত। আকাশে বিদ্যাতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কি এক বস্ত দলেছে, তার নীচে দুটি রোমহীন অতি মনোহর মাংস্পিণ্ড আছে। তাঁর কটি পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পরিধেয় চীরবসনের ভিতরে স্বের্গমেখলা দেখা যাচিচল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা আছে। তাঁর পরিধেয় অতি অভ্তত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ স্কুনর, কণ্ঠস্বর কোকিলের তুলা, তাঁর বাক্য শ্বনলে আনন্দ হয়। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে একটি গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠছিল। সেই দেবপুত্রের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে আলিজ্যন ক'রে আমার জটা ধ'রে মুখে মুখ ঠেকিয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে আমার হর্ষ হ'ল। তিনি যেসব ফল আমাকে থেতে নিয়েছিলেন তার ছক আর বীজ ্নই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদন্ত সমুস্বাদ, জল পান ক'রে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হল যেন প্রথিবী ঘ্রছে। এইসকল বিচিত্র স্কান্ধ মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আমি অসুখী হয়েছি, আমার গাত্র যেন দেখ হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহ্মচর্য কি প্রকার? আমি তাঁর সঙ্গেই তপস্যা করব।

বিভাশ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষ্স, অশ্ভূত রূপ ধারণ ক'রে তপস্যার বিঘাল্ল ক্ষায়, তাদের প্রতি দ্ভিপাত করাও তপশ্বীদের উচিত নয়। প্রত, অসংগুলোকেই স্বরাপান করে, ম্নিদের তা পান করা অন্তিত, আর এই সকল মাল্য আমাদের অব্যবহার্য।

ওরা রাক্ষস, এই ব'লে প্রেকে নিবারণ ক'রে বিভৌউক বেশ্যাকে খ্র'জতে গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তিনি ফল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। ঋষাশৃংগ হৃষ্ট ও বাসত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রম

যাই চল্বন। বেশ্যা তাঁকে নোকায় নিয়ে গেল এবং বিবিধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত ক'রে অজ্যদেশের অভিম্বথে যাত্রা করলে। নোকা যেখানে উপস্থিত হ'ল তার তীরদেশে লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা ঋষ্যশৃজ্যকে অল্ডঃপ্রে নিয়ে যাওয়ামাত্র দেবরাজ প্রচুর ব্লিউপাত করলেন। অজ্যরাজের কামনা প্রণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শাল্ডাকে ঋষ্যশ্গের হুপ্তে সম্প্রদান করলেন।

বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে প্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রন্থ হলেন। লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইর্প অন্নান করে তিনি অজ্গরাজধানী চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও ক্র্রিধত হয়ে তিনি এক গোপপালীতে এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সংকার করলে, বিভাণ্ডক রাজার ন্যায় স্থে রাত্রিবাস করলেন। তিনি তুট্ট হয়ে প্রমন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোমপাদের শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তর দিলে, মহির্মি, এইসব পশ্র ও কৃষিক্ষেত্র আপানার প্রত্রের অধিকারভুক্ত। এইর্পে ক্রম্মান গেয়ে এবং মিন্ট বাক্য শ্রেন বিভাণ্ডকের জ্রোধ দ্রে হ'ল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কত্ক প্রজিত হয়ে এবং প্রত্র-প্রবেধ্কে দেখে তুট্ট হলেন। বিভাণ্ডকের আজায় ঝধাশ্রণ কিছ্বলল অর্থগরাজ্যে রইলেন এবং প্রত্রক্ষের পর আবার পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন।

# ২৫। পরশ্বরামের ইতিহাস — কার্তবীর্যার্জ্বন

পান্ডবগণ কোশিকী নদীর তটদেশ থেকে বাত্রা ক'রে গণগাসাগরসংগম. কলিণগদেশস্থ বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যুবিধিসর পরশ্রামের অন্তর অকৃতরণকে বললেন, ভগবান পরশ্রাম কথন তপস্বীদের দর্শনদেন? আমি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতরণ বললেন, আপনার আগমন তিনি জানেন, শীঘই তাঁর দেখা পাবেন। চতুদশী ও অণ্টমী তিথিতে তিনি দেখা দেন, এই রাত্রি অতীত হ'লেই চতুদশী পড়বে। তার পর যুবিধিস্ঠারের অন্বোধ্রে অকৃতরণ পরশ্রামের এই ইতিহাস বললেন।

হৈহয়রাজ কার্তবিধির সহস্র বাহ্ ছিল, মহার্ষ দ্রারেয়ক কার্র তিনি স্বর্ণময় বিমান এবং প্থিবীর সকল প্রাণীর উপর আধিপতা লাভ ক্রেক্সছিলেন। তার উপদ্রবে পাঁজিত হয়ে দেবগণ ও ক্ষরিগণ বিক্ষ্কে বললেন, আপনি কাত্রবীর্ষকে বধ ক'রে প্রাণীদের রক্ষা কর্ন। বিক্ষ্ক্ সম্মত হয়ে তার স্বকীয় আশ্রম বদরিকায় গেলেন। এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাধি কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অস্ক্রার ন্যায়

রপেবতী একটি কন্যা ছিল। ভূগপের খচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাধি বললেন, কোলিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যদি শ্বেক স্বর্প আমাকে এক সহস্র দ্রতগামী অশ্ব দেন বাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেহ পাত্তবর্ণ, তবে কন্যা দান করতে পারি। খচীক বর্ণের নিকট ওইর্প সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাধিকে দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।

একদিন সপত্নীক মহার্ষ ভূগা, তাঁর পার ও পারবধাকে দেখতে এলেন।
ভূগা, হান্ট হয়ে বধাকে বললেন, সোভাগাবতী, তুমি বর চাও। সতাবতী নিজের এবং
তাঁর মাতার জন্য পার চাইলেন। ভূগা বললেন, ঋতুজনানের পর তোমার মাতা আশব্য
বাহ্মকে আলিজ্যন করবেন, তুমি উড়ুম্বর বাহ্মকে করবে, এবং দাজনে এই দাই চর্
ভক্ষণ করবে। সতাবতী ও তাঁর মাতা (গাধির মহিষী) বাহ্ম আলিজ্যন ও চর্
ভক্ষণে বিপর্যায় করলেন। ভূগা, তা দিবাজ্ঞানে জানতে পেরে সতাবতীকে বললেন,
তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। তোমার
পার রাহান হ'লেও ব্রতিতে ক্রিয় হবে তোমার মাতার পার ক্রিয় হ'লেও আচারে
রাহান হবে। সতাবতী বার বার অনানয় করলেন, আমার পার বেন ক্রিয়াচারী না
হয়, বরং আমার পারি সেইর প হ'ক। ভূগা, বললেন, তাই হবে। জমবান্ন নামে
খ্যাত এই পার কালক্রমে সমগ্র ধনাবেন্দ ও অন্যপ্রয়োগবিধি আয়ত্ত করলেন। তাঁর
সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণ্কোর বিবাহ হ'ল। রেণাকার পাঁচ পার, তাঁদের
মধ্যে কনিষ্ঠ রাম (বিষ্ণুর অবতার পরশারাম) গালে শ্রেষ্ঠ।

একদিন রেণ্কা দ্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথ তাঁর পদ্দীদের সংশ্য জলক্রীড়া করছেন। চিত্তবিকারের জন্য বিহন্দ ও ত্রুত হয়ে রেণ্কা আর্দ্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পদ্দীকে অধীর ও ব্রাহ্মীশ্রীনির্জিত দেখে জমদিন ধিক্কার দিয়ে ভর্ণদান করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার জন্য প্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাত্তদেহে অভিভূত হয়ে চার প্র নীরবে রইলেন। জমদিন ক্রুণ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন, তাঁরা পশ্বপৃষ্ণীর ন্যায় জড়ব্রুণ্ধ হয়ে গেলেন। তার পর পরশ্রাম আশ্রমে এলে জমদিন তুঁকে বললেন. প্রে, দ্ব্রুন্নির্মা মাতাকে বধ কর, ব্যথিত হয়ে। না। পরশ্রাম ক্রুনার দিয়ে তাঁর মাতার শিরণ্ডেদ করলেন। জমদিন প্রসন্ন হয়ে বললেন বংস, আমার আজ্ঞায় তুমি দ্বুক্রর কর্ম করেছ, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। পরশ্রাম এই বর চাইলেন—মাতা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপ-স্পর্শ না হয়, আমার দ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি

যেন যুদেধ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই, এবং দীর্ঘায়, লাভ করি। জমদণিন এই সকল বর দিলেন।

একদিন জমদিনের প্রগণ অন্যত্ত গেলে রাজা কার্ত্রবীর্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেন্র বংস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভান করলেন। পরশ্রম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শ্রেন কার্ত্রবীর্যের প্রতি ধাবিত হলেন এবং তীক্ষা ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহ্ন ছেদন করে তাঁকে বধ করলেন। তথন কার্ত্রবীর্যের প্রগণ আশ্রমে এসে জমদিনকে আরমণ করলেন। তিনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালী হরেও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় বাম বাম বলে প্রতক ভাকতে লাগলেন। কার্ত্রবীর্যের প্রগণ তাঁকে বধ করে বধ করে হ'লে গোলেন।

পরশ্রাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত নেখে বহু বিলাপ করলেন এবং অন্তোচ্টিরেরা সম্পন্ন করে একাকীই কার্তবিথিরে পত্র ও অন্চরগণকে যুদ্ধে বিনন্ট করলেন। তিনি একুশ বার পূর্বিবী নিঃক্ষতির করে সমন্তপগুরু প্রদেশে পাঁচটি রুধিরমর হ্রদ স্টিট করে পিতৃগণের তপণে করলেন। অবশেষে পিতামহ খচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষতিরহত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক মহাযক্ত সম্পন্ন করে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেনী দান করলেন। কশ্যপের অনুমতিরুমে রাহান্তাগণ সেই বেনী খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিলেন, সেজন্য তাঁদের নাম খণ্ডবারন হ'ল। তার পর ক্ষতিরাণ্ডক পরশ্রাম সমগ্র প্রিবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবধি তিনি এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

চতুদ'শী তিথিতে মহাত্মা পরশ্বাম পাণ্ডব ও রাহাণদের দর্শন দিলেন। তাঁর অন্বোধে যুধিন্ঠির এক রাতি মহেন্দ্র পর্বতে বাস করে পর্বদিন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

# २७। প্রভাস — छारन ও স্কেন্যা — অন্বিনীকুমারদ্বর

পাশ্ডবগণ গোদাবরী নদী, দ্রবিড় দেশ, অগস্তা ত্রিপ্রি, স্পারক তীর্থ প্রভাব দর্শন করে স্বিধ্যাত প্রভাসতীথে উপস্থিত হুটেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে ব্রিধিন্ঠিরের কাছে এলেন। পাশ্ডবগণ ভূমিতে শয়ন করেন, তাঁদের গাত্র মালিন, এবং স্বকুমারী দ্রোপদীও কৃষ্টভোগ করছেন দেখে সকলে অতিশয় দ্বঃখিত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যুদ্দন শাশ্ব সাত্যাকি প্রভৃতি

ব্যক্তিবংশীয় বীরগণ যাধিন্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেন্টন করে। উপবেশন করলেন।

গোদ্বংধ কৃষ্পপ্রণপ ইদ্দ্ ম্ণাল ও রজতের ন্যায় শ্ব্রবর্ণ বলরাম বললেন. ধর্মাচরণ করলেই মধ্যল হয় না, অধর্ম করলেই অমধ্যল হয় না। মহাত্মা য্রিধিন্টির জটা ও চীর ধারণ ক'রে বনবাসী হয়ে ক্লেশ পাচ্ছেন, আর দ্বর্শাধন প্রিবী শাসন করছেন, এই দেখে অধ্পর্কিশ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের আচরণই ভাল। ভীত্ম কৃপ দ্যোণ ও ধ্তরাত্মকৈ ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তাঁরা কি স্ব পাচ্ছেন? ধর্মপ্রে য্রিধিন্টিরের নির্বাসন আর দ্বর্শাধনের ব্লিধ্ব দেখে প্রিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন?

সাত্যকি বললেন, এখন বিলাপের সময় নর, য্রিধিন্টর কিছু না বললেও আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা তিলোক জয় করতে পারি, বৃদ্ধি ভোজ অন্ধক প্রভৃতি যদ্বংশের বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা ক'রে দ্বের্যাধনকে যমালয়ে পাঠান। ধর্মাত্মা যুর্ধিন্টির তার প্রতিভ্জা পালন কর্ন, তার বনবাসের কাল সমাশ্ত না হওয়া পর্যশ্ত অভিমন্য রাজ্য শাসন করবে।

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি, আমরা তোমার মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ্ঞ ভূজবলে বিজিত হয় নি এমন রাজ্য যাধিষ্ঠির চান না। ইনি, এব দ্রাভারা, এবং দ্রেপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না।

ব্যথিষ্ঠির বললেন, সতাই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে বথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যকি, পরে,বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যথন মনে করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দুর্যোধনকে জয় ক'রো।

যাদবগণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যুখিভিরাদি প্নর্বার স্থান ক'রে প্রাত্তেরা পরােষ্টা নদী অতিক্রম ক'রে নর্মার নিকটপ বৈদ্যে প্রতিত উপস্থিত হলেন। লােমশ এই আখ্যান বললেন।—মহর্ষি ভ্গরে প্রতি চাবন এই ম্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তার দেহ বল্মীক পিপীলিক্ষা ও লতার আব্ত হয়ে যায়। একদিন রাজা শর্যাতি এখানে বিহার করতে এলেন, তার চার হাজার স্থানে এবং স্কেন্যা নামে এক র্পবতী কন্যা ছিল। স্ক্রন্যাকে সেই মনােরম স্থানে বিচরণ করতে দেখে চাবন আনিদিও হয়ে ক্ষীণকতে তাঁকে ডাকলেন। স্ক্রন্যা

শন্নতে পেলেন না, তিনি বলমীকস্ত্পের ভিতরে চাবনের দ্বই চক্ষ্ব দেখতে পেরে বললেন, একি! তার পর কোত্হল ও মোহের বশে কাঁটা দিয়ে রিন্দ করলেন। চাবন অতানত ক্রন্থ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মলম্র র্ন্থ করলেন। সৈন্দের কণ্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃন্ধ ক্রোধী চাবন ঋষি এখানে তপস্যা করেন, কেউ তাঁর অপকার করে নি তো? স্কুল্যা বললেন, বল্মীকস্ত্পের ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্যমান কি রয়েছে দেখে আমি কন্ট্রক দিয়ে বিন্ধ করেছি। শর্যাতি তখনই চাবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমার বালিকা কন্যা অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া দিয়েছে, ক্ষমা কর্ন। চাবন বললেন, রাজা, তোমার কন্যা দপ্ত অবজ্ঞার বশে আমাকে বিন্ধ করেছে, তাকে যদি দান কর তবে ক্ষমা করব। শর্যাতি বিচার না ক'রেই তাঁর কন্যাকে সম্পূর্ণ করলেন।

স্কল্যা স্বয়ে চাবনের সেবা করতে লাগলেন। একদিন অশ্বিনীকুমারশ্বয় স্কল্যাকে স্নানের পর নক্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার ন্যায় স্কল্রী, দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে ব্দের হক্তে দিয়েছেন কেন? তুমি শ্রেষ্ঠ বেশভ্রা ধারণের যোগ্য, জরাজর্জরিত অক্ষম চাবনকে তাগে করে আমাদের একজনকে বর্ষণ কর। স্কল্যা বললেন, আমি আমার স্বামীর প্রতি অন্বরন্ধ। অশ্বিনীকুমারশ্বয় বললেন, আমরা দেবচিকিংসক, তোমার পতিকে ম্বা ও র্পবান করে দেব, তার পর তিনি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে একজনকে তুমি পতিছে বরণ করো। স্কল্যা চাবনকে জানালে তিনি এই শ্রুক্তাবে সম্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারশ্বয় চাবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং মাহ্তেকাল পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ করে জল থেকে উঠলেন। সকলে তুলার্পধারী হ'লেও স্কল্যা চাবনকৈ চিনতে পেয়ে তাঁকেই বর্ষণ করলেন। চাবন হ্রুট হয়ে অশ্বিনীশ্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রুপবান যুবা করেছেন, আমি এই ভার্যাকেও পেয়েছি। আমি দেবরাজের সমক্রেই আপনাদের সোমপায়ী করব।

চ্যবনের অনুরোধে রাজা শর্যাতি এক যজ্ঞ করলেন। চ্যবন থখন অশ্বিশ্বরকে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বর্ত্ত্বি করে বললেন,
এরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র, মৃত্যালোকেও বিচরণ করেন, এরা
স্পোম্পানের অধিকারী নন। চ্যবন নিরুত হলেন না, কর্ম্বৎ হাস্য করে অশ্বিশ্বরের
জন্য সোমপাত্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বক্সপ্রহারে উদ্যত হলেন। চ্যবন ইন্দ্রের
হাহ্য স্তাম্ভিত করে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহ্বতি দিলেন, অগ্নি থেকে শ্বন

নামক এক মহাবীর্য মহাকার ঘোরদর্শন কৃত্যা (১) উদ্ভূত হয়ে ম্থব্যাদান করে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভরে ওপ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চাবনকে বললেন, রহার্মির, প্রসার হান, আজ প্লেকে দ্বই অন্বিনীকুমারও সোমপানের অধিকারী হবেন। চাবন প্রসায় হায়ে ইন্দ্রের স্তান্ভিত বাহান্বায় মৃত্ত করলেন এবং মদকে বিভক্ত করে স্বাপান, স্থা, দ্যুত ও ম্গায়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির বজ্ঞ সমান্ত হাল চাবন তার ভার্মার সংগো বনে চালেন।

### ২৭ ৷ মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস

পাশ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন ক'রে বম্না নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, বেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যক্ত করেছিলেন। লোমশ এই ইতিহাস বললেন।—

ইক্ষরাক্রবংশে যুরনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে একদিন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চাবন মনির আগ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। যুবনাশ্ব জল চাইলেন, কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠদ্বর কেউ শনেতে পেলেন না। তথন তিনি জলপান করে অর্থাশুন্ট জল क्लम थ्यत्क रम्पल निर्मा । ठावन ও অन्যाना भन्निता निमा थ्यत्क উঠে দেখলেন, कन्म जनभूना। युवनारभ्वत भ्वीकारतान्ति भूति ठावन वनलन, ताङ्गा, आर्थीन অনুচিত কার্য করেছেন, আপনার পুরোৎপত্তির জনাই এই তপঃসিন্ধ জল রেখে-ছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পত্রে প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্রেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ ক'রে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী পূত্র নির্গত হ'ল। দেবতারা শিশ্বকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, এই শিশ্ব কি পান করবে? 'মাং ধাস্যাতি'— আমাকে পান করবে — এই বলৈ ইন্দ্র তার মুখে নিজের তর্জনী পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল। এজন্য তার নাম হল মান্ধাতা। মান্ধাতা বড় হয়ে ধন্বেদে পারদশ্রী এবং পরিবিধ দিব্যাস্ত ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে ধ্যৌবরাজ্যে অভিষি**ত্ত** করলেন। মান্ধাতা ত্রিভূবন জয় এবং বহু যজ্ঞ ক্রি ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করেছিলেন।

<sup>(</sup>১) অভিচার ক্রিয়ার জন্য আবির্ভৃত দেবতা।

সোমক রাজার এক শ ভাষা ছিল। বৃদ্ধ বরসে জন্মু নামে তাঁর একটি মাত্র প্রত্ হ'ল, সোমকে গতপত্নী সর্বদা তাকে বেণ্টন ক'রে থাকতেন। একদিন সেই বালক পিপীলিক। দংশনে কে'দে উঠল, তার মাতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা শেশক সেই আর্তনাদ শ্রেন অন্তঃপ্রের এসে প্রুকে শান্ত করলেন। তার পর তিনি তাঁর প্রেরাহিত ও মন্তিবর্গকে বললেন, এক প্রের চেয়ে প্রে না থাকাই াল, এক প্রের কেবলই উদ্বেগ হয়। অমি প্রাথী হয়ে শত ভাষার পাণিয়হণ করেছি, কিন্তু শ্রুধ্ একটি প্রে হয়েছে, এর চেয়ে দৃঃখ আর কি আছে। আমার ও পত্নীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একটিমান্ত বালককে আল্রয় ক'রে আছে। এমন উপার কি কিছু নেই যাতে আমার শত প্রে হ'তে পারে?

প্রোহিত বললেন, আমি এক যপ্ত করব, তাতে যদি আপনি আপনার প্রে ছন্ত্বে আহ্বিত দেন তবে শীঘ্র শত প্র লাভ করবেন। জন্ত্ও আবার তার রাজ্গতে জন্মগ্রহণ করবে, তার বাম পাশ্বে একটি কনকবর্ণ চিহা থাকবে। রাজা ক্রতে হ'লে প্রোহিত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপদ্ধীরা জন্ত্র হাত ধ'রে বাক্ল হেরে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (প্রোহিত) তখন বালককে স্বলে টেনে নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। তার 'শেষ আঘ্রাণ ক'রে রাজপদ্ধীরা শোকার্ত হয়ে সহসা ভূমিতে প'ড়ে গেলেন এবং সকনে ই গর্ভবিতী হলেন। যথাকালে সোমক শত প্র লাভ করলেন। জন্তু কনকবা চিহা ধারণ ক'রে তার ভূতপ্রে মাতার গর্ভ থেকেই ভূমিণ্ট হ'ল।

তার পর সেই যাজক ও সোমক দ্জনেই পরলোকে েকেন যাজককে নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিল্পাসা করলেন। যাজক নালেন, আমি আপনার জন্য যে যজ করেছিলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধং বাজক মাকে বললেন, যাজককে মাজি দিন, এ'র পরিবর্তে আমিই নরকভোগ করব। যথ বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক বললেন এই বহাবাদী যাজককে ছেড়ে আমি প্রেয়ফল ভোগ করতে চাই না, এ ব সালেই আমি স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করেছি, আমাদের পাপপ্রেয় ফল সমান হ'ক। তখন যমের সম্মতিক্রমে যাজকের সঙ্গে সেমিকও নরকভোগ করলেন এবং পাপক্ষর হ'লে দ্বজনেই মাজ হয়ে শ্রুভলোক লাভ করলেন।

#### ২৮। উশীনর, কপোত ও শ্যেন

যুমিভিরাদি প্রস্পান ও শ্লক্ষাবতরণ তীর্থা, সরস্বতী নদী, কুরুকেনু, সিন্ধ:

নদ, কাশ্মীরমশ্ডল, পরশ্রোমকৃত মানস সরোবরের শ্বার ফ্রেণ্ডরন্থ, ভ্গা,তুল্গ, বিতস্তা নদী প্রভৃতি দেখে যম্নার পাশ্ববিত্তী জলা ও উপজলা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।
লোমশ বললেন, রাল্লা উশীনর এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্র শোনর্পে এবং অণিন কপোতর্পে রাজার কাছে আসেন। শোনের ভরে কপোত রাজার শরণাপান্ন হরে তাঁর উর্দেশে লাকিয়ে রইল। শোন বললে আমি ক্ষ্ধার্ত, এই কপোত আমার বিহিত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন না, তাতে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভরে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আনি ত্যাগ করতে পারি না। শোন বললে, যাদ আমাকে আহার থেকে বিশুত করেন তবে আমার প্রাণবিয়োগ হবে, আমি মরলে আমার স্বাপ্রাদিও মরবে। আপনি একটা কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে বহ্ন প্রাণ নন্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজ্য, গ্রেম্ব ও লঘ্ব বিচার করে ধর্মাধর্ম নির্পণ করা উচিত। উশীনর বললেন, বিহগপ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিল্ড শরণাগতকে পরিত্রাগ করতে বলছ কোন?

ভোজন করাই তোমার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো কৃষ বরাহ মৃগ মহিষ বা অনা যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার ভক্ষারপে নির্দিণ্ট করেছেন, আর কিছুই আমি খাব না। উশীনর বললেন, শিবিবংশের (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বললে, কপোতের উপরে যদি আপনার এতই দেনহ তবে তার সম্পরিমাণ ঝাংস নিজের দেহ থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি অনুগ্রহ মনে করি। এই ব'লে তিনি তুলায়ন্তের এক দিকে কপোতকে রেখে অপর দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, কিন্তু বার বার মাংস কেটে দিলেও কপোতের

সমান হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন।
তখন শোন বললে, ধর্মজ্ঞ, আমি ইন্দ্র, এই কপোত অপিন তিনামার ধর্মজ্ঞান
পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এই ক্টিতি চিরস্থারী হবে।
এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধর্মাত্মা উশীনর নিজেপ্প যশে প্রথিবী ও আকাশ
আবৃত ক'রে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন।

<sup>(</sup>১) উশীনর শিবিবংশীয়। ৪১-পরিচ্ছেদে উশীনরের পুরের নামও শিব।

# १८। छेमानक, स्वाटकपू, करहाफ्, अफोवक ও वन्ती

লোমশ যার্যান্টরকে বললেন, এই দেখ উন্দালকপত্র শ্বেতকেতুর আশ্রম। <u>ত্রেতাবলে অন্টাবর ও তার মাতৃল শ্বেতকেতু শ্রেষ্ঠ বেদম্ভ ছিলেন, তারা জনক রাজার</u> যক্তে গিয়ে বর্নপত্র বন্দীকে বিতকে পরাস্ত করেছিলেন। উদ্দালক খবি তার শিষ্য কহোডের সন্সে নিজের কন্যা সক্রোতার বিবাহ দেন। সক্রোতা গর্ভবতী হ'লে গর্ভাষ্থ শিশ্ব বেদপাঠরত কহোড়কে বসলে, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভে (अटक्टे मर्व मान्त अपायन करतीह, आभनात श्रीठ ठिक रात्ह ना। मर्श्य करराए ক্রম্থ হয়ে গর্ভস্থ শিশ্বকে শাপ দিলেন—তোর দেহ অন্ট স্থানে বক্ত হবে। কহোড়ের এই পত্রে অন্টাবক্ত নামে খ্যাত হন, তিনি তার মাতৃল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন। গর্ভের দশম মাস্কে সক্রোতা তাঁর পতিকে বললেন, আমি নিঃন্ব, আমাকে অর্থ সাহায্য করে এমন কেউ নেই, কি করে সম্তানপালন করব? কহোড ধনের জন্য জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তর্ক ক্রমল বন্দী তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে कल फ्रीवरत्र मिरमन। এই সংবাদ পেরে উন্দালক তাঁর কন্যা সঞ্জাতাকে বললেন. গর্ভান্থ শিশ্র যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রংশ করে অন্টাবক্ত তার পিতার বিষয় কিছাই জানলেন না. তিনি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতকে প্রাতা মনে করতে লাগলেন। বার বংসর বয়সে একদিন অন্টাবক্ত তাঁর মাতামহের কোলে ব'সে আছেন এমন সময় শ্বেতকেত তার হাত ধরে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। অন্টাবক্ত দঃখিত হয়ে তাঁর মাতাকে ক্রিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোখায়? তখন স্ক্রাতা পূর্বঘটনা বললেন।

অন্টাবক্ত তাঁর মাতৃল শ্বেতকেতৃকে বললেন, চল, আমরা জনক রাজার যজে বাই, সেখানে ব্রাহমণদের বিতর্ক শনেব, উত্তম অলও ভোজন করব। মাতৃল ও ভাগিনের যজ্ঞসভার নিকটে এলে শ্বারপাল বাধা দিয়ে বললে, আমরা বল্দীর আজ্ঞাধীন, এই সভার বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিশ্বান বৃদ্ধ ব্রাহমণরাই পারেন। অন্টাবক্ত বললেন, আমরা বতচারী, বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রির, জ্ঞানশান্তে পারদর্শী, অতএব আমরা বৃদ্ধই। শ্বারপাল প্রীক্ষা করবার জন্য কত্রকুলি প্রশ্ন করলে। অন্টাবক্ত তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সন্দোধন করে বললেন, মহারাজ, শ্রেনছি বল্দীর সংগ্যে বিতর্কে ধাঁরা হেরে যান আপনার আজ্ঞার তাঁদের জলে ডোবানো হয়। কোথায় সেই বল্দী? আমি তাঁকে প্রাদ্ত করব। জনক বললেন, বংস, তুমি না জেনেই বন্দীকে জর করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগর্বিত অনেক পশ্ডিত তাঁর সংগ্যে বিচার

করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অন্টাবক্ত বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রতিপক্ষ পান নি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আম্ফালন করেন। আমার সন্ধ্যে বিতর্কে তিনি পরাস্ত হয়ে ভাশনক শকটের ন্যায় পথে প'তে থাকবেন।

তথন রাজা জনক অন্টাবক্তকে বিবিধ দ্রাহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদ্বর্জ্ব পেয়ে বললেন, দৈবতুলা বালক, বাক্পট্টায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক নও, স্থবির। তোমাকে আমি দ্বার ছেড়ে দিছি। অন্টাবক্ত সভায় প্রবেশ ক'য়ে বন্দীর সংগা বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুত্তরের পর বন্দী অধামুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, রাহমণণাপ কৃতাঞ্জলি হয়ে সসম্মানে অন্টাবক্তর কাছে এলেন। অন্টাবক্ত বললেন, এই বন্দী রাহমণদের জয় ক'রে জলে তুবিয়েছিলেন, এখন এ'কেই আপনারা তুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন. আমি বর্ণের প্রে, জনক রাজার এই বজ্ঞের সমকালে বর্ণ্ণও এক যক্ত আরশ্ত করেছেন, আমি রাহমণদের জলমন্জিত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পাটিয়েছি, তাঁরা এখন ফিয়ে আসছেন। আমি অন্টাবক্তকে সম্মান করছি, তাঁর জনাই আমি (জলমন্জিত হয়ে) পিতার সংগে মিলিত হয়। অন্টাবক্তও ভার পিতা কহেড়েকে এখনই দেখতে পাবেন।

অনন্তর কহোড় ও অন্যান্য বাহানগণ বর্বদের নিকট প্জা লাভ করে জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহারাজ, এই জনাই লোকে প্রকামনা করে, আমি যা করতে পারি নি আমার প্র তা করেছে। তার পর বন্দী সম্দ্রে প্রবেশ করলেন, পিতা ও মাতুলের সপ্যে অন্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে এলেন। কহোড় তার প্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার আজ্ঞা পালন করে অন্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অপ্য হয়ে উন্থিত হলেন। সেই কারণে এই নদী সম্প্যা নামে খ্যাত।

# ७०। छत्रवास, वनकीठ, देवछा, खर्यानम्, ७ भवानम्

লোমশ বললেন, ম্বিডির, এই সেই সমগ্যা বা মধ্বিকা নদী, ব্রবধের পর ইন্দ্র বাতে স্নান করে সর্ব পাপ থেকে মৃত্ত হয়েছিলেন এই ক্ষমিগণের প্রিয় কনখল পর্বত, এই মহ্বাদী গণ্যা, ওই রৈভাশ্রম বেখানে ভরদ্বাজপত্র যবক্তীত বিনন্ট হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস শোন।—

ভরন্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই

পত্রে অর্থাবস্কু ও পরাবস্কু বিদ্বান্ছিলেন, ভরদ্বাজ শ্বাধ্য তপ্দবী ছিলেন। ব্রাহমুণগণ ভরণবাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভা ও তাঁর দুই প্রেকে করেন দেখে ভরুত্বাজপত্রে ষবক্রীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্বিশন হয়ে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গরে,মুখ থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়: অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদবিং হওয়া যার সেই কামনার আমি তপস্যা করছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা ক'রো না, ফিরে গিয়ে গ্রের নিকট বেদবিদ্যা শেখ। যবক্লীত তথাপি তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরুষ্ঠ হ'তে বললেন কিন্তু যবক্রীত শ্নেলেন না। তখন ইন্দু অতিজ্বাগ্রস্ত দূর্বল যক্ষ্মান্তান্ত ব্রাহ্মণের রূপে গণ্গাতীরে এসে নিরন্তর বাল্বকাম্বাণ্ট ফেলতে লাগলেন। যবক্রীত তাঁকে সহাস্যে প্রন্ন করলেন ব্রাহ্মণ, নিরথ ক একি করছেন? ইন্দ্র বললেন, বংস, আমি গণগায় সেতু বাঁধছি, লোকে যাতে অনায়াদে যাতায়াত করতে পারে। যবক্রীত বললেন, তপোধন, এই অসাধ্য कार्स्य इं कच्छा कतरवन ना। हेन्द्र वनस्मन, जुभि रयभन रवमछ हवात्र आमात्र তপস্যা করছ আমিও সেইরূপ বৃথা চেষ্টা করছি। যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, র্যাদ আমার তপস্যা নিরথ ক মনে করেন তবে বর দিন যেন আমি বিশ্বান, হই। ইন্দ্র বর দিলেন — তোমরা পিতা-পরে বেদজ্ঞান লাভ করবে।

যবক্রীত পিতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন। ভরন্বাজ বললেন, বংস, অভীষ্ট বর পেরে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষ্মের হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট হবে। মহর্ষি রৈভ্য কোপনন্দবভাব, তিনি যেন তোমার অনিষ্ট না করেন। যবক্রীড বললেন, আর্পনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুলাই আমার মান্য। পিতাকে এইর্পে সান্থনা দিয়ে যবক্রীত মহানন্দে অন্যান্য খযিদের অনিষ্ট করতে লাগলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে যবক্লীত রৈভ্যের অশ্রামে গিয়ে কিয়রীর ন্যায় রুপ্রবতী পরাবস্ব পঙ্গীকে দেখতে পেলেন। যবক্লীত নির্লন্ড্য হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে ভজনা কর। পরাবস্পঙ্গী ভয় পেয়ে 'তাই হবে' ব'লে পালিয়ে গেলেন্ট্র রৈভ্য আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিন্ঠা প্রবধ্ কাঁদছেন। যবক্লীতের জাচরণ শ্রনে রৈভ্য অত্যন্ত ক্রন্থ হয়ে তাঁর দ্ব গাছি জটা ছি'ড়ে আঁশ্বত্তে নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে পরাবস্পুত্গীর তুলা রুপ্রতী এক নারী এবং এক ভয়ংকর রাক্ষ্য উৎপশ্র হ'ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবক্লীতকে বধ কর। তথন সেই নারী যবক্লীতের কাছে গিয়ে তাঁকে মুশ্ধ ক'রে কমণ্ডল্য হরণ করলে। যবক্লীতের মুখ তখন উচ্ছিণ্ট ছিল। রাক্ষ্য শলে উদ্যত করে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্লীত তাঁর পিতার

অণিনহোত্রগ্রহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গ্রহের রক্ষী এক অন্ধ শ্দ্র তাঁক্তে সবলে দ্বারদেশে ধারে রাখলে। তখন রাক্ষ্য শ্লের আঘাতে যবক্রীতকে বধ করলে।

প্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন — প্রে, ত্যুম রাহ্মণদের জন্য তপস্যা করেছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না ক'রেই বেদজ্ঞ হ'তে পারেন। রাহ্মণের হিতাথী ও নিরপরাধ হয়েও কেন ত্রুম বিনষ্ট হ'লে? আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়েছিলে? আমি বৃদ্ধ, ত্রিম আমার একমার প্রে, তথাপি দ্মতি রৈভ্য আমাকে প্রেহীন করলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁর কনিষ্ট প্রু কর্তৃক নিহত হবেন। এইর্প অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ্ঞ প্রের অণিনসংকার করে নিজেও অণিনতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এই সময়ে রাজা বৃহদ্দ্মন্দ্র এক যজ্ঞ করছিলেন। সাহায্যের জন্য রৈভ্যের দুই পুরু সেখানে গিয়েছিলেন, আশ্রমে কেবল রৈভা ও তাঁর পুরুবধ্ ছিলেন। একদিন পরাবস, আশ্রমে আসছিলেন, তিনি শেষরাত্রে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে মূগ মনে ক'রে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টি ক'রে পরাবস্ব যজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ দ্রাতা অর্বাবস্বকে বললেন, আমি ম্গ মনে ক'রে পিতাকে বধ করেছি। আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে বহু বহু তার প্রায়শ্চিত্ত করেন, আমি একাকীই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব। অর্বাবস, সম্মত হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পর যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবস, रुष्ठे रुख ताका र रूप पापनारक रलालन, এই तुराराजाकाती एयन आपनात यख्त ना দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা অর্বাবস্কুকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ভূতাদের আজ্ঞা দিলেন। অর্থাবস; বার বার বনলেন, আমার এই দ্রাতাই ত্রহাহত্যা করেছে, আমি তাকে সেই পাপ থেকে মৃক্ত করেছি। তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবস, বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিরত হলেন। ম্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রতি হয়ে অর্বাবস্কুকে সংবর্ধনা এবং প্রক্রাবস্কুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবসার প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তার ফিলে রৈভ্য ভরন্বাজ ও ঘবক্রীত প্রনজীবিত হলেন, পরাবসরে পাপ দুর্ভ্রেই, রৈভ্য বিসমৃত হলেন যে পরাবস্ম তাঁকে হত্যা করেছিলেন, এবং স্থামনের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

জীবিত হয়ে যবক্রীত দেবগণকে বললেন, আমি বৈদাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম তথাপি রৈভা আমাকে কি ক'রে বধ করতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি গরের সাহায্য না নিয়ে (কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভ্য

অতি কন্টে গ্রন্ধদের তুষ্ট ক'রে দীর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেজনা তাঁর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

# ৩১। নরকাস্ক্র — বন্ধাহর্পী বিষ্ণু — বদরিকাশ্রম

উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম ক'রে ব্রুবিন্ঠিরাদি সম্ত্রারা গণ্যার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন আমরা মণিভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব কিমর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যুখিন্ঠির বললেন, ভীম, তুমি দ্রোপদী ও অন্য সকলের সংগ্র এই গংগাম্বারে অপেক্ষা কর, কেবল আমি নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘ্ আহার ক'রে ও সংঘত হয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অর্জ্বনকে দেখবার জন্য দ্রোপদী এবং আমরা সকলেই উংস্কৃক হয়ে আছি। এই রাক্ষসসংকূল দুর্গম স্থানে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। পাণ্ডালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে আমি তাঁদের বহন ক'রে নিয়ে যাব দ্রোপদী সহাস্যে বললেন, আমি চলতে পারব, অমার জন্য ভেবো না।

যুবিভিরাদি সকলে পুর্লিন্দরাজ সুবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাত্রিযাপন করলেন। পর্রাদন সুর্বোদয় হ'লে পাচক ও ভ্তাদের পুর্লিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদয়জে হিমালয় পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দুরে ওই যে কৈলাসন্মিথরভুল্য স্থিবাল সুদ্শা স্ত্প দেখছ তা নরকাস্করের অস্থি। নরকাস্কর তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপীড়ন করত। ইন্দের প্রার্থনার বিশ্ব হস্তন্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অস্করের প্রাণহরণ করেন।

তার পর লোমশ বরাহর্পী বিষ্ক্র এই আখ্যান বললেন স্থিতি সতাম্পে এক ভয়ংকর কালে আদিদেব বিষ্কৃ যমের কার্য করতেন। ত্রুন্ত কৈউ মরত না, কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশ্ব পক্ষী মান্য প্রভৃতির সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের গ্রুন্তারে বস্মতী শত যোজন নিন্দে চ'লে গেলেন। তিনি সর্বাঙ্গে ব্যথিত হয়ে বিষ্কৃর শরণাপয় হলেন। তথন বিষ্কৃ রন্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের র্পে প্রিথবীকে দন্তে ধারণ ক'রে শত যোজন উধ্বে তুললেন। চরাচর সংক্ষোভিত হ'ল,

দেবতা শ্বাষি প্রভৃতি সকলেই কম্পিত হয়ে বহুৱার নিকটে গেলেন, বহুৱা আশ্বাস দিয়ে ভূচিদর ভয় দূরে করলেন।

পান্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হ'লে প্রবল বড়ব্লি হ'তে লাগল, সকলে ভীত হয়ে বৃক্ষ বল্মীকস্ত্প প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগ থেমে গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্লোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। যুর্যিন্ডির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন — আমি পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। ধোম্য প্রভৃতি থাষিগণ শান্তির জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পান্ডবগণ দ্রৌপদীকে মৃগচর্মের উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যুর্বিভিন্ন ভীমকে বললেন, ভূষারাবৃত দুর্গম গিরিপথে দ্রৌপদী কি করে যাবেন? ভীম স্মরণ করা মাত্র মহাবাহ্ম ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্রা কর্ম কি করতে হবে। ভীম বললেন, বৎস, তামার মাতা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, একে বহন ক'রে নিয়ে চল। তুমি একে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবতী হয়ে আকাণমার্গে চল, যেন এব ক্ষ্টা না হয়।

ঘটোৎকচ দ্রোপদীকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন, তাঁর অন্চর রাক্ষনরা পাণ্ডব ও রাহ্মণদের নিয়ে চলল, কেবল মহর্ষি লোমশ নিজের প্রভাবে সিম্ধমার্গে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন। বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের স্কন্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। সেথানকার মহর্ষিগণ ব্রিষ্ঠিরাদিকে সাদরে গ্রহণ ক'রে যথাবিধি অতিথিসংকার করলেন। সেই আনন্দজনক অতি দ্বর্গম স্থানে বিশাল বদরী তর্ব নিকটে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রিষ্ঠিরাদি সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করলেন।

# ৩২। সহস্রদল পদ্ম — ভীম-হন্মান-সংবাদ

অর্জনের প্রতীক্ষার পাশ্ডবগণ ছ রাত্রি শুশুখভাবে বিদরিকাশ্রমে বাস করলেন। একদিন উত্তরপূর্বে দিক থেকে বার্মুখনারা রাষ্ট্রিত একটি সহস্রদল পদ্ম দেখে দ্রোপদী ভীমকে বললেন, দেখ, এই দিব্য পদ্মটি কি স্কুদর ও স্কান্ধ! আমি ধর্মরাজকে এটি দেব। ভীম, আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার বহু পদ্ম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই ব'লে দ্রোপদী পদ্মটি নিয়ে যাধিন্ঠিরের কাছে গেলেন, ভীমও ধন্বাণহক্তে পদ্মবনের সন্ধানে যাত্রা করলেন।

ভীম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনন্দিতমনে লতাসমূহ সণ্ডালিত ক'রে যেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শ্না হরিণের দল ঘাস মুখে ক'রে তার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণীরা পতির পাশ্বে ব'সে পরম র্পবান দীর্ঘকার কাণ্ডনবর্ণ ভীমকে অদৃশ্যভাবে নানা ভংগী সহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মহিষ সিংহ ব্যাঘ্র শ্গাল প্রভৃতিকে সন্দ্রুত ক'রে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সান্দেশে এক রমণীয় সুন্বিশাল কদলীবন দেখতে পেলেন। তিনি গর্জন করে কদলীতর্ম উৎপাটিত করুতে লাগলেন সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আর্দ্রপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের অনুসরণ ক'রে তিনি পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত একটি রমণীয় বিশাল সরোবরে উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের নাায় বহুক্ষণ জলক্রীড়া ক'রে তীরে উঠে তাল ঠাকে শংগ্রধনিন করলেন। সেই শব্দ শন্নে পর্বত্যাহায় সুন্ত সিংহসকল গর্জন ক'রে উঠল এবং সিংহনাদে গ্রুত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল।

হন্মান সেখানে ছিলেন। দ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হন্মান কদলীতব্র মধ্যবতী পথ রুখ করলেন। সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হন্মান সেখানে শ্রের প'ড়ে হাই তুলে তাঁর বিশাল লাগগুল আম্ফোটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গ্রেষার প্রতিধরনিত হ'ল। সেই শব্দ শ্রেন ভীমের রোমাণ্ড হ'ল, তিনি নিকটে এসে দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হন্মান শ্রের আছেন, তিনি বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় দর্নার্বীক্ষ্য পিল্গলবর্গ ও চণ্টল। তাঁর গ্রীবা স্থলে ও থর্ব, কটিদেশ ক্ষীণ, ওষ্ঠন্বর হুম্ব, জিহ্না ও মুখ তায়বর্ণ, দ্রু চণ্টল, দন্ত শত্নুক ও তীক্ষ্য, তিনি স্বর্গের পথ রোধ ক'রে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম নির্ভয়ে হন্মানের কাছে গিয়ে ঘোর সিংহনাদ করলেন। মধ্র ন্যায় পিণ্টলবর্ণ হুক্ষ্য ইষৎ উন্মালিত ক'রে হন্মান ভীমের দিকে অবজ্ঞাভরে চাইলেন এবং একট্র হেসে বললেন, আমি রুশ্ন, স্বুথে নিদ্রামণ্টন ছিলাম, কেন আমাক্রে জাগালে? আমি তির্যগ্রেমিন, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে স্কুজ প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে মাবার, মানুবের অগম্য।

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হন্মান বললেন, আমি বনের, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিব্তু হও, নতুবা তোমার মৃত্যু হবে। ভীম বললেন, মৃত্যুই হ'ক বা যাই হ'ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও, তাহ'লে আমিও তোমার হানি করব না। হন্মান বললেন, আমি রুণন, ওঠবার শক্তি নেই. যদি নিতান্তই থেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, নিগর্নণ পরমান্বা দেহ ব্যাশ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে আমি তোমাকে ডিঙিয়ে থেতে পারি না; নতুবা হন্মান যেমন সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন সেইরুপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন করতাম। হন্মান বললেন, কে সেই হন্মান? ভীম বললেন, তিনি আমার দ্রাতা, মহাগন্ধান ব্লিধ্মান ও বলবান, রামায়ণোক্ত অতি বিখ্যাত বানরপ্রেষ্ঠ। আমি তাঁরই তুলা বলশালী, তোমাকে নিগ্হীত করবার শক্তি আমার আহে। তুমি পথ দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হন্মান বললেন, বাধক্যের জন্য আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি দয়া কর, আমার লাঙগ্লোট সরিয়ে গম্ন কর।

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন দিথর করে ভীম তার প্রছ ধরলেন, কিন্তু নড়াতে পারলেন না। তিনি দর্হাত দিয়ে ধরে তোলবার চেণ্টা করলেন, তাঁর চক্ষর্ কিম্ফারিত হ'ল, ঘর্মপ্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তথন তিনি অধোবদনে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কপিপ্রেণ্ঠ, প্রসম্ল হ'ন, আমার কট্রাক্য ক্ষমা কর্ন। আমি শরণাপম্ল হয়ে শিবোর ন্যায় প্রশন করছি — আপনি কে?

হন্মান তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাজালাভের পর রাম আমাকে এই বর দিয়েছিলেন য়ে, তাঁর কথা য়ত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি জাঁবিত থাকব। সাঁতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। কুর্নল্দন, এই দেবপথ মান্মের অগম্য সেজনাই আমি রোধ করেছিলাম। তুমি য়ে পন্সের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃত্ট হয়ে বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়েছি। বীর, সম্দুলভ্ছনের সময় আপনার য়ে র্প ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর্ন। হন্মান ভীমের প্রার্থনা প্রণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্ম ভীষণ বিন্ধাপ্রত্তুলা দেহ দেখে ভীম রোমাণ্ডিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপ্রল শরীর দেখলাম, এখন সংকৃচিত কর্ন। আপনি পাশ্বে থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবর্গের সাজে মুন্ধ করেছিলেন? আপনি তো নিজের বাহ্বলেই রাবণকে স্দুল্বলে ধ্বংস করতে পারতেন। হন্মান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ স্কামার সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কীতি নন্ট হ'ত। ভীম, এই প্রথবনে যাবার পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ ক'রে প্রজ্বনর ক'রো না।

হন্মান তাঁর দেহ সংকৃচিত ক'রে ভীমকে আলিপান করলেন। ভীমের সকল শ্রম দ্র হ'ল, তাঁর বােধ হ'ল তিনি অতানত বলশালী হয়েছেন। হন্মান বললেন, কুনতীপ্রত, যদি চাও তবে আমি ক্ষ্ম ধ্তরাষ্ট্রপ্রেদের সংহার করব, শিলার আঘাতে হিন্তনাপ্র বিমদিত করব। ভীম বললেন, মহাবাহ্ন, আপনার প্রসাদেই আমরা শর্কার করব। হন্মান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ করবে তথন আমিও তার সংগ্ আমার ক'ঠন্বর যােগ করব; আমি অর্জ্বনের ধ্রেজর উপরে ব'সে প্রাণান্তকর দার্ণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শত্বেধ করতে পারবে। এই ব'লে হন্মান অন্তর্হিত হলেন।

#### ্ ৩৩। ভীমের পদ্মসংগ্রহ

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হন্মানের প্রনাশতি পথে বাতা করলেন! দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদী দেখতে পেলেন, তার জল অতি নির্মাল এবং পরম স্কুলর স্বর্ণময় দিব্য পদ্মে আছেয়। এই নদী কৈলাসাদ্যর ও কুবেরভবনের নিকটবতী, ক্রোধবদ নামক রাক্ষ্পান তা রক্ষা করে। ম্গচমধারী স্বর্ণাগদভূবিত ভীম নিঃশাংকচিত্তে খড়গেহুস্তে পদ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষ্সগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, ম্নিবেশধারী অথচ সম্পত্র কে তুমি? ভীম তাঁর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে তিনি দ্রোপদীর জন্য পদ্ম নিতে এসেছেন। রাক্ষ্সরা বললে, এখানে কুবের ক্রীড়া করেন, মান্য এখানে আসতে পারে না। যক্ষরাজের অনুর্মাত না নিয়ে যে আসে সে বিন্দু হয়। তুমি ধর্মরাজের দ্রাতা হয়ে সবলে পদ্ম হয়ণ করতে এসেছ কেন? ভীম বললেন, যক্ষ্পতি কুবেরকে তো এখানে দেখছি না, আর তাঁর দেখা পেলেও আমি অনুর্মাত চাইতে পারি না, কারণ ক্ষান্তরারা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উৎপত্তি প্রতিনবর্ণর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান অধিকার।

নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসরা জাঁকে মারবার জন্য ধাবিত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সংগ্র যুদ্ধে নিহত হ'ল, আর সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে নেক্সি অম্তত্লা জল পান করলেন এবং পদ্মতর্ব উৎপাটিত ক'রে অনেক পদ্ম সংগ্রহ করলেন। পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শ্নে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার জন্য ভীম ইচ্ছামত পদ্ম নিন।

সেই সময়ে বদরিকাশ্রমে বালন্কাময় খরদপর্শ বায়্ বইতে লাগল, উল্কাপাত হল, এবং অন্যান্য দ্রলক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশত্কায় ব্রিধিন্ডির জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়? দ্রেলিন্দা জানালেন যে ভীম তাঁর অন্রোধে পদ্ম আনতে গেছেন। য্রিণিন্ডির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর অন্তরদের সাহায্যে য্রিণিন্ডিরাদি, দ্রোপদী, লোমশ ও অন্যান্য রাহ্মণদের বহন ক'রে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। য্রিণিন্ডির দেখলেন, অনেক বক্ষ নিহত হয়ে পাড়ে আছে, ক্রুম্য ভীম সতক্ষনয়নে ওপ্ট দংশন ক'রে গদা তুলে নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছেন। য্রিণিন্ডির বললেন্, ভীম, একি করেছ? এতে দেবতারা অসম্ভূন্ট হবেন আর এমন ক'রো না। সেই সময়ে উদ্যানরক্ষিণণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। য্রিণিন্ডর বাক্ষসদের সাশ্যনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল।

পাশ্ডবগণ অর্জন্বের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সান্বদেশে কিছ্কাল স্থে যাপন করলেন। তার পর একদিন য্রিণিতর তাঁর প্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ আমাদের বহু তীর্থ দেখিয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখেছি, এখন কোন্ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী হ'ল—এখান থেকে কেউ সেখানে বেতে পারে না। আপনি বদরিকাশ্রমে ফিরে গিরে সেখান থেকে ব্যপর্বার আশ্রম হয়ে আভিত্রেণের আশ্রমে যান তা হলে কুবেরজ্বন দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদরিকায় ফিরে গেলেন।

# ॥ জটাস্বরবধপর্বাধ্যায় ॥

#### ৩৪। জটাস,রবধ

জটাস্র নামে এক রাক্ষ্স রাহ্মণের ছন্মবেশে পাণ্ডবদের সংগ বাস করত।
সর্বশাস্ত্রক্ত উত্তম রাহ্মণ ব'লে সে নিজের পরিচয় দিত, হার্ঘিন্ডির অস্থিশধমনে
সেই পাপীকে পালন করতেন। একদিন ভীম ম্গরায় গেছেন, ঘটোজ্কি ও তার
জন্চর রাক্ষ্সরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমণ প্রভৃতি মহর্ষিরা ধানুমন্দ হয়ে আছেন,
এই স্বোগে জটাস্র বিকট র্প ধারণ ক'রে য্বিন্ডির ন্জুল সহদেব দ্রোপদী এবং
পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত হরণ ক'রে নিয়ে চলল। সহজিব বিশেষ চেণ্টা ক'রে তার
বাহ্পাশ থেকে নিজেকে মৃত্ত করলেন এবং খড়গ কোষমৃত্ত ক'রে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে
ভাকতে লাগলেন। হ্বিধিন্ডার জ্ঞাস্বকে বললেন, দ্ববিন্ধ, তুমি আমাদের আশ্রমে

সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রোপদীকে স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসম্থিত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ।

যুবিণিতর নিজেকে গ্রহ্ ভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গতি মন্দীভূত হ'ল।
সহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুন্ধ করব, সুর্যান্তের পুর্বেই যদি
একে বধ করতে না পারি তবে আমি নিজেকে ক্ষতির বলব না। সহদেব ধুন্ধ
করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভীম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে
বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্ত্রুণস্ত্র নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে
আমি চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি রাহ্মণবেশী অতিথি হয়ে আমাদের প্রিয়কার্য করতে
এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ করি নি। তুমি এখন কালস্ত্রে বন্ধ মংসার
ন্যার দ্রোপদীর্প বড়িশ গ্রাস করেছ। বক আর হিড়িন্ব রাক্ষস বেখানে গেছে
তুমিও সেখানে যাবে। জটাস্বর যুবিণিতরাদিকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বললে, তুমি
যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রক্তে তাদের তপ্রণ করব।

ভীম ও জটাস্বরের দার্ণ বাহ্ব্যুন্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহাব্য করতে এলে ভীম তাঁদের নিরুত্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, আমি একে মারতে পারব. তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভীমের মুণ্টির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ প্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন ভীম তার সর্বাণ্গ নিশ্পিট ক'রে চুর্ণ ক'রে দিলেন, বৃণ্ডচ্যুত ফলের ন্যায় তার মুন্তক ছিল্ল হয়ে ভূপতিত হ'ল।

# ॥ यक्कय्रम्थभर्वाधाय ॥

# ৩৫। ভীমের সহিত ধক্ষরাক্ষসাদির ধৃন্ধ

বদরিকাশ্রমে বাস কালে একদিন যুখিন্টির বললেন, আমাদের বনবাসকালের চার বংসর নিরাপদে অতীত হয়েছে। অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বরলোকে যাবার সময় অর্জন বলেছিলেন যে পশুম বংসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তিনি কৈলাস প্রবৃত্তি আমাদের সংগ্রে প্রনিমিলিত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব।

ষ্থিতিরাদি, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহারণগণ এবং ঘটে ইকট ও তার অন্চরগণ সতর দিনে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হলেন। তার পর তারা গণধমাদন পর্বতের নিকটে রাজমি ব্রপর্বার পবিত্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্রি স্থে বাস করার পর অতিরিক্ত পরিচ্ছদ আভরণ ও হক্তপাত্র ব্যপর্বার কাছে রেখে তারা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পাশ্ডবদের সহচর ব্রাহারণাণ ব্যপর্বার আশ্রমেই রইলেন। যুর্যিন্ডিরাদি, দ্রোপদী, লোমশ ও ধোম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের নিকটম্থ হলেন। তার পর তারা মাল্যবান পর্বত অতিক্রম ক'রে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আভিক্রেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্মক্ত আভিক্রেণ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে বললেন, বংস ব্র্থিন্ডির, তোমরা এখানেই অর্জন্নের জন্য অপেক্ষা কর। পাশ্ডবগণ স্ক্রাদ্র ফল, বাণহত ম্গের পবিত্র মাংস, পবিত্র মধ্য, এবং ম্নিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে বিবিধ কথা শ্নেন বনবাসের পঞ্চম বর্ষ যাপন করলেন।

ঘটোংকচ তাঁর অমন্চরদের সঞ্চো চলে গেলেন। একদিন দ্রোপদী ভীমকে বললেন, তোমার দ্রাতা অর্জন্ব খাণ্ডবদাহকালে গণ্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং ইন্দ্রকেও নিবারিত করেছিলেন। তিনি দার্শ মায়াবীদের বধ করেছেন, গাণ্ডীব ধন্ত লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজেয় বাহন্বল আছে। তুমি এখানকার রাক্ষসদের বিতাড়িত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের উপরিভাগ দেখব।

মহাব্য যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভীম সেইর্প দ্রোপদীর তিরুস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্য হয়ে পর্বতশ্গেগ উঠলেন। সেখান থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাণ্ডন ও স্ফটিকে নির্মিত, সর্বাদিক সূত্রপ্রাচীরে বেণ্ডিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। কিছুক্ষণ বিষয়মনে নিশ্চল হয়ে কুবেরপর্বী দেখে ভীম শংখধননি ও জ্যানির্ঘোষ করে করতালি দিলেন। শব্দ শত্নে যক্ষ রাক্ষস ও গণধর্বগণ বেগে আক্রমণ করতে এল। ভীমের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হ'ল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। তথন কুবেরসখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস শক্তি শ্লেল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন।

যুদ্ধের শব্দ শুনে যুধিন্ঠির দ্রোপদীকে আন্টিবেণের ক্রিছ রেখে নকুল-সহদেবের সংগ্য সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহারাহই ভীম বহুরাক্ষস সংহার ক'রে ধন আর গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যুধিন্ঠির তাঁকে আলিগ্যন ক'রে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারিতার বশে অক্টারণে রাক্ষস বধ করেছ, তাতে দেবতারা কুন্ধ হবেন। এমন কার্য আর ক'রো না।

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শানে কুবের জ্বন্ধ হয়ে পর্ক্পক বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। প্রান্ডবগণ রোমাণ্ডিত হয়ে ফক্ষ-রাক্ষস-

প্রারবেণ্টিত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়্গধন্ধারী মহাবল পান্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের প্রিয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। যুবিষ্ঠির নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়গে ও ধন্বাণ হাতে নিয়ে কুর্বেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের হার্যিতিরকে বললেন, তুমি প্রাণিগণের হৈতে রত তা সকলেই জানে; েতোমার দ্রাতাদের সণ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের হঠকারিতার জন্য হ্রান্থ বা লজ্জিত হয়ো না, এই ফক্ল-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পর কবের ভীমকে বললেন বংস, তুমি দ্রোপদীর ছন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহ্ কারে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি আমাকে শাপমান্ত করেছ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের মন্ত্রণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আমি মহর্ষি অগস্তাকে দেখেছিলাম, তিনি যমনোতীরে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমার স্থা রাক্ষস্পতি মণিমান মূর্থতা মোহ ও দপের বশে অগস্তের মুহতকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। জোধে চতুর্দিক যেন দণ্ধ করে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দ্রোত্মা স্থা সমৈন্যে মান্বের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যবিনাশের দৃঃখ ভোগ করবে, সেই সৈন্যহত্তা মন্স্যকে দেখে পাপম্ভ হবে।

তার পর কুবের বর্ম্বাষ্ঠিরকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মজ্ঞানহীন, গবিত, বালব্যন্থি, অসহিষ্ণ, ও ভ্য়শ্ন্য; একে তুমি শাসনে রেখো। রাজবি আন্টিষেণের আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন করো, আমার নিযুক্ত গণ্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও পর্বতবাসিগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যপানীয় এনে দেবে। কুবেরকে প্রণাম ক'রে ভীম তাঁর শব্তি গদা খড়গ ধন, প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। শরণাগত ভীমকে কুবের বললেন, বংস, তুমি শত্রগণের গৌরব নাশ কর, সুহুদুগণের আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। ্রজ্জনুন শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই ব'লে কুবের অন্তহি'ল হলেন।

# ।। নিবাতকবচয়, দ্ধপর্বাধ্যায় ॥

### ৩৬। অর্জনের প্রত্যাবর্তন — নিবাতকবচ ও হিরণাপ্রের ব্রাস্ত

একমাস পরে একদিন পাশ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত ক'রে ইন্দের বিমান আসছে, মাতলি তা চালাচ্ছেন, ভিতরে কিরীটমালাধারী অর্জন্ব নব-আভরণে ভূষিত হয়ে ব'সে আছেন। বিমান থেকে নেমে অর্জনে প্রেরাহিত ধৌমা, যুবিণ্ঠির ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাশ্ডবগণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে মাতলি বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন।

প্রিয়া দ্রোপদীকে ইন্দ্রদন্ত বিবিধ মহাম্ল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জন্ন তাঁর দ্রাতা ও রাহন্নদেরে মধ্যে এসে বসলেন এবং সন্বলোকে বাস ও অস্ত্রশিক্ষার ব্তান্ত সংক্ষেপে বললেন। পর্যাদন প্রভাতকালে উজ্জন্ত বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্র পান্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে যুর্যিন্ডিরকে বললেন, তুমি প্রথিবী শাসন করবে, এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অর্জন্ন স্ববিধ অস্ত্র লাভ করেছেন, আমার প্রিয়কার্যও করেছেন। এখন ত্রিভূবনের লোকেও এংক জয় করতে পারবেনা। ইন্দ্র চ'লে গেলে যুর্যিন্ডিরের প্রশেনর উত্তরে অর্জন্ন তাঁর যাত্রা ও স্কুরলোক-বাসের ঘটনাবলী সবিস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই ব্রুল্ত বললেন।

আমার অদ্বশিক্ষা সমাণত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন গ্রেদ্ধিক্ষণা দেবার সময় এসেছে। আমার শত্র নিবাতকবচ নামক তিন কোটি দানব সমনুদ্রমধ্যস্থ দ্বগে বাস করে, তারা র্পে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের বং কর, তা হ'লেই তোমার গ্রেদ্ধিকণা দেওয়া হবে।

কিরীট-কবচে ভূষিত হয়ে গাণ্ডীবধন্ নিয়ে আমি ইন্দ্রে রথে যাত্র। করলাম। অবিলন্দে মাতলি আমাকে সম্দ্রম্থ দানবনগরে নিয়ে ৫লেন। সহস্র সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লোহময় মহাশ্লে গদা ম্বল খড়গ প্রভূতি অস্ম নিয়ে বিকৃত বাদ্যধনি ক'রে আমাকে আক্রমণ করলে। তুম্ল যুদ্ধে অনেক দানব আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জুল অণিন ও বায় বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্চন্ন হ'ল। তথন আমি নিজের অস্ত্রমায়ায় দানবগণের মায়া নন্ট করলাম। তারা অদ্দ্যা হয়ে আকাশ থেকে শিলা বর্ষণ করতে লাগল, আমরা বেখানে ছিলাম সেই স্থান গ্রহার ন্যায় হয়ে গেল। তথন মাতলির উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বন্ধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম।

পর্বতের নায়ে বিশাদ সায় নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপত হ'ল. দানবরমণীগণ উচ্চন্দর ফাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা বার্লাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা এখানে বাস করেন না কেন? মাতলি বললেন, এই নগর প্রেব দেবরাজেরই ছিল, নিবাতকবচগণ যারের বরপ্রভাবে এই স্থান অধিকার ক'রে দেবতাদের তাড়িয়ে দের। ইন্দের অন্যোগে রহ্মা বলেছিলেন, বাসব, এই নির্মাত আছে যে তুমি অন্য দেহে এদের সংহার করেব। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্থ্যশিক্ষা দিয়েছেন।

নিব' তবচগণকে বিনণ্ট ক'রে যথন আমি দেবলোকে ফিরছিলাম তথন আর একটি দীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দ্ভিগৈটের হ'ল। মাতলি বললেন, প্রশামা ামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাস্বরী বহু সহস্র বংসর তবসদা ক'রে রহুয়ার নিকট এই বর পায় যে, তাদের পোলোম ও কালকেয় নামক প্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রভাময় রমণীয় আকাশচারী নগরে বাস করবে। এই সেই রহুয়ার নিমিতি হিরণাপ্র নামক দিব্য নগর। পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশন্ত্র অস্বরগণকে বিনণ্ট কর।

মাতলি আমাকে হিরণাপুরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ অভ্যান করলে ভামি তাদের মোহগ্রন্থত ক'রে শরাঘাতে বর্ধ করতে লাগলাম। তাদের গার কথনও ভূতলে নামল, কথনও আকাশে উঠল, কথনও জলমধ্যে নিমান হ'ল। তার পর দানবগণ যাট হাজার রথে চ'ড়ে আমার দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রতিহত ক'র যুদ্ধ করতে লাগল। আমি ভীত হরে দেবদেব রুদ্ধকে প্রণাম করে রোদ্র নামে শ'তে সর্বশন্ত্রনাশক দিব্য পাশ্বপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তথন এক আদ্দেয্য পরেষ আবির্ভূত হ'ল, তার তিন মসতক, নয় চক্ষ্র, ছয় হস্ত। তার কেন্দ্র, ম্বাধির বাদির পাশ্বরে আমি সেই ঘার রোদ্র অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা ক'রে নিজেপ করলাম। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্ত্র মৃগ্ সিংহ ব্যায় ভল্লাক মহিষ সর্প হস্ত্রী প্রভূতি এবং দেব অষি গন্ধব পিশাচ ফল ও নানার্প অস্ত্রধারী রান্দ্রস ও অন্যান্য প্রাণীতে স্বর্দ্থান ব্যাপ্ত হ'ল। তিমসতক, চতুর্দ্দত, চতুর্ভুজ ও নানার্ক্রপ্রারী প্রাণিগণ নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমিও শরবর্ষণ করের মুহুর্তমধ্যে সমুস্ত

আমি দেবলোকে ফিরে গেলে মাতলির মুখে সমস্ত শুনে দেবরাজ আমার বহু প্রশংসা ক'রে বললেন, পুত্র, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হবেন না। তার পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্যক্বচ, হিরশমরী মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং এই সকল দিব্য বক্ষা ও আভরণ দান করলেন। আমি পাঁচ বংসর স্বরলোকে বাস ক'রে ইন্দের অন্মতিক্তমে এখন এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে প্রমিলিত হয়েছি।

অর্জনের নিকট সকল ব্তান্ত শানে যাধিষ্ঠির অতিশয় আনন্দিত হলেন।
পরদিন তাঁর অনারোধে অর্জন দিব্যান্ত্রসম্থের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে
নদী ও সম্দ্রে বিক্ষান্থ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়াপ্রবাহ রাদ্ধ হ'ল; স্থা উঠলেন না
আগন জন্বলনে না, ব্রাহানগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে
বললেন, অর্জনি, দিব্যান্ত ব্থা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। যাধিষ্ঠির,
অর্জনি যখন শ্রাদের সংগে যাদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্তের প্রয়োগ দেখবে।

### ।। আজগরপর্বাধ্যায় ॥

### ৩৭। অজগর, ভীম ও ম্মিণ্ঠির

গন্ধমাদন পর্বতে ক্রেরের উদ্যানে পণ্ডপাণ্ডব চার বংসর সুখে বাস করলেন। তার প্রেই তাঁরা ছ বংসর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। একদিন ভীম অর্জ্বন নকুল সহদেব খ্রিধিন্ডিরকে বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জনাই আমরা দ্বের্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পরিহার ক'রে স্খভোগে বণিত হয়ে বনে বিচরণ করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বংসর চলছে, পরে এক বংসর দ্বেদেশে অজ্ঞাতবাস করলে দ্বের্যোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেণ্ট হয়ে না থেকে ভবিষ্যতে শ্বনুজয়ের জ্ন্য আমাদের প্রস্কৃত হওয়া উচিত।

য্বিধিন্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ছাটোংকচ অন্চরবর্গের সভেগ এসে তাঁদের সকলকে বহন ক'রে নিয়ে চলুলেন। লোমশ দেবলোকে ফিরে নেলেন। পান্ডবগণ ব্যপর্বার আশ্রমে এক জাঁটা এবং বদরিকার এক মাস বাস ক'রে কিরাতরাজ স্বাহরে দেশে উপস্থিত ইলেন। সেখান থেকে ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভূতা, পাচক, সার্যাথ ও রথ প্রভৃতি সভেগ নিয়ে এবং ঘটোংকচকে বিদায় দিয়ে তাঁরা যম্নার উৎপত্তিস্থানের নিকট বিশাখয্প নামক বনে এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বংসর ম্গয়া ক'রে কাটালেন।

একদিন ভীমসেন মৃগ বরাহ মহিষ বধ করে বনে বিচরণ করিছলেন এমন সময় এক পর্বতকদরবাসী হরিদ্বেণ চিত্রিতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেন্টন করে ধরলে। অজগরের সপশে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালী হয়েও তিনি নিজেকে মৃত্তু করতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভূজগগ্রেষ্ঠ, তুমি কে? আমি ধর্মারাজের দ্রাতা ভীমসেন, অযুত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কি ক'রে বশে আনলে? ভীমের দৃই বাহ্ম মৃত্তু এবং তাঁর দেহ বেন্টিত ক'রে অজগর বললে, তোমার প্রপ্রুষ্ক রাজষি নহ্মের নাম শ্লেন থাকবে, আমি সেই নহ্ম (১) অগস্তের শার্পে সর্প হয়েছি। আমি বহ্মলা ক্ষ্মার্ত হয়ে আছি, আজ ভাগ্যক্তমে তোমাকে ভক্ষার্পে পেয়েছি। ভীম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আমি ভাবছি না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার দ্রাতারা শোকে বিহ্মল ও নির্দাম হবেন। রাজ্যের লোভে আমি ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কট্মকথা ব'লে পীড়া দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে হয়তো সর্বাস্থ্যিবং ধীমান অর্জনে বিষাদগ্রস্ক্র হবেন না, কিন্তু মাতা কুন্তী ও নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন।

সহসা নানাপ্রকার দ্বর্লক্ষণ দেখে য্র্ধিন্ডির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহুক্ষণ প্রের্ব মৃণয়া করতে গেছেন। ম্বিছিন্ডির ধৌমাকে সণ্যে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। ম্বায়ার চিহ্রা অনুসরণ ক'রে তিনি এক পর্বতকলরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সপ্র ভীমকে বেল্টন ক'রে রয়েছে, তাঁর নড়বার শক্তি নেই। ভীমের কাছে সব কথা শ্বনে য্র্ধিন্ডির বললেন, অমিতবিক্রম সপ্র, আয়ার দ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। স্বর্ণবিক্রম কালে তামাকেও খাব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশেনর উত্তর দিতে পার তবে তোমার দ্রাতাকে ছেড়ে দেব। য্র্ধিন্ডির বললেন, আর্পনি ইছামত প্রদন্ত কর্ন, আমি তার উত্তর দেব।

সপ বললে, তোমার বাক্য শ্বনে মনে হচ্ছে তুমি অতি ব্রুপ্থিমান। বল—
বাহারণ কে? জ্ঞাতব্য কি? য্বিধিন্টির উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্রমা সচ্চারত অহিংসা
তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহারণ। স্বাধান্ত্রইীন পরবহার, যাঁকে লাভ
করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য। সপ বললে, শ্রদের মধ্যেও তো ওইসব

<sup>(</sup>১) নহ্বের প্র্বকথা উদ্যোগপর্ব ৪-পরিচ্ছেদে আছে।

গুন্ থাকতে পারে: আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যিনি স্থদ্ঃথের অতীত। যুিধিন্ঠির বললেন, যে শুদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তিনি শুদ্র নন, রাহারণ; যে রাহারণে থাকে না তিনি রাহারণ নন, তাঁকে শুদ্র বলাই উচিত। আর, আপনি যাই মনে কর্ন. স্থদ্ঃখাতীত রহার আছেন এই আমার মত। সপ বললে, যদি গুনানুসারেই রাহারণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গুন্থযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে রাহারণ নয়। যুিধিন্ঠির বললেন, মহাসপ্, আমি মনে করি সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজনা মানুষের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

য্বিষ্ঠিরের উত্তর শ্বনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে ম্বিক্ত দিলে। তার পর তার সংগ্র নানাবিধ দার্শনিক আলাপ করে য্বিষ্ঠির বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ ব্রন্থিমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পর্বপী নহ্ব বললেন, আমি দেবলাকে অভিমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, রহামির্ব দেবতা গণ্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহস্র রহামির্ব আমার শিবিকা বহন করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা দিয়ে তার মস্তক স্পর্শ করি। তার অভিশাপে আমি সর্প হয়ে অধােম্থে পতিত হলাম। ভামার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ্ঞ য্বিষ্ঠির তামাকে শাপম্ক করবেন। এই কথা ব'লে নহ্ব অজগরের র্প ত্যাগ ক'রে দিবাদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। ব্রিষ্ঠির ভীম ও ধােমা তাঁদের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

#### ॥ মার্ককেয়সমাস্যা<sup>(১)</sup>পর্বাধ্যায় ॥

# ৩৮। কৃষ্ণ ও মার্ক'ন্ডেমর আগ্রমন — অরিন্টনেমা ও অত্তির কথা

বিশাখযুপ বনে বর্ষা ও শরং ঋতু কাটিয়ে পাশ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সংখ্যা নিয়ে কৃষ্ণ ক্রিপদীকে এলেন। অর্জনকে স্ভেদ্রা ও অভিমন্যর কৃশলসংবাদ দিয়ে কৃষ্ণ ক্রিপদীকে বললেন, যাজ্ঞসেনী, ভাগ্যক্রমে অর্জনি ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজ্পনির্গ এখন প্র্ণ হ'ল। তোমার বালক প্রগণ ধন্বেদ্ অন্রক্ত ও স্শাল ইয়েছে। তোমার পিতা ও ল্রাতা নিমন্ত্রণ করলেও তারা মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য ভৌগ করতে চায় না, তারা দ্বারকাতেই স্থে আছে। আর্যা কৃশ্তী আর তুমি যেমন পার সেইর্প স্ভ্লাও

<sup>(</sup>১) সমাস্যা—ধর্ম তত্ত্ব, আখ্যান ইত্যাদি কথন ও প্রবণের জন্য একর উপবেশন।

সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। রুকি নাণীতনর প্রদান ও কুমার অভিমন্য তাদের রথ ও অশ্বচালনা এবং বিবিধ অন্দের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর কৃষ্ণ বৃধিতিরকৈ বললেন, মহারাজ, যাদবদেনা আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে, আপনি পাপী দ্বের্যাধনকে স্বান্ধ্বে বিনর্ঘ কর্ন। অথবা আপনি দ্যুতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই পালন কর্ন, যাদবসেনাই আপনার শন্ত্র সংহার করবে, আপনি ব্যাকালে হস্তিনাপ্র অধিকার করবেন।

যাধিতির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গতি, উপযার কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় স্বাদশ বংসর বনবাসে কাটিয়েছি, অজ্ঞাতবাস শেষ ক'রেই তোমার শরণ নেব।

এমন সময়ে মহাতপা মার্ক'ল্ডের মুনি সেখানে এলেন। তাঁর বরস বহন্ব বংসর কিন্তু তিনি দেখতে প'চিশ বংসরের যুবার ন্যায়। তিনি প্জা গ্রহণ ক'রে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে প্র্যুক্তথা শ্নতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে দেবর্ষি নারদও পাল্ডবদের দেখতে এলেন, তিনিও মার্ক'ল্ডেয়কে অনুরোধ করলেন।

মার্ক ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ব্যাঞ্চান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহ্মণমাহান্ত্রা শন্নতে ইচ্ছা করি, অপনি বলনে। মার্ক ণেডয় এই আখ্যান বললেন।—হৈহয় বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে কৃষ্ণমৃগচর্মধারী এক ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে ক'য়ে বধ করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিয়ে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাম্থলে গিয়ে নিহত ম্নিকে দেখলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহর্ষি তাঁদের পাদ্য-অর্ঘাদি দিতে গেলে তাঁয়া বললেন, আমরা বহমহত্যা করেছি, সংকৃত হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে প্রন্বার ঘটনাম্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ দেখতে পেলেন না। তখন অরিষ্টনেমা বললেন, দেখনে তো, আমার এই প্রহই সেই নিহত ব্রাহমণ কিনা। রাজারা অতান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা ক্রলেন, সেই মৃত ম্নিকুমার কি ক'য়ে জাবিত হলেন? অরিষ্টনেমা বললেন্দ্র আমরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করি, ব্রাহমণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলি, মাজে দোষ হয় এমন কথা বলি না। অতিথি ও পরিচারকদের ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমরা খাই। আমরা শান্ত, সংযতেন্দ্রের, ক্ষমাশীল, তীর্থপ্রাটক ও দানপরায়ণ, প্রণাদেশে তেজক্বী ঋষিগণের সংসর্গে বাস করি। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই

তার অল্পমাত্র আপনাদের বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন না। রাজারা হৃষ্ট হয়ে অরিষ্টনেমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

তার পর মার্ক শেডয় এই উপাখ্যান বললেন। — মহার্ষ অতি বনগমনের ইচ্ছা করলে তাঁর ভার্যা বললেন, রাজিষি বৈণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে প্রার্থানা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন প্রত্ন ও ভৃত্যদের ভাগ করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। অতি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তৃতি করলেন — রাজা, আপনি ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও প্থিবীর প্রথম নরপতি; ম্নিরা বলেন, আপনি ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তৃতি শ্বনে গৌতম রুদ্ধ হয়ে বললেন, অতি, এমন কথা আর বলো না, ইন্দুই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মৃতৃ অপরিণতবৃদ্ধি, রাজাকে তৃষ্ট করবার জন্য স্তৃতি করছ। ক্রাত্র ও গোতম কলহ করছেন দেখে সভাস্থ রাহমুণগণ দ্জনকে ধর্মজ্ঞ সনংকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। সনংকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই ইন্দু ধাতা প্রজাপতি বিরাট প্রভৃতি নামে স্তৃত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। অতি রাজাকে যে প্রথম বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে অতিকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রীত হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন।

#### ৩৯। বৈবস্বত মন্তু অংস্য — বালকর্পী নারায়ণ

যুধিন্ঠিরের অন্রেরেধে মার্কণ্ডের বৈবস্বত মন্র এই ব্রান্ত বললেন।—
বিবস্বানের (স্থের) প্র মন্ রাজ্যলাভের পর বর্ণরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার
বংসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। একদিন একটি ক্র্র মংস্য চীরিণী নদীর তীরে
এসে মন্কে বললে, বলবান মংস্যদের আত্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা কর্ন। মন্
সেই মংস্যটিকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমণ সে বড় হ'ল, তখন মন্ তাকে
একটি বিশাল প্রুক্তিরণীতে রাখলেন। কালক্রমে মংস্য এত বড় হ'ল ফ্রেস্থানেও
তার স্থান হ'ল না, তখন মন্ তাকে গণ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছ্কুকাল পরে মংস্য
বললে, প্রভু, আমি অতি বৃহৎ হয়েছি, গণ্গায় নড়তে পার্মছিলী, আমাকে সম্দ্রে
ছেড়ে দিন। মন্ যখন তাকে সম্দ্রে ফেললেন তখন ক্রেস্ট্রসহাস্যে বললে, ভগবান,
আপনি আমাকে সর্বত্ত রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শ্নন্ন।—
প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জংগম সমস্তই জলমণ্ন হবে। আপনি রঙ্জ্ব্যুক্ত একটি
দ্যু নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সংত্রিদের সংগে তাতে উঠবেন, এবং প্রের্ব ব্রাহান্গণ

যেসকল বীজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায় থেকে আমার প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃংগ ধারণ ক'রে আপনার কাছে আসব। মংস্যের উপদেশ অনুমারে মন্ব মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্মরণ করলে মংসা উপস্থিত হ'ল। মন্ব তার শৃংগ রক্জ্ব বাঁধলেন, মংস্য গর্জমান উমিমিয় লবণাম্ব্র উপর দিয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন প্রথিবী আকাশ ও স্বিদিক সমুস্তই জলময়, কেবল সাতজন খাষি, মন্ব আর মংস্যাকে দেখা যাচ্ছিল। বহু বর্ষ পরে হিমালেরের নিকটে এসে মন্ব মংস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃংগ নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃংগ এখনও নৌক্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মংস্য খাষিগণকে বললে, আমি প্রজাপতি রহ্মা, আমার উপরে কেউ নেই, আমি মংসার্পে তোমাদের ভয়ম্ব করেছি। এই মন্ব দেবাস্বর মান্ব প্রভৃতি সকল প্রজা ও স্থাবর জংগম স্ভিট করবেন। এই ব'লে মংস্য অন্তর্হিত হ'ল। তার পর মন্ব কঠোর ভস্য্যায় সিন্ধিলাভ ক'রে সকল প্রজা সৃত্তি করতে লাগ্লেন।

যুমিন্ডির বললেন, আপনি পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মার্কন্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পরিমাণ চার হাজার বংসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ (৩)ও চার শ বংসর। যেতাযুগ তিন হাজার বংসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বংসর। কলিযুগ এক হাজার বংসর, দুর্বা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বংসর। কলিযুগ এক হাজার বংসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বংসর। চার যুগে বার হাজার বংসর; এক হাজার বংসর, বুগে (এক হাজার চতুর্যুগে) রহ্মার এক দিন। তার পর রহ্মার রাত্রি প্রলয়কাল। একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভার্সাছলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক বিশাল বটবুক্লের শাখার তলে দিব্য-আস্তরণযুক্ত পর্যন্ধে একটি চন্দ্রবদন পদমলোচন বালক শুরে আছে, তার বর্ণ অতসী (৪) পুন্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবংস্টিহ্যু (৫)। সেই বালক বললেন, বংস মার্কন্ডেয়, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে বাস কর। এই ব'লে তিনি মুখব্যাদান করলেন। আমি তার জ্বিরে প্রবেশ করের দেখলাম, নগর রাত্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রস্ত্র ক্রের্গণ অসুরগণ প্রভৃত্তি

<sup>(</sup>২) অনেকে বংসরের অর্থ করেন দৈব বংসর, অর্থাৎ মান্ন্রের ৩৬০ বংসর।
(২) যে কালে যুগলকণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবতী যুগের লক্ষণ প্রকাশ পার।
(৪) অতসী বা তিসির ফুল নীলবর্ণ। (৫) বিষ্কুর বক্ষের রোমাবর্ত।

সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিক কাল তাঁহার দেহের মধ্যে বিচরণ ক'রে কোথাও অন্ত পেলাম না, তথন আমি সেই বরেণ্য দেবের শরণ নিলাম এবং সহসা তাঁর বিব্ত মুখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে দেখলাম, সেই পাঁতবাস দ্যাঁতমান বালক বটবুক্লের শাখায় ব'সে আছেন। তিনি সহাস্যে বললেন, মার্ক'ন্ডের, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো? আমি নবদ্ ছিট লাভ ক'রে মোহমুক্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরক্ত চরণন্দর মুহুতকে ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জলি হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার মায়াকে জানতে ইছ্যা করি। সেই দেব বললেন, প্রাকালে আমি জলের নাম 'নারা' দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আমি নারায়ণ। আমি তোমার উপর পরিতৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মার রুপ ধারণ ক'রে অনেক বার তোমাকে বর দিয়েছি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল তিনি জাগরিত না হন তত কাল আমি শিশ্রবুপে এইখানে থাকি। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা জাগরিত হ'লে আমি তাঁর সংখ্য একভিত হয়ে আকাশ প্থিবী স্থাবের জণ্যম প্রভৃতি স্থিক করব। তত কাল তুমি স্থুযে এখানে বাস কর। এই ব'লে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এই ইতিহাস শেষ ক'রে মার্ক'ল্ডের যা্ধিন্ডিরকে বললেন, মহারাজ, সেই প্রলয়কালে আমি যে পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখেছিলাম তিনিই তোমার এই আত্মীর জনার্দন। এ'র বরে আমার স্মৃতি নন্ট হয় না, আমি দীর্ঘায়াই ইচ্ছাম্ত্যু ইয়েছি। এই অচিন্তাস্বভাব মহাবাহা কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা এ'র শরণ নাও। মার্ক'ল্ডেয় এইর্প বললে পান্ডবগণ ও দ্রোপদী জনার্দন কৃষ্ণকে নমুস্কার করলেন।

# 80। भन्नीकिश ও মণ্ড্করাজকন্যা — भन, দল ও বামদেব

ষ্বিধিন্ঠিরের অন্রোধে মার্ক'ণ্ডের রাহ্মণমাহাত্ম্য-বিষয়ক আরিও উপাখ্যান বললেন। — অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজ্য ছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহণে ম্গরায় গিয়ে ক্ষ্বাত্ষ্যায় কাতর হয়ে নিবিড় বনে এক সরোবর দেখতে পেলেন। রাজা স্নান ক'রে অশ্বকৈ ম্লাল খেতে দিয়ে সরোবরের তীরে বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমস্পরী কন্যা ফ্ল তুলতে তুলতে গান করছে। রাজা বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? আমি তোমার পাণিপ্রাথী। কন্যা বললে, আমি

কন্যা; যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হ'তে পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ ক'রে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। তিনি পত্নীর সংখ্য নির্জন স্থানে বাস করতে লাগলেন।

পরিচারিকাদের কাছে কন্যার ব্তান্ত শন্নে রাজমণ্টী বহন্বক্ষণোভিত এক উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পান্বে একটি প্রকরিণী ছিল, তার জল মন্ত্রাজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম উদ্যানে জল নেই, আপনি এখানে বিহার কর্ন। রাজা তাঁর মহিষীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে প্রান্ত হয়ে সেই প্রকরিণীর তীরে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে নিমন্ন হলেন, আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই প্রকরিণী জলশ্না করালেন এবং তার মধ্যে একটা বাাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মন্ত্রক বধ কর। মন্ত্রকরাজ তপস্বীর বেশে রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন এই দ্রাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মন্ত্রকরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম আয়নু, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সনুশোভনা। তার এই দ্রুত্বী স্বভাব — সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয়নু তাঁর কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে অভিশাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার সন্তান রাহ্মণের অনিভটকারী হবে।

সনুশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পুর হ'ল—শল, দল, বল। যথাকালে শলকে রাজ্যে অভিষিপ্ত করে পরীক্ষিৎ বনে চ'লে গেলেন। একদিন শল রথে চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দুত্গামী হরিণকে ধরতে পারলেন না। সারথি বললে, এই রথে যদি বামী নামক দুই অশ্ব জাতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। মহর্ষি বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রাথশা করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিল্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র ফিরিয়ে দিও। রাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা করে হরিণ ধরলেন, কিল্তু রাজধানীতে গিয়ে অশ্ব ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আত্রেরকে রাজ্যে করিছে পাঠালে রাজা বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগা, রাহ্মণের অশ্ব করে। শল রাজা বললেন মহর্ষি, স্মৃশিক্ষিত বৃষ্ই ব্যাহ্মণের উপযুক্ত বাহন; আর, বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাজা বথন কিছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তথন বামদেবের আদেশে চারজন যোরর্শ

রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শ্লহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্বরে বললেন, ইক্ষরাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যদি আমার অন্বতী হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ কর্ন; বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আমি দেব না। এইর্প বলতে বলতে শল রাক্ষসদের হাতে নিহত হলেন।

ইক্ষ্মাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে অভিষিত্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে অশ্ব চাইলে দল ক্রুণ্ধ হয়ে তাঁর সার্রাথকে বললেন, আমার বে বিষলিপ্ত বিচিত্র বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা থাবে। বামদেব বললেন, রাজা, সেনজিৎ নামে তোমার যে দশবংসরবয়দক প্র আছে তাকেই তোমার বাণ বধ কর্ক। দলের বাণ অন্তঃপ্রের গিয়ে রাজপ্রকে বধ করলে। রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখ্ন, বামদেব আমাকে স্তদ্ভিত করেছেন, আমি তাঁকে শরাঘাতে মারতে পার্রাছ না, অতএব তিনি দীর্ঘায়, হয়ে জীবিত থাকুন। বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মহিষীকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপম্বত্ত হবে। রাজা দল তা করলে মহিষ্বী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রাতিদিন সদ্পদেশ দিই, ব্রাহ্মণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বিল, তার ফলে আমি প্রণ্যলোক লাভ করব। মহিষীর উপর তৃষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপম্বত্ত হয়ে শ্রভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিরিয়ের দিলেন।

### ৪১। দীর্ঘায়, বক ঋষি — শিবি ও স্বহোত্ত — য্যাতির দান

তার পর মার্ক'শ্ডের ইন্দ্রসথা দীর্ঘায়্য বক শ্বাষর এই উপাখ্যান বললেন।—
দেবাস্ত্রয়্বেশ্বর পর ইন্দ্র তিলোকের অধিপতি হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে
পর্বসম্ব্রের নিকটে বক শ্বাষর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি
নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ্ণ বংসর বয়স হয়েছে; চিরজীরীদের কি
দৃঃখ তা আমাকে বল্বন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস্ত্রু প্রিয় লোকের
বিরহ, অসাধ্য লোকের সঙ্গে মিলন, প্র-দারাদির বিন্দু প্রাধীনতার কন্ট
ধনহীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, কুলীরের কুলক্ষয় — চিরজীবীদের
এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে অধিক দৃঃখ আর কি আছে? ইন্দ্র আবার প্রশন করলেন
চিরজীবীদের স্থা কি তা বল্বন। বক উত্তর দিলেন, কুমিত্রকে আশ্রয় না করে
দিবসের অন্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ—এর চেয়ে স্থৃতর কি আছে?

অতিভোজী না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শান্ততে আহ্ত ফল বা শাক ভোজনই শ্রের, পরগৃহে অপমানিত হয়ে স্ফান্ খাদ্য ভোজনও শ্রের নয়। অতিথি ভূতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করে যে অবশিষ্ট অন্ন খায় তার চেয়ে স্খী কে আছে? মহর্ষি বকের সংগে নানাপ্রকার সদালাপ ক'রে দেবরাজ স্বলোকে চ'লে গেলেন।

পান্ডবগণ ক্ষতিয়মাহাত্মা শ্নতে চাইলে মার্কণ্ডেয় বললেন।—একদা কুর্বংশীয় স্হেতি রাজা পথিমধ্যে উশীনরপুত্র রথার্চ শিবি রাজাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণুণে দ্রজনেই সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে বলসেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তর দিলেন ভগবান, যিনি শ্রেণ্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বিধি আছে। আমরা তুল্যগণ্ণশালী স্থা, সেজন্য কে শ্রেণ্ঠ তা স্থির করতে পারছি না। নারদ বললেন, কুর লোক ম্দ্র্ত্তাব লোকের প্রতিও জ্রতা করে, সাধ্জন অসাধ্র প্রতিও সাধ্তা করেন, তবে সাধ্র সহিত সাধ্ সদাচরণ করবেন না কেন? শিবি রাজা স্বহোতের চেয়ে সাধ্ত্রতাব।—

জয়েৎ কদর্যং দানেন সত্যেনান্তবাদিনম্। ক্ষয়া জ্য়ক্মাণমসাধ্য সাধ্না জয়েৎ॥

—দান ক'রে ক্বপণকে, সত্য ব'লে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা ক'রে জুর-ক্রমাকে, এবং সাধ্যতার দ্বারা অসাধ্বকে জয় করবে।

নারদ তার পর বললেন, তোমরা দ্বজনেই উদার; িয়নি অধিকতর উদার তিনিই স'রে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তথন স্ক্রের শিবিকে প্রদক্ষিণ ক'রে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহু সংক্রের প্রশংসা ক'রে চ'লে গেলেন। এইর্পে রাজা স্ক্রেত্র তাঁর মাহান্যা দেখিয়েছিলেন।

তার পর মার্ক ভেয় এই উপাখ্যান বললেন। — একদিন রাজা ইয়াতির কাছে এক রাহাণ এসে বললেন, মহারাজ, গ্রের জন্য আমি আপুনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুষ্ট ইয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার প্রাথিত বস্তু আপনি তুষ্ট হয়ে দেবেন কিনা? রাজা বললেন, আমি দান করে তা প্রচার করি না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রতি দিই না।

বা দানের যোগ্য তা দিয়ে আমি অতিশয় সূখী হই, দান ক'রে কখনও অনুতাপ করি না। এই ব'লে রাজা যযাতি বাহনুগকে তাঁর প্রাথিত সহস্র ধেন্ দান করলেন।

# ৪২। অষ্টক, প্রতদনি, বস্কানা ও শিবি — ইন্দ্রদ্যুন্ন

মার্ক শ্রের ক্ষরিয়মাহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। — বিশ্বামিরের প্রে অন্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাণ্ড ক'রে তাঁর দ্রাতা (১) প্রতর্দন, বস্ত্রমনা ও শিবির সংগ্য রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবির্য নারদের সংগ্য দেখা হ'ল। অন্টক অভিবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে একু দ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে আসবেন? নারদ বললেন, অন্টক। যথন আমি তাঁর গৃহে বাস করিছলাম তখন একদিন তাঁর সংগ্য রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গর্ দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করলে অন্টক বললেন, আমিই এই সব গর্ দান করেছি। এই আত্মশ্লাঘার জন্যই অন্টকের আগে পড়ন হবে।

আর এক দ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অন্টকের পর কে অবতরণ্ট করবেন? নারদ বললেন, প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি রথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক রাহান এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আমি ফিরে এসে দেব। রাহান বললেন, এখনই দিন। প্রতর্দন রথের দক্ষিণ পার্ণের্বর একটি অশ্ব খুলে দান করলেন। তার পর আর এক রাহান্ত্রের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্ণের্বর একটি অশ্ব দিলেন। তার পর আরও দুইজন রাহান্ত্রের প্রার্থনায় অবশিষ্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর রাহান্ত্রের চাইবার কিছ্ব নেই। প্রতর্দন দান ক'রে অস্ক্রাগ্রহত হয়েছিলেন সেজনাই তাঁর পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দ্বজনের পর কে স্বর্গ চ্যুত হবেন? নারদ বললেন, বস্মনা। একদিন আমি তাঁর গ্রে গিয়ে আশীর্বাদ করি তামার প্রশ্বক রথ লাভ হ'ক। বস্মনা প্রশ্বক রথ পেলে আমি তার প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আমি তাঁর কাছে গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই। আমার রথের প্রয়োজন ছিল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু র্থানা দিয়ে তিনি বললেন, আপনার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জনাই বস্মুমনার পতন হবে।

<sup>(</sup>১) বৈপিত্র ভ্রাতা। উদ্যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদ দ্রুটব্য।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বস্কমনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ वललन, र्गिव न्वर्रा थाकरवन, आभावर भछन रत। आभि गिवित सभान नरे। একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবির কাছে এসে বলেছিলেন, আমি অমপ্রার্থী, তোমার পত্র ব্হদুগর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অল্ল পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক। শিবি তাঁর পাত্রের পরু মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহাণের খোঁজ করতে লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহ্মণ ক্রন্থ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার আয়ুধাগার অন্তঃপুর অন্বশালা হৃদ্তিশালা দৃশ্ব করছেন। শিবি অবিকৃত্যুখে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তৃত হয়েছে, ভোজন কর্ন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোম্ম হয়ে রইলেন। মিনি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বললেন. তুমিই খাও। শিবি অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধ'রে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার। শিবি দেখলেন দেবকুমারতুল্য পুন্যগন্ধান্বিত অলংকার-ধারী তাঁর পত্র সম্মত্থে রয়েছে। ব্রাহারণ অন্তহিত হলেন। তিনি স্বয়ং বিধাতা. রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন। অমাত্যগণ শিবিকে প্রশন করলেন, কোন্ ফল লাভের জন্য আর্পান এই কর্ম করলেন? শিবি উত্তর দিলেন, যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে করি নি. সম্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি করেছি।

পান্ডবর্গণ মার্কন্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন কি? মার্কন্ডেয় বললেন, প্রণ্যক্ষয় হ'লে রাজিষি ইন্দ্রন্যুন্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি? আমি বললাম, আমি নিজ্ঞ কার্যে ব্যস্ত থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাথতে পারি না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে। ইন্দ্রদ্যুন্ন অন্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। প্রেচুক্ত তাঁকে বললে, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্যুন্ন সরোবরে নাড়ীজত্ম নামে এক রক্ত আছে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশন কর। রাজা ইন্দ্রদ্যুন্ন আমুক্তে আর পেচককে নাড়ীজত্মের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আমি এই রাজাকে চিনি না; এই সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অক্পার নামে এক কছ্পে আছে, তাকে প্রশন কর। বকের আহ্বানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশন শ্বনে সে মুহুর্তকাল চিন্তা ক'রে অপ্রপূর্ণনিয়নে কন্পিতদেহে কৃত্যঞ্জাল হয়ে বললে. এবক

জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্ঞ ক'রে যুপকাষ্ঠ প্রোথিত করেছিলেন; ইনি দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল ধেন, দান করেছিলেন তাদেরই বিচরণের ফলে এই সরেবের উৎপন্ন হয়েছে।

তখন স্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্রদ্মন এই দৈববাণী শ্নালেন — তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তিমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস।

দিবং স্পৃশতি ভূমিও শব্দঃ প্ণাস্য কর্মণঃ।

বাবং স শব্দো ভবতি তাবং প্রের উচাতে॥

অকীতিঃ কীতাতে লোকে ষস্য ভূতস্য ক্স্যাচিং।

স প্তত্যধমাল্লোকান্ যাবছৰদঃ প্রকীতাতে॥

— পুর্ণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) দ্বর্গ ও প্রথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পুর্ব্যব্পে গণ্য হয় (১)। যত কাল কোনও লোকের অকীতি প্রচারিত হয় তত কাল সে নরকে পতিত থাকে।

তার পর ইন্দ্রদ<sub>্</sub>দ্রন (২) আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

#### ৪৩। ধ্বধ্যার

য্বিভিন্ন জিল্ঞাসা করলেন, ইক্ষ্মাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব কি কারণে ধ্বশ্ব্মার নাম পান? মার্ক'ডেয় বললেন, উত্তক (৩) নামে খ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি মর্ভূমির নিকটবতী রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুট হ'য়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, জগতের প্রভূ হরিকে দেখলাম, এই আমার পর্যাণত বর। বিষ্ণু তথাপি অন্বরোধ করলে উত্তক বললেন, আমার বেন ধর্মে সত্যে ও ইন্দ্রিসংব্যে মতি এবং আপনার সামিধ্য লাভ হয়। বিষ্ণু বললেন, এ সম্পতই তোনার হবে, তা ভিম্ন তুমি যোগসিশ্ধ হয়ে মহণ্ড কার্ম করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন ক'রে রাজা কুবলাশ্ব ব্রুশ্ব নামক মহাস্বরকে বধ করবেন।

<sup>(</sup>১) এই শ্লোক ৫৭-পরিচেছদও আছে। (২) ইনিই প্রেরীধামের জগলাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। (৩) এ'র কথা আশ্রমবাসিকপর্ব ৫-৬-পরিচেছদ্বে আছে।

ইক্ট্রাকুর পর যথান্তমে শশাদ কুকুংস্থ অনেশ পৃথ্ বিভ্বগণ্ব অদ্রি যুবনাশ্ব প্রাব প্রাবস্তক (যিনি প্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেছিলেন) ও বৃহদণ্ব অযোধ্যার রাজা হন। তাঁর প্র কুবলাশ্ব। বৃহদণ্ব বনে যেতে চাইলে মহর্ষি উত্তক তাঁকে বারণ ক'রে বললেন, আপনি রাজারক্ষা ও প্রজাপালন কর্ন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে হতে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মর্প্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক বাল্কাপ্র্য সম্দ্র আছে, সেখানে মধ্-কৈটভের প্র ধ্বণধ্ব নামে এক মহাবল দানব ভূমির ভিতরে বাস করে। আপনি তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কীর্তি লাভ কর্ন, তার পর বনে যাবেন। বাল্কার মধ্যে নিদ্রিত এই দানব যথন বংসরাল্তে নিঃশ্বাস ফেলে তখন সংতাহকাল ভূকণ্প হয়, স্বের মার্গ পর্যন্ত ধ্লি ওড়ে, স্ফ্রলিংগ অণ্কিনিখা ও ধ্ম নির্গত হয়। রাজ্যি বৃহদণ্য কৃত্যঞ্জাল হয়ে বললেন ভগবান, আমার প্র কুবলাণ্য তার বীর প্রদের সঙ্গে আপনার প্রিয়কার্য করবে, আমাকে বনে যেতে দিন। উত্তক তথাস্তু ব'লে তপোবনে চ'লে গেলেন।

প্রলাগসমুদ্রে বিষদ্ধ যথন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মণন ছিলেন তখন তাঁর নাভি হ'তে নিগতি পদ্মে রহ্মা উৎপন্ন হরেছিলেন। মধ্ ও কৈটভ নামে দুই দানব রহ্মাকে সন্দ্রুত করলে। তখন রহ্মা পদ্মনাল কম্পিত করে বিষ্কৃকে জাগরিত করলেন। বিষ্কৃ দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা হাস্য ক'রে বললে, তুমি আমাদের নিকট বর চাও। বিষ্কৃ বললেন, লোকহিতের জন্য আমি এই বর চাছি — তোমরা আমার বধ্য হও। মধ্য-কৈটভ বললে, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না, রূপ শোর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভৃতিতে আমাদের তুল্য কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমরা তোমার প্রে হই। বিষ্কৃ বললেন, তাই হবে। প্রথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত স্থান না দেখে বিষ্কৃ তাঁর অনাবৃত উর্বুর উপরে মধ্ব ও কৈটভের মুন্তক স্কৃদর্শন চক্রে কেটে ফেললেন।

মধ্-কৈটভের প্রত ধৃশ্ধ তপস্যা ক'রে বহুনার বরে দেব দানব কৃষ্ণ গশ্ধর্ব নাগ ও রাহ্মনের অবধ্য হয়েছিল। সে বাল্বকার মধ্যে ল্বকিয়ে থেকে উতৎকের আশ্রমে উপদ্রব করত। উতৎকের অনুরোধে বিষদ্ধ কৃবলাশ্ব ক্রাষ্ণার দেহে প্রবেশ করলেন। কৃবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার প্রত ও সৈন্য ক্রিক্ত ধৃশ্ধ্বধের জন্য যাত্রা করলেন। সংতাহকাল বাল্বকাসম্দ্রের সর্বাদিক খনন করার পর নিদ্রিত ধ্শধ্বে দেখা গেল। সে গালোখান ক'রে তার মুখনিগতি অণিনতে ক্বলাশ্বের প্রদের দশ্ধ ক'রে ফেললে। ক্বলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধৃশ্ধ্রে মুখাণিন

নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মান্ত প্রয়োগ ক'রে তাকে দশ্ধ ক'রে বধ করলেন। সেই অবধি তিনি ধন্ধনার নামে খ্যাত হলেন।

## ৪৪। কৌশিক, পতিরতা ও ধর্মব্যাধ

ষ্থিতির বললেন, ভগবান, আপনি নারীর শ্রেণ্ঠ মাহাত্ম্য এবং স্ক্ষ্ম থর্ম সম্বন্ধে বল্ল। মার্ক'ল্ডের বললেন, আমি পশ্রিতার ধর্ম বলছি শোন।—কৌশিষ্ট নামে এক তপ্সবী রাহান ছিলেন। একদিন তিনি বৃক্ষম্লে ব'সে বেদপাঠ করছিলের এমন সময়ে এক বলাকা (স্থা-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশিক কুন্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তথনই ম'রে পড়ে গেল। তাকে ভূপতিত দেখে রাহান অন্তপত হয়ে ভাবলেন, আমি জোধের বশে অকার্য ক'রে ফেলেছি।

তার পর কোশিক ভিক্ষার জন্য প্রামে গিয়ে একটি প্র্পরিচিত গ্রে
প্রবেশ করে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে ব'লে গ্রিহণী ভিক্ষাপার
পরিষ্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গ্রুহ্বামী ক্ষ্মার্ত হয়ে গ্রেহ এলেন,
সাধনী গ্রিহণী তখন ব্রাহাণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদাপানীয় দিয়ে হ্বামীর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তিনি ভিক্ষার্থী ব্রাহাণকে
সারণ ক'রে লিজ্জ হয়ে তাঁকে ভিক্লা দিতে গেলেন। কোশিক ক্রুদ্ধ হয়ে
বললেন, এর অর্থ কি? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে ব'লে আটকে রাখলে কেন প্
সাধনী গ্রিহণী বললেন, আমাকে ক্ষমা কর্ন, আমার হ্বামী পর্মদেবতা, তিনি
প্রাণ্ড ও ক্ষ্মিত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করেছি। কৌশিক বললেন,
তুমি হ্বামীকেই গ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রে ব্রাহাণকে অপ্রমান করলে! ইন্দ্রও ব্রাহাণের বিকট
প্রণত থাকেন। তুমি কি জ্ঞান না যে, ব্রাহাণ প্থিবী দশ্ধ করতে পারেন?

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ কর্ন, আমি বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দ্র্ণিট দিয়ে আপনি আমার কি করবেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা করি নি, ব্রাহ্মপ্রন্তির তেজ ও মাহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপ্রল, অনুপ্রকৃতি সেইর্প। আপনি আমার ক্র্টি ক্ষমা কর্ন। পতিসেবাই আমি শ্রেষ্ঠ ক্রিই মনে করি, তার ফল আমি কি পেরেছি দেখন—আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রক্তাকাকৈ দশ্ধ করেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। দিবজোত্তম, ক্রোধ মান্বের শরীরম্থ শহ্ন, যিনি ক্রোধ ও মাহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ব্রাহ্মণ মনে করেন। আপনি ধর্মক্র, কিম্তু ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন না। মিথিলায় এক ব্যাধ আছেন, তিনি পিতা-মাতার

সেবক, সত্যবাদী ও জিলে ক্রিয়। আপনি সেই ধর্মব্যাধের কাছে যান, তিনি আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেকে। আমার বাচালতা ক্ষমা কর্ন, স্থাী সকলেরই অবধ্য।

কৌশিক বলকে শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার ব্রেলধ দরে হয়েছে, তোমার ভর্পসনায় আক্র মধ্যল হবে। তার পর কোশিক জনকরাজার পরেী মিথিলায় গেলেন এবং গ্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বৈপণিতে ব'সে মূগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু, ক্রেতা সেবীনে এসেছে। কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে বললেন. এক পতিব্রতা 🖅 আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান আপনার যোগ্য । য়, আমার গ্রহে চল্বন। ধর্মব্যাধের গ্রহে গিয়ে কৌশিক বললেন, বংস, তুমি খে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নর। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার কুলোচিত কর্মাই করি। আমি বিধাতার বিহিত ধর্মা পালন করি, বুন্ধ পিতা-মাতার সেবা করি, সত্য বলি, অস্য়া করি না, যথাশন্তি দান করি, দেবতা অতিথি ও ভূতাদের ভোজনের পর অর্বশিষ্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণিবধ করি না. অন্যে ে বরাহ-মহিষ মারে আমি তাই বেচি। আমি মাংস খাই না, কেবল ঋতুকালে ভার্যার সহবাস করি, দিনে উপবাসী থেকে রাত্রে ভোজন করি। আমার বৃত্তি আতি দার্ণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দঃসাধ্য, আমি প্রকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ অতিথি ও পরিজনের সেবা হয়, সেজন্য নিহত পশ্রেও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, অমের ন্যায় ওষ্ণ লতা পশ্র পক্ষীও মানুষের খাদ্য। রাজা রণিতদেবের পাকশালায় প্রতাহ দু হাজার পাক হ'ত। যথাবিধানে মাংস থেলে পাপ হয় না। ধান্যাদি শস্যবীজও ভীব. প্রাণী পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে. মানুষ চলবার সময় ভূমিসিত বহু প্রাণী বধ করে। জগতে অ' হংসক কেউ নেই।

ভার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধর্মব্যাধ বলকে। বে ধর্ম দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রতাক্ষ কর্ন। এই কুলে তি কৌশিককে এক মনোরম সোধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধ্বর মাতা-পিতা আহারের পর শ্রুক্ত বসন ধারণ ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তম অস্কুলে ব'সে আছেন। ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মন্তক রাখলে তাঁরা বললেন, প্রত, ওঠ ওঠ, ধর্ম তোমাকে রক্ষা কর্ন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এ'রাই আমার পরমদেবতা, ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতার সমান। আপনি নিজের মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা ক'রে তাঁদের অনুমতি না নিয়ে বেদাধ্যরনের জন্য গৃহ থেকে নিজ্ঞান্ত হয়েছিলেন।

আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীন্ত্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ধ কর্ন।

কোশিক বললেন, আমি নরকে পতিত হচ্ছিলাম, তুমি আমাকে উত্থার করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আমি মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আমি শ্রে মনে করি না, কোন্ কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছে? ধর্মব্যাধ বললেন. প্রেজন্ম আমি বেদাধ্যায়ী রাহমণ ও এক রাজার স্থা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে ম্গ্রায়া গিয়ে আমি ম্গ মনে করে এক ঋষিকে বার্ণাবিশ্ব করি। তাঁর অভিশাপে আমি ব্যাধ হয়ে জন্মোছ। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শ্রেমোনিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মজ্ঞ জাতিন্মর ও মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হ'লে আবার রাহমণ হবে। তার পর আমি সেই ঋষির দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলাম। তিনি মরেন নি।

ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ ক'রে কৌশিক তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় নিরত হলেন।

#### ৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকেয়

মার্ক শেষ বললেন, আমি এখন আঁগনপত্র কার্তি কেয়র কথা বলছি তোমরা শোন। — দেবগণের সহিত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন সেনাপতির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মানস পর্বতে দ্বীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত ধারে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আমি বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও না, চালে যাও। তথন কেশীর সংগে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভাগনী দৈতাসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আমি অজ্বের পতি লাভ করতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃত্বসার ক্রাড়ি এই ব'লে ইন্দ্র দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। বহুন্মা বললেন, এক মহাবিক্রমশালী প্রের্থ জন্মগ্রহণ ক'রে এই কন্যার পতি হবেন, তিনি তোমার সেনাপতিও হবেন।

ইন্দ্র দেবসেনাকে বশিষ্ঠাদি সম্ভবির যক্তস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে আদিদেব হোমকুন্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপ্রিস্কানরী ঋষিপত্নীগণ কেউ আসনে

ব'নে আছেন, কেউ শ্বরে আছেন। তাঁদের দেখে অণ্নি কামাবিষ্ট হলেন, কিন্তু তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে বনে চ'লে গেলেন।

দক্ষকন্যা স্বাহা অণিনকে কামনা করতেন। তিনি মহর্ষি অণিরার ভাষা শিবার রুপ ধরে অণিনর কাছে এনে সংগম লাভ করলেন এবং অণিনর শৃক্ত নিয়ে গরুড়-পক্ষিণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাণ্ডনকুন্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার পর তিনি সম্তর্ষিগণের অন্যান্য ঋষির পত্নীর্পে প্র্ববং অণিনর সভ্যো মিলিত হলেন, কেবল বশিষ্ঠগত্ত্বী অরুষ্ঠতীর তপস্যার প্রভাবে তার রুপ ধারণ করতে পারলেকনা। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্ডনকুন্ডে অণিনর শৃক্ত নিক্ষেপ করলেন। সেই স্কল অর্থাৎ স্থালিত শৃক্ত থেকে স্কল (১) উৎপল্ল হলেন; তার ছয় মস্তক, এক গ্রীবা, এক উদর। বিপ্রোস্বরকে বধ ক'রে মহাদেব তার ধন্ব রেখে দির্মোছলেন, বালক স্কন্দ সেই ধন্ব নিয়ে গর্জন করতে লাগুলেন। বহু লোক ভীত হয়ে তার শরণাপল্ল হ'ল, বাহ্যাণরা তাদের 'পারিষদ' ব'লে থাকেন।

সন্তবিদের ছ জন নিজ পদ্নীদের তাগে করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পদ্দীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক নয়, এটি আমারই প্রে। মহামনি বিশ্বামির কামার্ত অন্নির পিছনে পিছনে গিরেছিলেন সেজনা তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তিনি স্কন্দের জাতকর্মাদি বেয়োদশ মণ্ণলকার্য সম্পন্ন ক'রে সম্তবিদ্দের বললেন, আপনাদের পদ্দীদের অপরাধ্য নেই; কিন্তু শ্ববিরা তা বিশ্বাস করলেন না।

শ্বনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র একে বধ কর্ন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার জন্য লোকমাতা (২) দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি আমাদের প্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে অন্নিও এলেন এবং মাতৃগণের সংখ্য মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন।

শ্বন্দকে জয় করা দ্বঃসাধ্য জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে গিয়ে সিংহনাদ করলেন। অগিনপন্ত কাতিক সাগরের ন্যায় গর্জন ক'রে সমুখনিগত অগিনশিখায় দেবসৈন্য দশ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বক্ত নিক্ষেপ ক্রলেন, কাতিকের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বিশাখ(৩) নামে এক ষ্ট্রেসা উৎপন্ন হলেন, তাঁর

<sup>(</sup>১) স্কন্দ, কার্তিকেয় বা কার্তিকের উৎপত্তি সম্বর্টের বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

<sup>(</sup>২) মাতৃকা, এ'রা শিবের অন্চরী। (৩) কার্তিকের এক নাম।

দেহ কাশ্বনবর্ণ, কর্ণো দিব্য কুন্ডল, হস্তে শক্তি অস্তা। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে কার্তিকের শরণাপল হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপতি করলেন। পার্বতীর সংগ্রে মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় দিব্য সন্বর্ণমান্য পরিয়ে দিলেন। নিবজগণ রন্ত্রকে আনি ব'লে থাকেন, সেজন্য কার্তিক মহাদেবেরও প্রত, মহাদেব আনির শরীরে প্রবেশ ক'রে এই প্রত উৎপাদন করেছিলেন।

দেবগণ কর্তৃক অভিষিত্ত হয়ে কার্তিক রক্ত বদর পরে রথারোহণ করলেন, তাঁর ধনে অণিনদত্ত কুরুটার্চাহ্যত লোহিত পতাকা কার্লাণিনর ন্যায় সমর্থিত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তিকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই সময়ে ছয় খারিপঙ্গী এসে কার্তিককে বললেন, প্রে, আমরা তোমার জননী এই মনে করে আমাদের দ্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং প্র্ণাস্থান থেকে পরিচ্যুত করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের প্রে, আপনারা যা চান তাই হবে।

স্কলের পালিকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগ্নিল কুমার-কুমারীকে স্কন্দগ্রহ(১) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বংসর বয়স পর্যন্ত শিশ্বদের নানাপ্রকার অমণ্যল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তিকের প্রো করলে মণ্যল আয়ু ও বীর্য লাভ হয়।

স্বাহা কাতি কৈর কাছে এসে বললেন, আমি দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার আপন প্রে। আন্ন জানেন না যে আমি বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণী। আমি তাঁর সংগেই বাস করতে ইচ্ছা করি। কাতি ক বললেন, দেবী, ন্বিজ্ঞগণ হোমান্নিতে হব্য-কব্য অপণি করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন, তার ফলেই আন্নর সংগো আপনার সর্বদা বাস হবে।

তার পর হরপার্বতী স্থের নাায় দীণ্ডিমান রথে চ'ড়ে দেবাস্রের বিবাদম্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পরিবৃত হয়ে কার্তিকও তাঁদের সংগে গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকৃতি অস্বরসৈন্য মহাদেব ও দেরগণকে আক্রমণ করলে। মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপ্ল পর্বত নিক্ষেপ করলে. তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত হল। ইন্দ্রাদি দেবগিদ ভয়ে পলায়ন করলেন। মহিষ দ্রতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের রথ ধ্রুরলৈ। তখন কার্তিক রথারোহণে এসে প্রজনলিত শক্তি অস্ট্র নিক্ষেপ করে মহিষের মুণ্ডছেদ করলেন।

<sup>(</sup>১) গ্রহ—অপদেবতা।

প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হ'ল; যারা অবশিষ্ট রইল, কার্তিকের পারিষদগণ তাদের থেয়ে ফেললে। যুদ্ধস্থান দানবশ্নো হ'লে ইন্দু কার্তিককে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, মহাবাহা, এই মহিষদানব ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশন্ত্র ও তার তুল্য শত শত দানবকে সংহার করেছ। তুমি উমাপতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ত্রিভূবনে ভোমার কীর্তি অক্লয় হয়ে থাকবে।

# ॥ দ্রোপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাধ্যায়॥

#### ৪৬। দ্রোপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পাশ্ডবগণ যখন মার্ক শেডায়র কথা শ্নছিলেন তখন রাজা স্বাজিতের কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা নির্জনে দ্রোপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার স্বামীরা লোকপালতুলা মহাবীর জনপ্রিয় যুবক, এ দের সংগ্য তুমি কির্প আচরণ কর? এ রা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ চেয়ে করেন, এর কারণ কি? ব্রতচর্যা জপতপ মল্বোর্যধি শিকড় বা অন্য যে উপায় তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্কেও আমি সর্বদা বশে রাখতে পারি।

পতিরতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসং স্বীরা যা করে তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আমি কি ক'রে বলব? কৃষ্ণের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশন করাই তোমার অনুচিত। স্বী কোনও মন্ব বা ঔবধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই স্বামী উদ্বিশ্ন হন, গৃহে সপ্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্বাদিতে স্বামীকে ক্যনিও বশ করা যায় না। শত্রর প্ররোচনায় স্বীলোকে ঔষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার ফলে উদরি শিবত জরা প্রেয়ছনান জড়তা অন্ধতা বধিরতা প্রভৃতি ঘটে। আমি যা করি তা শোন। সর্বেদা অহংকার ও কামকোধ তাগে ক'রে আমি সপত্নীক্ষের সংগ্র পান্ডবগণের পরিচর্ষা করি। ধনবান, র্পবান, অলংকারধারী, যুবা ক্রেনিতা, মানুষ বা গন্ধর্ব — অন্য কোনও প্রেয়্ম্ব আমি কামনা করি না। স্বামীরাজ্যান ভোজন শয়ন না করলে আমিও করি না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আমি আসন ও জল দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করি। আমি রন্ধন-ভোজনের পাত্র, খাদ্য ও গৃহ পরিষ্কৃত রাখি, তিরস্কার করি না, মন্দ স্বীদের সংগ্র মিশি না, গৃহের বাইরে বেশী যাই না, থতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা

কার না, তাঁদের উপদেশে চলি। আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার, ভিক্ষাদান, শ্রাম্থ, পর্বকালে রন্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার শ্বশ্র, চাকুরানী যা ব'লে দিয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আমি করি। রাজা যুর্যিতির যথন প্রিবী পালন করতেন তথন অন্তঃপ্রের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত সকল ভৃত্য কি করে না করে তার সংবাদ আমি রাখতাম। রাজাের সমস্ত আয়বায়ের বিষয় কেবল আমিই জানতাম। পান্ডবরা আমার উপর পােষাবর্গের ভার দিয়ে ধর্মকার্যে নিরত থাকতেন। আমি সকল স্থেভাগ ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র আমার কর্তবাের ভার বহন করতাম, কোনও দুল্ট লােকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আমি চিরকাল সকলের আগে জািগ, সকলের শেবে শ্রই। সত্যভামা, পাতকে বশ করবার এইসব উপায়ই আমি জানি, অসং স্থানের পথে আমি চলি না।

সত্যভামা বললেন, পাণ্ডালী, সামাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার সখী, সেজন্য পরিহাস করছিলাম। দ্রোপদী বললেন, সখী, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আমি বলছি শোন। তুমি সর্বদা সোহাদা প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য গাণ্ধদ্রব্য প্রভৃতি দাও, অনুক্ল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোকেন যে তিনি তোমার প্রিয়। তিনি যেন জানতে পারেন যে তুমি সর্বপ্রয়হে তাঁর সেবা করছ। বাস্দেব তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হ'লেও প্রকাশ করবে না। যাঁরা তোমার দ্বামীর প্রিয় ও অনুরক্ত তাঁদের বিবিধ উপায়ে ভোজন করাকে, যারা বিশ্বেষের পার্র ও আহ্বজন্বী তাদের বর্জন করবে। প্রুর্ষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নির্জান গ্রাদের সংগ্রহ স্থিম করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ মন্ত অতিভোজী চোর দুন্ট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য আভরণ ও অগ্ররাগ ধারণ ক'রে পবিত্র গন্ধে বাসিত হয়ে ভর্তার সেবা করবে।

এই সময়ে মাক শ্ডের প্রভৃতি ব্রাহানগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবার জন্য স্কুটাভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা দ্রোপদীকে আলিংগন ক'রে বললেন, কৃষা, তুমি উৎক'ঠা দ্র কর, তোমার দেবতুল্য পতিগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য পাবের তিতামার দর্শথের দশার যারা অপ্রিয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমাল্টে গৈছে এই তুমি ধ'রে নাও। প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি তোমার পঞ্চ প্রত্ ন্বারকায় অভিমন্ত্র তুলাই স্থে বাস করছে, স্ভেদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্ন করছেন। প্রদাদেনর মাতা র্নিকাণীও তাদের ফেনহ করেন। আমার শবশ্বর (বস্বদেব) তাদের খাওয়া পরার উপর দ্যিত রাখেন,

বলরাম প্রভৃতি সকলেই তাদের ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ ক'রে সত্যভামা রখে উঠলেন। যদ্ভোগ্ট কৃষ্ণও মৃদ্ধ হাস্যে দ্রৌপদীকে সাম্বনা দিয়ে এবং পাশ্ডবগণের নিকট বিদার নিয়ে পত্নীসহ প্রস্থান করলেন।

#### ॥ ঘোষযাত্রাপর্বাধ্যায় ॥

#### ৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাতা ও গন্ধর্বহঙ্গেত নিগ্রহ

মার্ক'ন্ডেয় প্রকৃতি চ'লে গেলে পাণ্ডবগণ দৈবতবনে সরোবরের নিকট গ্রহ নিম'ণে করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হিন্তনাপ্রের একদিন শক্নি ও কর্ণ দ্বের্যাধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর পাণ্ডবরা শ্রীহীন রাজ্যভূতে হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। পর্বতবাসী ষেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সম্ভিশলালী লোকে সেইর্প দ্বর্দশাপন্ন শন্তকে দেখে, এর চেয়ে স্ব্রজনক আর কিহুই নেই। তোমার পত্নীরাও বেশভ্ষায় স্ক্রজিত হয়ে ম্গচর্মধারিণী দীনা দ্রোপদীকে দেখে আস্ক্র।

দন্বোধন বললেন, তোমরা আমার মনের মতন কথা বলেছ, কিন্তু বৃশ্ধ রাজা আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির স্থোগ পরামর্শ ক'রে কর্ণ বললেন, দৈবতবনের কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে। বোষবাত্রা (১) সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাম্ম তোমাকে অনুমতি দেবেন। এই কথার পর তিনজনে সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন।

কর্ণ ও শকুনি ধ্তরান্টের কাছে গিয়ে বললেন, কুর্রাজ, আপনার গোপ-পল্লীর গর্দের গণনা আর বাছ্রদের চিহ্যিত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই সময়, অতএব আপনি দ্বোধনকে যাবার অন্মতি দিন। ধৃতরান্ট বললেন, মৃগয়া আর গর্দেথে আসা দ্ইই ভাল, কিন্তু শ্বেনিছি গোপপল্লীর নিক্টেই নরবাান্ত্র পাশ্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া উচ্তিত্র নয়। ধর্মরাজ ব্বিধিন্টির তোমাদের দেখলে ক্র্মুধ হবেন না, কিন্তু ভীম ক্রান্ট্রফ্র্য আর যাজ্ঞসেনী তো ম্তিমতী তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে

<sup>(</sup>১) खार--- रंगाभभली वा वाथान खथात जत्नक गत् ताथा रहा।

ভপদ্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দশ্ধ ক'রে ফেলবেন। অজন্নও ইন্দ্রলোকে অস্মানিকা ক'রে ফিরে এসেছেন। অতএব দ্বেশিধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পরিদর্শনের জনা বিশ্বস্ত লোক পাঠাও।

শকুনি বললেন, ব্রধিন্ঠির ধর্মজ্ঞ, তিনি আমাদের উপর ক্রন্থ হবেন না, অন্য পাশ্ডবরাও তাঁর অনুগত। আমরা মৃগয়া আর গর্ম গোনবার জন্যই যেতে চাচ্ছি, পাশ্ডবদের সংগ দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে আমরা যাব না। ধ্তরাদ্ম অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন। তখন দ্বর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দ্বঃশাসন প্রভৃতি শ্বৈতবনে যাত্রা করলেন, তাঁদের সঞ্গে অশ্ব-গজ-রথ সমেত বিশাল সৈন্য, বহু স্বীলোক, বিপাণ ও শক্ট সহ বাণিকের দল, বেশ্যা, স্তৃতিপাঠক, মৃগয়াজীবী প্রভৃতিও গেল। গোপালনম্থানে উপস্থিত হয়ে দ্বর্যোধন বহু সহস্ত্র গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিহ্যিত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগাতবাদ্যে নিপ্রণ গোপ ও গোপকন্যারা দ্বর্যোধনের মনোরঞ্জন করতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দ্বংধপান ও বিবিধ ভোগবিলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

শৈষতবনের নিকটে এসে দুর্বোধন তার ভ্তাদের আদেশ দিলেন, তোমরা শীন্ন বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গণ্ধর্বরান্ধ চিদ্রসেন ক্রীড়া করবার জন্য শৈষতবনের সরোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান কর্রছিলেন। দুর্বোধনের লোকরা শৈষতবনের কাছে এলেই গণ্ধর্বরা তাদের বাধা দিলে। এই সংবাদ পেয়ে দুর্বোধন তার একদল দুর্ধ্ব সৈন্যদের বললেন, গণ্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্বোধন বহু সহস্র যোশ্যা পাঠালেন। গণ্ধর্বগণ মুদুর্বাক্যে বারণ করলেও কুরুক্তেন্য সবলে শৈষ্তবনে প্রবেশ করলে।

গণ্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যত জন্ম হয়ে তার যোণ্ধাদের বললেন, তোমরা ওই অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গণ্ধর্বসেনার আক্রমণে কুর্নসেনা ছত্তভগ হয়ে গেল, ধ্তরাজ্যের প্রতগণও ব্দেধ বিমন্থ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরুষ্ত ইলেন না, তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ করে চিত্রসেনের বাহিনী বিধনুষ্ত করে দিলেন। তখন দ্বোধনাদি কর্ণের সপে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন বিদ্যালয় কর্ণের সমাসল নিপীড়িত হচ্ছে দেখে চিত্রসেন মায়া অবলম্বন করলেন। সন্ধর্বসেনারা কর্ণের রথ ধর্বস করে ফেললে, কর্ণ লম্ফ দিয়ে নেমে দ্বেগ্ধনের প্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে চলে গেলেন। কর্ণের পরাজ্য এবং কুর্সেনার পলায়ন দেখেও দ্বেগ্ধন যুদ্ধে বিরত হলেন না। তার রথও নন্ট হল, তিনি ভূপতিত হয়ে চিত্রসেনের হাতে বন্দী

হলেন। তখন গন্ধর্বরা দৃঃশাসন প্রভৃতি এবং তাদের সকলের পত্নীদ্রর ধারে নিরে। দুতবেগে চালে গেল।

গন্ধর্ব গণ দ্বের্যাধনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে পরাজিত কর সৈন্য বেশ্যা ও র্বাণক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপত্র হ'ল। দুরোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে স্ক্রিপিন্টিরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজি নিয়ে যুস্ধ ক'রে অনেক চেণ্টায় যা করতাম গন্ধর্বরা তা সম্পন্ন করেছে। দুর্যোধন যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সিন্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা নিষ্কিয় হয়ে রয়েছি, কিন্ত ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যিনি আমাদের প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। ভীমের এই কর্কশ কথা শানে যাধিষ্ঠির বললেন, এখন নিষ্ঠারতার সময় নয়, কৌরব-গণ ভয়ার্ত ও বিপদ্গ্রুস্ত হয়ে আমাদের শরণ নিয়েছে। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হয়, কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নন্ট হ'তে পারে না। দুর্যোধন আর কুর,নারী-দের হরণের ফলে আমাদের কুল নণ্ট হ'তে বসেছে, দূর্ব ক্লিও চিত্রসেন আমাদের অবজ্ঞা ক'রে এই দাকার্য করেছেন। বীরগণ, তোমরা বিলম্ব ক'রো না, ওঠ, চার দ্রাতার মিলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভীম, বিপন্ন দুর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমি এখন সাদ্যম্ক যক্তে নিযুক্ত আছি, নয়তো বিনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌডে যেতাম। তোমরা মিষ্ট কথায় দুর্যোধনাদির মুক্তি চাইবে, যদি তাতে ফল না হয় তবে বলপ্রয়োগে গন্ধর্বরাজকে পরাস্ত করবে।

ভীম অর্জন্বন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ ক'রে সশস্ত হয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, তাঁদের দেখে কোরবসৈন্যগণ আনন্দধনি করতে লাগল। গণ্ধর্বসেনার নিকটে গিয়ে অর্জন্বন বললেন, আমাদের দ্রাতা দ্বর্ধাধনকে ছেড়ে দাও। গণ্ধর্বরা ঈষং হাস্য ক'রে বললে, বংস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শ্নিন না। অর্জন্ব আবার বললেন, যদি ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর গণ্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অর্জন্বনের শরবর্ষণে গণ্ধর্বস্কেন্টা বিনষ্ট হচ্ছে দেখে চিত্রসেন গদাহদেত যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জন্বন তাঁর গদা শ্রমীঘাতে কেটে ফেললেন। চিত্রসেন মায়াবলে অন্তর্হিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগ্রেক্টা। অর্জন্বন ক্রমুদ্ধ হয়ে শব্দবেধী বাণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন।

চিত্রসেনকে দর্বল দেখে অর্জনে তাঁর বাণ সংহরণ ক'রে সহাস্যে বললেন, বীর, তুমি দুর্যোধনাদি আর তাঁর ভার্যাদের হরণ করেছ কেন? চিত্রসেন বললেন,

ধনজ্ঞয়, দর্রাত্মা দ্বের্যাধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দ্বের্যাধন আর তার মন্ত্রণাদাতাদের বে'ধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদের স্বরলোকে নিয়ে যাব। তার পর চিত্রসেন ব্র্থিন্থিরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অন্বরোধে দ্বের্যাধন প্রভৃতিকে ম্বিভ দিলেন। ব্র্থিন্থির গণধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি ভাগাক্রমে এ'দের বধ কর নি। বংস চিত্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, আমার কুলের মর্যাদাহানি কর নি।

চিত্রমেন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অম্ত বর্ষণ ক'রে নিহত গণ্ধর্বগণকে প্রুমজনীবিত করলেন। কোরবগণ তাঁদের দ্বাপার্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পান্ডবদের গ্রণকীতান করতে লাগলেন। য্বিশিষ্টর দ্বরোধনকে বললেন, বংস, আর কখনও এমন দ্বঃসাহসের কাজ ক'রো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছদে গ্রেষ্টি যাও, মনে কোনও দ্বঃখ রেখো না। ধর্মপত্র য্বিগিষ্ঠরকে অভিবাদন ক'রে দ্বর্যোধন লক্ষায় ও দ্বঃখে বিদীর্ণ হয়ে বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় হস্তিনাপরে যাত্রা করলেন।

#### ८४। मृत्यीक्षत्नत्र श्रद्धाश्रत्यन

শোকে অভিভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দ্বর্যাধন তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তিনি বিশ্রাম কর্রাছলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগান্তমে তুমি কামর্পী গণ্ধর্ব-দের জয় করেছ, ভাগান্তমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল। আমি শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলাম, গণ্ধর্বরা আমার পশ্চান্ধাবন করেছিল, সেজনাই আমি য্দ্ধ-স্থল থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এই অমান্ধিক য্দেধ তুমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অধােম্থে গদ্গদেশবরে দ্রেশিধন বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ঘটন জান না। বহুক্ষণ যুদ্দের পর গণধর্বরা আমাদের পরাসত করে এবং স্ত্রী প্রকৃত আমাতা প্রভৃতি সহ বন্ধন ক'রে আকাশপথে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। পান্ডর্ম্পুর্ক সংবাদ পেয়ে আমাদের উন্ধার করতে আসেন। তার পর চিত্রসেন আর অর্জ্বন্দ আমাকে যুধিন্ঠিরের কাছে নিয়ে যান্ যুদিষ্ঠিরের অনুরোধে আমরা মৃদ্ধি পেয়েছি। চিত্রসেন যথন বললেন যে আমরা সপঙ্গীক পান্ডবদের দুদ্শা দেখতে এসেছিলাম তথন লক্জায় আমার ভূগতে

প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ'ত। আমি হিন্তনাপর্রে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। দ্বঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজাশাসন ক'রো।

দ্বংশাসন কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ দ্রাতার পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিত্তদৌর্বলা আজ দেখলাম। সেনানারকগণ অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শত্রুহুস্তে কন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মুক্তও হন। তোমারই রাজাবাসী পাশ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দ্বংখ কিসের? পাশ্ডবরা তোমার দাস, সেকারণেই তোমার সহায় হয়েছে।

শকুনি বললেন, আমি তোমাকে বিপন্ন ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছি, কিন্তু তুমি নির্বাদিখতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার করেছে তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তুমি পাণ্ডবদের সংগে সোদ্রাত কর, তাদের গৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে দাও(১), তাত্রে তোমার যশ ধর্ম ও সন্থ লাভ হবে।

দর্বোধন কিছাতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংপ্রুম্পও ছাড়লেন না। তথন তাঁর সর্হৃদ্গণ বললেন, রাজা, তোমার যে গতি আমাদেরও তাই, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। তার পর দর্বোধন আচমন ক'রে শর্চি হলেন এবং কুশচীর ধারণ ক'রে মৌনী হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশ্যায় শয়ন করলেন।

দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষতি হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করলে। যজ্ঞ সমাণত হ'লে এক অভ্নুত কৃত্যা মুখবাদান ক'রে উত্থিত হয়ে বললে, কি করতে হবে? দানবরা বললে, দুর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। নিমেষমধ্যে কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরতকুলপালক রাজা দুর্যোধন, আত্মহত্যায় অধাগতি ও যশোহানি হয়, প্রায়োপ্রেশনের সংকলপ ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়েছি, তিনি তোমার প্রবার (নাভির উর্ধনি দেহ) বজ্লের ন্যায় দুচ্ ও অক্ষের অভেন্য করেছেন, আর পার্বতী তোমার অধঃকায় প্রেণের নায় কোমল ও নায়ছিলের মনোহর করেছেন। মহেশবর-মহেশবরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য ভূলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা

<sup>(</sup>১) বোধ হয় দূর্যোধনকে উত্তেজিত করার জন্য শকুনি বিদ্রুপ করছেন।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবৈন, তার ফলে ভীষ্মাদি দরা ত্যাগ করে তোমার শর্দের সংগ্য বৃশ্ধ করবেন, প্রে দ্রাতা বন্ধ্ব শিষ্য কাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না। নিহত নরকাস্বরের আত্মা কর্ণের দেহে অধিষ্ঠান করে কৃষ্ণ ও অর্জব্বনের সংগ্য বৃশ্ধ করবেন। আমরা সংশশ্তক নামে বহু সহন্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুক্ত করেছি, তারা অর্জব্বকে বধ করবে। তুমি শর্হীন হয়ে প্রথিবী ভোগ করবে, অতএব শোক ত্যাগ করে স্বগ্রে ষাও। তুমি আমাদের আর পাশ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন।

দানবগণ দর্বোধনকে প্রিয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আলিশান করলে। কৃত্যা তাঁকে প্রক্থানে রেখে এল। এইর্প স্বান্দর্শনের পর দর্বোধনের দ্চবিশ্বাস হ'ল যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তিনি স্বপ্নের ব্তান্ত প্রকাশ করলেন না। রাহিশেষে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে সহাস্যে তাঁকে বললেন, রাজা, ওঠ, ময়লে শহু-জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শৃভ হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অর্জ্বনকে বধ করব। তার পর দ্বেথিন সদলে হস্তিনাপ্রে ফিরে গেলেন।

#### ৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ

দ্বেশিংন ফিরে এলে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, বংস, আমার অমত সত্ত্বেও তুমি দৈবতবনে গিয়েছিল। গণ্ধবঁরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে পাশ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করলেন। স্তপ্ত কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মহাত্মা পাশ্ডবদের আর দ্বর্মতি কর্ণের বিক্রম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মধ্পলার্থে পাশ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। দ্বর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গো উঠে গেলেন। ভীষ্ম লচ্ছিত হয়ে নিজের তবনে প্রস্থান করলেন।

দ্বেশিধন কর্ণকে বললেন, পাশ্ডবদের ন্যায় আমিও রাজস্য় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি। কর্ণ প্রভৃতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু প্রয়োহত দ্বেশিধনকে বললেন, তোমার পিতা আর য্থিতির জীবিত থাকতে তোম্ট্রের বংশে আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একটি মহাযজ্ঞ আছে স্থা রাজস্থের সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন করদ রাজারা স্বর্ণ দেবেন সেই স্বর্ণে লাগাল নিমাণ ক'রে যজ্জভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই যজ্জের নাম বৈশ্ব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার অভিলাষ সফল হবে।

মহাসমারোহে প্রভূত অর্থবায়ে যজের আয়োজন হ'ল। দ্তবা দ্তগামী রথে রাজা ও রাহমুণদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। দ্বংশাসন একজন দ্তকে বললেন, শীঘ্র দৈবতবনে গিয়ে পাপী পাশ্ডবগণ আর সেথানক. রাহারণগণকে নিমন্তণ করে এস। দ্তের বার্তা শানে যুর্ধিষ্ঠির বললেন, রাজা দ্বের্যাধন ভাগ্যবান তাই এই মহায়জ্ঞ করছেন, এতে তাঁর প্রেপ্রুষ্বদের কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। আমরাও তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, গ্রেরাদশ বর্ষ প্রেণি হ'লে। ভীম বললেন তের বংসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রে আনি প্রজন্তিত হবে আর সেই অন্নিতে দ্বের্যাধনকে ফেলা হবে তখন যুর্ধিষ্ঠির যাবেন; যখন ধার্তরাজ্ঞরা সেই যজ্ঞানিতে দশ্ধ হবে আর পাশ্ডবগণ তাতে ক্লোধর্প হবি অর্পণ করবেন তখন আমি যাব; দ্তে, এই কথা দ্বের্যাধনকে জানিও।

যজ্ঞ সমাণত হ'লে করেকজন বায়্রোগগ্রুত লোক দ্বেশিধনকে বললে, আপনার এই যজ্ঞ যুধিন্ঠিরের যজ্ঞের তুলা হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলার এক কলাও হয় নি। স্বুদ্গণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে অতিক্রম করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, পাশ্ডবরা যুদ্ধে বিনণ্ট হ'লে তুমি রাজস্য় যজ্ঞ করবে। আমি যা বলছি শোন — যত দিন অর্জ্বন নিহত না হবে তত দিন আমি পা ধোব না, মাংস খাব না, স্বোপান করব না, কেউ কিছু চাইলে 'না' বলব না।

# ॥ মৃগস্বপেনাদ্ভব ও ব্রীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যায়॥ ৫০। ম্বিণিঠরের স্বণন — ম্বুগলের সিন্ধিলাভ

একদা রাত্রিকালে যুর্থিষ্ঠির স্বংন দেখলেন, ম্গগণ কম্পিতদেহে বাদপাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। আপনার অস্প্রথট্ন বীর ভ্রাতারা আমাদের অলপই অবশিষ্ট রেখেছেন। আপনি দয়া কর্ন, য়াতে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। যুর্ধিষ্ঠির দ্বঃখার্ত হয়ে বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তিনি স্বংশব্দ্তান্ত জানিয়ের ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বংসর আট মাস আমাদের ম্গমাংস্ক্রেজাজী হয়ে বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বৈতবন ত্যাগ ক'রে আবার কাম্যকনে যাব, সেখানে অনেক মৃগ আছে।

পা'ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে জীদের কন্টকর বনবাসের একাদশ বর্ষ অতীত হ'ল। একদিন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন এবং উপদেশপ্রসংগে এই উপাখ্যান বললেন। — কুরুক্লেনে মুদ্গল নামে এক ধর্মাদ্মা মুনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোঞ্ছ (১)-বৃত্তি অবলম্বন করে জাবিকানির্বাহ ও ব্রতাদি পালন করতেন। তিনি স্থাপ্রের সহিত পনর দিনে একদিন মার খেতেন, প্রতি অমাবস্যা-প্র্ণিমায় যাগ করতেন এবং আতিথিদের এক দ্রোণ (২) ব্রাহির (তন্তুলের) অম দিতেন। যে অম অবশ্বিট থাকত তা আতিথি দেখলেই বৃদ্ধি পেত। একদিন দুর্বাসা ঋষি মুন্ডিতমস্তকে দিগশ্বর হয়ে কট্বাক্য বলতে বলতে উন্মন্তের ন্যায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অম দাও। মুদ্গেল অম দিলে দুর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিট্ট মেখে চ'লে গেলেন। এইর্প পর পর ছ বার পর্বাদিনে এসে দুর্বাসা সমস্ত অম খেয়ে গেলেন, মুদ্গল নির্বিকারমনে অনাহারে রইলেন। দুর্বাসা সন্তুট্ট হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোবিত হয়েছে, তুমি সশরীরে সেখানে যাবে।

এই সময়ে এক দেবদতে বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মুদ্গলকে বললে, মুনি, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। মুদ্গল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদতে বললে, যাঁরা ধর্মান্থা জিতেন্দ্রিয় দানশীল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের অধিকারী। সেখানে ঈধ। শোক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ মহর্ষিগণ প্রভৃতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তেত্রিশ জন ঋভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের প্জা করেন। আপনি দান ও তপস্যার প্রভাবে ঋভুগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে বললাম, এখন দোষ শুনুন্ন। স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নৃতন কর্ম করা যায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কর্মক্ষয় হলে আবার ধরাতলে পতন হয়।

মন্দ্র্গল বললেন, বংস দেবদ্তে, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্বর্গসন্থ আমি চাই না। যে অবস্থায় মান্ষ শোকদৃঃখ পায় না, পতিতও হয় हो। আমি সেই কৈবলোর অন্বেষণ করব। দেবদ্ত চ'লে গেলে মন্দ্র্গল শুকুর্থ জ্ঞানযোগ অবলম্বন ক'রে ধ্যানপরায়ণ হলেন এবং নির্বাণম্ভির্প সিম্পিলাভ করলেন।

এই উপাখ্যান ব'লে এবং যাধি চিরকে প্রবোধ দিয়ে বীসদেব নিজের আশ্রমে প্রস্থান করলেন।

<sup>(</sup>১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য প'ড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা।

<sup>(</sup>২) শস্যাদির মাপ বিশেষ।

## ॥ দ্রোপদীহরণ ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায়॥

#### ५১। দুর্বাসার পারণ

পাশ্ডবগণ যথন কামাকবনে বাস করছিলেন তথন একদিন তপ্তবী দ্ব্র্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দ্ব্র্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনাত জন্রোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ কয়েলেন। দ্ব্রাসা কেনেও দিন বলতেন, আমি ক্ষ্মিত হয়েছি, শীঘ্র অয় দাও; এই ব'লেই স্নান কয়তে গিয়ে আত বিলম্বে ফিয়তেন। কোনও দিন বলতেন, আজ ক্ষ্মা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও। কোনও দিন মধারারে উঠে অয়পাক কয়তে বলতেন কিন্তু থেতেন না, ভর্ণসনা কয়্রতেন। পরিশেষে দ্ব্র্যোধনের অবিশ্রাম পরিস্থায় তুট্ট হয়ে দ্ব্র্যাসা বললেন, তোমার অভীন্ট বয় চাও। দ্ব্র্যোধন প্র্রেই কর্ণ দ্বঃশাসন প্রভৃতির সংগ্র মন্ত্রণা করে রেখেছিলেন। তিনি দ্ব্র্যাসাকে বললেন, ভগবান, আপনি সাশিয়ে আমাদের জ্যেন্ট ধর্মান্থা য্রিণ্টিরের আতিথ্য গ্রহণ কয়্র্ন। যদি আমার উপর আপনার অন্ত্রহ থাকে, তবে যথন সকলের আহারের পয় নিজে আহার করে দ্রোপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপনি যাবেন। দ্ব্র্যাসা সম্মত হলেন।

অনন্তর একদিন পশুপাশ্তব ও দ্রোপদীর ভোজনের পর অয়ত শিষ্য নিয়ে দ্বর্ণাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। যুথিন্ঠির যথাবিধি প্জা করে তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনি আহিনেক ক'রে শীঘ্র আস্নুন। সশিষ্য দ্বর্ণাসা দ্নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রোপদী আকুল হলেন এবং নির্পায় হয়ে মনে মনে ক্ষের সতব করে বললেন, হে দ্বঃখনাশন, তুমি এই অগতিদের গতি হও, দ্যুতসভায় দ্বংশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে উন্ধার করেছিলে সেইর্প আজ এই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ কর।

দেবদেব জগংপতি কৃষ্ণ তখনই পার্দ্বস্থিতা রুক্তিরণীকে হৈছে দ্রোপদীর কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষা, আমি অত্যন্ত ক্ষ্বধার্ত, শীঘ্র আমাকে খাওরাও তার প্রায় অন্য কাজ করো। দ্রোপদী লচ্জিত হালুলেন, যে পর্যন্ত আমি না খাই সে পর্যন্তই স্থান্ত দ্র্যালীত অন্ন থাকে। আমি খেরেছি, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান ক্মললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সম্বয় নয়, আমি ক্ষ্বধাতুর, তোমার

স্থালী এনে আমাকে দেখাও। দ্রোপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় একট্ব শাকার লেগে আছে, তিনি তাই খেয়ে বললেন, বিশ্বাস্থা যজ্ঞভোজী দেব ভূশ্তিলাভ কর্না, তুষ্ট হ'ন। তার পর তিনি সহদেবকে (১) বললেন, ভোজনের জন্য ম্বিদের শীঘ্র ডেকে আন।

দর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মন্নিগণ তথন স্নানের জন্য নদীতে ত্রেম্ব জ্বামর্যণ(১) মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অল্লরসের সহিত্ত উদ্গার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃ°ত হয়ে জল থেকে উঠে পর>পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। মন্নিরা দর্বাসাকে বললেন, রহম্মির্ব, আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজনকরে তৃশত হয়েছি, এখন আবার কি করে ভোজন করব? দর্বাসা বললেন, আমরা ব্যা অল্ল পাক করতে ব'লে রাজ্যি যুর্ঘিন্ঠেরের নিকটে মহা অপরাধ করেছি. পাশ্ডবগণ জ্বাম্ব দৃষ্টিপাতে আমাদের দক্ষ না করেন। তাঁরা হরিচরণে আত্রিত সেজনা তাঁদের ভর করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও।

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তিনি এই সংবাদ বিজে পাশ্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাত্রে দর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের এসনা করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দর্বাসার আগগনে বিপদ হবে এই আশশ্জায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আমি এসেছি! কোনও ভয় নেই, আগনাদের তেজে ভীত হয়ে দর্বাসা পালিয়েছেন। পঞ্চপাশ্ড্য ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভূ গোবিন্দ, মহার্ণবে মন্জ্যান লোকে যেমন ভেলা পেলে রক্ষা পায়, আমরা সেইর্প তোমার কুপায় দ্বেত্র বিপদ থেকে উন্ধার পেরেছি। তার পর কৃষ্ণ পাশ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

## ৫২। দ্রোপদীহরণ

একদিন পণ্ডপাশ্ডব মহর্ষি ধোমোর অনুমতি নিয়ে দ্রোপদীকে আশ্রমেরেথে বিভিন্ন দিকে মৃগরা করতে গেলেন। সেই সময়ে সিন্ধুর্জি জয়দ্রথ কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহকামনায় শালবরাজ্যে যাচ্ছিলেন, অনেহা রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রোপদীকে দেখে মৃশ্ধু হুয়ে তিনি তাঁর সংগাঁর রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাৎগী কে?

<sup>(</sup>১) পাঠান্ডরে ভীমসেনকে।

<sup>(</sup>১) भाभनागन। अग्रतनीय मुख्यितमय।

বিবাহের প্রয়োজন নেই। সোনা, তুমি জেনে এস ইনি কে, এবে রক্ষক কে। এই বরারোহা সন্দেরী কি নামাকে ভজনা করবেন?

শ্রাল যেন ব্যাঘ্রধরে কাছে যায় সেইর্প কোটিকাস্য দ্রোপদীর কাছে গিয়ে বললেন, স্করী, কদন্তর্র একটি শাখা ন্ইয়ে দীন্তিমতী অণিনশিখার ন্যায় কে তুমি অকটিকানী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? এখনে কি করছ? আমি স্রথ রাজার পরে কোটিকাস্য। বার জন রথারোহী রাজপরে এবং বহু রং হুশতী অন্ব ও পদাতি যাঁর অন্যমন করছেন তিনি সোবীররাজ জয়দ্রথ। আরুও অনেক রাজা ও রাজপ্রে ওঁর সংখ্য আছেন। দ্রোপদী বললেন, এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশের উত্তর দিছি। আমি দ্রপেরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্দ্রপ্রথবাসী পশুপান্ডব আমার ফ্রামী, তাঁরা এখন ম্গায়ার্ করতে গ্রেছেন। আপনারা বানবাহন থেকে নেমে আস্বন, অতিথিপ্রিয় ধর্মপরে ব্রিখিন্টর আপনাদের দেখে প্রীত হবেন।

কোটিকাসোর কথা শন্নে জয়দ্রথ বললেন, তামি সত্য বলছি, এই নারীকে পথে মনে হছে অন্য নারীরা বানরী। এই ব'লে তিনি ছ জন সহচরের সংগ্র আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দ্রোপদীকে কুশলপ্রশন করলেন। দ্রোপদী পাদ্য ও আসন দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আমি পণ্ডাশটি মুগ দিছি, ম্রিখিন্ঠর এলে আরও বহ্নপ্রকার মৃগ শরভ শশ ঋক শশ্বর গবয় বরাহ মহিষ প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ই েকরছ তা ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজাচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডবদের জন্য তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভার্যা হও, সিন্ধুসোর ররাজ ভোগ কর।

ক্রোধে আরক্তম্থে শ্রুকৃটি ক'রে দ্রোপদী বললেন, মৃঢ়, যশস্বী সহারথ পাণ্ডবদের নিন্দা ক তে তোমার লক্জা হয় না? কুরুরতুল্য লোকেই এমন কথা বলে। তুমি নিদ্রিত সিংহ আর তীক্ষাবিষ সপ্কে পদাঘাত করতে ইচ্ছা কংছ। চ্ছায়ন্ত্র বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরা, কেমন তা আমি জানি, তুমি আমাদের ভরু দেখাতে পারবে না, এখন সম্বর এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনুরাক্ত্যে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রোপদী বললেন, আমি অবলা নই, স্পেরীররাজের কাছে দীনবাক্য বলব না। গ্রীম্ফালেলে শৃক্ষ তৃণরাশির মধ্যে অক্সিনায় অর্জন্ন তোমার সৈনামধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় বীর্গলের সংগ্র জনার্দন আমার অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অর্জুনের বাণবর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিক্ষ বৃদ্ধির নিন্দা করবে।

জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রোপদী তাঁকে ধাকা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং প্রেরিত ধোম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রোপদীকে সবলে রথে তুললেন। ধোম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, ভূমি ক্ষরিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল পাণ্ডবদের পরাজিত না ক'রে ভূমি এ'কে নিয়ে থেতে পার না। এই নীচ কর্মের ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই ব'লে ধোম্য পদাতি সৈন্যের সংশ্ব মিশে দ্রোপদীর পশ্চাতে চললেন।

## ৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও ম<del>্বরি</del>

পাশ্ডবগণ মৃগয়া শেষ ক'রে বিভিন্ন দিক থেকে এসে একচ মিলিত হলেন।
বনমধ্যে পশ্পক্ষীর রব শ্নেন যথিতির বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর
মৃগবধের প্রয়োজন নেই। এই ব'লে তিনি দ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্রতবেগে
আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রোপদীর প্রিয়া ধান্ত্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে
য্বিণিতিরের সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মিলনম্বেথ কাঁদছ কেন? দেবী দ্রোপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? বালিকা তার
স্কের ম্যথ ম্বেছ বললে, জয়দ্রথ তাঁকে সবলে হরণ ক'রে নিয়ে গেছেন, তোমরা
শীঘ্র তাঁর অন্সরণ কর। প্রপ্রমালা বেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে
কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইর্প ভয়বিহ্বলা দ্রোপদীকে হয়তো কোনও
ভাষোগ্য প্রস্ব ভোগ করবে।

যুখিন্ঠির বললেন, তুমি স'রে যাও, এমন কুংসিত কথা ব'লো না। এই ব'লে তিনি দ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদ্রে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখুরের ধুলি উড়ছে, ধৌম্য উচ্চস্বরে ভীমকে ডাকছেন। পাশ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে ক্রোধে প্রজন্ত্রিত হলেন। পাশ্ডবদের ধর্জাল্ল দেখেই দ্রাত্মা জয়দ্রথের ভূয় হ'ল, তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ কর্ন। তথ্ন দুই পক্ষে ঘার যুন্ধ হ'তে লাগল, পাশ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রপক্ষের বৃহুদ্ধ যোন্ধাকে বধ করলেন। কোটিকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন স্বাপক্ষের বীরগণকে বিনাশিত দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে পলায়ন করলেন। বুর্ঘিন্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধৌমাকে নিয়ে আপনি আশ্রমে ফিরে যান।

ম, ঢ় সিন্ধ্রাজ যদি ইন্দের সঙ্গে পাতালেও গিয়ে থাকে তথাপি সে জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

ষ্বিষ্ঠির বললেন, মহাবাহ্ন, জয়দ্রথ(১) দ্রাত্মা হ'লেও দ্ঃশলা ও গান্ধারীকে সমরণ ক'রে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রোপদী কুপিত হ'য়ে বললেন, যদি আমার প্রিয়কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই প্রেয়াধম পাপী কুলাংগারকে বধ করতেই হবে। যে শত্র ভার্যা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কথনও ম্রিছ দেওয়া উচিত নয়। তখন ভীম আর অর্জ্বন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। য্রিষ্ঠির আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সমস্ত বিশৃংখল হ'য়ে আছে এবং মার্ক'ণ্ডেয় প্রভৃতি বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন।

জয়দ্রথ এক কোশ মাত্র দ্বের আছেন শ্বেন ভীমার্জন বেগে রথ চালালেন।
অর্জনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অধ্বসকল বিনন্ট হ'ল, তিনি পালাবার চেন্টা করলেন।
অর্জনে তাঁকে বললেন, রাজপুত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ করতে গিয়েছিলে!
নিক্তে হও, অন্তরদের পত্রর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না,
ভীম 'দাঁড়াও দাঁড়াও' ব'লে তাঁর পিছনে ছ্টলেন। দয়াল্য অর্জনে বললেন, ওকে
বধ করবেন না।

বেগে গিরে ভীম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিশ্পিন্ট করলেন। তার পর মন্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁর দ্ই জান্ নিজের জান্ দিয়ে চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ ম্ছিত হলেন। তাঁকে বধ করতে ব্র্থিন্টির বারণ করেছেন এই কথা অর্জ্বন মনে করিয়ে দিলে ভীম বললেন, এই পাপী কৃষ্ণাকে কন্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি কি করব, ম্মিন্টির হচ্ছেন দয়াল, আর তুমি ম্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই ব'লে ভীম তাঁর অর্ধান্ট বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে ম্ভিয়ে পাঁচচুলো ক'রে দিলেন। তার পর তিনি জয়দ্রথকে বললেন, ম্ট্, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রতিজ্ঞা করলে তোমাকে প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধ্লিধ্সার্জ্ব অচেতনপ্রায় জয়দ্রথকে বে'ধে রথে উঠিয়ে য্বিণ্ডিরের কাছে নিয়ে এলেন বিশ্বিদ্যিক একট্ হেন্সে বললেন, একৈ ছেড়ে দাও। ভীম বললেন, আপ্রিট্রাপদীকে বলনে, এই পাপান্যা এখন পাণ্ডবদের দাস। য্বিণ্ডিরের দিকে চেয়ে দ্রোপদী ভীমকে বললেন,

<sup>(</sup>১) ইনি ধৃতরামৌর কন্যা দুঃশলার স্বামী।

তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মৃত্তি দাও। বিহত্তল জয়ন্ত্রথ মৃত্তি পেয়ে ফ্রিডিগর ও উপস্থিত মৃত্তিনগণকে বন্দনা করলেন। ফ্রিডিগর বললেন, প্রেষ্থাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মৃত্ত হ'লে, আর এমন দৃভ্তার্য ক'রো না।

লন্থিত দ্বংখার্ত জয়দ্রথ গণ্গান্বারে গিয়ে উমাপতি বির্পাক্ষের শরণাপন্ন হ'য়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আমি য়েন পণ্ডপান্ডবকে যুন্ধে জয় করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অজর্ন ভিন্ন অপর পান্ডবগণকে সৈনাসমেত কেবল এক দিনের জন্য তৃমি জয় করতে পারবে। এই ব'লে তিনি অন্তহিত হলেন।

#### ॥ রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায়॥

#### ৫৪। রামের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির মার্কণেডয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কি? মার্কণেডয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ কর্রোছলেন, তার তুলনা নেই। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণেডয় এই ইতিহাস ঘললেন।—(১)

ইক্ষ্যাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পত্র ছিলেন — রাম লক্ষ্যাণ ভরত শানুষ্যা। রামের মাতা কোশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষ্যাণ-শানুষ্যের মাতা স্মৃমিরা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঞ্জে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের জন্মকথা শোন। প্রলম্ভা নামে রহ্মার এক মানসপত্র ছিলেন, তাঁর পত্র বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপতি কুবের। রহ্মার প্রসাদে তিনি রাক্ষ্যপত্রী লঙ্কার অধিপতি হন এবং প্রভপক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে প্রায়ণ ক'রে রহ্মার সেবা করেছিলেন এজন্য প্রলম্ভা ক্রুণ্ণ হ'য়ে দেহাণ্ডর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। বিভিন্ন রাক্ষ্যীর গর্ভে বিশ্রবার ক্রুক্স্মিল সন্তান হয় — প্রশোগকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে থব প্রশ্বিশ বিশ্বা এবং মালিনীর

<sup>(</sup>১) এই রামোপাখ্যান বাল্মীকি-রামায়ণের সঞ্জে সর্বন্ত মেলে না, সীতার বনবাস প্রভৃতি উত্তরকাণ্ডবর্ণিত ঘটনাবলী এতে নেই।

গভে বিভাষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হ'রে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে রহ্মা তৃষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মান্ষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর প্রাভব হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত ক'রে লঞ্চা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং লঞ্চার অধীশ্বর হলেন। কুবের গণ্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্মা বিভাষণও তাঁর অনুসরণ করলেন।

রাবণের উৎপীড়নে কাতর হ'য়ে ব্রহমুবি ও দেববির্গণ অণ্নিকে অগ্রবতী ক'রে ব্রহমার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহমা আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য বিষদ্ধ ধরার অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহমার উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বানরী আর ভঙ্কাকীর গর্ভে পাত উৎপাদন করলেন। দান্দ্বভী নামে এক গন্ধবী মন্থরা নামে কুব্জার্পে জন্মগ্রহণ করলে।

বৃশ্ধ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিদ্ধ করবার সংকলপ করলেন তথন দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম চতুর্দশ বংসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিদ্ধ হবেন। পিতৃনতা রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্মণও তার অন্গমন করলেন। প্রশোকে দশরথের প্রাণবিয়োগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্ণসনা করে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রামকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় বিশিষ্ঠাদি রাহ্মণগণ ও আত্মীয়ন্বজন সহ চিত্রক্টে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নিন্দ্র্যামে গিয়ে রামের পাদ্দ্রকা সম্মথে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন।

রাম চিত্রক্ট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শ্রপণিখার জন্য জনস্থানবাসী খরের সংগ তাঁর শত্রুতা হ'ল। খর ও তার সহায় দ্রণকে রাম বধ করলেন। শ্রপণিখা তার ছিল্ল নাসিকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। রাবণ রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের সংকলপ করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব অমাত্য মারটিকে বললেন, তুমি রঙ্গশৃংগ বিচিত্ররোমা মৃণ হয়ে সীতাকে প্রলুখ্ধ কর। রাম তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারটি অনিচ্ছায় রাবণের আদেশ পালন করলে। রাম ম্গর্পী মারীটের অন্সরণ করলেন, মারটি শ্রাহত হয়ে রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে হা সীতা হা লক্ষ্মণ ব'লে চিংকার ক'রে উঠ্গে সীতা ভয় পেয়ে লক্ষ্মণকে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ তাঁকে আশ্বন্ত করবায় চেট্টা করলেন, ক্রিচ্ছু সীতার কট্ব বাক্য শ্নে অনুগত্যা রামের সন্ধানে গেলেক্টি। এই স্ব্যোগে রাবণ দ্বীতাকে হরণ ক'রে আকাশপথ্যে নিয়ে চললেন।

গ্রেরাজ জটায়, দশরথের স্থা ছিলেন। তিনি সীতাকে রাবণের ক্রোড়ে

দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হন্তে নিহত হলেন।
দীতা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর
ব'সে আছে দেখে তিনি তাঁর পীতবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে দিলেন। রাবণ লংকায়
উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বিন্দিনী ক'রে রাখলেন।

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্বিশ্ন হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খ্রুজতে খ্রুজতে মরণাপন্ন জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সীতাকে নিয়ে রাবণ দক্ষিণ দিকে গেছেন এই সংবাদ ইণ্গিতে জানিয়ে জটায়ু প্রাণভাগে করলেন।

যেতে যেতে রাম-লক্ষ্মণ এক কবন্ধর্পী রাক্ষ্য কর্তৃক আক্লান্ত হলেন এবং তার দুই বাহ্ম কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্য নির্গত হয়ে বললে, আমার নাম বিশ্বাবস্ম, রাহ্মণশাপে রাক্ষ্য হরেছিলাম। তোমরা ঋষাম্ক্র পর্বতে স্থাীবের কাছে যাও, সীতার উন্ধারে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। রাম-লক্ষ্মণ ঋষাম্কে চললেন, পথে স্থাীবের সচিব হন্মানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হ'ল। তাঁরা স্থাীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে স্থাীবের সথ্য হ'ল। রাম জানলেন যে স্থাীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ দ্রাতা বালী কিন্কিন্ধ্যা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং দ্রাত্বধ্কেও আত্মসাং করেছেন। রামের উপদেশে স্থাীব বালীকে যুদ্ধে আহ্মান করলেন। দুই দ্রাতায় ঘার যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই সময়ে রাম বালীকে শরায়ত করলেন। রামকে ভর্ণসনা করে বালী প্রাণত্যাগ করলেন, স্থাীব কিন্কিন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রম্খী বিধবা তারাকে পেলেন।

অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা দিবারার পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন করত। একদিন বিজ্ঞটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। ছাবিন্ধ্য নামে এক বৃন্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন এবং শীঘ্রই সম্গ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে মৃত্ত করবেন। আমিও এক ভীষণ দ্বক্ষ দেখেছি যে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হবে।

সীতার উন্ধারের জন্য স্থাবি কোনও চেণ্টা করছেন না দেখে ব্রীম লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠালেন। স্থাবি বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, স্টুজির অন্বেবণে পর্বদিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর
একদিন হন্মান এসে জানালেন যে তিনি সম্দ্র লংঘন করে সীতার সংগে দেখা
ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্ল্ক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন।
সম্দ্র রামকে স্বশ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বিশ্বকর্মার প্রত

নল আছেন, তাঁকে সেতৃ নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞার সম্প্রের উপর সেতৃ নির্মিত হ'ল, তা এখনও নলসেতৃ নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন সচিব এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সম্ব্রু পার হলেন এবং লংকায় সৈন্যসমাবেশ করলেন।

অগদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন। — সীতাকে হরণ কারে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লাকেও বিনন্ট হবে। তুমি যেসকল থাষি ও রাজার্ষ হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, নারীহরণ করেছ, তার প্রতিফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মৃত্ত কর, নতুবা প্রিবী রাক্ষসশ্না করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অগদকে ধরতে গেল, তিনি তাদের বধ করে রামের কাছে ফিরে এলেন।

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙকার প্রাচীর ও গৃহাদি ভেঙে ফেললে। দুই পক্ষে ঘার যুন্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধ্য়াক্ষ প্রভৃতি সেনাপতি এবং বহু রাক্ষস নিহত হ'ল। লক্ষ্যাণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ মারাবলে অদৃশ্য হরে রাম-লক্ষ্যণকে শরাঘাতে নির্জিত করলেন। স্থাীব মহৌষধি বিশল্যা শ্বারা তাঁদের স্কৃত্থ করলেন। বিভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্ত্রিস্থ জল নিয়ে এসেছে, এই জলে চোথ ধ্লে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্যণ স্থাীব হন্মান প্রভৃতি সেই জল চোথে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দ্ভিগোচর হ'ল। ইন্দ্রজিৎ আবার যুন্ধ করতে এলেন। বিভীষণ ইণ্জিত করলেন যে ইন্দ্রজিৎ এখনও আহিয়ক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উচিত। কিছ্কেণ ঘোর যুদ্ধের পর লক্ষ্যণ শরাঘাতে ইন্দ্রজিতের দুই বাহ্য ও মস্তক ছেদন করলেন।

প্রশোকে বিদ্রান্ত হয়ে রাবণ সাঁতাকে বধ করতে গোলেন। অবিন্ধ্য তাঁকে বললেন, স্থাইত্যা অকর্তব্য, আপনি এব স্বামীকেই বধ কর্ন। রাবণ যুম্ধভূমিতে এসে মারা স্থি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহস্র অস্থারী রাক্ষস নির্গত হ'তে লাগল। তিনি রাম-লক্ষ্মণের রূপ গ্রহণ ক'রে ধাবিত হলেন। এই স্ক্রে ইন্দ্র সার্বিথ মাতলি এক দিবা রথ এনে রামকে বললেন, আপনি এই রুপ্তে চড়ে যুম্ধ কর্ন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রার্বি এক ভীষণ শ্লেনিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। আর্বি পর তিনি তাঁর ত্ণ থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহ্মাস্থ্যমন্ত্র প্রভাবান্ত্রিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ ক'রে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অন্ব রথ ও সার্বাথ প্রজন্তিত হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না।

রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লংকারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মন্ত্রী অবিন্ধ্য বিভীষণের সংগ্ণ সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, স্ক্রিরা দেবী জানকীকে গ্রহণ কর্ন। বাৎপাকুলনয়না শোকার্ত্যা সীতাকে রাম বললেন, বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আমি তোমার পতি থাকতে তুমি রাক্ষসগ্রে বার্ধক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আমি রাবণকে বধ করেছি। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সচ্চরিরা বা অসচ্চরিত্রা বাই হও, কৃক্র্রভুক্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের জন্য নিতে পারি না।

এই দার্ণ বাক্য শ্নে সীতা ছিল কদলীতর্র ন্যায় ভূপতিত হলেন। এই সময়ে রহ্যা ইন্দ্র অণিন বার্ প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তবিগণ, এবং দিবার্তি রাজা দশরথ হংসযুক্ত বিমানে এসে দশন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপ্রে, তোমার উপর আমার ক্রোধ নেই, স্তীপ্র্বেষ গতি আমার জানা আছে। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে আমার অন্তশ্চর প্রাণবার্ আমাকে ত্যাগ কর্ন। যদি আমি স্বপেনও অন্য প্রব্রকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পতি থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, অতি স্ক্রে পাপও মৈথিলীর নেই, তুমি এপকে গ্রহণ করা। দশরথ বললেন, বংস, তোমার মঙ্গল হ'ক, চতুর্দশ বর্ষ প্রণ হয়েছে, তুমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর।

মতে বানরগণ দেবগণের বরে প্রনজীবিত হ'ল। সীতা হন্মানকে বর দিলেন, প্রে, রামের কীতি যত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগাবস্তু সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার সংগ্য প্রণক বিমানে কিন্দ্রিকায় ফিরে এলেন এবং অংগদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে স্থাবাদির সংগ্য অবোধ্যায় যাত্রা করলেন। নিন্দ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যপণ করলেন। শ্ভনক্তরযোগে বিশ্চি ও বামদেব রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। স্থাবি বিভীষণ প্রভৃতি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাম গোমতীতীরে মহাসুমারোহে দশ অ্বব্যেধ যক্ত সম্পন্ন করলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে মার্ক'শ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রক্ষ্রিউপ্রকার দার্ণ বিপদ ভোগ করেছিলেন। যাধিন্ঠির, তুমি শোক ক'রো নাই তোমার বীর দ্রাতাদের সাহায্যে তুমিও শত্রুক্তর কর্বে।

## ।। পতিৱতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়॥

#### ৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান

য্বিণিঠর বললেন, আমার নিজের জন্য বা দ্রাতাদের জন্য বা রাজ্যনাশের জন্য আমার তত দ্বংখ হয় না যত দ্রোপদীর জন্য হয়। দ্বাত্মারা দাতসভায় আমাদের যে ক্লেশ দিরোছিল দ্রোপদাই তা থেকে আমাদের উন্ধার করেছিলেন। আবার তাঁকে জয়দ্রথ হরণ করলে। এই দ্বপদকন্যার তুল্য পতিব্রতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুমি রাজকন্যা সাবিত্রীর ইতিহাস শোন, তিনি কুলস্ত্রীর সমস্ত সোভাগ্য লাভ করেছিলেন।—

মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্মান্মা রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানকামনার সাবিত্রী (১) দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বংসর পূর্ণ হ'লে সাবিত্রী তুণ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বপতি বললেন, আমার বহু পূর্ব হ'ক। সাবিত্রী বললেন, তোমার অভিলাষ আমি প্রেই ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একটি তেজিম্বিনী কন্যা হবে। আমি তুণ্ট হয়ে রহ্মার আদেশে এই কথা বলছি, তুমি আর প্রত্যুক্তি ক'রো না।

যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। দেবী সাবিহী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিহী রাখা হ'ল। মুর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন না। একদিন অন্বর্পতি তাঁকে বললেন, প্রতী, তোমাকে সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার উপযুক্ত গুণবান পতির অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার প্রমণের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সাবিহী লন্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধ সচিবদের সঞ্গে রথারোহণে যাহ্রা করলেন। তিনি রাজ্যির্গণের তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণকে ধন্দান করতে লাগলেন।

একদিন মদ্ররাজ অশ্বপতি সভার ব'সে নারদের সংগ্রে জুর্থা বলছেন এমন সময় সাবিত্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বলুক্রি রাজা, তোমার কন্য

<sup>(</sup>১) मूर्याधिकावी एनवी।

কোথায় গিয়েছিল? এ যুবতী হয়েছে, পতির হন্তে সম্প্রদান করছ না কেন? রাজা বললেন, দেবর্ষি, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়েছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে তা শুনুন্ন। পিতার আদেশে সাবিত্রী বললেন, শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পুত্রও তথন বালক, এই সুযোগ পেয়ে শত্র তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভার্যা ও পুত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পুত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আমি তাঁকেই মনে মনে বরণ করেছি।

নারদ বললেন, হা, কি দন্তাগ্য, সাবিত্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহাণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। বাল্যকালে সে অশ্বপ্রিয় ছিল, ম্ডিকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র আঁকত, সেজন্য তার আর এক নাম চিত্রাশ্ব। সে রন্তিদেবের ন্যায় দাতা, শিবির ন্যায় হাহাণসেবী ও সত্যবাদী চন্দের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমাত্র দোয আছে — এক বংসর পরে তার মৃত্য হবে।

রাজা বললেন, সাবিত্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। সাবিত্রী বললেন,

সন্কদংশো নিপ্ততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সক্দাহ দদানীতি বীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ন্ত্রথবালপায়েঃ সগ্লো নিগন্থাহিপ বা।
সকৃদ্ব্তো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং ব্ণোমাহম্॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃষা ততো বাচাভিধীয়তে।
কিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

— পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই 'দিলাম' বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়ের বা অলপায়ের, গ্রণবান বা গ্রণহীন, আমি একবারই পতিবরণ করেছি, দ্বিতীয় কাকেও বরণ করব নাবে আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তার পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পরি কার্য করে; অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)।

নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কত্রি স্থির ক'রে ফেলেছে, ভাকে বারণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যন্থিন কর। নারদ আশীর্বাদ

<sup>(</sup>১) আমি মনে মনে পতি বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বর ্প।

ক'রে চ'লে গেলেন। রাজা অশ্বপতি বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শ্রভাদনে সাবিত্রী ও প্ররোহিতাদিকে নিয়ে দ্যুসংসেনের আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

অশ্বপতি বললেন, রাজবি, আমার এই স্কল্রী কন্যাকে আপনি প্রবধ্র্পে নিন। দ্বামংসেন বললেন, আমরা রাজাছ্যত হয়ে বনবাসে আছি, আপনার কন্যা কি ক'রে কণ্ট সইবেন? অশ্বপতি বললেন, স্থ বা দ্বঃখ চিরস্থায়ী নয়, আমার কন্যা আর আমি তা জানি। আমি আশা ক'রে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দ্বামংসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী রাহমণগণের সমক্ষে সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। উপযুক্ত বসনভূবণ সহ কন্যাকে দান ক'রে অশ্বপতি আনন্দিতমনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবিত্রী তার সমস্ত আভরণ খুলে ফেলে বল্কল ও গৈরিক বন্দ্র ধারণ করলেন এবং সেবার দ্বারা শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীকে পরিতৃণ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তার মনে ছিল।

এইর্পে অনেক দিন গত হ'ল। সাবিত্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর চার দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তিনি ত্রিরাত্র উপবাসের সংকলপ করলেন। দ্রামংসেন দ্রংথিত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি আঁত কঠোর রত আরম্ভ করেছ, তিন রাত্রি উপবাস আঁত দ্বংসাধ্য। সাবিত্রী উত্তর দিলেন, পিতা, আপনি ভাববেন না, আমি রত উদ্যোপন করতে পারব। সতাবানের মৃত্যুর দিনে সাবিত্রী প্রেরির সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গ্রের্জনদের প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, অবিধবা হও। সাবিত্রী ধ্যানম্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। শ্বশ্র-শাশ্র্ডী তাঁকে বললেন, তোমার রত সমাশ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবিত্রী বললেন, স্থান্তের পর আহার করব এই সংকলপ করেছি।

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও যাব, তোমার সংগ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি প্রের্ব কথনও বনে যাও বি, পথও কণ্টকর, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, কি ক'রে পদরজে যাকে? সাবিত্রী বললেন, উপবাসে আমার কণ্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ ইয়েছে, তুমি বারণ ক'রো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার অস্ক্রমতি নাও, তা হ'লে আমার দোষ হবে না। সাবিত্রীর অনুরোধ শ্রনে প্রেমণ্ডেন বললেন, সাবিত্রী আমাদের প্রত্বধ্ব হবার পর কিছু চেয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না, অতএব এ'র অভিলাষ প্রেণ হ'ক। প্রত্রী, তুমি সতাবানের সংগে সাবধানে যেয়ো। অনুমতি গেয়ে

সানিবরী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্ত<sup>্</sup>তহ্দয়ে স্বামীর সংগ গেলেন। যেতে যেতে সত্যবান প্রণাসলিলা নদী, প্রতিপত পর্বত প্রভৃতি দেখাতে লগেলেন। সাবিরী নিরন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান করলেন।

সভাবান ফল পেড়ে তাঁর থলি ভরতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায় বেদনা হ'ল। তিনি বললেন, সাবিত্রী, আমি অত্যন্ত অস্কুথ বোধ করছি, আমার মাথা ফেন শ্লে দিয়ে বি'ধছে, দাঁড়াতে পারছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে ব'সে পড়লেন। মুহুর্তকাল পরে তিনি দেখলেন, এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ রন্ধলোচন ভয়ংকর প্রুষ্ম পাশের্ব এসে সভ্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পরিধানে রন্ধবাস, কেশ চ্ড়াবন্ধ, হুস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিতহ্দয়ে ক্তাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনার ম্রিত্র দেখে ব্রুবেছি আপনি দেবতা। আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন?

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা তপশ্চারিণী, এজন্য তোমার সংগ্যা কথা বলছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়, শেষ হয়েছে, আমি একে পাশবদ্ধ ক'রে নিয়ে যাব। সত্যবান ধামিক, গ্লেসাগর, সেজন্য আমি অন্চর না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি। এই ব'লে হম সত্যবানের দেহ থেকে অংগ্রুণ্টপরিমাণ প্রেষ্ (১) পাশবদ্ধ করে টেনে নিলেন, প্রাণশ্না দেহ শ্বাসহীন নিজ্প্রভ নিশেচ্ট হয়ে প'ড়ে রইল; যম দক্ষিণ দিকে চললেন। সাবিত্রীকে, পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এ'র পারলোকিক কিয়া কর।

সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী ষেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও পতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গতি প্রতিহত হবে না। পশ্চিতরা বলেন, একসংখ্য সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিত্রতায় নির্ভর করে আপনাকে কিছু বলছি শ্নুন্ন। পতিহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধ্রমাচরণ করা অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধ্জনের সম্মত সকলে তারই অনুসূর্প করে, অন্য পথে যায় না। সাধ্জন গার্হস্থা ধর্মকেই প্রধান বলেন।

্যম বললেন, সাবিত্রী, ভূমি আর এসো না, নিব্ত হও। তোমার শন্ধ

<sup>(</sup>১) म्का वा निष्ण भरीत।

ভাষা আর যুক্তিসম্মত বাক্য শুনে আমি তুণ্ট হরেছি, তুমি বর চাও। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশ্বে অন্ধ ও রাজ্যচুত হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষ্ব লাভ ক'রে অণ্নি ও স্থের ন্যায় তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখছি, তুমি ফিরে যাও।

সাবিত্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ফ্লান্তি হবে কেন? তাঁর যে গতি আমারও সেই গতি। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সম্জনের সংগ্য একবার মিলনও বাস্থনীয়, তা নিজ্ফল হয় না, সেজন্য সাধ্সংগ্যই থাকা উচিত । যম বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মনে।হর ব্লিধপ্রদ। সত্যবানের জীবন ভিন্ন দিবতীয় একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশ্র তাঁর রাজ্য প্নর্বার লাউ কর্ন, তিনি যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন।

যম বললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা প্র্ণ হবে। এখন নিব্ত হও, আর পরিশ্রম ক'রো না। সাবিত্রী বললেন, দেব, আপনি জগতের লোককে নিয়মান্সারে সংযত রাখেন এবং আর্রুংশেবে তাদেরই কর্মান্সারে নিয়ে যান, আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজনাই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা শ্ন্ন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অন্ত্রহ ও দান করা—এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অমপায় ও দ্র্র্বল, সেজন্য সাধ্রজন শরণাগত অমিত্রকেও দয় করেন। যম বললেন, পিপাসিতের পক্ষে যেমন জল, সেইর্প তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, আমার পিতা প্রেহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপ্র হয়, এই তৃতীয় বর আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তৃমি বহুদ্রের এসে পড়েছ, এখন ফিরে যাও। সাবিত্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দ্র নয়, কারণ স্বামীর নিকটে আছি। আমার মন আরও দ্রে ধাবিত হচ্ছে। আপনি বিবস্বানের (স্রেক্স) প্র, সেজন্য আপনি বৈবস্বত; আপনি সমব্দিতে ধর্মান্সারে প্রজ্ঞাপানন করেন সেজন্য আপনি ধর্মরাজ। আপনি সক্জন, সক্জনের উপরে যেমনু বিব্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।

যম বললেন, তুমি যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও শ্রনি নি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে সত্যবানের উরসে যেন বলবীর্ষশালী শতপত্র হয় এই চত্তর্থ বর চাচিছ। যম বললেন, বলবীর্যশালী শতপত্ত তোমাকে আনন্দিত করবে। রাজকন্যা, দরে পথে এসেছ, ফিরে যাও।

সাবিত্রী বললেন, সাধ্জন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান করে অন্তণত হন না। তাঁদের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা সম্মান নন্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত হৃদয়গ্রহী বাক্য শানে তোমার প্রতি আমার ভব্তি হয়েছে। পতিব্রতা, তুমি আর একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার প্রেণা না থাকলে আপনি দিতেন না। সেই প্রেণ্যবলে এই বর চাচ্ছি — সত্যবান জীবনলাভ কর্ন, পতি বিনা আমি মৃততুল্য হয়ে আছি। পতিহীন হয়ে আমি সৃত্য চাই না, হ্বর্গ চাই না, প্রিয়বহতু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপ্রের বর দিয়েছেন, অথচ আমার পতিকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বে'চে উঠনে এই বর চাচ্ছি, তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে পাশম্বন্ধ ক'রে যম হ্র্টেচিত্তে বললেন, তোমার পতিকে ম্বন্ধি দিলাম, ইনি নীরোগ বলবান ও স্ফলকাম হবেন, চার শত বংসর তোমার সঙ্গে জ্বীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য ক'রে খ্যাতিলাভ করবেন।

যম চ'লে গেলে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপ্রত্র, তুমি বিশ্রাম করেছ, তোমার নিদ্রাভণ্য হয়েছে, যদি পার তো ওঠ। দেখ, রাত্রি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আমি শিরঃপীড়ার কাতর হয়ে তোমার কোলে ঘর্মিয়ে পড়েছিলামু, তুমি আমাকে আলিখ্যন ক'রে ধ'রে ছিলে। আমি নিদ্রাক্ষ্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা প্রের্মকে দেখেছি। একি স্বম্ন না সত্য? সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রাত্রি গভীর হয়েছে, ওঠ, পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নিবিড় অন্ধ্রুররে পথ দেখতে পাবে না। সাবিত্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জ্বলছে, তা থেকে অফান্ন এনে আমাদের চারিদিকে জ্বালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তামাকে র্শেনর নাায় দেখাছে, যদি যেতে না পার তবে আমরা এখানেই র্মিষ্ট্রমাপন করব। সত্যবান বললেন, আমি সম্ব্রুথ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা করিছা দিনমানেও যদি আমি আশ্রমের বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্বিশ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলন্ধের জন্য ভর্ণসনা করেন। আজ তাদৈর কি অবস্থা হয়েছে তাই আমি ভার্বছ।

সত্যবান শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিত্রী তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা দান ও হোম ক'রে থাকি তবে এই রাত্রি আমার শ্বশ্রের শাশ্বড়ী আর স্বামীর পক্ষে শ্বভ হ'ক। সাবিত্রী তাঁর কেশপাশ সংযত ক'রে দ্বই বাহ্ব দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থালির দিকে তাক্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, কাল নিয়ে খেয়ো, তোমার কুঠার আমি নিচ্ছ। ফলের থালি গাছের ভালে ঝুলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ভান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চললেন। সত্যবান বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্বত চল, আমি এখন স্কৃষ্ণ হয়েছি, পিতামাতাকে শীঘ্র দেখতে চাই।

এই সময়ে দ্বামংসেন চক্ষ্ব লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি উদ্বিশ্ন হয়ে তাঁর ভার্যা শৈব্যার সংগ্ চারিদিকে উন্মন্তের নায় খ্বজতে লাগলেন। আশ্রমবাসী ঋষিরা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় সাবিনী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তথন রাহ্মণরা আগ্রম জ্বাললেন এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাবিনীর সংগ্ সকলে রাজা দ্বামংসেনের নিকটে বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে ঘ্বামিয়ে পড়েছিলেন সেজন্য ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। গোতম নামে এক ঋষি বললেন, তোমার পিতা অকস্মাং চক্ষ্ব লাভ করেছেন, তুমি এর কারণ জান না। সাবিনী, তুমি বলতে পারবে, তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতী সাবিনী দেবীর ন্যায় শক্তিমতী মনে করি। যদি গোপনীয় না হয় তো বল।

সাবিত্রী বললেন, নারদের কাছে শ্রেনিছিলাম যে, আমার পতির মৃত্যু হবে। আজ সেই দিন, সেজন্য আমি পতির সংগ ছাড়ি নি। তার পর সাবিত্রী যমের আগমন, সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত্ত করলেন। ঋষিরা বললেন, সাধনী, তুমি স্মানীলা প্রণাবতী সদ্বংশীয়া; তমোময় হ্রদে নিমজ্জমান বিপদ্গ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উন্ধার করেছ। তার প্রভৃতিরা সাবিত্রীর বহু প্রশংসা ও সম্মাননা করে হুট্চিত্রে নিজ নিজ গ্রেছ চ'লে প্রিলন।

পর্রাদন প্রভাতকালে শাল্বদেশের প্রজারা এসে দ্যাশংসেনকে জানালে যে তাঁর মন্দ্রী তাঁর শত্রুকে বিনন্ট করেছেন এবং রাজাকে নিয়ে যারার জানা চতুরংগ সৈন্য উপস্থিত হয়েছে। দ্যামংসেন তাঁর মহিষী, পত্র ও প্রতিবধ্রে সংগ্য নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং সভাবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যথাকালে সাবিত্রীর শত পত্র হ'ল এবং অন্বর্পতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত দ্রাভাও হ'ল।

এই সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভক্তিসহকারে শোনে সে স্থে ও সর্ববিষয়ে সিম্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না।

## ।। কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥

#### ৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান

লোমশ মুনি যুখিপিরকে জানিয়েছিলেন (১) যে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কুন্ডল ও কবচ হরণ ক'রে তাঁর শক্তিক্ষয় করবেন। পান্ডবদের বনবাসের স্বাদশ বংসর প্রায় অতিক্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইন্দেরে অভিপ্রায় ব্যুঝে সুর্য নিদ্রিত কর্ণের নিকট গেলেন এবং স্বন্ধ্যাগে রাহ্মণের মুর্তিতে দর্শন দিয়ে বললেন, বংস, পান্ডবদের হিতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুন্ডল ও কবচ হরণ করতে চান। তিনি জানেন যে সাধ্যলোকে তোমার কাছে কিছ্ম চাইলে তুমি দান কর। তিনি রাহ্মণের বেশে কবচ-কুন্ডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। তুমি দিও না, তাতে তোমার আয়ুক্ষয় হবে।

কর্ণ প্রশন করলেন, ভগবান, আপনি কে? সুর্য বললেন, আমি সহস্রাংশ্ব সূর্য, তোমার প্রতি স্নেহের জন্য দেখা দির্মোছ। কর্ণ বললেন, বিভাবস্ব, সকলেই আমার এই রত জানে যে প্রাথী রাহারণকে আমি প্রাণও দিতে পারি। ইন্দ্র যদি পান্ডবদের হিতের জন্য রাহারণবেশে কবচ-কুন্ডল ভিক্ষা করেন তবে আমি অবশ্যই দান করব, তাতে আমার কীতি এবং ইন্দ্রের অকীতি হবে।

কর্ণকে নিব্ত করবার জন্য স্থাবহু চেণ্টা করলেন, কিন্তু কর্ণ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, আপনি উদ্বিশন হবেন না, অজর্ন যদি কার্তবীর্যাঙ্গর্নের তুলাও হয় তথাপি তাকে আমি খ্লেধ জয় করব। আপনি তোজানেন যে আমি পরশ্রাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবল লাভ করেছি। স্থাব্দলেন, তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথ্য বলো, সহস্রাক্ষ, আপনি আমাকে শত্রনাশক অব্যথা শক্তি অস্ত্র দিন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন।

প্রতাহ মধ্যাহাকালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উঠে স্থৈর স্তব করতেন, সেই সমরে ধনপ্রাথী রাহান্তরা তাঁর কাছে আসতেন, তথ্য তাঁর কিছনুই অদের থাকত না। একদিন ইন্দ্র রাহান্ত্রের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যদি সতারত

<sup>(</sup>১) বনপর্ব, ২০-পরিচ্ছেদে।

হও ৩.ব তোমার সহজাও কৰচ ও কুণ্ডল ছেদন ক'রে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, ছুমি স্নী গো বাসস্থা বিশাল রাজ্য প্রভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল দিতে পর্যা না, তাতেই আমি জগতে অবধ্য হয়েছি। ইন্দ্র আর কিছুই নেবেন না শ্রেন কর্প সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আমি প্রেই চিনেছি। আমার কাছ খেকে ব্থা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য। আপনি দেবগণের ও অন্য প্রাণিগণের ঈন্ধঃ, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া। ইন্দ্র বললেন, স্মুই প্রে জানছে গেরে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বংস কর্ণ, আমার বন্ধ তিয় যা ইচ্ছা করে তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে আমাকে অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র দিন যাতে শনুসংঘ ধ্রংস করা যায়।

ইল্ম একটা চিন্তা ক'রে বললেন, আমার শক্তি তোমাকে দেব, তুমি তা নিক্ষেপ করন্ধে একজন মার শর্কে বধ ক'রে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। কর্ণ বললেন, আমি মহাবন্ধে একজন শর্কেই বধ করতে চাই, যাকে আমি ভয় করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শর্কে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হরি নারায়ণ ভাচিন্ত্য প্রভৃতি বলে সেই কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হ'ক আপনি আমাকে অমোঘ শক্তি দিন যাতে একজন প্রতাপশালী শর্কে বধ করা যায়। আমি কবচ-কৃষ্ণল ছেদন ক'রে দেব, কিন্তু আমার গার যেন বির্প না হয়। ইন্দ্র বললেন, তোমার দেহের কোনও বিকৃতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত্র থাকতে বিয়া তোমার প্রাণসংশয় না হ'লে যদি অসাবধানে এই অস্ত্র নিক্ষেপ কর তবে তে মার উপরেই পড়বে। কর্ণ বললেন, আমি সত্য বলছি, পরম প্রাণসংশয় হ'লেই ক্রিম এই অস্ত্র মোচন করব।

ইন্দের কাছ থেকে শাস্ত-অদ্য নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল ক্ষেটে <sup>র</sup>ালেন, তা দেখে দেব দানব দানব সিংহনাদ ক'রে উঠল। কর্ণের মুখের কোনও বিকার দুখা গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়েছিলেন সেজনাই তাঁর নাম কর্ণ। ও প্রক্রিক কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চ'লে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর ব্যক্তিয়ার ক্ষণে কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন।

## ॥ আরণেরপর্বাধ্যার ॥

## ৫৭। মক্ষ-যর্মিষ্ঠিরের প্রশেনাত্তর

একদিন এক ব্রাহমণ যাধিন্ঠিরের কাছে এসে বললেন, আমার অরণি আর মন্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হরিণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা তা উন্ধার করে দিন যাতে আমানের অণিনহোত্রের হানি না হয়। যাধিন্ঠির তথনই তার ভ্রাতাদের সণ্ণে হরিণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। তারা হরিণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিন্ধ করতে পারলেন না। তার পর সেই হরিণকে আর দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দার্থতিন্মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন।

নকুল বললেন, আমানের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্যের ফলে কোনও কার্য অসিন্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রাথীকৈ ফিরিয়ে দিই নি; কিন্তু আজ আমানের শব্ভির সন্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'ল কেন? য়্রধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বিপদ কতপ্রকার হয় তার সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপ্রেয়ের ফল ভাগ করে দেন। ভীম বললেন, দ্বংশাসন দ্রোপদীর অপমান করেছিল তথাপি তাকে আমি বধ করি নি, সেই পাপে আমানের এই দশা হয়েছে। অজর্মন বললেন, সত্তপত্র কর্ণের তীক্ষা কট্বাক্য সহ্য করেছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি যখন দাতে জয়ী হয় তখন আমি তাকে হত্যা করি নি সেজন্য এমন হয়েছে।

পাশ্ডবগণ ত্যার্ত হয়েছিলেন। ব্রিধিন্টিরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে চারিদিক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। ব্রিধিন্টির বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে ত্লে ক'রে জল নিয়ে এস।

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুন্নলেন অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে — বংস, এই জল আমার অধিকারে আছে, জ্বাগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান ক'রো। পিপাসার্ত নকুল সেই ক্র্মা অগ্রাহ্য ক'রে জলপান করলেন এবং তথনই ভূপতিত হলেন।

नकुलात विनम्य एएएथ यार्थिकेत अरएएयएक भक्तिला । अरएएय आकाग-

<sup>(</sup>১) এক খাঁড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডাকার কাঠ মন্থন ক'রে আগত্বন জ্বালা হ'ত। নীচের কাঠ অর্বাণ, উপরের কাঠ মন্থ।

বাণী শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপতিত হলেন। তার পর যুর্যিতির একে একে অন্ধর্মন ও ভীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববং জলপান ক'রে ভূপতিত হলেন। দ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যার্থিতির উদ্বিশ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরের তীরে ধন্বর্ণাণ বিক্ষিপত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর দ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছেন দেখে যাধিষ্ঠির শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। দ্রাতাদের গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহা নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদচিহা নেই দেখে যুরিধিন্ঠর ভারলেন কোনও মহাপ্রাণী এ'দের বধ করেছে অথবা দর্যোধন বা শর্কান এই গ্রুণতহত্যা করিয়েছে।

যুর্বিষ্ঠির সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে শুনলেন — আমি মংস্যাশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার দ্রাতাদের পরলোকে পাঠিয়েছি। আমার প্রশেবর উত্তর না দিয়ে যদি জলপান কর তবে তুমিও সেখানে যাবে। যুর্বিষ্ঠির বললেন, আপনি কোন্দেবতা? মহাপর্বততুলা আমার চার দ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা ব্রুকতে পারছি না, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কোত্তলও হচ্ছে। ভগবান, আপনি কে? এই উত্তর শ্নলেন--আমি যক্ষ।

তখন তালবক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকটাকার সূর্য ও অণিনর ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষ বক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরুদ্বরে বললেন, রাজা, আমি বহুবার বারণ করেছিলাম তথাপি তোমার দ্রাতারা জলপান করতে গিয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। যুর্বিতির, তুমি আগে আমার প্রশেনর উত্তর দাও তার পর জলপান ক'রো। যুর্বিতির বললেন যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আমি নিজের ব্রশ্বি অনুসারে উত্তর দেব।

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগর্বল প্রশ্ন করলেন, যুর্বিষ্ঠিরও তার উত্তর দিলেন। যথা —

ষক্ষ। কে স্থাকে উধের রেখেছে? কে স্থোর চতুদিকে সুমণ্টকরে? কে তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন? য্থিতির। ব্রহা স্থাকে উধের রেখেছেন, দেব্ধুণ্ট তার চতুদিকে বিচরণ তাঁকে অন্তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

य। রাহ্মণের দেবম্ব কি কারণে হয়? কোন্ ধর্মের জন্য তাঁরা সাধ্ তাদৈর মানুষভাব কেন হয়? অসাধ্ভাব কেন হয়?

যু। বেদাধায়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধ্তা; তাঁরা মরেন এজন্য তাঁরা মানুষ, পর্রানন্দার ফলে তাঁরা অসাধ্ব হন।

ষ। ক্ষান্তিয়ের দেবছ কি? সাধ্ধর্ম কি? মানুষভাব কি? অসাধ্ভাব কি ?

যু। অস্ত্রনিপ্রণতাই ক্ষরিয়ের দেবছ, যজ্ঞই সাধ্বধর্ম, ভয় মানুষভাব, শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধ্ভাব।

য। প্থিবী অপেক্ষা গ্রেতের কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায় অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তুণ অপেক্ষা বহুতর কে?

যু। মাতা প্থিবী অপেক্ষা গ্রতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বার, অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তুণ অপেক্ষা বহ,তর।

য। সুশ্ত হয়েও কে চক্ষ্ম মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে প্রশিদত হয় না? কার হাদয় নেই? বেগ দ্বারা কে ব্রাচ্ধ পায়?

যু। মংস্যা নিদ্রাকালেও চক্ষ্ম মুদ্রিত করে না, অণ্ড প্রসূত হয়েও স্পন্দিত হয় না. পাষাণের হাদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমুষ্র-এদের মিত্র কারা?

যু। প্রবাসীর মিত্র সংগী, গৃহবাসীর মিত্র ভার্যা, আত্রের মিত্র চিকিৎসক, মমেবরে মিত দান।

য। কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে শোক হয় ना? कि जाग कतल मान्य थनी इस? कि जाग कतल म्यी इस?

য়। অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে স্থী হয়।

তার পর যক্ষ বললেন, বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পশ্যা কি? সুখী কে? আমার এই চার প্রশেনর উত্তর দিয়ে জলপান কর।

যুর্গিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

 এই মহামোহরপ কটাহে কাল প্রাণিসম্হকে পাক করছে, স্র্য তার রাহিদিন তার ইন্দান, মাস-ঋতৃ তার আলোড়নের দবী (হাতা); এই বার্তা। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ ন্থিরছমিচ্ছন্তি কিমান্চর্মতঃ প্রম্॥

— প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হ'তে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে?

> বেদাঃ বিভিনাঃ স্মৃতয়ো বিভিনা নাসো ম্নিবস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গ্রায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পশ্যাঃ॥

—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মৃনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গ্রহায় নিহিত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পন্ধা।

> দিবসস্যান্টমে ভাগে শাকং পূচ্তি যো নরঃ। অনুণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

— হে জলচর বক, যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অণ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই স্ব্থী।

বক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশেনর যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, পুরুষ কে? সর্বধনেশ্বর কে?

যুবিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

দিবং স্পৃশতি ভূমিণ্ড শব্দঃ প্রণ্যেন কর্মণা। যাবং স শব্দো ভবতি তাবং প্রথ্য উচাতে॥ তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য স্বাধন্থথে তথৈব চ। অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ॥

— প্রণাকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও প্রথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে প্রেষর পে গণা হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, স্থ-দ্বঃখ, অতীত ও ভবিষাৎ যিনি তুলা জ্ঞান করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।

যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক দ্রাতার নাম বল যাকে বাঁচাতে চুক্তি যুর্নিধিন্ঠর বললেন, মহাবাহ্ন নকুল জীবনলাভ কর্ন। যক্ষ বললেন, ভ্রীর্মসৈন তোমার প্রিয় এবং অজ্বন তোমার অবলম্বন; এ'দের ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ক্রীয় দ্রাতা নকুলের জীবন চাচ্ছ কেন? যুর্নিধিন্ঠির বললেন, যদি আমি ধর্ম নন্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনন্ট

<sup>(</sup>১) বিখ্যাত সাধ্রুন, অথবা বহ্রুন।

করবেন। যক্ষ, কুম্তী ও মাদ্রী দ্বজনেই আমার পিতার ভার্যা, এ'দের দ্বজনেরই প্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আমি দ্বই মাতাকেই তুলা জ্ঞান করি। যক্ষ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনুশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার সকল দ্রাতাই জীবনলাভ কর্ন।

ভীমাদি সকলেই গান্তোখান করলেন, তাঁদের ক্ষ্বংপিপাসা দ্র হ'ল। যুবিণ্ঠির যক্ষকে বললেন, আপনি অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তীরে এক পারে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোন্ দেবতা? আমার এই মহাবীর দ্রাতাদের নিপাতিত করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দেখি না। এ'রা স্থে অক্ষতদেহে জাগরিত হয়েছেন। বোধ হয় আপনি আমাদের সৃত্ধ বা পিতা।

যক্ষ বললেন, বংস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। ব্র্ধিণ্ডির বললেন, যাঁর অরণি ও মন্থ হাঁরণ নিয়ে গেছে সেই রাহ্মণের অন্নিহোর যেন লাংত না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমিই ম্গর্পে অরণি ও মন্থ হরণ করেছিলাম, এখন তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। ব্র্ধিন্ডির বললেন, আমাদের দ্বাদশ বংসর বনে অতিবাহিত হয়েছে, এখন তয়োদশ বংসর উপস্থিত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রুপে বিচরণ করলেও কেউ চিনতে পারবে না। তোমরা চয়োদশ বংসর বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে বেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা সেইপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারবে।

তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অরণি ও মন্থ দিলেন।

#### ৫৮। ত্রয়োদশ বংসবের আরম্ভ

পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তপদ্বিগণকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনারা জানেন যে ধ্তরান্ত্রের প্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, ব্ছুরু দৃঃখও দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে কল্টে যাপন করেছি, এখন শেষ করে।দশ বংসর উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন সক্রাতবাস করব।দ্রাঘা দ্বর্যোধন কর্ণ আর শকুনি যদি আমাদের সন্ধান্ত পার তবে বিবম অনিষ্ট করবে।

যুবিভিন্ন বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদের সংজ্য আবার নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অগ্রব্যুন্ধকণ্ঠে এই কথা ব'লে তিনি মুছিত হলেন। ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহমণগণ সান্তনাবার্ক্যে যুবিণিউরকে প্রবাধিত করলেন। ভাম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রতীক্ষার আমরা এযাবং কোনও দ্বঃসাহসের কর্ম করি নি। আপনি যে কর্মে আমাদের নিযুক্ত করবেন আমরা তা কথনও পরিত্যাগ করর না। আপনি আদেশ দিলেই আমরা অবিলম্বে শুরুজর করব।

আশ্রমম্প ব্রাহমণাণ এবং বেদবিং যতি ও মন্নিগণ যথাবিধি আশীর্বাদ ক'রে পন্নর্বার দর্শনের অভিলাষ জানিয়ে চ'লে গেলেন। তার পর পঞ্চপাশ্ডক ধন্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও প্রেরাহিত ধৌম্যের সংগ যাত্রা করলেন এবং এক ক্রোশ দ্রেবতী এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণার জন্য উপবিষ্ট হলেন।



## বির্গটপর্ব

#### ।। পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥

#### ১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

যুবিন্ঠির বললেন, আমরা রাজ্যত্যাগ ক'রে ন্বাদশ বংসর প্রবাসে আছি, এখন ব্রয়োদশ বংসর উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বংসর কন্টে কাটাতে হবে। অন্ধর্মন, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অক্সাতভাবে বাস করতে পারব। অর্জ্রন বললেন. যক্ষরপৌ ধর্ম যে বর দিয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করতে পারব, তথাপি করেকটি দেশের নাম বলছি। — কর্দেশের চারিদিকে অনেক রমণীয় দেশ আছে যেমন পাণ্টাল চেদি মংস্য শ্রেসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাল্ব যুগণ্যর কৃতিরাষ্ট্র সুরাষ্ট্র অবন্তী। এদের মধ্যে কোন্টি আপনার ভাল মনে হয়? যুমিতির বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃন্ধ, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বংসর বিরাটনগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে থাকব।

অর্জ্বন বললেন, মহারাজ, আপনি মুদ্বস্থভাব লম্জাশীল ধার্মিক, সামান্য লোকের ন্যায় পরগুহে কি কর্ম করবেন? যুখিষ্ঠির বললেন, বিরাট রাজা দ্যুতপ্রিয়, আমি কৎক নাম নিয়ে ব্রাহ্মণর পে তার সভাসদ হব বৈদুর্যে স্বর্ণ বা হস্তিদন্ত নিমিত পাশক, জ্যোতীরস(১) নিমিত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহিত গুটিকা নিয়ে অক্ষক্রীড়া ক'রে রাজা ও তাঁর অমাতাবর্গের মনোরঞ্জন করব। তিনি জিল্ফাসা করলে বলব যে পূর্বে আমি যুর্ঘিষ্ঠিরের প্রাণসম স্থা ছিলাম। ব্কোদর, বিরাটনগরে তুমি কোনা কর্ম করবে?

ভীম বললেন, আমি বল্পব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার পাককার্যে নিপ্রণতা দেখিয়ে তাঁর সর্নাশিক্ষত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা আমি রাশি রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হ'লে বলবান হস্তী বা ব্রহ্মকৈ দমন করব। যদি কেউ আমার সংশ্যে মল্লযুন্থ করতে চার তবে তাদের প্রহার করে ভূপাতিত (১) মাণিবিশেষ, bloodstone।

করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যুর্বিচিরের হুস্তী ও ব্যুদ্মন করতাম এবং তাঁর সূপেকার ও মল্ল ছিলাম।

যুবিগিচরের প্রশেনর উত্তরে অজুনি বললেন, আমি বৃহয়লা নাম নিয়ে নপ্রংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ষ গের চিহা আছে তা বলর দিয়ে ঢাকব, কানে উল্জবল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পরব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং রাজভবনের স্তীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি দ্রোপদীর পরিচারিকা ছিলাম।

নকুল বললেন, আমি অশ্বের রক্ষা ও চিকিৎসায় নিপন্ণ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে আমি বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক হব। নিজের পরিচয় এই দেব যে প্রের্ব আমি যুম্ধিন্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম।

সহদেব বললেন, আমি তান্তপাল নাম নিয়ে বিরাট রাজার গোসম্হের তত্ত্বাবধায়ক হব। আমি গর্র চিকিৎসা দোহনপশ্যতি ও পরীক্ষা জানি; স্লক্ষণ ব্যও চিনতে পারি।

যুবিণ্ঠির বললেন, আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেন্ঠা ভাগনীর ন্যায় মাননীয়া। ইনি সেখানে কোন কর্ম করবেন? দ্রোপদী স্কুমারী, অভিমানিনী, জন্মাবধি মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভ্ষায় অভাসত। দ্রোপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগ্হে দাসীর কর্ম করে তাকে সৈরিন্ধী বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সৈরিন্ধীর রুপে আমি যাব, বলব যে প্রের্ব আমি দ্রোপদীর পরিচারিকা ছিলাম। রাজমহিষী স্কুদেকা আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি ভেবো না। যুবিণ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমার জন্ম, তুমি সাধ্বী, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চ'লো যাতে পাপাত্মা শত্ররা সুখী না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে।

## ২। ধোঁম্যের উপদেশ — অজ্ঞাতবাসের উপক্রম

পুণ্ডপান্ডব ও দ্রোপদী নিজ নিজ কর্ম দিথর করার প্রত্যুমিণ্ডির বললেন, প্ররোহিত ধোমা দ্রপদ রাজার ভবনে যান এবং সেখানে অধিনহৈছে রক্ষা কর্ন; তাঁর সঙ্গে সার্রাথ, পাচক আর দ্রোপদীর পরিচারিকারাও যাক। রথগন্লি নিয়ে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ন্বারকায় চলে যাক। কেউ প্রশ্ন করলৈ সকলেই বলবে, পান্ডবরা কোথায় গেছেন তা আমরা জানি না।

ধোমা বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহারণ সাহদ্বেগ যান অস্তাদি এবং অণিনরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। যুরিধিন্ঠির ও অজুর্ন সর্বদা দ্রোপদীকে রক্ষা করবেন। এখন তোমাদের এক বংসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার জান, তথাপি রাজভবনে কিরপে আচরণ করতে হয় তা আমি বলছি। — আমি রাজার প্রিয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্যত্ক আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অন্তিত। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপ্ররে থাকে, এবং যারা রাজার অপ্রিয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। র্আত সামান্য কার্যও রাজার জ্ঞাতসারে করবে। মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হিতকর ও প্রিয় তাই বলবে. এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতই বলবে। বাক্সংযম ক'রে রাজার দক্ষিণ বা বাম পার্টের বসবে, পশ্চাদ ভাগে অস্ত্রধারী রক্ষীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই নিবিদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আমি বীর বা বানিদ্ধমান এই ব'লে গর্ব করবে না. প্রিয়কার্য করলেই রাজার প্রিয় হওয়া বায়। রাজার সকাশে ওষ্ঠ হস্ত বা জানু, সণ্ডালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু, ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে ত্যাগ করবে। ক্লোতকজনক কোনও আলোচনা হ'লে উন্মন্তের ন্যায় হাসবে না. মূদ্মভাবে হাসবে। যিনি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দৃঃখ না দেখিয়ে অপ্রমন্ত থাকেন, রাজা কোনও লঘ্ব বা গ্রুর, কার্যের ভার দিলে যিনি বিচলিত হন না, তিনিই রাজভবনে বাস করতে পারেন। রাজা যে যান বস্ত্র ও অলংকারাদি দান করেন তা নিতা ব্যবহার করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বংস মুধিণ্ঠির, তোমরা এইভাবে এক বংসর ঘাপন ক'রো।

যুথিপির বললেন, আপনি যে সদ্পদেশ দিলেন তা মাতা কুনতী ও মহামতি বিদ্বর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধৌম্য পান্ডবগণের সম্দিধকামনায় মন্ত্রপাঠ করে অন্নিতে আহ্নতি দিলেন। হোমান্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করে পঞ্চপান্ডব ও দ্রোপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন।

তাঁরা যম্নার দক্ষিণ তীর দিয়ে পদরজে চললেন। দ্বর্গম প্রকৃতি ও বন অতিক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ, এবং যক্কল্লোম ও শুর্রসেন দেশের মধ্য দিয়ে পাশ্ডবগণ মংস্য দেশে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বন্ধ জিলিন, মুখ শমশ্রুময়, হস্তে ধন্ব, কটিদেশে খড়গ; কেউ জিব্রুসা করলে বলক্ষে, আমরা ব্যাধ। বিরাট-রাজধানীর অদ্বের এসে দ্রোপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যুর্ধিষ্ঠিরের আদেশে অজুর্ন তাঁকে স্কন্ধে বহন করে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে যুর্ধিষ্ঠির বললেন, আমরা যদি সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্বিশ্ন

হবে; অন্ধানের গাণ্ডীব ধন্ অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। অন্ধান বললেন, শ্মশানের কাছে পর্বতশ্বেগ ওই যে বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে তাতে আমাদের অস্থ্য রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পাণ্ডবগণ তাঁদের ধন্ব থেকে জ্যা বিষ্কু করলেন এবং দীর্ঘ উল্জ্বন খড়গ, ত্ণীর ও ক্ষ্রধার বৃহৎ বাণ সকল ধন্র সংগ্য বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ় শাখায় অস্থানি এমনভাবে রক্জ্বশ্ব করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ সেই বৃক্ষে বে'ধে দিলেন, যাতে প্তিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল মেষপাল প্রভৃতির প্রশেবর উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আশি বা এক শ, মৃতদেহ গাছে বে'ধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম।

যুখিন্ঠির নিজেদের এই পাঁচটি গুক্ত নাম রাখলেন — জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন।

#### ৩। বিরাটভবনে ফ্রিণিন্টরাদির আগমন

বিরাট রাজার সভার প্রথমে ব্রাহ্মণবেশী যাধিন্ঠির উপস্থিত হলেন। তাঁর রুপ মেঘাব্ত স্থা ও ভঙ্মাব্ত অণিনর ন্যায়, তিনি বৈদ্যাখিচিত স্বর্ণময় পাশক বস্থাপেলে বেংধ বাহ্মলে ধারণ ক'রে আছেন। তাঁকে দেখে বিরাট তাঁর সভাসদ্গণকে বললেন, ইনি কে? এ'কে ব্রাহ্মণ মনে হয় না, বোধ হয় ইনি কোনও রাজা; সংগ্রাজ বাজি রথ না থাকলেও এ'কে ইন্দের ন্যায় দেখাছে। যাধিন্ঠির নিকটে এসে বললেন, মহারাজ, আমি বৈয়ায়পদা-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আমার সর্বন্ধ বিনন্ধ হয়েছে, জাবিকার জন্য আপনার কাছে এসোছ। প্রের্বা আমি যাধিন্ঠিরের সথা ছিলাম। আমার নাম কৎক, আমি দাতুক্রীড়ায় নিপ্রণ।

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই মংসাদেশ শাসন কর। দাত্তকারগন আমার প্রিয়, আমি তোমার বশবতী হরে থাকব। যুর্ধিন্ঠির বললেন, মংস্যরাজ, এই বর দিন যেন দাত্তকীড়ায় নীচ লোকের সংগ্য আমার বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে ব্রাখতে পারবে না। বিরাট বললেন, কেউ বদি তোমার অপ্রিয় আচরণ করে তার আমি তাকে নিশ্চয় বধ করব, যদি সে রাহারণ হয় তবে নির্বাসিত করব। সমাগত প্রজাব্দদ শোন — যেমন আমি তেমনই কব্দ এই রাজ্যের প্রভু। কব্দ, তুমি আমার স্থা এবং আমার সমান, তুমি প্রচুর পানভোজন ও বন্দ্র পাবে, আমার ভবনের সকল শ্বার তোমার জন্য উদ্ঘাটিত

পাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বায় তুমি পরিদর্শন করতে পারবে। কেউ যদি অর্থাভাবের জন্য তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই আমি দান করব।

তার পর সিংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে খণিত হাতা ও কোষম্প্ত কৃষ্ণবর্গ অসি। বিরাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহের ন্যায় উমতস্কর্ম অতি র পবান কে এই যুবা? ভীম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, মহারাজ, আমি পাচক, আমার নাম বল্লব, আমি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধতে পারি, পূর্বে রাজা যুবিষ্ঠির আমার প্রস্তুত স্প প্রভৃতি ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউনেই, আমি বাহুমুন্দেধ পট্ম, হস্তী ও সিংহের সংগ্য যুন্ধ ক'রে আমি আপনাকে তুষ্ট করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আমি পাকশালার কর্মে নিযুক্ত করলাম, সেখানে যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি আসম্ভ্র প্থিবীর রাজা হবার যোগ্য।

অসিতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুণ্ডিত কেশপাশ মন্তকের দক্ষিণ পান্ধ্বে তুলে কৃষ্ণবর্ণ পরিধেয় বন্দ্র দিয়ে আবৃত ক'রে বিচরণ করছিলেন। বিরাট রাজার মহিষী কেকয়রাজকন্যা স্বদেষা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রোপদী উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। স্বদেষা বললেন, ভাবিনী, তুমি নিজেই দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার পায়েয় গ্রান্থ উচ্চনয়, দ্বেই উর্ ঠেকে আছে, তোমার নাভি কঠেনয় ও ব্বভাব নিন্ন, স্তন নিতন্ব ও নানিকা উন্নত, পদতল করতল ও ওষ্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাষিণী, স্বকেশী স্বস্তনী। তুমি কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় স্বদর্শনা। তুমি কে? যক্ষী দেবী গন্ধবীনা অপসরা?

দ্রোপদী বললেন, সত্য বলছি আমি সৈরিন্ধী। কেশসংস্কার চলনাদি পেষণ, বিচিত্র মাল্যরচনা প্রভৃতি কর্ম জানি। আমি প্রে ক্ষেত্র প্রিরী ভার্যা সত্যভামা এবং পাণ্ডবর্মাহরী কৃষ্ণার পরিচর্যা করতাম। তাঁদের ক্রাছে আমি উত্তম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম মালিনী রেখেছিলেন। স্বদেষ্টা বললেন, রাজা যদি তোমার প্রতি ল্বেশ না হন তবে আমি তোমাকে মাথায় ক'রে রাথব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদ্ভিতিত তোমাকে দেখছে,

পর্ব্যরা মোহিত হবে না কেন? এখানকার ব্রুগ্রেলিও যেন তোমাকে নমক্ষার করছে। স্কুর্নরী, তোমার অলোকিক র্পু দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। কর্কটকী (স্বা-কাঁকড়া) যেমন নিজের মরণের নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইর্পে। দ্রোপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন মহাবলশালী গন্ধর্ব খ্বা আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আমি এখন রতপালনের জন্যই কণ্ট স্বীকার করিছি। যিনি আমাকে উচ্ছিণ্ট দেন না এবং আমাকে দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পতিরা তুন্ট হন। যে প্রের্ সামান্য স্বার ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রাগ্রিতেই পরলোকে যায়। স্কুদেন্ডা বললেন, আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিণ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না।

তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ ক'রে বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, বংস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গশ্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, আমি অরিপ্টনেমি নামক বৈশ্য, প্রে পাণ্ডবদের গোপরীক্ষক ছিলাম। তারা এখন কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। যুথিপ্টিরের বহু লক্ষ গাভী ও বহু সহস্র বৃষ ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে আমাকে তান্তপাল বলত। আমি দশবোজনব্যাপী গর্বর দলও গণনা করতে এবং তাদের ভূত ভবিষ্যং বর্তমান বলতে পারি, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং রোগ না হয় তাও জানি। আমি স্লক্ষণ বৃষ চিনতে পারি যাদের মৃত্র আদ্বাণ করলে বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশ্র আছে। সেই সম্লত পশ্বর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার অধীন থাকবে।

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন র্পবান বিশালকীয় প্রেষ আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও স্বর্ণ নিম্তি বলয়, কেশরাশ উদ্মন্ত। নপ্রসকবেশী অর্জনকে বিরাট বললেন, তুমি ইন্তিয়্থপতির ন্যায় বলবান স্ক্র্দর্শন য্বা, অথচ বাহ্বতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল প'রে বেণী উন্মন্ত ক'রে এসেছ। যদি রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধন্বাণ ধারণ ক'রে আসতে তবেই ভোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্রীব হ'তে পারে না এই আমার

বিশ্বাস। আমি বৃশ্ধ হয়েছি, রাজ্যভার থেকে ম, জি চাই, তুমিই এই মংস্যাদেশ শাসন কর।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্রীবরূপ কেন হয়েছে সেই দুঃখময় ব্যন্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আমাকে আপনার পূরে বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বহুমলা, তোমার অভীষ্ট কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাদি শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অর্জুনের ক্রীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অন্তর্ন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখিয়ে এবং প্রিয়কার্য ক'রে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন।

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মংস্যরাজ বিরাট বললেন, এই দেবতলা পরেষটি কে? এ সাগ্রহে আমার অধ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় এই লোক অশ্বতত্ত্ত। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ'ক. সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আমি যু বিভিন্নের অন্বদলের তত্তাবধান করতাম, আমার নাম গ্রন্থিক। অন্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দুষ্ট অন্বের সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আ**ছে সে সকলের** তত্ত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সার্রাথ প্রভৃতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুবিষ্ঠিরের দর্শন পেরেছি। ভূত্যের সাহায্য বিনা তিনি এখন কি ক'রে বনে বাস করছেন?

সাগর পর্যন্ত প্রথিবীর যাঁরা অধিপতি ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইরপে কণ্ট স্বীকার ক'রে মৎসারাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন।

## ।। সময়পালনপ্রবাধ্যায় ॥

৪। মল্লগণের সহিত ভীমের মন্থে য্বিধিন্টর বিরাট রাজা, তাঁর প্তর এবং সভাসদ্ব্যক্ষিকলেরই প্রিয় হলেন। তিনি অক্ষয়হ্দয়(১) জানতেন, সেজন্য সত্তেকীড়ায় সক্ষতিকই স্তবন্ধ পক্ষীর ন্যায়

<sup>(</sup>১) মহার্য ব্রুদশ্বের নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদের পাদটীকা এবং ১৯-পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দ্রুটব্য।

ইচ্ছান,সারে চালিত করতেন। যু, খিণ্ডির যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের অজ্ঞাতসারে দ্রাতাদের দিতেন। ভীম যে মাংস প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য রাজার নিকট লাভ করতেন তা যুর্যিষ্ঠিরাদিকে বিক্রয় (১) করতেন। অন্তঃপ্রুরে অর্জ্রন যে সব জ্বীর্ণ বন্দ্র পেতেন তা বিক্রয়চ্ছলে অন্য দ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও দ্বধিদঃ প্রাদি দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রোপদীও তাঁর পতিদের দেখতেন।

এইরুপে চার মাস গত হ'লে মৎসারাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হ'ল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অস্বরতুল্য বলবান বহু বিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঞ্চস্থলে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে জীমতে নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করলে, কিন্তু কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভীমকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। রাজাকে অভিবাদন ক'রে ভীম অনিচ্ছায় রণ্গে প্রবেশ করলেন এবং কটিদেশ বন্ধন করে জীমতেকে আহ্বান করলেন। \ মদমত্ত স্বহাকায় হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁরা হস্ত মুদ্টি করতল নথ জান, পদ ও মুস্তক দিয়ে পর<del>স্</del>পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমতেকে তুলে ধারে শতবার ঘ্রারিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ কারে বধ করলেন। কবেরতল্য ধনী বিরাট হাট হয়ে তখনই ভীমকে প্রচুর অর্থ পরেস্কার দিলেন। তার পর ভীম আরও অনেক মল্লকে বিনষ্ট করলেন এবং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটের আজ্ঞায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুল্ধ করলেন।

অর্জুন নৃত্যগীত ক'রে রাজা ও অন্তঃপ্রবাসিনী নারীদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শিক্ষিত ক'রে রাজাকে তুন্ট করলেন। সহদেবও ব্রদের বিনীত ক'রে রাজার নিকট অনেক প্রেম্কার পেলেন। দ্রোপদী সঃখী হলেন না, মহাবল পাণ্ডবদের কণ্টসাধ্য কর্ম দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

ও। কীচক, স্বদেষ্ণ ও দ্রোপদী স্যা রাজধানীতে দশ পাণ্ডবরা মংস্যা রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। একদিন বিরাটের সেনাপতি কীচক তাঁর ভগিনী রাজমহিশ্বী স্বদেষ্টার গৃহে পদ্মাননা

<sup>,(</sup>১) যাতে লোকে তাঁদের দ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে।

দ্রোপদীকে দেখতে পেলেন। তিনি কামাবিণ্ট হয়ে সন্দেষণার কাছে গিয়ে যেন হাসতে হাসতে বললেন, বিরাটভবনে এই রমণীকে আমি প্রে দেখি নি। মদিরা যেমন গল্ধে উন্মন্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মন্ত করেছে। এই মনোহারিণী স্ক্রেরী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিন্ত মথিত করেছে, এর সঞ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ঔষধ নেই। তোমার এই পরিচারিকা যে কর্ম করছে তা তার যোগ্য নয়, সে আমার গ্রে এসে আমার সমস্ত সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব এবং গ্রু শোভিত কর্ক।

শ্গাল যেমন ম্গেণ্দ্রকন্যার কাছে যায় সেইর্প কীচক দ্রোপদীর কাছে গিয়ে বললেন, স্বন্দরী, তোমার র্প ও প্রথম বয়স ব্থা নণ্ট হচ্ছে, প্রব্রেষ ধিদ ধারণ না করে তবে প্রপমালা শোভা পায় না। চার্হ্রাসিনী, আমার প্রাতন স্বীদের আমি ত্যাগ করব, তারা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রোপদী উত্তর দিলেন, স্তপ্র, আমি নিন্নবর্গের সৈরিন্ধ্রী, কেশসংস্কারর্প হীন কার্য করি, আপনার কামনার যোগ্য নই। আমি পরের পঙ্গী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। যদি আমাকে পাবার চেণ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পতিগণ আপনাকে বধ করবেন। অবোধ বালক ধেমন নদীর এক তীরে থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত ধেমন কালরাত্রির প্রার্থনা করে, মাত্রোড়ম্থ শিশ্ব যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইর্প আমাকে চাছেন।

দ্রোপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সন্দেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন, সৈরিন্দ্রী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপার কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। সন্দেষ্ণা তাঁর দ্রাতা কীচকের অভিনাষ, নিজের ইন্ট, এবং দ্রোপদীর উদ্বেগ সম্বন্ধে চিন্তা করে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সন্ত্রা ও অমাদি প্রস্তুত করাও, আমি সন্ত্রা আনবার জন্য সৈরিন্দ্রীকে তোমার কাছে পাঠাব, তথন তুমি নির্জন স্থানে তাকে চাট্বাক্যে সম্যত করিও।

উত্তম মদ্য, ছাগ শ্কের প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পান্ট্রীর প্রস্তৃত করিয়ে কাঁচক রাজমহিষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বদেষণ দ্রোপুদাকৈ বললেন, কল্যাণী, তুমি কাঁচকের গৃহে থেকে পানীয় নিয়ে এস, আমার ক্রি পিপাসা হয়েছে। দ্রোপদী বললেন, রাজ্ঞী, আমি কাঁচকের, কাছে যাব না তিনি নিলজ্জ। আমি ব্যাভিচারিণী হ'তে পারব,না, আপনার কর্মে নিযুক্ত হবার কালে যে সময় (শর্তা) করেছিলাম তা আপনি জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও পাঠান। স্বদেষ্টা বললেন, আমি তোমাকে পাঠালে কাঁচক তোমার কোনও অনিষ্ট

করবেন না। এই ব'**লে** তিনি দ্রৌপদীকে একটি ঢাকনিয**ু**ভ স্বর্ণময় পানপাত দিলেন।

দ্রোপদী শৃষ্টি তমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল স্থের আরাধনা ক্ষণেন। স্থের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রোপদীকে রক্ষা করতে লাগলঃ

#### ৬। কীচকের পদাঘাত

দ্রোপদীকে দেখে কীচক আনন্দে বাসত হয়ে উঠে বললেন, স্কুকেশী, আজ আমার স্কুপ্রভাত, তুমি আমার অধীশ্বরী, তোমাকে স্বর্ণহার শাঁথা কুণ্ডল কেয়্র মণিরত্ন ও কোষেয় বস্দ্রাদি দেব। তোমার জন্য দিব্য শ্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, আমার সঙ্গে মধ্মাধবী (মধ্জাত মদ্য) পান কর। দ্রোপদী বললেন, রাজমহিষী আমাকে স্কুরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কীচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। এই ব'লে তিনি দ্রোপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্তু ধরলেন, দ্রোপদী কেলা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। কীচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রোপদী কম্পিত হে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধারা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে প'ড়ে গেলে। দ্রোপদী দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কীচক সংখ্য সংখ্য এসে রাল্ব সমক্ষেই দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে পদা্যাত করলেন। তথন সেই স্ব্রণি যুক্ত রাজস্ব ব্যক্তর গায়ত হয়ে কীচককে আ্যাত করলে, কীচক ঘ্রতে সরতে বিলম্ল ব্যক্তর ন্যায় ভূপতিত হলেন।

রাজসভায় য্র্থিন্ঠির ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রোপদীর অপমান শেখে কীচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দল্তে দল্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লোমে তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে য্র্থিন্ঠির নিজের অত্যুক্ত ভীমের অত্যুক্ত ঠেকিয়ে তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রোপদী তাঁদের দিকে একবার দ্র্ণিপাত করে রুদুনয়নে বিরাট রাজাকে যেন দেখ ক'রে বললেন, যাঁদের শহ্র বহুদ্রদেশি রাস ক'য়েও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মানিনী ভার্যা, সেই আমাকে স্ত্তপ্র পদাঘাত করেছে! যাঁরা শরণাপারকে রক্ষা করেন সেই মহারথক্ষা আজ কোথায় আছেন? বিরাট যদি কীচককে ক্ষমা ক'রে ধর্মা নত্ট করেন তবে আমি কি করতে পারি? রাজা, আপনি কীচকের প্রতি রাজবং আচরণ করছেন না, আপনার ধর্মা দানুর ধর্মা, তা এই

রাজসভার শোভা পাচ্ছে না। কীচক ধর্মজ্ঞ নর, মংস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদ্গণ তাঁর অনুবতী তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন।

সাশ্রনয়না দ্রৌপদীর তিরুষ্কার শ্রনে বিরাট বললেন, সৈরিন্ধী, আমার অজ্ঞাতে তোমাদের কি বিবাদ হয়েছে তা আমি জানি না। তথা না জেনে আমি কি ক'রে বিচার করব? সভাসদ্গণ দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাজ্ঞাস্থ্যনী যাঁর ভার্যা তিনি মহাভাগ্যবান। এর্প বর্বার্থনী মন্যালোকে স্কাভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবী।

ক্রোধে যাধিন্টিরের ললাট ঘর্মাক্ত হ'ল। তিনি বললেন, সৈরিন্ধী, তুমি এখানে থেকো না, দেবী সাদেষ্টার গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব পতিদের বিবেচনার এই কাল ক্রোধের উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রতিশোধের জনা দ্রতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটীর ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে এই রাজসভায় যাঁরা দাত্তকীড়া করছেন তাঁদের বিঘা হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমার দাঃখ দার করবেন।

দ্রোপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ দ্রাতা দর্তাসম্ভ সেই অতীব দরাল্বদের জনাই আমাকে ব্রতচারিণী হ'তে হয়েছে। আমার অপমানকারীদের বধ করাই তাঁদের উচিত ছিল। দ্বৌপদী অন্তঃপর্রে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শ্নে স্বদেষ্টা বললেন, স্বকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীচকের কাছে স্বরা আনতে গিয়ে অপমানিত হয়েছ, যাঁদ চাও তবে তাকে প্রাণদন্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক যাঁদের কাছে অপরাধী তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে।

দ্রোপদী নিজের বাসগ্হে গিয়ে গায় ও বন্দ্র ধ্রে ফেললেন। তিনি দ্বংখে কাতর হয়ে দিথর করলেন, ভীম ভিয় আর কেউ তাঁর প্রিয়কার্য করতে পারবেন না। রায়িকালে তিনি শযায় থেকে উঠে ভীমের গ্রে গেলেন, এবং দ্রগম বনে সিংহী যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইরপ ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভীমসেন, ওঠ ওঠ, মতের ন্যায় শ্রে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভার্যাকে স্পর্শ করে কোনও পাপী বাঁচতে পারে না। পাণিষ্ঠ সেনাপতি কীচক আমাকে পদায়ার্ভ করে এখনও বে'চে আছে, তুমি কি ক'রে নিদ্রা যাছে?

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি বাসত হয়ে কেন্ এসেছ? স্থ দৃঃখ প্রিয় অপ্রিয় যা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস করে, আমি ভোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মৃক্ত করব। ভোমার বন্ধব্য ব'লে শীঘ্র নিজ গৃহে চ'লে যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে।

#### ৭। ভীমের নিকট দ্রোপদীর বিলাপ

<u>क्तोभनी वललान, यार्थिकंत्र यात्र न्यामी स्म त्याक भारवह । जीम जामात्र</u> সব দুঃখ জ্বান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দাতেসভায় দুঃশাসন সকলের সমক্ষে আমাকে দাসী বলেছিল, সেই স্মৃতি আমাকে দ<sup>1</sup>ধ করছে। বনবাসকালে সিন্ধরাজ জয়দ্রথ আমার চল ধ'রে টেনেছিল কে তা সইতে পারে? আজ মংস্যরাজের সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পর আমার ন্যায় কোন্ নারী জীবিত থাকতে পারে? বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক দুর্মতি কীচক সর্বদা আমাকে বলে—তুমি আমার ভার্যা হও। ভীম তোমার দাতোসভ জোষ্ঠ দ্রাতার জনাই আমি অনন্ত দৃঃখ ভোগ করছি। তিনি যদি সহস্র স্বর্ণমন্ত্রা বা স্বর্ণ রোপ্য বস্ত্র যান অর্ম্বাদি পশ্র পণ রাখতেন তবেনবহু বংসর দিবারাত্র খেললেও নিঃস্ব হতেন না। তিনি খেলায় প্রমন্ত হয়ে ঐশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন মুড়ের ন্যায় নীরব হয়ে আছেন, মৎস্যরাজের পরিচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসম্ন হয়। স্বদেষ্টার সমক্ষে তুমি সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষের সঙ্গে যুস্থ কর, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা দেখে তিনি তাঁর সম্পিনীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৈরিন্ধী পাচক বল্লবের প্রতি অনুরম্ভ হয়েছে, সেজন্য তাকে হিংস্ল পশ্মর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে শোকার্ত হয়; স্থীলোকের মন দুজ্জেয় তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অজুনি এখন নপ্তঃসক সেজে শাঁখা আর কুন্ডল পরে বেণী ঝুলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ন করবার ভার কুন্তী আমাকে দিয়েছিলেন, সেই সংস্বভাব লক্জাশীল মিণ্টভাষী সহদেব রম্ভবসন প'রে গোপগণের অগ্রণী হয়ে বিরাটকে অভিবাদন করছেন এবং রাগ্রিকালে গোবংসের চর্মের উপর শ্বরে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বৃদ্ধিমান অস্ত্রবিশারদ নকুল এখন রাজার অশ্বরক্ষক হয়েছেন। দাতোসক্ত যুর্ঘিষ্ঠিরের জনাই আমি সৈরিন্দ্রী হয়ে সুদেষ্ণার শোচকার্যের সহার হরেছি। পান্ডবগণের মহিষী এবং দ্রপদের দর্হিতা হয়েও আমি এই দ্বৰ্দ শায় পড়েছি। কুল্তী ভিন্ন আর কারও জন্য আমি চন্দনাদি প্রেক্ট করি নি. নিজের জন্যও নর, এখন আমার দ্বই হাতে কত কড়া পড়েছে জেখি। কুনতী বা তোমাদের কাকেও আমি ভয় করি নি, এখন কিংকরী হয়ে আমেকৈ বিরাটের সম্মুখে সভয়ে দাঁড়াতে হয়—আমার প্রস্তুত বিলেপন তিনি ভাল্ বিলবেন কিনা এই সংশয়ে; অনোর পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভীম, আমি দেবতাদের অপ্রিয় কোনও কার্য করি নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী ব'লেই বে'চে আছি।

শোকবিহনলা দ্রৌপদীর হাত ধ'রে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধিক আমার বাহন্বল, ধিক অজন্নের গাণ্ডীব, তোমার রক্তাভ করয়গলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে হ'ল! আমি সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মন্তক চ্র্ণ করতাম, মংস্যরাজের লোকদেরও শান্তি দিতাম, কিন্তু ধর্মাজ কটাক্ষ ক'রে আমাকে নিবারণ করলেন। কল্যাণী, তুমি আর অর্ধমাস কট সয়ে থাক, তার পর ত্রাদেশ বর্ষ প্রণ হ'লে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে।

দ্রোপদী বললেন, আমি দ্বঃখ সইতে না পেরেই অপ্র্মোচন করছি, রাজা ব্বিষ্ণিরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বিরাট আমার র্পে অভিভূত হন এই আশুকার স্বদেক্ষা উদ্বিশ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দ্বর্বাশিবশে দ্বরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা করছে। তোমরা যদি কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা পালনেই রত থাক, তবে আমি আর তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভীমসেন, তুমি জটাস্বরের হাত থেকে আমাকে উন্ধার করেছিলে, অয়দ্রথকে জয় করেছিলে, এখন আমার অপমানকারী পাপিষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্কতরের উপর মৃংকুন্তের ন্যার তার মুক্তক চ্বা কর। সে জীবিত থাকতে যদি স্বর্যাদ্য হয় তবে আমি বিষ্থালোড়ন করে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই ব'লে দ্রোপদী ভীমের বক্ষেলণ হয়ে কাদতে লাগলেন।

#### **४। कीठक**वन्न 🛝

ভীম বললেন, যাজ্ঞসেনী, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কীচককে সবাশ্ববে হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতীক্ষা করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রাগ্রিতে নিজের নিজের গৃহে চুলৈ যায়। সেখানে একটি উত্তম প্রভিক আছে, তার উপরেই আমি কীচককে তার পৃত্ব প্রস্থানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব।

পরদিন প্রাতঃকালে কীচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপন্তীকৈ বললেন, আমি রাজ-সভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করেছিলাম, কেউ তোমাকে রক্ষা করে নি, কারণ আমি পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মংস্যদেশের রাজা, কম্তুত সেনাপতি আমিই রাজা। স্প্রোণী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমন্তা দিছি। শত দাসী, শত দাস এবং অশ্বতরীষ্ট্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক, এই প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা দ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পারবেনা; আমি আমার গন্ধর্ব পতিদের ভয় করি। কীচক বললেন, ভীর, আমি একাকীই তোমার শ্না গ্রেহ যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবেনা। দ্রৌপদী বললেন, রানিউেন্তাশালা শ্না থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো।

কীচকের সঞ্চো এইর্প আলাপের পর সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রোপদীর কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল। তিনি পাকশালার ভীমের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন। ভীম আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি সত্য ধর্ম ও দ্রাতাদের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমি গৃংত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চ্র্ণ করব, মংসা-দেশের লোকে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর দুর্যোধনকে বধ ক'রে রাজ্যলাভ করব; যুধ্িতির বিরাটের সেবা করতে থাকুন। দ্রোপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সতাদ্রষ্ট হয়ে না, কীচককে গোপনে বধ কর।

সিংহ যেমন ম্গের জন্য প্রতীক্ষার থাকে সেইর্প ভীম রাত্রিকালে ন্ত্য-শালার গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সৈরিন্ধ্রীর সংগ মিলনের আশার কীচক স্মৃতিজ্বত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গয়ে এলেন এবং শয়ায় শয়ান ভীমকে দপার্শ ক'রে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গ্রেহ আমি বহু ধন, রঙ্গ, পরিচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়েছি; আর দেখ, আমার গ্রের সকল স্ত্রীরাই বলে যে আমার তুলা স্বেশ ও স্বেশ্ন পরেষ্ক আর নেই।

ভীম বললেন, আমার সোভাগ্য যে তুমি স্নুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আমি প্রের্থ কখনও পহি নি। তার পর মহাবাহ্ ভীম সহসা শ্বায় থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পর্মপণ্ঠ, সিংহ ষেমন হস্তীকে করে সেইর্প আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভাগিনী তা দেখবেন; তুমি নিহত হ'লে সৈরিন্ধী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও স্থা হবেন। এই ব'লে ভীম কীচকের কেশ ধরলেন, কীচকও ভীমের দুই বাহ্ম ধরলেন। বালী ও স্থাইবের ন্যায় তাঁরা বাহ্মবৃদ্ধে রত হলেন।

প্রচন্ড বায়্ যেমন বৃক্ষকে ঘ্রণিত করে সেইর্প ছাম্ কীচককে গৃহ মধ্যে সঞ্চালিত করতে লাগলেন। ভীমের হাত থেকে ঈষং মুক্ত হির কীচক জান্র আঘাতে ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভীম তখনই উঠে আবার আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রহারে কীচক ক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহ্ দ্বারা কীচককে ধ'রে তাঁর কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করতে লাগলেন। কীচকের সর্বাঞ্চ ভণ্ন হ'ল। ভীম তাঁকে

ভূতলে ঘ্রণিত ক'রে বললেন, ভার্যাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শন্ত্রকে বধ ক'রে আজ আমি দ্রাতাদের কাছে ঋণমূত্ত হব সৈরিন্ধীর ক'টক দ্রে করব।

কীচকের প্রাণ বহিগত হ'ল। প্রাকালে মহাদেব যেমন গজাস্বরকে করে ছিলেন, কুন্ধ ভীমসেন সেইরপ কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট ক'রে দিলেন। তার পর তিনি দ্রোপদীকে ডেকে সেই মাংসপিণ্ড দেখিয়ে বললেন, পাঞ্চালী, কাম্কটাকে কি করেছি দেখ। ভীমের ক্লেধের শান্তি হ'ল, তিনি পাকশালায় চ'লে গেলেন। দ্রোপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পরস্ত্রীলাভী কীচক আমার গন্ধর্ব পতিদের হাতে নিহত হয়ে প'ড়ে আছে, তোমরা এসে দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কীচকের র্বাধরান্ত দেহ দেখে তার হাত পা ম্বুড গলা কোথায় গেল অন্সন্থান করতে লাগল।

#### ৯। উপকীচকবধ — দ্রোপদী ও বৃহত্মলা

কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেণ্টন ক'রে কাঁদতে লাগল। স্থলে উন্ধৃত কচ্ছপের ন্যায় একটা পিশ্ট দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্টিত হ'ল। স্তপ্রতগণ(১) যখন অন্তোগির জন্য মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দেখলে অদ্বে একটা সতম্ভ ধ'রে দ্রোপদী দাঁড়িয়ে আছেন। উপকীচকরা বললে, এই অসতীটাকে কীচকের সংগ্রেণধ কর, এর জনাই তিনি হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে গিয়ে অন্মতি চাইলে তিনি সম্মত হলেন, কারণ কীচকের বান্ধবরাও প্রাক্রান্ত।

উপকীচকগণ দ্রোপদীকে বে'ধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, জয় জয়লত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল শোন, মহাবীর গণ্ধর্বগণ শোন — স্তৃত্রগণ আমাকে দাহ করতে নিয়ে যাছে। ভীম সেই আহন্ত্রন শ্লেন তথনই শ্র্যা থেকে উঠে বললেন, সৈরিন্ধী, ভয় নেই। তিনি বেশ পরিবর্তন ক'রে অল্বার দিয়ে নিগতি হয়ে প্রাচীর লংঘন ক'রে স্তৃগণের সন্মুখীন হলেন। চিতার নিক্টে একটি শ্লুক বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাটিত ক'রে স্কন্ধে নিলেন এবং দৃষ্টেপ্রাণি কৃতান্তের নায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকীচকরা ভয় পেয়ে বল্লে, জ্লুন্ধ গণধর্ব বৃক্ষ নিয়ে আসছে, সৈরিন্ধীকে শীঘ্র মৃত্তি দাঙ। তারা দ্রোপ্রাক্তিক ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর দিকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকীচককে ভীম য্মালয়ে পাঠালেন।

<sup>(</sup>১) এরা কীচকের ভ্রতুসম্পর্কীয় বা উপকীকে।

তার পর তিনি দ্রোপদীকে বললেন, ক্ষম, আর ভয় নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচিছ।

প্রাতঃকালে মংসাদেশের নরনারীগণ সেনাপতি কীচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন বান্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিদ্যিত হ'ল। তারা রাজার কাছে গিরে সেই সংবাদ দিয়ে বললে, সৈরিন্ধী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে র্পবতী সেজন্য প্র্ব্র্ষরা তাকে কামনা করবে, গণ্ধব'রাও মহাবল। মহারাজ, সৈরিন্ধীর দোবে যাতে আপনার রাজধানী বিনন্ট না হয় তার ব্যবস্থা কর্ন।

কীচক ও উপকীচকগণের অল্ডোম্টি ক্রয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিরাট স্কুদেস্কাকে বললেন, তুমি সৈরিন্ধীকে এই কথা বল — স্কুদ্রী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাও; রাজা গন্ধব্দের ভর করেন, তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে পারেন না, সেজন্য আমি বলছি।

মুক্তিলাভের পর দ্রোপদী তাঁর গাত্র ও বস্ত্র ধৌত করে রাজধানীর দিকে চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গণ্ধর্বের ভরে ক্রন্ত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালার নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রোপদী সহাস্যে বললেন, গণ্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে প্রুষরা আছেন তাঁরা এখন তোমার কথা শুনে ঋণমুক্ত হলেন।

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। কন্যারা বললে, সৈরিন্ধী, ভাগাক্তমে তুমি মন্তিলাভ করেছ এবং তোমার অনিন্টকারী কীচকগণ নিহত হরেছে। অর্জন বললেন, তুমি কি ক'রে মন্ত হ'লে, সেই পাপীরাই বা কি ক'রে নিহত হ'ল তা সবিস্তারে শ্নতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদী বললেন, বৃহত্মলা সৈরিন্ধীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে স্থে আছ, আমার ন্যায় দ্বংখভোগ কর না। অর্জন বললেন, কল্যাণী, বৃহত্মলাও মহাদ্বংখ ভোগ করছে, সে এখন পশ্তুল্য হয়ে গেছে তা তুমি ব্রহ্ম না। আমরা এক স্থানেই ব্রান্ত করি, তুমি কট পেলে কে না দ্বংখিত হয়?

দ্রোপদী কন্যাদের সংখ্য সন্দেষ্ণার কাছে গেলেন। রাজ্য আদেশ অনুসারে সন্দেষ্ণা বললেন, সৈরিদ্ধী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চাল্লেখীও। তুমি যাবতী ও রন্পে অনুপমা, রাজাও গন্ধবাদের ভয় করেন। দ্রোপদী বললেন, আর তের দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা কর্নে, তার পর আমার গন্ধবা পতিগণ তাঁদের কর্মা সমাপত কারে আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মুখ্যল কর্বেন।

#### ।। গোহরণপর্বাধ্যায় ।।

#### ১০। मृत्याथनामित्र मन्त्रभा

পাশ্ডবরা কোথার অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দুর্যোধন নানা দেশে চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হিচ্তনাপ্রে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহারাজ, আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ করেও পাশ্ডব-দের পাই নি। তাঁদের সার্যাথরা দ্বারকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পাশ্ডবগণ নিশ্চয় বিনন্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই—মংসারাজ বিরাটের সেনাপতি দ্রোত্মা কীচক যিনি ত্রিগত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করেছিলেন—তিনি আর জীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধবর্গণ রাত্রিযোগে তাঁকে এবং তাঁর দ্রাতাদের বধ করেছে।

দ্বেশিধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অলপকালই অবশিষ্ট আছে, এই কালও যদি তারা অতিক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং তার ফল কোরবদের পক্ষে দ্বংখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত তা আপনারা শীঘ্র স্থির কর্ন। কর্ণ বললেন, আর একদল অতি ধ্র্ত গ্রুণতচর পাঠাও, তারা সর্বা গিয়ে অন্বেষণ কর্ক। দ্বংশাসন বললেন, আমারও সেই মত; পাণ্ডবরা হয়তো নিগ্রে হয়ে আছে, বা সম্দ্রের অপর পারে গেছে, বা মহারণ্যে হিংল্ল পশ্রণণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে।

দ্রোণাচার্য বললেন, পাশ্ডবদের ন্যায় বীর ও বৃদ্ধিমান প্রর্ষরা কখনও বিনণ্ট হন না; আমি মনে করি তাঁরা সাবধানে আসল্লকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা বিশেষর্পে চিন্তা ক'রে যা যুক্তিসক্ষত তাই কর। ভীত্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক বলেছেন, পাশ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে রিক্ষিত, তাঁরা উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধার্ম্প্রি, আমার তা নয়। ধর্মরাজ যুধিন্তির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাণগ্রীয় মণ্যল হবে, কোনও গ্রেশ্ডচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, প্রাণ্ডকীর আত্মপ্রকাশের কাল আসল্ল, সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিক্ষুব্রের জন্য উৎসাহী হবেন। দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা ব্বেম সন্ধি বা বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ে।

হিগর্তদেশের অধিপতি স**্**শর্মা দ্বেমাধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মংস্যা

ও শাল্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, মংস্যরাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপাঁড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর কাঁচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠ্র দ্রাত্মা কাঁচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, তার ফলে বিরাট এখন অসহায় ও নির্পেসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের বির্দেধ যুদ্ধ্যারা করা উচিত। আমরা তাঁর ধনরত্ন, গ্রামসমূহ বা রাজ্য অধিকার করব, বহু সহস্র গো হরণ করব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'রে তাঁর পোর্য নষ্ট করব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার ক'রে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার বলবৃদ্ধি হবে।

কর্ণ বললেন, স্কুশর্মা কালোচিত হিতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল একত্র বা বিভক্ত হয়ে যাত্রা কর্ক। অর্থহীন বলহীন পোর্ষহীন পাশ্ডবদের জন্য আমাদের ভাববার প্রয়োজন কি, তারা অর্তহিত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। এখন আমরা নির্দ্বেগে বিরাটরাজ্য আরুমণ ক'রে গো এবং বিবিধ ধনরত্ব হরণ করব।

কৃষ্ণপল্পের সংতমীর দিন স্ক্রমণ সমৈন্যে বিরাটরাজ্যের দক্ষিণ-পর্ব দিকে উপস্থিত হলেন। পর্নাদন কৌরবগণও গেলেন।

#### ১১। দক্ষিণগোগ্রহ ১ — স্কুশর্মার পরাজয়

প্রাণ্ডবগণের নির্বাসনের হয়োদশ বর্ব যেদিন প্র্ণাহ্ম ল সেই দিনে স্ক্র্মার্য বিরাটের বহু গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেশে রাজসভার গিয়ে বিরাটকে বললে, মহারাজ, হিগত দেশীয়গণ আমাদের নির্জিত করে শতসহস্র গো হরণ করেছে। বিরাট তথনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্কৃত হ'তে আজ্ঞা দিলেন। বিরাট, তাঁর দ্রাতা শতানীক এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুর শুথ রক্ষভূষিত অভেদ ন্র্মাপরে সাজ্জত হলেন। বিরাট বললেন, কঙক বল্লব তিন্তপাল ও প্রন্থিক এগরাও বীর্যবান এবং মুখ্র করতে সম্প্রত্বিধানক অস্ত্রশস্ত্র করচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞান্সারে শতানীক মুর্যিভিরাদিকে অস্ত্র রথ ইত্যাদি দিলেন, তাঁরা আনান্দিত হয়ে মৎসারাজের বাহিন্দীর সভেগ যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্য অতীত হ'লে মৎসাসেনার সঙ্গে হিগতেসেনার স্প্র্যাই হ'ল।

দ্বই সৈন্যদলে তুম্বল যুদ্ধ হ'তে লাগল। স্থেমা ও বিরাট দৈবরথ যুদ্ধে

<sup>(</sup>১) বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গর ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ।

নিষ্ক হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সন্মর্মা বিরাটকে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে বন্দী ক'রে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন। মংসাসেনা ভয়ে পালাতে লাগল। তখন যুির্ঘিন্ঠর ভীমকে বললেন, মহাবাহা, তুমি বিরাটকে শত্রর হাত থেকে মৃত্ত কর, আমরা তাঁর গ্হে স্বেথ সসম্মানে বাস করেছি, তার প্রতিদান আমাদের কর্তব্য। ভীম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাছে। দেখে যুির্ঘিন্ঠর বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ ক'রো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধন্ খড়গ পরশা প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র নাও।

পাশ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ করতে লাগল। যুধিন্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে বিন্দু করলেন। তার পর যুধিন্ঠির সুশর্মার প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম সুশর্মার অশ্ব সার্রাথ ও পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দী বিরাট সুশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সুশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাট বৃদ্ধ হ'লেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভীম সুশর্মার কেশাকর্ষণ করে ভূমিতে ফেলে তাঁর মুক্তকে পদা্ঘাত করলেন, সুশ্রমা মুছিত হলেন। ত্রিগ্রতিন্সনা ভয়ে পালাতে লাগল।

সন্শর্মাকে বন্দী ক'রে এবং গর্ন উন্ধার ক'রে পাশ্ডবরা বিরাটের কাছে গেলেন। ভীম ভাবলেন, এই পাপী সন্শর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আমি কি করতে পারি, রাজা যাধিন্ঠির সর্বদাই দয়াশীল। রথের উপরে অচেতনপ্রায় সন্শর্মা বন্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যাধিন্ঠির সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মাজি দাও। ভীম বললেন, মাঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বা বলবে — আমি বিরাট রাজার দাস। যাধিন্ঠির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দারাজ্মাকে এখন ছেড়ে দাও। সন্শর্মা, তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। সন্শর্মা লক্জায় অধামান্থ হয়ে নমাল্কার ক'রে চলে গেলেন।

পাণ্ডবগণ যুন্ধস্থানের নিকটেই সেই রাত্রি বাপন করলেন। প্রুক্তিন বিরাট তাঁদের বললেন, বিজরিগণ, আপনাদের আমি সালংকারা কন্যা, বহু ধন এবং আর যা চান তা দিচ্ছি, আপনাদের বিক্রমেই আমি মুক্ত হয়ে নিরাপ্তিদ আছি, আপনারাই এখন মংস্যরাজ্যের অধীশ্বর। যুবিদিঠরাদি কৃতাঞ্জালি হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার বাক্যে আমরা আনন্দিত হয়েছি, আপনি যে মুক্তিলাভ করেছেন তাতেই আমরা সন্তুণ্ট। বিরাট প্নবর্ণার যুবিণ্ঠিরকে বললেন, আপনি আস্মুন, আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব। হে বৈরাদ্রপদ্য-গোতীয় ব্রাহমণ, আপনার জন্যই আমার

রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যুর্ঘিণ্টির বললেন, মংসারাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে আমি আনন্দিত হয়েছি, আপনি অনিষ্ঠার হয়ে প্রসম্মননে প্রজাপালন কর্ন, আপনার বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সম্বর রাজধানীতে দৃত পাঠান।

#### ১২। উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও বৃহন্নলা

বিরাট যখন হিগত সেনার সংগে যুন্ধ করতে যান সেই সময়ে ভাষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির সংগ দুর্যোধন মংস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ষাট হাজার গর্ম হরণ (১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চ'ড়ে দুত্বেগে রাজধানীতে এল এবং বিরাটের প্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বললে, রাজপ্র, আপনি শীঘ্র এসে গোধন উন্ধার কর্ন, মহারাজ আপনাকেই এই শ্না রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত ক'রে গেছেন।

উত্তর বললেন, যদি অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারথি পাই তবে এখনই ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারথি ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারথি দেখ। উপযুক্ত অশ্বচালক পেলে আমি দুর্যোধন ভীষ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভৃতিকে বিনণ্ট ক'রে মুহুত্মধ্যে গর্ উন্ধার ক'রে আনব। আমি সেখানে ছিলাম না ব'লেই কোরবরা গোধন হরণ করেছে। কোরবরা আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং অর্জুন আমাদের আক্রমণ করলেন নাকি?

দ্রোপদী উত্তরের মুখে বার বার এইর্প কথা এবং অর্জ্বনের উল্লেখ
সইতে পারলেন না। তিনি ধারে ধারে বললেন, রাজপুত্র, বৃহম্নলা পুর্বে
অর্জ্বনের সারথি ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অর্মাবিদ্যায় অর্জ্বনের চেয়ে কম
নন। আপনার কনিষ্ঠা ভাগিনী উত্তরা যদি বলেন তবে বৃহ্মলা নিশ্চয় আপনার
সারথি হবেন। দ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জ্বনকে সকল
ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহম্নলা, তুমি আমার দ্রাতার সারথি হয়ে যাও, ত্রেন্সার উপর
আমার প্রতি আছে সেজনা একথা বলছি, যদি না শোন তবে আমি জাবন ত্যাগ
করব। অর্জ্বন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, বৃশ্ধস্থানে সার্থ্য করতে পারি এমন
কি শক্তি আমার আছে? আমি কেবল নৃত্য-গতি-বাদ্য জানি। উত্তর বললেন,
তুমি গায়ক বাদক নর্ত্বক যাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অশ্বচালনা কর।

<sup>(</sup>১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাট রাজ্যের উত্তরে হয়েছিল।

অর্জন্ব তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কোতুকজনক কর্ম করলেন। তিনি উলটো করে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর স্বায়ং তাকে মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহত্রলা, তুমি ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের প্রতিলকার জন্য বিচিত্র স্ক্রে কেমল বস্ত্র এনো। অর্জন্ব সহাস্যে বললেন, উত্তর যদি জয়ী হন তবে নিশ্চয় স্কুশর স্কুশর বস্ত্র আনব।

অর্জন বায়নবেগে রথ চালালেন। কিছুদ্রে গিয়ে শ্মশানের নিকটে এসে উত্তর দেখতে পেলেন, বহুন্ত্সমনিবত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য বাহুহ রচনা ক'রে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাণ্ডিত ও উদ্বিশ্ন হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌরবদের সংগ্যে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর আছেন যারা দেবগণেরও অজেয়। আমার পিতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অর্নভিজ্ঞ। বৃহত্মলা, তুমি ফিরে চল।

অর্জন বললেন, রাজপত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় দত্রী আর প্রর্থদের কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি যদি অপহতে গোধন উদ্ধার না ক'রে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৈরিল্ধী আমার সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আমি কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ কর্ক, দত্রীপত্রেষও আমাকে উপহাস কর্ক। এই ব'লে উত্তর রখ খেকে লাফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও ধন্বাণ ত্যাগ ক'রে বেগে পালালেন। অর্জন্ন তাঁকে ধরবার জন্য পিছনে ছুটলেন।

রন্তবর্ণ বন্দ্র প'রে দীর্ঘ বেণী দ্বলিয়ে অর্জ্বনকে ছ্রটতে দেখে কয়েকজন সৈনিক হাসতে লাগল। কোরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাদিত অণিনর ন্যায় এই লোকটি কে? এর রূপ কতকটা প্ররূষের কতকটা দ্বীর মত। এর মুদ্তক গ্রীবা বাহ্ব ও গতি অর্জ্বনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের প্রত আমাদের দেখে ভয়ে প্রেলিচ্ছ আর অর্জ্বন তাকে ধরতে যাচ্ছেন।

অর্জন্ব এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, কল্যাণী সন্মধ্যমা বৃহস্কলা, তুমি কথা শোদ, রথ ফেরাও, বৈ'চে থাকলেই মান্বের মঙ্গল হয়। আমি ভোমাকে শত স্বর্ণমনুদ্রা, স্বর্ণে গ্রাথিত আটটি বৈদন্ত্ব মান, স্বর্ণধন্তেষন্ত্র অন্বসমেত একটি রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। অর্জন্ব সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যদি না পার

তবে আমিই যুন্ধ করব, তুমি আমার সারথি হও। ভরাত উত্তর নিতানত অনিচ্ছার রথে উঠলেন এবং অর্জ্বনের নির্দেশে শমীব্যক্ষর দিকে রথ নিয়ে চললেন।

কৌরবপক্ষীর বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দ্রলক্ষিণ দেখা সালছ, বারা বালাকাবর্ষণ করছে, আকাশ ভঙ্গের ন্যায় অন্ধকারে আছের হয়েছে, অস্ত্রসকল কোষ থেকে স্থালিত হছে। তোমরা ব্যাহিত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন রক্ষা কর, মহাধন্যর্ধর পার্থাই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন, আপনি সর্বদা অর্জবনের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন, অর্জবনের শক্তি আমার বা দ্বর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দ্বর্যোধন বললেন, ওই লোক যদি অর্জবন হয় তবে আমাদের কার্য সিন্ধ হয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি সেজন্য পান্ডবদের আবার দ্বাদশ বংসর বনে যেতে হবে। আর যদি অন্য কেউ হয় তবে তীক্ষ্য শরে ওকে ভূপাতিত করব।

শমীব্দের কাছে এসে অর্জনে উত্তরকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই ব্লেক্ষ উঠে পাণ্ডবদের ধন্ন শর ধন্জ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধন্ন আমার আকর্ষণ সইতে পারবে না, শত্রর হস্তী বিনন্ধ করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শ্রেছি এই ব্লেক্ষ একটা মৃতদেহ বাধা আছে, আমি রাজপুর হয়ে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জনে বললেন, ভর পেরো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধন্ম প্রভৃতি অস্ত্র, তুমি স্পর্শ করলে পবিত্র হবে। তোমাকে দিয়ে আমি নিন্দিত কর্ম করাব কেন? অর্জন্নের আজ্ঞান্সারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খ্লে ফেললেন এবং স্যুত্লা দীপ্তিমান সর্পাকৃতি ধন্সকল দেখে ভয়ে রোমাণ্ডিত হলেন। তাঁর প্রদেনর উত্তরে অর্জন্ন বললেন, এই শত্স্বণবিন্দ্যুক্ত সহস্রগোধাচিহ্যিত ধন্ব অর্জন্নের, এরই নাম গাণ্ডীব, খাণ্ডবদাহকালে বর্ণের নিকট অর্জনে এই ধন্ব পেরেছিলেন। এই ধন্ব, যার ধারণক্থান স্বর্ণমার, ভীমের; ইন্দ্রগোপ্টিহ্যিত এই ধন্ব যুধিন্দিরের; স্বর্ণসূর্যচিহ্যিত এই ধন্ব নকুলের; স্বর্ণমার পতংগচিহ্যিত এই ধন্ব সহদেবের। তাঁদের বাণ ত্ণার খড্গ প্রভৃতিত্ এই সংগে আছে।

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাশ্চবগণের অস্ত্রসকলৈ এখানে রয়েছে, কিন্তু তাঁরা কোথায়? দ্রোপদীই বা কোথায়? অর্জন বললেন, আমি পার্থ, সভাসদ কৎকই যুর্বিতির, পাচক বল্লব ভীম, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। সৈরিশ্বীই দ্রোপদী, যাঁর জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জন্বের দশটি নাম শ্লেনিছ, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জন্ব বললেন, আমার দশ নাম বলছি শোন। — আমি সর্বদেশ জয় ক'রে ধন আহরণ করি সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শানুদের জয় না ক'রে ফিরি না সেজন্য আমি বিজয়। আমার রথে রজতশন্ত্র অশ্ব থাকে সেজন্য আমি শেবতবাহন। হিমালয়প্রেঠ উত্তর ও পূর্ব ফল্গ্রনী নক্ষরের যোগে আমার জন্ম সেজন্য আমি ফাল্গ্রন। দানবদের সঙ্গো যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে স্থাপ্রভ কিরীট দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি কিরীটী। যুদ্ধকালে বীভংস কর্ম করি না সেজন্য আমার বীভংস্ক নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় হন্তেই আমি গান্ডাব আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য স্বাসাচী নাম। আমার শ্রুভ (নিচ্কলঙ্ক) যশ চতুঃসম্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্ম ও শ্রুচ, এজন্য অর্জন্ন (শ্রুচ) নাম। আমি শানুবিজয়ী এজন্য জিন্তু নাম। স্বন্ধর কৃষ্ণবর্ণ বালক সকলের প্রিয়, এজন্য পিতা আমার কৃষ্ণ নাম রেখেছিলেন।

অর্জনেকে অভিবাদন করে উত্তর বললেন, মহাবাহন, ভাগান্তমে আপনার দশন পেরেছি, আমি না জেনে যা বলেছি তা ক্ষমা কর্ন। আমার ভর দ্র হয়েছে, আপনি রথে উঠনে, যেদিকে বলবেন সেদিকে নিয়ে যাব। কোন্ কর্মের ফলে আপনি ক্লীবছ পেয়েছেন? অর্জনে বললেন, জ্যেষ্ঠ দ্রাতার আদেশে আমি এক বংসর রহন্রচর্য রত পালন করছি, আমি ক্লীব নই। এখন আমার রত সমাণত হয়েছে। অর্জন্ন তাঁর বাহন থেকে বলয় খনলে ফেলে করতলে স্বর্ণখিচিত বর্ম পরলেন এবং শন্দ্র বন্দ্রে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর তিনি পর্বমন্থ হয়ে সংযতিতত্তে তাঁর অন্তসম্হকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে, ইন্দ্রপন্ত, কিংকরণণ উপস্থিত। অর্জন্ন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ করে বললেন, স্মরণ করলেই তোমরা এস।

গাল্ডীব ধনুতে গুনুণ পরিয়ে অর্জুন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই বছ্রনাদতুলা টংকার শুনে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অর্জুনেরই এই জ্যানিষ্ট্রেষ।

# ১০। **দ্রোণ-দর্**যোধনাদির বিতর্ক'—ভীজের **উপদেশ**

উত্তরের রথে যে সিংহধ্বজ ছিল তা নামিয়ে ফৈলে অর্জন বিশ্বকর্মান নির্মিত দৈবী মায়া ও কাঞ্চনময় ধ্বজ বসালেন, যার উপরে সিংহলাগ্যলে বানর ছিল। অশ্নিদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিণ্ঠিত হ'ল। তার পর শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ক'রে অর্জন্ন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মহাশথের শব্দ শন্নে রথের অধ্বসকল নতজান্ হয়ে ব'সে পড়ল, উত্তরও সন্তুত্ত হলেন। অর্জনে রশ্মি টেনে অধ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলিপান ক'রে আধ্বস্ত করলেন।

অর্জনের রথের শব্দ শন্নে এবং নানাপ্রকার দর্শক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, দর্যোধন, আজ তোমার সৈনাদল অর্জনের বাণে প্রপ্রীড়িত হবে, তারা যেন এখনই পরাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখছি। তুমি গর্গনিকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা বাহু রচনা করে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করি।

দ্বেশিধন বললেন, দ্তেসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বংসর বনবাস এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তের বংসর প্রণ হয় নি অথচ অর্জন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাশ্ডবদের আবার বার বংসর বনবাস করতে হবে। হয়তো লোভের বশে পাশ্ডবরা তাদের দ্রম ব্রুতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসের কিছ্মিন এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা অথবা প্রেকাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা তা পিতামহ ভীক্ষ বলতে পারেন। ত্রিগর্ত সেনা সম্তমীর দিন অপরাহে। গোধন হরণ করবে এই স্থির ছিল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে বিরাটের সংগ্র সন্থি করেছে। যে লোক আমাদের সংগ্র যুন্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের কোনও বোন্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট। বিরাট বা অর্জন হিনিই আসন, আমরা যুন্ধ করব। আচার্য দ্রোণ আমাদের সেনোর প্রস্টাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাছেন আর অর্জন্নের প্রশংসা করছেন। আচার্যরা দয়াল্ম হন, সর্বদাই বিপদের আশংকা করেন। এবা রাজভবনে আর যক্তসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মান্যের চরিত্র বিচারে এবং খাদোর দোষগ্রণ নির্বার এগ্রা নিপ্রেণ। এই পশ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শত্রবধের উপায় স্থির কর্ন।

কর্ণ বললেন, মংস্যরাজ বা অর্জন বিনিই আসন আমি শ্রেষাঘাতে নিরুত্ত করব। জামদশন্য পরশ্রেমের কাছে যে অস্ত্র পেরেছি তার শ্রেমি এবং নিজের বলে আমি ইন্দের সংগ্রেথ যুন্ধ করতে পারি। অর্জনের ধ্রুজ্ঞিত বানর আজ আমার ভল্লের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আর্তনাদ ক'রে পালাবে। আজ অর্জনেকে রথ থেকে নিপাতিত ক'রে আমি দুর্যোধনের হুদ্রের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব।

কৃপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষ্ঠ্ররপ্রকৃতি, সর্বদাই যুন্ধ করতে চাও, তার

ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্তে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে মুন্ধকেই প্রাচীন পশ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যদি অনুক্ল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অর্জুনের সংগ্ণ এখন আমানের মুন্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুলা তুমি কি করেছ? আমরা প্রতারণা ক'রে তাঁকে তের বংসর নির্বাসনে রেখেছি, সেই কিংয় এখন পাশমন্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমরা সকলে মিলিউ হয়ে অর্জুনের সংগ্ণ যুন্ধ করতে প্রস্তুত আছি, কিংতু কর্ণ, তুমি একাকী সংস্ক্রম ক'রো না।

অন্বত্থামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ করে এখনও মংসারাজ্যের সীমা পার হই নি, হিন্তনাপ্রেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার প্ররোচনায় দ্রেধিন পাণ্ডবদের সম্পত্তি হরণ করেছে, কিন্তু তুমি কি কথনও দৈবরথযুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জর করেছ? কোন্ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ —
তোমার প্ররোচনায় যাঁকে একবন্দের রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনা হয়েছিল?
মানুষ এবং কটি-পিপীলিকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথাশন্তি ক্ষমা করে, কিন্তু দ্রোপদীকে যে কন্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কথনই করবেন না। ধর্মজ্ঞরা বলেন, শিষ্য প্রেরের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জ্বন আমার পিতা দ্রেণের প্রিয়।
দ্রুমেধিন, তোমার জন্যই দ্যুতকীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রোপদীকে সভায় আনিয়েছিলে,
ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অর্জুনের সংজ্য যুদ্ধ কর। তোমার
মাতুল ক্ষ্রেধমিবিশারদ দ্রুটদ্যুতকার এই শকুনিও যুদ্ধ কর্ন। কিন্তু জেনো,
অর্জুনের গাণ্ডবি অক্ষক্রেপণ করে না, তীক্ষ্য নিশিত বাণই ক্ষেপণ করে, আর
সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে বায় না। আচার্য (দ্রোণ) যদি ইচ্ছা করেন তো
যুদ্ধ কর্ন, আমি ধনপ্রয়ের সংজ্য যুদ্ধ করব না। যদি মংসারাজ এখানে আস্তেন
তবে তাঁর সংজ্য আনি যুদ্ধ করতাম।

ভীষ্ম বললেন, আচার্যপত্ত (অধ্বত্থামা), কর্ণ যা বলেছেন, ভুরি উদ্দেশ্য তোমাকে যুদ্ধে উত্তোজিত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নির্ফেদের মধ্যে ভেন হওয়া ভাল নয়, আমাদের মিলিত হয়েই যুদ্ধ করতে হরে

অশ্বত্থামা বললেন, গ্রেদেব (দ্বোণ) কারও উপ্রত্তাক্রোশের বশে অর্জ্বনের প্রশংসা করেন নি

> শতোরপি গণে বাচ্যা দোষা বাচ্যা গণেরারপি। সর্বথা সর্বয়নে পশুক্র শিষ্যে হিতং বদেং॥

— শত্ররও গণে বলা উচিত, গ্রেরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সর্বপ্রয়য়ে পত্রে ও শিষ্যকে হিত্রাকা সা উচিত।

দর্যোধন ে গাচার্যের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীত্ম ও ক্পের অন্বরোধে দ্রোণ প্রস্থা হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অর্জন্ন আমাদের দর্শন দিতেন না আজ গোধন উন্ধার না ক'রে তিনি নিব্ত হবেন না। আপনারা এমন মন্ত্রণা দি স্থাতে দ্বর্যোধনের অষশ না হয় কিংবা ইনি প্রাজ্ঞিত না হন।

জ্যোতিষ গণনা করে ভীষ্ম বললেন, তের বংসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা নিশ্চতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় উপারে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্বোধন, যুদ্ধে একান্তিসিন্ধি হয় এমন আমি কদাপি দেখি নি, এক পদ্দের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজয় অবশাই হয়। অর্জুন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সম্বর ক্ষির কর।

দ্বেশ্ধন বললেন, পিতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভীত্ম বললেন, তা হ'লে আমি যা ভাত্ম মনে করি তা বলছি শোন। — তুমি দৈন্যের এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হস্তিনাপ্রে খাও, আর এক-চতুর্থাংশ গর্ম নিয়ে চ'লে যাক। অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জ্বনের সংগ্য যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গর্ম নিয়ে ত', একদল সৈন্য গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বত্থামা রূপ কর্ণ ও ভীত্ম ব্যুহ রচনা ক'রে "খারুমে সেনার মধ্যভাগে, বাম পাশ্বে, দক্ষিণ পাশ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করলেন।

#### ১৪। কৌরবগণের পরাজয়

দ্রোণ বললেন, অর্জনের ধনজাগ্র দরে থেকে দেখা বাচ্ছে, তাঁর সংক্ষমনানর সংগো ধনজন্থিত বানরও ঘোর গর্জন করছে। অর্জনে তাঁর গ্রাপ্তাবৈ আকর্ষণ করছেন; এই তাঁর দরই বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই আর্থি দরই বাণ আমার কর্ণ স্পর্শ ক'রে চ'লে গেল। তিনি দরই বাণ দিয়ে অ্রেটিক প্রণাম করলেন, আর দরই বাণে আমাকে কুশলপ্রশন করলেন।

অর্জন দেখলেন, দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি রয়েছেন কিন্তু দর্বোধন নেই। তিনি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দর্বোধনের সংগে বংশ্ব করব। নিরামিষ (১) যুক্ষ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় ক'রে গোধন উন্ধার ক'রে আবার এদিকে আসব।

অর্জনেকে অন্যাদিকে যেতে, দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দর্যোধন ভিন্ন অন্য কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে ওঁকে ধরব।

পতগগপালের ন্যায় শরজালে অর্জন্ব কুর্নেসন্য আচ্ছয় করলেন। তাঁর শব্যের শব্দে, রথচক্রের ঘর্যার রবে, গান্ডীবের টংকারে, এবং ধন্জিস্থিত অমান্ম ভূতগণের গর্জনে প্রথিবী কন্পিত হ'ল। অপহ্ত গর্র দল উধ্বপ্ত হয়ে হন্দ্রারবে মংস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় ক'রে অর্জনে দ্র্যোধনের অভিম্বেথ যাচ্ছিলেন এমন সময় কুর্পেক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে তিনি উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল।

দ্বর্যোধনের দ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোন্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে এলেন, কিন্তু অর্জুনের শরে বিধন্ত হরে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের দ্রাতা সংগ্রামজিং নিহত হলেন, কর্ণও অর্জুনের বক্তুতুল্য বাবে নিপাড়িত হয়ে যুর্টেধর সম্মুখ ভাগ থেকে প্রস্থান করলেন।

ইন্দাদি তেতিশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহাব গণ গন্ধবাণ প্রভৃতি বিমানে ক'রে যুন্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুন্ধভূমির ধ্লি দুর হ'ল, দিব্যগন্ধ বায় বইতে লাগল। অর্জুনের আদেশে উত্তর কুপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কুপাচার্যের রথের চার অন্ব অর্জুনের শরে বিন্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠল, কুপ প'ড়ে গেলেন। তাঁর গোরব রক্ষার জন্য অর্জুন আর শরাঘাত করলেন না; কিন্তু কুপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বালে বিন্ধ করলেন, অর্জুনও কুপের কবচ ধন্ব রথ ও অন্ব বিন্তু করলেন, তথন অন্য যোদ্ধারা কুপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান করলেন।

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অর্জুন অভিবাদন করে স্মিতমুখে সবিনয়ে বললেন, আমরা বনবাস সমাপত করে শত্রুক উপর প্রতিশোধ নিতে এক্ষেন্তি, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। আপনি যদি আগে আমুক্তে প্রহার করেন তবেই আমি প্রহার করব। দ্রোণ অর্জুনের প্রতি অনেকগর্মন্ত্র পাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন দ্বজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অর্জুনের বাণ্কুর ণে দ্রোণ আচ্ছন হলেন। অদ্বত্থামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করলেন কিক্তু

<sup>(</sup>১) যে যুন্ধে লোভ্য বা আকাজ্মিত বদকু নেই।

ক্রুম্পও হলেন। অর্জনে অম্বত্থামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সারে যাবার পথ। দিলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন।

অর্জনের সঙ্গে কিছ্মেণ যুদ্ধের পর অশ্বত্থামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, তথন অর্জন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দক্তনে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অর্জনের শরে কর্ণের বক্ষ বিশ্ব হ'ল তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন।

তার পর অর্জনে উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরণ্ময় ধনজের নিকট রথ িরে চল, ওখানে পিতামহ ভীন্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আমি বিহন্দ হরেছি, আপনাদের অস্তক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘ্রছে, বসা রন্ধর আর মেদের গণ্ডের আমার মূর্ছা আসছে, ভয়ে হ্দয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর কশা ও বল্গা ধরবার শন্তি নেই। অর্জনে বললেন, ভয় পেয়ো না, দিথর হও, তুমিও এই যুদ্ধে অভ্তুত কর্মকৌশল দেখিয়েছ। ধীর হয়ে অশ্বচালনা কর, ভীন্মের নিকটে আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত হয়ে ভীন্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম ও অর্জ্বন পরস্পরের প্রতি প্রাজাপত্য ঐন্দ্র আর্গের বার্ব্ব বারব্য প্রভৃতি দার্ব্ব অসত নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে ভীষ্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রার হলেন, তাঁর সারখি তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার পর দ্বর্যাধন রথারোহণে এসে অর্জ্বনকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহ্দুল যুদ্ধের পর বাণবিন্ধ হয়ে র্বির বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অর্জ্বন তাঁকে বললেন, কীর্তি ও বিপ্র্ল যশ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দ্বর্যোধন নাম আজ মিথ্যা হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালাচছ।

অর্জনের তীক্ষা বাক্য শানে দ্বর্যোধন ফিরে এলেন। ভীক্ষ দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অর্জনেকে বেডন ক'রে সর্বদিক থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জন ইন্দ্রদন্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, কুর্পক্ষের সকলের সংজ্ঞা লাকত হ'ল। উত্তরার অন্বরোধ স্মরণ কর্ত্তে অর্জন্ন বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর ক্পের শাক্ত বস্ত্র, কর্ত্বের পাত বস্ত্র, এবং অন্বাথায় ও দ্বর্যোধনের নীল বস্ত্র খনেল নিয়ে এস। ভ্রীক্ষ্তিবের্ধ হয় সংজ্ঞাহীন হন নি, কারণ তিনি আমার অস্ত্র প্রতিষেধের উপায় জানেন তুমি তাঁর বাম দিক দিয়ে যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ত্র নিয়ে এসে উত্তর পন্নর্বার রথে উঠলেন এবং অর্জনেকে নিয়ের রণভূমি থেকে নিজ্ঞান্ত হলেন।

অর্জুনকে বেতে দেখে ভীষ্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অর্জুন ভীন্মের

অশ্বসকল বধ ক'রে তাঁর পাশ্বদেশ দশ বাণে বিশ্ব করলেন। দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ ক'রে বললেন, পিতামহ, অর্জ্বনকে অস্থাঘাত কর্ন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। ভীল্ম হেসে বললেন, তোমার ব্রুল্বি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন ধন্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিলে তখন অর্জ্বন কোনও নৃশংস কর্ম করেন নি, তিনি গ্রিলোকের রাজ্যের জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা সকলে এই যুল্বে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অর্জ্বনও গর্বনিয়ে প্রস্থান কর্ন। দুর্যোধন দীঘানিঃশ্বাস ফেলে যুল্বের ইছো ত্যাগ ক'রে নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীল্মের বাক্য অনুমোদন ক'রে দুর্যোধনকে নিয়ে ফিরে যাবার ইছ্যা করলেন।

কুর্বীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অর্জন্ন প্রীত হলেন এবং গ্রেজনদের মিন্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছ্মদ্র অন্গমন করলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অন্বত্থামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দিয়ে অভিবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দ্বর্যাধনের রক্ষভূষিত মুকুট ছেদন করলেন। তার পর অর্জন্ন উত্তরকে বললেন, রথের অন্ব ঘ্রিয়ে নাও, তোমার গোধনের উন্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল।

## ১৫। অর্জন ও উত্তরের প্রজ্যাবর্তন — বিরাটের প্রচগর্ব

যেসকল কোরবসৈন্য পালিয়ে গিয়ে বনে ল্বকিয়েছিল তারা ক্ষ্রাত্ষায় কাতর হয়ে কিশতদেহে অর্জনকে প্রণাম ক'রে বললে, পার্গ', আমরা এখন কি করব? অর্জন্ন তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান কর। তারা অর্জনের আয়্ব কীতি ও যশ ব্দির আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেল।

অর্জন উত্তরকে বললেন, বংস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার নিকট এখন আমাদের পরিচয় দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণ্ডাগ করবেন। তুমি নিজেই যুন্ধ ক'রে কৌরবদের পরাস্ত করেছ এবং গোধন উন্পার করেছ এই কথা ব'লো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপনি যা করেছেন তা আমি কৈউ পারে না, আমার তো সে শক্তি নেইই। তথাপি আপনি আদেশ না দিলে আমি পিতাকে প্রকৃত ঘটনা জানাব না।

অর্জন বিক্ষতদেহে ম্মশানে শ্মীব্লের নিকটে এলেন। তখন তাঁর

ধ্বজ্ঞ পিতে মহাকপি ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈবী মায়াও অন্তহিত হ'ল।
উত্তর রথের উপরে প্রের্বর ন্যায় সিংহধ্বজ্ব বসিয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অন্ত্রাদ্
শমীবৃদ্দে রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অর্জ্বন বললেন, রাজপ্ত, দেখ,
গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গর্ব ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অন্বদের
সনান করিয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহ্যে বিরাটনগরে যাব। তুমি কয়েকজন
গোপকে ব'লে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা কর্ক। অর্জ্বন
আবার বৃহম্লার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহ্যে উত্তরের সার্থি হয়ে নগরে যাত্রা
করেলন।

ওদিকে বিরাট রাজা ত্রিগর্তদের পরাজিত ক'রে চার জন পাশ্ডবের সংগ্যে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শনুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহল্ললাকে সংশ্যে নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার সংগ্য যুন্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদ্বিশ্ন হয়ে তাঁর সৈনাদলকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন কিনা; নপ্র্ণসক্ যার সারথি তার বাঁচা অসম্ভব মনে করি। যুবিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, মহারাজ, বৃহল্ললা বদি সারথি হয় তবে শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবেন। আপনার পত্র কোরবগণকে এবং দেবাস্কুর প্রভৃতিকেও জয় করতে পারবেন।

এমন সময় উত্তরের দ্তরা এসে বিজয়সংবাদ দিলে। বিরাট আনন্দে রোমাণ্ডিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা দিয়ে সাজাও, দেবতাদের প্রজা দাও, কুমারগণ যোশ্ধ্রগণ ও সালংকারা গণিকাগণ বাদ্যসহকারে আমার প্রের প্রত্যুদ্রমন কর্ক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাজিয়ে সমস্ত চতুম্পথে আমার জয় ঘোষণা করা হ'ক, উত্তম বেশভূষায় সন্জিত হয়ে বহু কুমারীদের সঞ্চে উত্তরা ব্হল্লাকে আনতে যাক। তার পর বিরাট বললেন, সৈরিন্দ্রী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে এস। যুর্ধিন্ঠির বললেন, মহারাজ, শুনেছি হৃষ্ট অবস্থায় দাতেকীড়া স্থান্টিত। দাতে বহু দোষ, তা বর্জন করাই ভাল। পাণ্ডুপুর যুর্ধিন্ঠিরের কথা শুনে থাকবেন, তিনি তার বিশাল রাজ্য এবং দেবতুলা ল্লাতাদেরও দাতেকীড়ায় হারির্মেছিলেন। তবে আপনি যদি নিতান্ত ইছা করেন তবে খেলব।

আপান যাদ নিতাকত হচ্ছা করেন তবে খেলব।
খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার খুনু কোরববীরগণকেও জয়
করেছে। যুর্যিন্ঠির বললেন, বৃহয়লা যার সার্রাথ সে জয়ী হবে না কেন। বিরাট
ভূম্প হয়ে বললেন, নীচ রাহাুণ, তুমি আমার পুরের সমান জ্ঞান ক'রে একটা

নপ্রংসকের প্রশংসা করছ, কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ।
নপ্রংসক কি ক'রে ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য
অপরাধ ক্ষমা করলাম, যদি বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। ব্রিধিন্ডির
বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে ব্হয়লা ভিয় আর
কে যুন্ধ করতে পারেন? ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার
নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না।
এই বলে বিরাট অতান্ত কুন্ধ হয়ে যুর্ধিন্ডিরের মুথে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন।
যুর্ধিন্ডিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি হাত দিয়ে তা ধ'রে দ্রোপদীর দিকে
চাইলেন। দ্রোপদী তথনই একটি জলপ্রণ স্বর্ণপাত্র এনে নিঃস্ত রক্ত ধরলেন।
এই সময়ে স্বারপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপ্রত উত্তর এসেছেন, তিনি ব্হয়লার
সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এস।

অর্জনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে যুদিখিরের রন্তপাত করে তবে সে জাঁবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা সমরণ করে যুদিখির দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মরাজ যুদিখির এক প্রান্ত ভূমিতে ব'সে আছেন, তাঁর নাসিকা রক্তান্ত, দ্রোপদী তাঁর কাছে রয়েছেন। উত্তর বাসত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন আমি এই কুটিলকে প্রহার করেছি, এ আরও শাস্তির যোগা; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপ্রংসকের প্রশংসা করিছল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপনি অকার্য করেছেন, শীঘ্র এ'কে প্রসন্ন কর্মন, ইনি থেন ব্রহ্মশাপে আপনাকে সবংশে দংধ না করেন। প্রতর কথার বিরাট যুধিন্টিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যুধিন্টির বললেন, রাজা, আমি প্রেইইক্ষমা করেছি, আমার ক্রোধ নেই। যদি আমার রক্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি রাজ্য সমেত বিন্নট হতেন।

য্বিধিন্ঠিরের রক্তরাব থামলে অর্জন্ন এলেন এবং প্রথমে রাজাক্তে তার পর যাবিন্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। ব্রহালাবেশী অর্জনেকে শানিরে শানিরে বিরাট তার প্রেকে বললেন, বংস, তোমার তুল্য পত্র আমার হয় নি হবেও না। মহাবীর কর্ণ, কালাগিনর ন্যায় দর্ঃসহ ভীন্ধ, ক্রিয়গণের অস্ক্রের, দ্রোণাচার্য, তার পত্র অশ্বথামা, বিপক্লের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দ্বের্যাধন — এ'দের সঙ্গো তুমি কি ক'রে যান্ধ করলে? এইসকল নরপ্রেন্ডকৈ পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উন্ধার করেছ, যেন শার্দ্বলের কবল থেকে মাংস কেভে এনেছ।

উত্তর বললেন, আমি গোধন উন্ধার করি নি, শন্ত্রজয়ও করি নি। আমি ভয় শেয়ে পালাচ্ছিলাম, এক দেবপত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তিনিই রথে উঠে ভীত্মাদি ছয় রথীকে পরাস্ত ক'রে গোধন উন্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দ্টকায় সেই যুবা কৌরবগণকে উপহাস ক'রে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, সেই মহাবাহ্য দেবপত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, তিনি অন্তহিত হয়েছেন, বোধ হয় কাল বা পরশ্ব দেখা দেবেন।

ব্হন্নলাবেশী অর্জনে বিরাটের অন্মতি নিয়ে তাঁর কন্যা উত্তরাকে কোরব-গণের মহার্ঘ্য বিচিত্র স্ক্রের বসনগর্নলি দিলেন। তার পর তিনি নির্জনে উত্তরের সংখ্য মন্ত্রণা ক'রে যুবিণ্ডিরাদির আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করলেন।

## ।। বৈবাহিকপৰ্বাধ্যায় ॥

#### ১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ — উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ

তিন দিন পরে পণ্ডপাণ্ডব স্নান ক'রে শ্রুক বসন প'রে রাজযোগ্য আভরণে ভূষিত হলেন এবং যুধিতিরকে প্রেরাবতী ক'রে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে রাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেথে সরোষে যুধিতিরকে বললেন, ক৽ক, তোমাকে আমি সভাসদ, করেছি, তুমি রাজাসনে বসেছ কেন? অর্জ্বন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দের আসনেও বসবার যোগ্য। ইনি মুতিমান ধর্ম, তিলোকবিখ্যাত রাজবি, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি যখন কুর্দেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাণ্ডনমালাভূষিত অশ্বযুক্ত ত্রিশ সহস্র রথ এ'র পশ্চাতে যেত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অংগহীন পংগ্র প্রভৃতিকে প্রেরেনায় পালন করতেন। এ'র ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি সন্তব্ত হতেন। সেই প্রের্যগ্রেণ্ড যুধিতির রাজার আসনে বসবেন না ক্রিক্রন?

বিরাট বললেন, ইনি যদি কুল্তীপুত্র যুর্ঘিষ্ঠির হন তবে এর আতা ভীম অর্জুন নকুল সহদেব কাঁরা? যশন্বিনী দ্রোপদীই বা কে? দুর্ভুসভার পাশ্ডবদের পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অর্জুন বললেন, মহারাজ, সল্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে অজ্ঞাতবাস করেছি। এই ব'লে তিনি নিজেদের পরিচয় দিলেন।

উত্তর পা ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, এই যে শোধিত স্বর্ণের

ন্যার গোরবর্ণ বিশালকায় পরেষ দেখছেন, যাঁর নাসিকা দীর্ঘ, চক্ষর তায়বর্ণ, ইনিই কুর্রাজ যর্থিতির। মন্ত গজেন্দের ন্যায় যাঁর গতি, যিনি তপতকাণ্ডনবর্ণ পথ্নশক্ষধ মহাবাহর, ইনিই ব্কোদর, একে দেখনে, দেখনে। এর পান্দের্ব যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ গজেন্দ্রগামী আয়তলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধন্ধর অজ্বন। কুর্রাজ য্রিণ্ডিরের নিকটে বিক্ষর ও ইন্দের ন্যায় যে দর্জনকে দেখছেন, র্পে বলে ও চরিত্রে যাঁরা অতুলনীয়, এর্রাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কান্তি নীলোৎপলের ন্যায়, মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যিনি ম্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পান্ডবগণের পাশ্বের রয়েছেন, ইনিই কুক্ষা।

বিরাট তাঁর প্রেকে বললেন, আমি য্বিধিন্ঠিরকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি, যদি তোমার মত হয় তবে অর্জ্বনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মান্মা য্বিধিন্ঠর, আমরা না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা কর্ন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছ্ব আছে সমস্তই আপনাদের। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ কর্ন, তিনিই তার যোগ্য ভর্তা।

ব্রধিন্ঠির অর্জনের দিকে চাইলেন। অর্জনুন বললেন, মহারাজ, আশনার দ্রহিতাকে আমি প্রবধ্ রুপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভার্যা রুপে নেবেন না কেন? অর্জনুন বললেন, অন্তঃপ্রের আমি সর্বদাই আপনার কন্যাকে দেখেছি, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যভূল্য মনে করে। আমি এক বংসর আপনার বয়ম্থা কন্যার সংগ্র বাস করেছি, আমি তাকে বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার কন্যাকে আমি প্রবধ্ রুপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বর্ঝবে যে আমি শর্মুধ্যভাব জিতেন্দ্রিয়, আপনার কন্যারও অপবাদ হবে না। প্রত্র বা দ্রাতার সংগ্র বাস যেমন নির্দোষ, প্রত্রধ্ ও দ্রহিতার সংগ্র বাসও সেইর্প। আমার প্রত্র মহাবাহ্ন অভিমন্য ক্ষেক্র জাগিনেয়, দেববালকের ন্যায় রুপবান, অলপ বয়নেই অস্ক্রবিশারদ, সে অপ্রস্থানার উপযুক্ত জামাতা।

অর্জনের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, য্রাধ্বিরিত অনুমোদন করলেন। তার পর সকলে বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপশ্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। ন্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যিক স্ভেয়া ও অভিমন্ত্রকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পান্ডবদের রথ নিয়ে

এল। এক অক্ষোহিণী সৈন্য সহ দ্রুপদ রাজা, দ্রোপদীর পঞ্চপত্র, শিখণ্ডী ও ধ্রুটদানুনও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। শত শত ম্গ ও অন্যান্য পবিত্র পশ্র নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। স্বর্ণাংগস্কেরী স্কুছিবতা নারীগণ বিরাটমহিষী স্কুদেঞ্চার সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন, রুপে যশে ও কান্তিতে দ্রোপদী সকলকেই পরান্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের সম্মুখে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ ফথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। বিরাট অভিমন্যুকে সাত হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হন্তী, এবং বহু ধন ষোতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা উপহার দিলেন যুহিণ্ডির সেই সকল ধনরত্ন, বহু সহস্র গো, বিবিধ বন্দ্র, ভূষণ যান শ্ব্যা এবং খাদ্য-পানীয় ব্যহ্মণগণকে দান করলেন।



## উদ্যোগপর্ব

## । সেনোদ্যোগপর্বাধ্যায় ॥

#### ১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা

অভিমন্য-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে পা'ডবগণ প্রভাতকালে বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিরাট দু,পদ বস,দেব বলরাম কৃষ্ণ সাত্যকি প্রদানে শান্ব বিরাটপারগণ অভিমন্য এবং দ্রোপদীর পণ্ড পত্র উপস্থিত কিছ্মুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কুফের প্রতি দ্যুভিপাত ছিলেন। করলেন ।

কৃষ্ণ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দাতেকীড়ায় শঠতার দ্বারা মুধিষ্ঠিরকে জন্ধ ক'রে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু; কণ্ট ভোগ ক'রে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বংসর বনবাস এবং এক বংসর অজ্ঞাত-বাস সমাণত হয়েছে। এখন যা যু,ি ধিষ্ঠির ও দু, যে বিধন দু,জনেরই হিতকর এবং কোরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্ম সম্মত যুক্তিসিন্ধ ও বশস্কর, তা আপনারা ভেবে দেখন। যুবিতির ধর্মবির্দ্ধ উপায়ে স্বররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসন্মত উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিম্বই বাঞ্চনীয় মনে করেন। দুর্বোধনাদি প্রতারণা করে পান্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুর্গিন্ডির তাঁদের শুভ কামনা করেন। এ'রা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যদি ন্যায্য ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাষ্ট্রপত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন বে পান্ডবর্গণ সংখ্যায় অলপ সেজন্য জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলিত হয়ে এমন চেন্টা কর্নুন যাতে এ'দের শত্রুরা বিনন্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি না দুরোধনের অভিপ্রায় কি. তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। অতএব কোনও ধার্মিক সংস্বভাব সদ্বংশীর সতর্ক দতেকে পাঠানো হ'ক, যাঁর কথায় দুযোধন প্রশামত হয়ে যু, ধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য দিতে সম্মত হবেনু 😥

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য বৃথিচিত্র ও দৃর্যোধন উভূরেরই হিতকর।
————
(১) উপগ্লব্যনগরস্থ বিরাটরাজসভায়।

<sup>(</sup>১) উপপ্লব্যনগরস্থ বিরাটরাজসভায়।

শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দ্বের্ণাধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে ভীল্ম ধ্তরাল্ট দ্রোণ অম্বত্থামা বিদ্বর রুপ শকুনি কর্ণ ও ধ্তরাল্টপ্রগণকে প্রণিপাত করে যুর্ধিন্ঠিরের সপক্ষে বলবেন। দুর্বের্ণাধানিদ যেন কোনও মতেই রুদ্ধ না হন, কারণ তারা বলবান, যুর্ধিন্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। যুর্ধিন্ঠির দুর্তপ্রেষ্থ কিন্তু অজ্ঞ, স্বুহৃদ্গণের বারণ না শ্বনে দ্যুত্নিপ্রণ শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন। দ্যুত্সভার বহু লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঞ্জো না থেলে ইনি স্বুবলপ্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমন্ত হয়ে রাজ্য হারালেন। খেলবার সময় যুর্ধিন্ঠিরের পাশা প্রতিক্ল হয়ে পড়ছিল, বার বার হেরে গিয়ে ইনি রুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুনি নিজের শক্তিতেই একে পরাস্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি। যদি আপনারা শান্তি চান তবে মিন্টবাকো দুর্বোধনকৈ প্রসন্ন কর্ন। সাম নীতিতে যা প্যাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় ও অন্রর্থকর।

সাত্যকি বললেন তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্রীব ও বলশালী পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য শোনেন তাঁরাই দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অল্পমাত্র দোষের কথাও বলতে পারে! অক্ষানপাণ কোরবগণ অনভিজ্ঞ যাধিষ্ঠিরকে ডেকে এনে পরাজিত করেছিল, এমন জয়কে কোন্ যুক্তিতে ধর্মসংগত বলা যেতে পারে? যুক্তিঠির যদি নিজের ভবনে দ্রাতাদের সঙ্গে থেলতেন এবং দুর্যোধনাদি সেই খেলায় যোগ দিয়ে জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসংগত হ'ত। যুর্গিতির কপট দাতেে পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে ন্যায়ান্সারে পিতৃরাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রণিপাত করবেন কেন? এবা যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কোরবরা বলে যে এ'রা অজ্ঞাতবাসকালে ধরা পর্জোছলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদর্ব অন্বনয় করেছেন তথাপি ধৃত্র্বিরাষ্ট্রগণ রাজা ফিরে দিতে চায় না। আমি তাদের যুদ্ধে জয় ক'রে মহাত্মা যুদ্ধিইটরের চরণে নিপাতিত করব, যদি তারা প্রণিপাত না করে তবে তানের সমালয়ে পাঠাব। আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুনয় করলেই অধর্ম ও অপযশ হয়। তারা যুরিধিন্টিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, সতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করুক।

দ্রুপদ বললেন, মহাবাহ্ন সাত্যকি, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে

দেবেন না। ধ্তরাষ্ট্র তাঁর প্রের বশেই চলবেন, ভীত্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং কর্ণ ও শকুনি ম্র্থতার জন্য দ্রোধনের অন্বতী হবেন। বলদেব যা বললেন তা ব্রিসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অন্নয় করা চলে। দ্রোধন পাপব্নিদ্ধ, ম্দ্রাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, ম্দ্রভাষীকে তিনি শক্তিনীন মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিরগণের নিকট দ্ত পাঠানো হ'ক। দ্রোধনও দ্ত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই যাবেন, এই কারণে আমাদের স্বর্মানিত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার প্রের্মাহত এই ব্যাহ্যাণ শীঘ্র হািন্তনাপ্রের যান, ধ্তরাষ্ট্র দ্র্যোধন ভীত্ম ও দ্রোণকে ইনি কি বলবেন তা আপনি শিখিয়ে দিন।

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাশ্ডবদের সংগে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ গ্রে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে সমান করেন, আপনি আচার্য দ্রোণ ও কৃপের স্থা। অতএব পাশ্ডবগণের যা হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই প্ররোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দ্রুরোধন যদি ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুর্পাশ্ডবের সোল্লান্ত নন্ট হবে না। তিনি যদি দর্প ও মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপনি সকল রাজার কাছে দ্তু পাঠাবার পর আমাদের আহ্বান করবেন।

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে ন্বারকায় প্রদ্থান করলেন। যুর্ঘিতির বিরাট ও দুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দৃত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেরে রাজারা সানন্দে আসতে লাগলেন। পাশ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শ্বনে দ্বর্ঘেধনও তাঁর মিত্রগণকে আহ্বান করলেন।

যুবিদিন্তরের মত নিয়ে দুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, আপনি সংকুলজাত বয়োব্দ্ধ জ্ঞানী, দুর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপনি যদি ব্রুলাইকে
ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পারবর্তন হবে।
বিদ্বর আপনার সমর্থন করবেন, ভীল্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিরও ভেদব্দিধ হবে।
আমাত্যগণ বদি ভিন্ন মত অবলন্দ্রন করেন এবং ষোদ্ধারা ষ্টাদ বিমুখ হন তবে তাঁদের
পুনর্বার স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরুহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে।
সেই অবকাশে পান্ডবগণের যুন্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান
প্রয়োজন এই, যে আপনি ধর্মসংগত যুক্তির দ্বারা ধৃতরান্ট্রকে স্বমতে আনবেন।

অতএব পান্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপনি প্র্যাা নক্ষত্রের যোগে জয়স্চুক শুভ মহতের্বে সম্বর ঘাল্রা করন। দ্রুপদ কতৃক এইর্পে উপদিন্ট হয়ে প্রের্গাহত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপ্ররে যাত্রা করলেন।

## ২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন — বলরাম ও দুর্যোধন

অন্যান্য দেশে দতে পাঠাবার পর অর্জন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করলেন। পাশ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুর্যোধন তাঁর গ্লেস্তচরদের কাছে পেতেন। 'কুষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুর্বোধন অলপ সৈন্য মিয়ে অশ্বারোহণে দ্বতবেগে দ্বারকায় এলেন। অর্জ্বনও সেই দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। কুষ্ণ নিদ্রিত আছেন জেনে দূর্যোধন ও অর্জ্বন তাঁর শরনকক্ষে গেলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে কুষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকুষ্ট আসনে বসলেন, তার পর অর্জ্বন এসে কুম্বের পাদদেশে বিনীতভাবে কুতাঞ্জলি হয়ে রইলেন।

জাগারিত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্বনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে দুন্তিপাত ক'রে সিংহাসনে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ क'रत मूज्जत्मत আগমনের কারণ জিজ্জাসা করলে দুর্যোধন সহাস্যে বললেন মাধর, আসন্ন যুদেধ তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জ্বনের সংগে তোমার সমান স্থা, সমান সম্বন্ধ (১)। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধ্যজন প্রথমাগতকেই বরণ করেন, তুমি সম্জনশ্রেষ্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি অতএব দ্বজনকেই সাহায্য করব। যারা বরঃকনিষ্ঠ তাদের অভীষ্টপ্রেণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অর্জনকে বলছি। — নারায়ণ নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। পার্থ', তুমি সেই দুর্ধর্য নারায়ণী সেনা চাও, না যুদর্ধাবমুখ নিরস্ত্র আমুট্টেই চাও? তুমি বার বার ভেবে দেখ — যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি ব্রেদ্ধুি নৈবে, কিংবা াচবর্পে আমাকে নেবে?
কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জন তাঁকেই ক্রিণ করলেন। দ্বর্ষোধন কেবল সচিবর্পে আমাকে নেবে?

<sup>(</sup>১) কৃষ্ণ অর্জনের মামাতো ভাই কৃষ্ণভাগিনী সভ্তা অর্জনের পত্নী; কৃষ্ণপত্ত শাদ্ব দুর্যোধনের জামাতা।

দশ কোটি যোল্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন।
তার পর বলরামের কাছে গিয়ে দ্রেমিন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম
বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান।
তোমার জনাই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দ্রই পক্লের সঙ্গেই
আমাদের সমান সন্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে
ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মতিগতি দেখে আমি স্থির করেছি যে
আমি পার্থের সহায় হব না তোমারও সহায় হব না। প্রব্রুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহামান্য
ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষরধর্ম অন্সারে ব্লেধ কর। দ্রেমিন বলরামকে
আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন,
যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তিনি কৃতবর্মা (১) র সঙ্গে দেখা করলেন এবং
তাঁর কাছে এক অক্ষেহিণী সৈন্য লাভ করলেন।

দ্বেশিধন চ'লে গেলে কৃষ্ণ অর্জ্বনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যুন্ধ করব না তথাপি তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? অর্জ্বন বললেন, নরোন্তম, তুমি একাকীই আমাদের সমসত শন্ত সংহার করতে পার এবং তোমার যণও লোকবিখ্যাত। আমিও শন্ত্বসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রাথী, এই কারণেই তোমাকে বরণ করেছি। আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারথি হরে, এই কার্থে তুমি সম্মত হও। বাস্বদেব বললেন, পার্থ, তুমি যে আমার সঙগে দপর্ধা কর তা তোমারই উপযুস্ত। আমি সারথি হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশার্হ (২) বীরগণের সঙ্গে অর্জ্বন আননিদতমনে যুধিন্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

## भना, मृत्यांथन ও या्रीधिकंत

আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুরুরণণকে নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শ্বনে দ্বেঘাধন প্রথিমধ্যে তাঁর সংবর্ধনার উদ্যোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিল্পিগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভামণ্ডপ, ক্পে, দীঘিকা, পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলে ক্রেনাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্যপানীরেরও আয়োজন করা হ'ল। শল্য উপস্থিত হ'ক্সে দ্বেঘাধনের সচিবগণ তাঁকে

<sup>(</sup>১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইনি কোরবদের পক্ষে ছিলেন।

<sup>(</sup>২) সাত্যকি প্রভৃতি। (৩) নকুল-সহদেবের মাতুল।

দেবতার ন্যায় প্রেলা করলেন। শল্য বললেন, যুর্যিন্ডিরের কোন্ কর্মচারিগণ এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, যুর্যিন্ডিরের সম্মতি নিয়ে আমি তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। দুর্যোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিজ্গন করে বললেন, তোমার কি অভীষ্ট বল, আমি তা পূর্ণ করব।

দর্ঘোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হ'ক, আপনি আমার সমস্ত সেন্ত্রে কর্ন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দর্ঘোধন বললেন, আমি কৃতার্থ হরেছি, আর কিছন চাই না। শল্য বললেন, দর্ঘোধন, তুমি এখন নিজ ভেশ ফিরে যাও, আমি যর্থিন্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে যাছি। দর্ঘোধন বললেন, মহারাজ, আপনি দেখা ক'রে শীঘ্র আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনারই অধীন, যে বর দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দর্ঘোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপশ্লব্য নগরে যাত্রা করলেন।

পাশ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য য্বিধিন্টরাদিকে আলিংগন ও কুশলপ্রশন করলেন এবং কিছ্মুক্ষণ আলাপের পর দ্বর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। য্বিণ্টির বললেন, আপনি দ্বর্যোধনের প্রতি তুণ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রন্তি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার কর্মন, যদি অকর্তব্য মনে করেন তথাপি আমাদের মংগলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি য্দেধ বাস্ফদেবের সমান, কর্ণ আর অর্জ্যনের যখন দৈবরথ যুন্ধ হবে তখন আপনি নিশ্চয় কর্ণের সার্যাথ হবেন। আপনি অর্জ্যনকে রক্ষা করবেন, এবং যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চান তবে কর্ণের তেজ নণ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম আপনি করবেন।

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দ্রাত্মা কর্ণের সার্থি হব। সে আমাকে কৃষ্ণুলা মনে করে, যুন্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিক্ল ও অহিতকর বাক্য বলব যে তার দর্প ও তেজ নন্ট হবে এবং অর্জন্ব তাকে অনায়াসে বধ করতে প্রারবেন। বংস, তুমি যা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার প্রিয়কার্য আর বা পারব তাও করব। যাধিতির, তুমি ও কৃষা দাতেসভায় যে দৃঃখ পেয়েছ, স্কুল্পন্ত কর্ণের কাছে যে নিষ্ঠার বাক্য শ্নেছে, জটাসার ও কীচকের কাছে দ্রৌপ্রতী যে ক্লেশ পেয়েছেন, সেসমস্তের ফল পরিণামে সাখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবভারাও দৃঃখভোগ করেন, কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তার ভার্যার সজে মহৎ দৃঃখভোগ করেনছিলেন।

## ৪। বিশিরা, বৃত্ত, ইন্দ্র, নহত্ত্ব ও অগস্ত্য

যুবিধিন্ঠির প্রশন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভার্যা কি প্রকারে দৃঃখভোগ করেছিলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন। —

ছফা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বেষাক্ত হয়ে হিশিরা নামক এক পুরের জন্ম দিলেন। হিশিরার তিন মুখ সূর্য চন্দ্র ও অণিনর ন্যায়: তিনি এক মুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন স্বাদিক গ্রাস করে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রম্বলাভের জন্য গ্রিশিরা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তাঁর তপোভগের জন্য ইন্দু বহু অংসরা পাঠালেন, কিন্তু তিশিরা বিচলিত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা নিহত হলেন কিন্ত তাঁর মৃত্তক জীবিতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন বর্ধকী (ছুতোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মুস্তক ছেদন কর। বর্ধকী বললে, এর স্কন্ধ অতি বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না. এমন বিগহিত কর্মও আমি পারব না। কে আপনি? এই ঋষিপত্রেকে হত্যা ক'রে আপনার রহাুহত্যার ভর হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল পরেন্ত্র আমার শন্ত্র সেজনা বজ্রাঘাতে একে বধ করেছি, পরে আমি কঠোর প্রায়ণ্টিন্ত করব। বর্ধকী, তুমি শীঘ্র এর শিরশ্ছেদ কর আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব: লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন নিহত পশ্রর মুন্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে গ্রিশরার তিন মুন্ড কেটে ফেললে। প্রথম মনুন্দের মুখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও শ্যেন, এবং তৃতীয় মূখ থেকে তিত্তির পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দু হুন্ট হয়ে <del>-</del>বগ্ৰহে চ'লে গেলেন।

প্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ছণ্টা অত্যন্ত ক্র্ন্থ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের নিমিন্ত অণ্নিতে আহ্বিত দিয়ে ব্রাস্ক্রকে স্থিত করলেন। ছণ্টার আজ্ঞার ব্র স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্বিশ্ন হয়ে জ্নিভ্জা (হাই) স্থিত করলেন, তার প্রভাবে ব্র ম্থব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকৃচ্ছিত করে বেরিয়ে এলেন। তার পর ইন্দ্র ব্রের সংখ্য বহুকাল যুন্ধ করলেন, ক্রিজ্জাতাকৈ দমন করতে না পেরে বিষ্ণুর শরণাপল হলেন। বিষ্ণু বললেন, দেবজ্জাতাবি ও গন্ধবাদের নিয়ে তুমি ব্রের কাছে যাও, তার সংখ্য সন্ধি কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। আমি অদ্শাভাবে তোমার সংখ্য অধিষ্ঠান করব।

ঋষিরা ব্তের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দ্বর্জায় বীর, তোমার তেজে জগৎ

ব্যাপত হয়ে আছে। কিন্তু কুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেবাস্বর মান্য সকলেই প্রীভিত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বর্গ রাক লাভ করবে। ব্র বললেন, আপনারা যদি এই ব্যবস্থা করেন যে শান্তক বা আছে বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা রাত্রিতে, আমি ইন্দ্রজি দেবতার বধ্য হব না, তবেই আমি সন্ধি করতে পারি। ঋষির্ম বললেন, তাই হবে ব্যুৱের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ইন্দ্র চ'লে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র সম্দ্রতীরে ব্রাস্ক্রকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, এখন সন্ধ্যাকাল, নিও নয় রাত্রিও নয়; এই পর্বতাকার সম্দ্রফেন শৃন্ত্বও নয় আর্দ্রও নয়, অস্ত্রও নয় এই দিথর ক'রে ইন্দ্র ব্ত্রের উপরে বজ্রের সহিত সম্দ্রফেন নিক্ষেপ করলেন। নিক্র সেই ফেনে প্রবেশ ক'রে ব্রুকে বধ করলেন। পরের্ব তিশিরাকে বধ ক'রে ইন্দ্র রহাহত্যার পাপ করেছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'রে অত্যন্ত দ্বিদ্নতাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার রহাহত্যাকারী ব'লে লভ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দ্বৃত্তাতির জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জলয়থ্য প্রচ্ছেয় হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে প্রথবী বিধন্ত্রক, কানন শ্রুক এবং নদীর স্লোত র্ন্ধ হ'ল, জলাশয় শ্রথিয়ে গেল, অনাব্রিট ও ব রাজ্বরুতার ফলে সকল প্রাণী সংক্ষ্রেশ্ব হ'ল। দেবতা ও মহির্মিরা ক্রত হয়ে ভাবতে কাগেলেন, কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নি' ১ চাইলেন না।

অবশেষে দেবগণ ও মহার্যগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মিক নহাকে বঞ্চলেন, তুমিই দেবরাজ হও। নহা্ষ বললেন, আমি দা্র্বল, ইন্দের তুলা নই দেবছা ও খ্যাষরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গর জা পালন ছর। নহা্ষ অভিষিত্ত হয়ে ধর্মানাসারে সর্বলোকের আধিপতা করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। এক নি তিনি শচীকে দেখে সভাসদ্গণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন লকেন? উনি সম্বর আমার গ্রহ আসান। শচী উদ্বিশ্ন হয়ে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা কর্ন। ব্রস্পতি তাঁকে আশ্বন্ত করে ব্রস্তিন, ভন্ম পেয়ো না, শীঘই তুমি ইন্দের সংগে মিলিত হবে।

শচী ব্হ>পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহার ক্রাপ্ত হৈনে। দেবগণ ও ঝবিগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, প্রস্ফীসংসর্গের পাপ থেকে নিব্ত হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মানা্সারে প্রজাপ।লন কর। নহায় বললেন, ইন্দ্র যখন গোতম- পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা কর্ন, তাতে তাঁর ও আপনাদের মধ্যল হবে। দেবতারা বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ইন্দ্রাণীকে নহ্বের হস্তে সমর্পণ কর্ন, তিনি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বর্বার্ণনী শচী তাঁকেই এখন পতিছে বরণ কর্ন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী, আমি শরণাগতকে ত্যাগ করি না, তৃমি নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও।

দেবতারা বললেন, কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হর আপনি বলনে। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহ্বের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা কর্ন, তাতে সকলের শৃভ হবে। কালক্রমে বহু বিষ্যু ঘটে, নহুষ বলশালী ও দিপতি হ'লেও কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহুবের কাছে গেলেন এবং কন্পিতদেহে কৃতাঞ্জাল হ'রে বললেন, স্বরেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ দিন। ইন্দ্র কোথার কি অবস্থায় আছেন আমি জানি না; অন্সন্ধান ক'রেও যদি তাঁর সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহুষ সম্মত হলেন, শচীও বৃহস্পতির কাছে ফিরে গেলেন।

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বীর্থেই ব্র নিহত হয়েছে এবং তার ফলে ইন্দ্র রহারহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মন্তির উপায় বলনে। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অম্বমেধ যজ্ঞে আমার প্র্জা কর্ন, তাতে তিনি পাপম্বত হ'য়ে দেবরাজম্ব ফিরে পাবেন, দ্মতি নহ্মও বিনন্ধ হবে। দেবগাণ ও ব্হম্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দের কাছে গিয়ে অম্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে ইন্দ্র প্রহাহত্যার পাপ থেকে মৃত্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভক্ত হ'য়ে ব্রুফ নদী পর্বত ভূমি স্থাী ও প্রাণিগণে সংক্রামিত হ'ল।

দেবরাজপদে নহ্মকে দ্চপ্রতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পন্নর্বার আত্মগোপন ক'রে কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকার্তা শচী তথন উপপ্রত্নতি নামনী মুত্রিদেবীর উপাসনা করলেন। উপপ্রত্নতি ম্তিমতী হ'রে দর্শন দিলেন এবং এটিকে সন্ধ্যে নিয়ে সম্দ্রমধ্যে এক মহাম্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই ম্বীরেরিমধ্যে শত যোজন বিস্তীর্ণ সরোবরে উয়ত ব্লেতর উপরে একটি স্বেতবর্ণ বৃহৎ পদ্ম ছিল। উপপ্রত্নিতর সংগে শচী সেই পদ্মের নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, ম্লালস্বের মধ্যে ইন্দ্র অতি স্ক্রের্পে অবন্ধান করছেন। শচী তাঁকে বললেন, প্রভ্, তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহ্য আমাকে বশে আনবে। তুমি স্বম্তিতে

প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাপিষ্ঠ নহ<sub>ু</sub>ষকে বধ ক'রে দেবরাজ্য শাসন কর।

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আর্সেনি, নহুষ আমার চেয়ে বলবান, ঋষিরাও হবা কবা দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছেন। তুমি নির্জনে নহুমকে এই কথা বল—জগণপতি, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার নিকট আস্ক্রন, তা হ'লে আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হব। শচী নহুমের কাছে গিয়ে বললেন, দেবরজ্ঞা, আপনি ঝদি আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামিনী হব। আপনি এমন বাহনে চড়্ন যা বিক্যু রুদ্র বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই। আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ মিলিত হ'য়ে আপনার শিবিকা বহন কর্ন। নহুম বললেন, বরবর্ণিনী, তুমি অপুর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব।

ঐরাবত প্রভৃতি দিব্য হৃত্তী, হংস্বা্ক বিমান ও দিব্যাদ্বযোজিত রথ ত্যাগ ক'রে নহা্ব মহর্ষিগণকে তাঁর শিবিকাবৃহনে নিযা্ক করলেন। তথন বৃহস্পতি অশিনকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্বেষণ কর। অশিন সর্বত্ত অন্বেষণ ক'রে বললেন, ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করলে আমি নির্বাপিত হব। অশিনর স্তুতি ক'রে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে প্রবেশ কর, তোমাকে আমি সনাতন রাহা্ম মল্রে বির্ধিত করব। অশিন সর্বপ্রকার জলে অন্বেষণ ক'রে অবশেষে পদ্মের ম্ণালমধ্যে ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ফিরে এসে বৃহস্পতিকে জানালেন। তথন দেবতা ঋষি ও গন্ধব্দের সঙ্গো বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে স্তব ক'রে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মন্যাকে রক্ষা কর, বল লাভ কর। স্তুত হ'য়ে ইন্দ্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করলেন।

দেবতারা নহ্ববধের উপায় চিন্তা করছিলেন এমন সময় ভগবান অগস্তা খবি সেখানে এলেন। তিনি বললেন, প্রন্দর, ভাগান্ধমে তুমি শত্রীন হয়েছ, নহ্ম দেবরাজা থেকে প্রুট হয়েছেন। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ যখন নহ্মকে শিবিকায় বহন করছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা প্রান্ত হ'য়ে নহ্মকে প্রশ্ন জরলেন, বিজয়িশ্রেষ্ঠ, রহ্মা যে গোপ্রোক্ষণ (যজে গোবধ) সম্বন্ধে মন্ত্র বল্জেন, তা তুমি প্রামাণিক মনে কর কি না? নহ্ম মোহবশে উত্তর দিলেন, মৃতিও মন্ত্র প্রামাণিক নয়। খবিরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝি না। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই মন্ত্র প্রমাণিক মনে করেন, আমরাও করি। খবিদের সংগ বিবাদ করতে করতে নহ্ম তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম—মৃত্ তুমি রহ্মির্গণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মুস্তক

স্পর্শ করেছ, রহাার তুলা ক্ষিগণকে বাহন করেছ, তুমি ক্ষীণপর্ণা (১) হ'রে মহীতলে পতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সপ (২) র্পে দশ সহস্র বংসর বিচরণ করবে, তার পর তোমার বংশজ্বাত ব্যিতিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। শচীপতি, দ্বাত্মা নহার এইর্পে স্বর্গচাত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে তিলোক পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন করতে লাগলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, যুথিতির, ইন্দের ন্যায় তুমিও শন্ত্ব বধ ক'রে রাজ্যলাভ করবে। আমি যে বেদতুলা ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ এবং প্রে, দীর্ঘ আয়্ব ও সর্বন্ত জয় লাভ হয়।

যথাবিধি প্রজিত হ'য়ে শল্য বিদায় নিলেন। যুথিতির তাঁকে বললেন, আপনি অবশ্যই কর্ণের সারথি হবেন এবং অর্জ্বনের প্রশংসা ক'রে কর্ণের তেজ নন্ট করবেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তাও করব।

#### ६। स्नामः গ্रহ

নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈনাদল নিয়ে পাশ্ডব পক্ষে যোগ দিতে এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইর্প বিভিন্ন দেশের অক্ষেহিণী সেনা ফ্রিফিরের বাহিনীতে প্রবেশ ক'রে লীন হ'তে লাগল। সাত্বতংশীয় মহারথ সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃতকৈতু, জরাসন্ধপ্র মগধরাজ জয়ৎসেন, সাগরতটবাসী বহু যোশ্যা সহ পাশ্ডারাজ, কেকয়রাজবংশীয় পঞ্চ সহোদর, প্রগণসহ পাশ্ডালরাজ দ্রুপদ, পার্বতীয় রাজগণ সহ মংসারাজ বিরাট এবং আরও বহু দেশের রাজারা সসৈনো উপস্থিত হলেন। পাশ্ডবপক্ষে সাত অক্ষোহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল।

দ্বেশ্বধনের পক্ষেও বহন রাজা বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে যেপ্রি দিলেন। কাণ্ডনবর্ণ চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপন্ত ভূরিপ্রবার মন্তরাজ শলা, ভোজ ও অন্থক সৈন্য সহ হৃদিকপন্ত কৃতবর্মা, সিন্ধ্বসৌর্ক্ট্রাসী জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সন্ধৃত্তি, দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ

<sup>(</sup>১) বার প্রণাঞ্জনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে।

<sup>(</sup>২) বনপর্ব ৩৭-পরিচ্ছেদ দুন্টব্য।

মাহিষ্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সদৈন্যে উপস্থিত হলেন। দুর্ঘোধনের পক্ষে এগার অক্ষোহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। হস্তিনাপ্রের তাদের স্থান হ'ল না; পঞ্চনদ, কুর্জাঞ্চল, রোহিতকারণ্য, মর্প্রদেশ, অহিচ্ছত্ত, কালক্ট, গঞাতীর, বারণ, বাটধান, যম্নাতীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই কৌরবসৈন্যে ব্যাস্ত হ'ল।

## ।। সঞ্জয়ষানপর্বাধ্যায় ॥

## ৬। দ্রুপদ-প্রেছিতের দোত্য

দ্রুপদের প্রের্রাহত হািস্তনাপ্রের এলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদ্বর তাঁর সংবর্ধনা করলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর পুরোহিত বললেন, আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বন্তব্যের অর্গার্পে কিহু বলব। ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ড একজনেরই শারু পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান অধিকার। ধৃতরাম্মের পরেগণ তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পান্ডুপত্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, দুর্যোধন তা অধিকার ক'রে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই ধ্তরাত্ম প্রের কর্ম অনুমোদন ক'রে পাণ্ডবগণকে তের বংসর নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। দত্তসভায় বনবাসে এবং বিরাটনগরে পান্ডবর্গণ ভার্যা সহ বহ ক্রেশ পেয়েছেন। এইসকল নির্যাতন ভূলে গিয়ে তাঁরা কোরবগণের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে স্হৃদ্বর্গ রয়েছেন তাঁরা পাণ্ডবদের ও দ্বর্যোধনের আচরণ বিচার ক'রে ধৃতরাষ্ট্রকৈ অন্বরোধ কর্ন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, लाकक्कम्र ना क'रतरे निर्द्धापत প्राभा हान। मनुर्याधन रय खत्रमात्र युन्ध क्रतराह हान তা মিথ্যা, কারণ পান্ডবরাই অধিকতর বলশালী। তাঁদের সাত অক্ষোহিণ্টী সেনা প্রস্তৃত আছে, তার উপর সাত্যকি, ভামসেন আর নকুল-সহদেব সহস্লু অন্দৈর্হিণীর সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষোহিণী আছে প্রেপর পক্ষে তেমন অর্জন আছেন। অর্জন ও বাসন্দেব সমস্ত সেনারই জ্বীঞ্জন। সেনার বহনলতা, অর্জনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বর্ণিধমতা জেনে কোন্ কোর্ক পাণ্ডবদের সংগে যুন্ধ করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে যা পাণ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন।

পুরোহিতের কথা শ্নে ভীষ্ম বললেন, ভাগাক্রমে পাণ্ডবগণ ও জ্বালেল আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন স্বালিজ্য, তবে আপনি ব্রাহান সেজনা আপনার বাক্য আতিরিস্ত তীক্ষা। পাণ্ডবদের বহু, কণ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মান্সারে তাঁরা পিতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। অজন্ন অস্ত্রবিদ্যায় সন্শিক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ নন।

কর্ণ রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্রুপদের প্রেরাহিতকে বললেন, ব্রাহারণ, যা হয়ে গৈছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কি? দুর্যোধনের জনাই শকুনি দার্তক্রীড়ায় যার্ধিভিরকে জয় করেছিলেন এবং যার্ধিভির পণরক্ষার জন্য বনে গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞান্যায়ী সময়ের মধ্যে (১) তিনি মুর্থের ন্যায় রাজ্য চাইতে পারেন না। দুর্যোধন ধর্মান্সারে শত্রকে সমস্ত প্থিবী দান করতে পারেন, কিন্তু ভয় পেয়ে পাদপরিমিত ভূমিও দেবেন না। পাশ্ডবরা যদি পৈতৃক রাজ্য চান তবে অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ন, তার পর নির্ভায়ে দুর্যোধনের জ্ঞোড়ে আগ্রয় নিন।

ভীষ্ম বললেন, রাধেয়, অহংকার ক'রে লাভ কি, অর্জন্ন একাকী ছ জন রথীকে জয় (২) করেছিলেন তা স্মরণ কর। এই রাহান যা বললেন তা যদি আমরা না করি তবে অর্জন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভূমিতে ধ্লিভক্ষণ করব।

কর্ণকে ভর্পনা ক'রে ধ্তরাষ্ট্র বললেন, শান্তন্পত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা সকলের পক্ষে হিতকর। রাহান, আমি চিন্তা ক'রে পান্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে পাঠাব, আগনি আজই অবিলন্দেব ফিরে যান। তার পর ধ্তরাষ্ট্র দ্রুপদপ্রেরাহিতকৈ সসম্মানে দিলেন।

#### ৭। সঞ্জয়ের দোত্য

ধ্তরাত্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি উপপলব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডুব্যুর্ণের সংবাদ নেবে এবং অজাতশন্র যাধিতিরকে অভিনন্দন ক'রে বলবে, ভাগ্নিছমে তুমি বনবাস

<sup>(</sup>১) কর্ণ বলতে চান যে, অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীন<sup>্ত</sup> হবার আগেই পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজনা তাঁদের আবার বার বংসর বনবাসে থাকতে হবে।

<sup>(</sup>২) গোহরণকালে।

থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাশ্ডবদের স্ক্র্যা দোষও দেখতে পাই না, ক্রুক্বভার মন্দব্দিধ দ্বের্যাধন এবং ততোধিক ক্রুদ্রমতি কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন কেউ নেই যে পাশ্ডবদের প্রতি বিশ্বেষযুক্ত। ভীম অর্জ্বন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি যাঁর অন্বাত সেই যুর্ধিন্ঠিরকে যুন্ধের প্রেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। গ্রুশ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাক্তমের কথা শ্বনেছি তা মনে ক'রে আমি শান্তি পাছি না, অর্জ্বন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শ্বনে আমার হৃদয় কন্পিত হছে। যুর্ধিন্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আমি যত ভয় করি অর্জ্বন কৃষ্ণ প্রভৃতিকেও তত করি না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনানিবেশে যাও এবং যুর্ধিন্ঠির যাতে প্রতি হন এমন কথা ব'লো। সকলের মণ্ডল জিব্রাসা ক'রে তাঁকে জানিও যে আমি শান্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা উচিত, যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুন্ধের প্রস্কোচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে।

স্তবংশীয় গবল্গনপত্ত সঞ্জয় উপশ্লব্য নগরে এসে যুিধিন্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যুিধিন্ঠির বললেন, সঞ্জয়, দীর্ঘাকাল পরে কুর্বৃদ্ধ ধৃতরাজ্ঞের কুশল শত্তনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাজ্ঞকৈই দেখছি। তার পর যুিধিন্ঠির সকলেরই সংবাদ নিলেন, যথা — ভীষ্ম দ্রোণ রূপ অশ্বত্থামা কর্ণ, ধৃতরাজ্ঞের পত্তগণ, রাজপত্তরম্থ জননীগণ, পত্ত ও পত্তবধ্রণণ, ভাগনী ভাগিনেয় ও দৌহিত্তগণ, দাসীগণ প্রভৃতি।

সকলের কুশলসংবাদ দিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দ্বর্থাধনের কাত্তে সাধ্প্রকৃতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছে। আপনারা দ্বর্থাধনের কোনও অপকার করেন নি তথাপি তিনি আপনাদের প্রতি বিশ্বেষযুক্ত হয়েছেন। স্থাবির ধৃতরাপ্থ যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল পাতক অপেক্লা মিগ্রদ্রোহ গ্রুতর—এ কথাও ব্রাহ্মণদের কাছে শ্বনেছেন। অজাতশন্ত্র, আপনি দিজের বৃদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির কর্ন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রত্লা, কন্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না।

যুধিতির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাক্ষ্র যা বলেছেন তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্ডপাণ্ডব বাস্ফেন সাত্যকি চেকিতান (৯) বিরাট পাণ্ডাল-রাজ ও ধৃষ্টদান্ত্রকে সন্বোধন ক'রে আমি বলছি। রাজ্য ধৃতরাজ্য শান্তির প্রশংসাক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের রুচিকর হ'ক, শান্তি স্থাপিত

<sup>(</sup>১) यानव त्यान्धा विदेशका

হ'ক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উচিত নয়, শ্রুক বন্দে অঞ্জনবিন্দরে ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের দপর্শ না করে। কৌরবগণকে যদি যুদ্ধে বিনন্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। কৃষ্ণ সাত্যিক ধৃণ্টদানুন্দ ও চেকিতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? আবার দ্রোণ ভীত্ম অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও সংগলই দেখছি না। আমি বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাণ্ডালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছি, সকলের মঙ্গালের জন্য আমি সন্ধির প্রার্থনা করছি। ভীত্ম ও ধৃতরাদ্র এই চান যে, আপনারা শান্তি স্থাপন কর্ন।

যুবিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এমন কথা তোমাকে र्वाल नि. ज्ञात जीज रुष्ट् रुक्त? युम्ध अरुपका अयुम्ध जाल, यीन मातुन कर्म ना ক'রেও অভীষ্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে অল্প পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপত অণিন যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয়। না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃণ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাণ্ট্র ও তাঁর প্রগণ বিপলে ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃণ্ত হন নি। ধৃতরাষ্ট্র সংকটে প'ড়ে পরের উপর নির্ভার করছেন, এতে তাঁর মঞ্গল হবে না। তিনি বহু ঐশ্বর্যের অধিপতি, এখন দুর্বাদিধ ক্রেম্বভাব কুমন্তিবেণ্টিত পাত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে অধর্মের পথে চলছেন। দৃঃশাসন শকুনি আর কর্ণ — এ°রাই এখন লোভী দৃর্যোধনের মন্ত্রী। আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুতরা মনে করলেন সমগ্র রাজাই তাঁদের হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিষ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় শান্তি অসম্ভব। ভীম অর্জ্বন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কন্ট পেরেছি তা তুমি জান; তোমার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তৃত আছি; কোরবদের সংগ্র পর্বে অমুদাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অন্সারে শুটিস্তিও স্থাপিত দিন, ইংল্ডপ্রত্থ রাজ্য আবার হবে; কিন্তু দুরোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে আমার হ'ক।

সঞ্জয় বললেন, অজাতশহ্ম, কোরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে অন্ধক ও ব্যক্ষিদের রাজ্যে (১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রের, কিন্তু যুন্ধ ক'রে

<sup>(</sup>১) यामवगरभत रमरम।

রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মান্যের জীবন অলপকালস্থায়ী দ্বঃখময় ও অস্থির; যুন্ধ করা আপনার যশের অন্বর্গ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুন্ধ থেকে নিব্ত হ'ন। জনাদান সাত্যকি ও দ্রুপদ প্রভৃতি রাজারা চিরকালই আপনার অন্যত, এপের সাহায্যে প্রেই আপনি যুন্ধ ক'রে দ্রুযোধনের দপ চুর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু বহু বংসর বনে বাস ক'রে বিপক্ষের শান্ত বাড়িয়ে এবং স্বপক্ষের শান্ত ক্ষয় ক'রে এখন যুন্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা ভাল নয়, ভীল্ম দ্রোণ দ্রুযোধন প্রভৃতিকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার কি সুন্ধ হবে? যদি আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুন্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে য়৸ন, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রুট হবেন না।

যুবিণিউর বললেন, সঞ্জয়, আমি ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে আমার নিন্দা ক'রো। আপংকালে ধর্মের পরিবর্তন হয়, বিন্বান লোকে বুনিধবলে কর্তব্য নির্দেষ করেন। কিন্তু বিপন্ন না ইলে পরধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যদি আমরা তা ক'রে থাকি তবে আমাদের দোষ দিও। আমি পিতৃপিতামহের পথেই চলি। যদি সাম নীতি বর্জন করি (সন্ধিতে অসম্মত হই) তবে আমি নিন্দনীয় হব; যুন্ধের উদ্যোগ ক'রে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না করি (যুন্ধে বিরত হই) তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাস্বদেব উভয়পক্ষের শ্বভার্থী, ইনিই বল্বন আমাদের কর্তব্য কি।

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুই পক্ষেরই হিতাকাণ্ট্রী এবং শান্তি ভিন্ন আর কিছুর উপদেশ দিতে চাই না। ব্রিধিন্টির তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু ধ্তরাণ্ট্র আর তাঁর প্রত্রা লোভী, অতএব কলহের ব্রিধ হবেই। ব্রিধিন্টির ক্ররণ্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উন্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন? পান্ডবরা যদি এমন কোনও উপার জানতেন যাতে কোরবদের বধ না ক'রে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এ'রা ভীমসেনকে দমন ক'রেও সেই উপার অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষরধর্ম অনুসারে বৃদ্ধ করতে গিয়ে যদি ভূমগাদোমে এ'দের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষরিয় রাজাদের পক্ষে বৃদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা। দস্কাবধ করলে প্রণা হয়, অধর্মজ্ঞ ক্রেরবিগণ দস্মব্রতিই অবলম্বন করেছেন। লোকদ্ভির অগোচরে বা প্রকাশাভাবে সবলে যে পরের ধন হরণ করে সে চোর। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কি পার্থক্য আছে? পান্ডবগণের প্রিয়া ভার্যা দ্রোপদীকে যখন দ্যুতসভায় আনা হয়েছিল তখন ভীত্মাদি কিছুই বলেন নি, ধ্তরাণ্ট্রও বারণ করেন নি। দুঃশাসন যখন দ্রোপদীকে শ্বদ্রেবদের সমক্ষে

টেনে নিয়ে এল তখন বিদ্বর ভিন্ন কেউ তার রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দাত্তসভায় যা ঘটেছিল তা ভূলে গিয়ে তুমি এখন পাশ্ডবদের উপদেশ দিছছ! পাশ্ডবদের অনিষ্ট না ক'য়ে যদি আমি শান্তি ম্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে তা প্লাকম হবে। আমি নীতিশাস্ত্র অন্সারে ধর্মসম্মত অহিংস উপদেশ দেব, কিন্তু কোরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পাশ্ডবগণ শান্তিকামী, যুম্ধ করতেও সমর্থ, এই ব্রে তুমি ধ্তরাষ্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অনুমতি দিন। আমি আবৈগবশে কিছু অন্যায় বলি নি তো? জনাদন, ভীমার্জন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন ক'রে আমি বিদায় চাচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন, আমাকে প্রসন্নরনে দেখুন।

যুবিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূতে, কটুবাক্যেও কুন্ধ হও না কোরব ও পাশ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি ধনপ্রয়ের অভিন্নহ দুর সথা ছিলে। তুমি এখন যেতে পার। হাস্তনাপ্রেরর বেদাধ্যারী ব্রাহারণ ও পরুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কুপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধ্তরাষ্ট্রকে আমার অভিবাদন জানিও। গন্ধর্বতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ক্রবিশারদ অশ্বর্থামা, মূর্খ শঠ দুর্যোধন, তার তুল্যই মূর্খ দুক্তস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধবিমূর্খ ধার্মিক বৈশ্যাপত্র যুযুংস, মহাধন্ধর ভরিপ্রবা ও শল্য অন্বিতীয় অক্ষপট্ট মিথ্যাব্দিধ গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি পাণ্ডবদের জয় করতে চান এবং দুর্যোধনাদিকে মুণ্ধ ক'রে রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধব্যদ্ধি দীর্ঘদশী বিদরে যিনি আমাদের পিতামাতার তুলা মাননীয় শুভার্থী ও উপদেষ্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভাষা বা আমাদের পত্রবধ্-প্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। তুমি অন্তঃপরের গিয়ে কল্যাণীয়া কুমারীগণকে আলিজ্যন ক'রে জানিও যে আমি আশীবাদ করছি তারা অনকেল পতি লাভ কর্ক। বেশ্যা দাসদাসী খঞ্জ ও কুব্জদের এবং অন্ধ ও বিধর ্রিস্কুপীদের অনাময় জিজ্ঞাসা ক'রো। যে সকল ব্রাহ্মণ আমার নিকট বৃত্তি পেত্রেক তাঁদের জন্য দুর্যোধনকে ব'লো। ভীন্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'রুল্য পিতামহ, যাতে আপনার সকল পোঁর প্রীতিষান্ত হয়ে জ্বীবিত থাকে সেই চেড়টা করান। দর্যোধনকে ব'লো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ ক'রো না, আমরা শান্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ দ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও — কুশস্থল **त्र**क्थल भाकन्ती वात्रभावल धवर जात धकिए. जा श'लारे विवासन ज्वान शरा

সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুম্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মৃদ্ধ বা দার্ণ দুই কার্যেই সমর্থ।

যুবিশিষ্ঠরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সম্বর ধৃতরাজ্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি পুরের বশবতী হয়ে পাশ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছেন এতে আপনার পৃথিবীব্যাপী অথ্যাতি হয়েছে। আপনার দোষেই কুর্পাশ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যদি যুবিশ্চিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে আপন যেমন শৃক্ষ তৃণ দশ্ধ করে সেইর্প অর্জন কৌরবগণকে ধরংস করবেন। আপনি অবিশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আমি রথের বেগে প্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। যুবিশ্চির যা বলেছেন কাল প্রভাতে আপনাকে জানাব।

# । প্রজাগর- ও সনংস্কৃত্ত- পর্বাধ্যায় ॥৮। ধৃতরাত্ম-সকাশে বিদরে — বিরোচন ও স্কৃথাকা

সঞ্জয় চ'লে গেলে ধৃতরাণ্ট বিদ্যরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভর্ণসনা করেছে, কাল সে ব্যথিষ্ঠিরের কথা জানাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দশ্ধ হচ্ছি, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হয়েছে। বিদ্যুর, তুমি আমাকে সংপরামর্শ দাও।

বিদ্বর বললেন, মহারাজ, যুবিণ্ডির রাজোচিত লক্ষণযান্ত এবং তিলোকের অধিপতি হবার যোগ্য। তিনি আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেজনাই নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিল্তু অন্ধ, সেজন্য রাজ্যলাভের যোগ্য নন দুরুবেশ্বন শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনকে প্রভুত্ব দিয়ে আপনি কি ক'রে গ্রেরোলাভ ক্রিটেত পারেন? আপনি পান্ডবগণকে তাঁদের পিত্রাজ্য দান কর্নুন, তাতে আপনি ক্রিট্র সন্থী হবেন, আপনার অখ্যাতি দ্বে হবে। যত কাল মান্বের কীর্তি স্থানিত হয় তত কালই সে শ্বর্গভোগ করে। আপনি পান্ডপ্রেদের সংগে সরল কবহার কর্নুন, তাতে আপনি ইহলোকে কীর্তি এবং মরণালেত স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলছি শ্ন্ন্ন।—

কোশনী নামে এক অতুলনীয়া র্পবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে প্রহ্যাদের প্রত্ব বিরোচন উপস্থিত হ'লে কেশিনী তাঁকে প্রশন করলেন, রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপতি কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বলোক আমাদেরই অধীন। কেশিনী বললেন, কাল স্মুধন্বা এখানে আসবেন, তখন তোমাদের দ্বজনকেই দেখব। প্রদিন স্মুধন্বা এলে কেশিনী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। বিরোচন বললেন, স্মুধন্বা আমার এই হিরশ্ময় আসনে বস্মুন। স্মুধন্বা বললেন, তোমার আসন আমি স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সংগ্রেষ্ঠ বন্ধ, তোমার পিতা আমার আসনের নিন্দেন বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো অশ্ব প্রভৃতি অসম্রদের যে বিত্ত আছে সে সম্মুক্তই আমি পণ রাখছি; যিনি অভিজ্ঞ তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। সমুধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভৃতি তোমারই খাকুক, জন্বন পণ রাখা হ'ক।

দ্বজনে প্রহ্মাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহ্মাদ বললেন, তোমরা প্রের্বিক্ষনও একসঙ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছে? বিরোচন বললেন, পিতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তকের মীমাংসার জন্য আপনার কাছে এসেছি। স্বধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহ্মাদ পাদ্য জল, মধ্পক ও দ্বই স্থলে শ্বেত ব্য আনতে বললেন। স্বধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপনি আমার প্রশেনর যথার্থ উত্তর দিন — রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্মাদ বললেন, স্বধন্বার পিতা অভিগরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিরোচন, তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন স্বধন্বার অধীন। স্বধন্বা, আমার প্রার্থনার তুমি বিরোচনকৈ প্রাণদান কর। স্বধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্মান্সারে সত্য কথা বলেছেন, প্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন নি, সেজন্য বিরোচনকে ম্বিছ দিলাম। ইনি কুমারী কেশিনীর সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন কর্ম। (১)

উপাখ্যান শেষ ক'রে বিদরে বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা ব'লে আপনি পরে ও অমাজ সহ বিনন্ধ হবেন না। পাণ্ডবদের সংগে পাশ্চি কর্ন, পাণ্ডবরা যেমন সতাসকলন করেছেন দ্বেশাধনকেও সেইর্প সত্যরক্ষায় প্রবিত্ত কর্ন, তিনি প্রেব যে পাপ করেছেন আপনি তার অপনয়ন কর্ন। বিদ্ধার আরও অনেক

<sup>(</sup>১) ম্লে আছে—'পাদপ্রফালনং কুর্যাং কুমার্যাঃ সিলিধো মম।' টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সিলিধানে কুমারী কেশিনীর পাদপ্রক্ষালন কর্ন, অর্থাং তাঁকে বিবাহ কর্ন; বিবাহের প্রেব বরকন্যা হরিদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে।

উপদেশ দিলেন। ধ্তরাণ্ট বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পাশ্তবদের সংশ্ব আমি ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার বৃদ্ধির পরিবর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, প্রবৃষকার নির্থাক। বিদ্বুর, তোমার কথা অতি বিচিত্র, যদি আরও কিছু বলবার থাকে তো বল। বিদ্বুর বললেন, আমি শুদ্রযোনিতে জন্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস করি না। জ্ঞানিশ্রেণ্ঠ সনংস্কৃত্যত (সনংকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন।

বিদ্যর স্মরণ করলে সনংস্কৃত্যত তথনই আবিভূতি হলেন। তাঁকে যথাবিধি অর্চনা ক'রে বিদ্যুর বললেন, ভগবান, ধৃতরান্ত্র সংশয়াপম হয়েছেন, আপনি এমন উপদেশ দিন যাতে এ'র সকল দৃঃখ দ্যুর হয়। বিদ্যুর ও ধৃতরান্ত্রের প্রার্থনায় সনংস্কৃত্যত ধর্ম ও মাক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন।

## ।। যানসন্ধিপর্বাধ্যায় ॥

#### ৯। কৌরবসভায় বাদান্বাদ

ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাত্রি বিদরের ও সনংস্কৃত্রের সংগ্যে আলাপে যাপন করলেন। পর্নাদন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতির সংগ্যে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ভীষ্ম বললেন, আমি শানেছি দেবগণেরও প্রতিন নর-নারায়ণ ঋষিশ্বয় অর্জন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবা সারাস্বরেরও অর্জের। বংস দার্বোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বান্দি চ্যুত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে বহুলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল — নিরুষ্ণজাতীয় স্ত্রপত্ত কর্ণ যাঁকে পরশ্রাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সাবলপত্ত শার্কীন, এবং স্ক্রিয়াশয় পাপব্লিধ দাংশাসন।

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ক্ষত্রধর্ম পালন করি, ধুরু জেকে দ্রুত ইই নি, আমার কি দ্বুক্ম দেখেছেন যে নিন্দা করছেন? আমি ক্রুক্ট পাল্ডবকে যুদ্ধে বধ করব। যাদের সংগ্য প্রের্ব বিরোধ হয়েছে তাদের সংগ্য আর সন্ধি হ'তে পারে না। ভীক্ম ধ্তরাত্মকৈ বললেন, এই দ্মতি স্তপ্তের জনাই তোমার দ্রাত্মা প্রেরা বিপদে পড়বে। বিরাটনগরে যখন এ°র দ্রাতা অর্জ্বনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন,

তথন কর্ণ কি করছিলেন? কোরবগণকে পরাভূত ক'রে অর্জন্বন যথন তাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তথন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বরা যথন তোমার প্রকেহরণ করেছিল তথন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি ব্যের ন্যায় আস্ফালন করছেন!

মহামতি দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম যা বলবেন আপনি তাই কর্ন, গবিত লোকের কথা শ্নবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের স্গেগ সন্ধি করা ভাল মনে করি, কারণ অর্জ্বনের তুলা ধন্ধের তিলোকে নেই। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধ্তরাষ্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সংগে কথাও বললেন না, কেবল সঞ্জয়কে প্রশন করতে লাগলেন।

ধতেরান্দ্র বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুখিতির কি বললেন? কাঁরা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরুষ্ঠ হ'তে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যুখিতিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্ডাল কেকয় ও মংস্যগণ, গোপাল ও মেষপালগণ, সকলেই যুখিতিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মুছিত হলেন। বিদ্বরের মুখে সঞ্জয়ের অকম্থা শুনে ধ্তরান্দ্র বললেন, পাণ্ডবরা এ'কে উদ্বিশ্ন করেছেন।

কিছ্কণ পরে স্কর্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, য়্বিণ্ঠিরের মহাবল দ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুরু ধৃষ্টদানুন্ন, দিখণ্ডী যিনি পুর্বজন্মে কাদীরাজের কন্যা ছিলেন এবং ভীন্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যার্পে জন্মগ্রহণ ক'রে পরে পুরুষ হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পশু পুরু, ব্রিক্বংশীয় মহাবীর সাত্যিক, কাশীরাজ, দ্রোপদীর পশু পুরু, কৃষ্ণতুল্য বলবান অভিমন্ত্র, শিশ্পালপুরু ধৃষ্টকেতু, তাঁর দ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপুরু সহদেব ও জয়ৎসেন, এবং ন্বয়ং বাস্বদেব—এ'রাই ম্রিষ্ঠিরের সহার।

ধ্তরান্দ্র বললেন, আমি ভীমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, শারুকে ভোলে না, পরিহাসকালেও হাসে না, বক্বভাবে দ্বিত্যাত করে। উপ্তত্যভাব বহুভোজী অস্পন্টভাষী পিজালনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার প্রেক্তের বধ করবে। পাশ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আমি প্রুদের বারণ করতে পার্ম্ভিন্মা, কারণ মানুষের ভাগাই বলবান। পাশ্ডবগণ যেমন ভীম্মের পৌর এবং উর্লাণ-কূপের শিষ্য, আমার প্রুগণও তেমন। ভীম্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃশ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ'রা

<sup>(</sup>১) উদ্যোগপর্ব ২৭-পরিচ্ছেদে এই ইতিহাস আছে।

সম্জন, যা কিছ্ব এ'দের দান করেছি তার প্রতিদান এ'রা নিশ্চর করবেন। এ'রা আমার প্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুন্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ অজর্বনের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবির ও অর্জ্বনের গ্রন্থ। শ্রনছি তিন তেজ একই রথে মিলিত ইবৈ — কৃষ্ণ, অর্জ্বন ও গান্ডীব ধন্। আমাদের তেমন সারথি নেই, যোদ্ধা নেই, ধন্বও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আমি ভাল মনে করি না। আপনারা ভেবে দেখনুন, যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেন্টা করব।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরব্দিধ, অর্জ্নের পরাক্রমও জানেন, তথাপি কেন প্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের প্রতিবার পরাজয় শ্বনে আপনি বালকের ন্যায় হেসেছিলেন। তাঁদের যে কট্বাক্য বলা হয়েছিল তা আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপনি বার বার হেসেছিলেন। এখন আপনি অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। ভীমার্জ্বন যাঁর পক্ষে যুন্ধ করবেন তিনিই নিখিল বস্ধার রাজা হবেন। এখন আপনার দ্বরাজা প্রত্র ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিব্তু কর্ন।

দ্বেশিদন বললেন, মহারাজ, ভর পাবেন না। পাশ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, কেকরগণ, ধৃতকৈতু, ধৃতদানুনন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রশ্বের নিকটে এসে আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাশ্ডবদের উচিত কোরবদের উচ্ছেদ করে প্রনর্বার রাজ্য অধিকার করা। গৃহ্পতচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা হয় যে পাশ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পিরাস্ত করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই কৃদ্ধে হয়ে আমাদের ধিক্কার দিছিল। তথন আমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামাকে বললাম, পিতা আমার জনা দৃহ্প ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীষ্মদ্রোণাদি আমাকে আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, অমিততেজা ভীষ্মদ্রোণাদির তথন এই দৃঢ়ে ধারণা ছিল। এখন পাশ্ডবর্গা প্রবিশেক্ষা বলহীন হয়েছে, সম্পত পৃথিবী আমাদের বলে এসেছে, যে রাজ্ঞাে আমাদের পক্ষে বর্বা। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুধিতির ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল পাঁচিটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বুকোদরের বল সম্বন্ধে আপনি যা মনে করেন তা মিথাা। আমি যথন বলরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতাম তথন সকলে

বলত গদামুদ্ধে আমার সমান প্থিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভীমানা মমালয়ে পাঠাব। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অধ্বত্থামা কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদন্ত ও জয়দ্রথ—এপদের যে কেউ পান্ডবদের বধ করতে পারেন, এপরা সন্মিলিত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের মমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দের কাছ থেকে অমোঘ শক্তি অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জ্রন কি ক'রে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংশাতক (১) সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে—হয় আমরা অর্জ্রনকে মারব, না হয় তিনি আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্লেহিণী সেনা, আর পান্ডবদের সাত্ত তবে আমাদের পরাজয় হবে কেন? ব্হুম্পতি বলেছেন, শত্রর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ নানুন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আধিক্য বিপক্ষসেনার এক-তৃতীয়াংশকে অতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের তুলনায় হীন।

ধ্তরাষ্ট্র বললেন, আমার পত্র উন্মন্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে এ কখনও ধর্মরাজ বৃধিষ্ঠিরকে জয় করতে পারবে না। পাশ্ডবদের বল ভীল্ম যথার্থার্পে জানেন, সেজনাই এর বৃদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যত্ত্বাজ্য করছে? সঞ্জয় বললেন, ধৃষ্টদানুন্ন; তিনিই পাশ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন। ধ্তরাষ্ট্র বললেন, দত্ত্বোধন, যত্ত্বাজ্য বললেন, দত্ত্বাধন বিশ্ব হত্ত্বাক্তর হত্ত্ব, অর্ধরাজ্যই তোমাদের জাবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাশ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগে দাও। আমি যত্ত্বাজ্য করি না, ভীষ্মদ্রোণাদিও করেন না।

দ্বেশ্বিদ বললেন, আপনার অথবা ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ করি নি। আমি, কর্ণ ও দ্বঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সংগ্যে একত্র বাস করব না। তীক্ষা স্চীর অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিন্ধ করা যায় তাও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

ধ্তরান্দ্র বললেন, আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমানুদ্রে যাবে। যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগাঁশ পাশ্ডবদের পিতা, তারা প্রচদের সাহায্য করবেন, ভীম্মদ্রোণাদির প্রতি অক্টান্ট করতেও পারবে না। দেবতাদের সংগে মিলিত হ'লে পাশ্ডবদের প্রতি কেউ দ্বিক্তীত করতেও পারবে না। দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম শেবধ লোভ দ্রোহ প্রভৃতি ত্যাগ ক'রেই

<sup>(</sup>১) যে মরণ পণ ক'রে যুম্ধ করে। দ্রোণপর্ব ৪-পরিচ্ছেদ দুন্টব্য।

দেবত্ব পেরেছেন, তাঁরা প্রেদ্রে সাহায্য করবেন না। যদি করতেন তবে পাশ্ডবরা এন্ত কাল কন্ট পেতেন না। স্বতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্তবলে অশ্নি নির্বাপন করতে পারি, ভূমি বা পর্বতাশথর বিদীর্ণ হলে প্রেবং স্থাপন করতে পারি, শিলাব্দি ও প্রবল বায়্ নিবারণ করতে পারি, জল স্তাশ্ভিত ক'রে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে পারি। দেব গশ্ধে অস্ক্র বা রাক্ষ্স কেউ আমার শত্রুকে তাণ করতে পারবে না দ্র্যাম যা বলি তা সর্বদাই সতা হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে।

কর্ণ বলানে, আমি পরশ্রামের কাছে যে রহ্মান্দ্র পেয়েছি তাতেই পাণ্ডব-গণকে সবান্ধরে সংহার করব। আমি পরশ্রামকে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে-ছিলাম দেজনা তিনি শাপ দেন — অন্তিম কালে এই রহ্মান্দ্র তোমার স্মরণে আসবে না। তার পর তিনি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আয়় এখনও অবশিষ্ট আছে, রহ্মান্দ্রও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, ভৌত্রদোগদি আপনার কাছেই থাকুন, পরশ্রামের প্রসাদে আমিই সসৈনো গিয়ে

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, কৃতান্ত তোমার ব্যদ্ধ অভিভূত করেছেন তাই গর্ব দরছ। তোমার ইন্দ্রদন্ত শস্তি অস্ম কেশবের স্থাপনি চক্রের আঘাতে ভসমীসূত হবে। যে সপ্মাথ বাণকে তুমি নিতা প্জা কর তা অর্জ্বনের বাণে তোমার সঙ্গেই বিনষ্ট হবে। যিনি বাণ ও নরক অস্থ্রের হন্তা, যিনি তোমার অপেক্ষাও পর্যাত ভ শন্ত্রে সংহার করেছেন, সেই বাস্থ্রের অর্জ্বনকে রক্ষা করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চরই এইর্প, কিংবা আরও অবিক ।
কিন্তু পিতামহ ভাষ্ম আমাকে কট্বাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত্র জ্যাগ করন ম।
ইনি যুদ্ধে বা এই সভার আমাকে দেখতে পাবেন না। এর মৃত্যুর পর প্রিথ্ব সকল রাজ্য আমার পরাক্রম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চ'লে গেলেন।

ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু কি ক'রে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহান ব'লে পরশ্বরামের কাট্টে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নন্ট হয়েছে। ধ্তরাষ্ট্র তাঁর প্রহকে অনেক উপদেশ দিক্ষেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে

ধ্তরান্দ্র তাঁর প্রহকে অনেক উপদেশ দিল্লেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে বোঝালেন হে পাণ্ডবদের জয় অবশাশভাবী, কিন্তু দ্বেশিধন নীরবে রইলেন। তখন রাজারা উঠে সভা থেকে চ'লে গেলেন। তার পর ধ্তরান্দ্রের অন্বরোধে ব্যাসদেব ও গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃষ্মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

## ॥ ভগবদ্যানপর্বাধ্যায়॥

## ১০। কৃষ্, যুর্থিষ্ঠিরাদি ও দ্রোপদীর অভিনত

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে গেলে যুখিষ্ঠির কুম্বকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে বাণ করতে পারেন। ধতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় জ্রেনেছ। লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের বশে মূর্য প্রের মতে চলছেন। জনার্দন আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন করতে পারছি না এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তাও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহীন হ'লে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক ত্ত দঃখ পায় না। আমরা কিছাতেই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারি না, উন্ধারের চেন্টায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যান্ধ পাপজনক, তাতে দাই পক্ষেরই ক্ষতি হয়; যাঁরা সম্জন ধীর ও দয়াল, তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই বে চে থাকে ৷ বৈর দ্বারা বৈরের নিব্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃতযোগে অপিনর হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না কলক্ষয়ও চাই না। আমরা সর্বতোভাবে সন্ধির চেণ্টা করব, তা যদি বিফল হয় তবেই যুন্ধ করব। কুকুর প্রথমে লাঙ্গ্বল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মান,ষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ নেই। মাধব, এখন কি করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুলা সহেৎ আমাদের কেউ নেই।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আমি কোরবসভার বাব, যদি আপনাদের স্বার্থহানি না করে শান্তি স্থাপন করতে পারি তুরে আমার মহাপুণ্য হবে। যুর্বিষ্ঠির বললেন, তুমি কোরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নর। দুর্বেধিন তোমার কথা রাখবে না, সে র্যাদ তোমার প্রতি দুর্ব্বিষ্ঠার করে তবে তা আমাদের অত্যন্ত, দুঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন আমাত তা আমি জানি, কিন্তু আমি যদি সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে আমাদের যুদ্ধপ্রিয় ব'লে দোষ দেবে না, কোরবেগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করতেও সাহস করবেন না।

যুবিণিন্ঠর বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা অভিরুচি তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বৃদ্ধি ধর্মাগ্রিত, কিন্তু কোরবগণ শত্রতা করতে চান। বৃদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেন্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্লিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। ধ্তরাজ্রের প্রগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদ্বভাবে অন্বরোধ করলে তাঁরা শ্বনবেন না। আমি কোরবসভায় গিয়ে আপনার গ্রণ আর দ্ব্রোধনের দোষ দ্বইই বলব, সকলের সমক্ষে দ্বর্ষোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আমি যুদ্ধেরই আশৎকা করছি, বিবিধ দুলক্ষিণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীম বললেন, মধ্মদ্দন, তুমি এমনভাবে কথা ব'লো যাতে শান্তি হয়, যুদ্ধের ভয় দেখিও না। দ্বুর্যোধন অসহিষ্ট্ ক্রোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, তাকে মিষ্ট বাক্য ব'লো। আমরা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদ্গণকে ব'লো, তাঁদের যয়ে যেন দ্বের্যাধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সোলাত্র স্থাপিত হয়। আমি শান্তির জনাই বলছি, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন; অর্জ্বন দয়াল্ব্, তিনিও যুদ্ধাথী নন!

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্যাসময়ে যুল্পের প্রশংসাই ক'রে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উব্,ড় হয়ে শোও, সর্বদাই অক্ষান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ত্র মুদে থাক এবং প্রায়ই ক্র্কুটি ও ওণ্ঠদংশন কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলেছিলে, 'প্রবিদকে স্থোদয় এবং পশ্চিম দিকে স্থাক্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্ঘোধনকে বধ করব এও সের্প সত্য।' তুমি দ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শুপুথ করেছ, অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুন্ধকাল উপ্রক্রিণ হ'লে বৃন্ধকামীরও চিত্ত বিম্থ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের বিচ্রান যেমন আশ্চর্য ভোমার কথাও সেইর্প। ভরতবংশধর, তোমার কুলগোরব ক্রারণ কর, উৎসাহী হও, অবসাদ ত্যাগ কর। অরিন্দম, এই শ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষতির নিজের বীর্যে যা লাভ করে না তা ভোগও করে না।

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কিণ্ডিং ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ.

আমার ডদেশ্য না ব্বেই তুমি অন্যর্প মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সংশ্য বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে বে ভাসে সে যেমন জলের পরিমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি অন্যায় বাক্যে আমাকে ভংসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাড়িত হয়ে আমি নিজের বলের কথা বলছি। — এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুম্থ হয়ে দুই শিলাখন্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আমি দুই বাহু দিয়ে তাদের রোধ করতে পারি। সমস্ত পাত্তবশহ্রেক আমি ভূতলে ফেলে পা দিয়ে মর্দন করব। জনার্দন, যখন যোর যুন্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে। আমার দেহ অবসন্ন হয় না, মন কন্পিত হয় না, সর্বলোক ক্রুম্থ হ'লেও আমি ভয় পাই না। সৌহার্দ্য ও ভয়তবংশের রক্ষার জনাই আমি শান্তির কথা বলেছি।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, তিরম্কার বা পান্ডিতাপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্য বল ও কীতি আমি জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলছিলে সেজন্য শঞ্চিত হয়ে আমি তোমার তেজ উদ্দীপিত করেছি।

অর্জনে বললেন, জনার্দনি, আমার যা বলবার ছিল তা যুর্যিষ্ঠিরই বলেছেন। তুমি-মনে করছ যে ধ্তরাজ্যের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দ্রবক্থার জন্য শাল্তিক্থাপন সনুসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চরই সফল হয়। তুমি আমাদের হিতাথে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদ্ধ বা কঠোর কি ভাবে সম্পন্ন হবে তা অনিশ্চত। তুমি যদি মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে অবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই দিও, আর বিচার ক'রো না।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অন্ক্ল না হ'লে কেবল প্রেষ্কারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেরেছেন, কিন্তু দ্বেশ্বিনকে তা বলা উচিত নর, সেই পাপাত্মা তাতেও সম্মত্তিইবে না। বাক্য ও কর্ম ন্বারা যা সাধ্য তা আমি করব, কিন্তু শান্তির আশা ক্রিনা।

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অজ্বনের মত তুমি শানেছ; সে সমস্ত অতিক্রম ক'রে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মান্বের মতের স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার হরেছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত অক্ষোহিণী সেনা সমাগত হরেছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কোরব-

সভার গিয়ে প্রথমে মৃদ্বাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শ্বনে ভীষ্ম দ্রোগ বিদ্বর ও বাহ্মীকরাজ অবশাই ব্রথবেন কিসে সকলের গ্রের হবে এবং তারা ধ্তরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন।

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিল্তু বাতে যুন্ধ হয় তুমি তাই করবে, কোরবরা শাল্তি চাইলেও তুমি যুন্ধ ঘটাবে। দাত্তসভায় পাঞ্চালীর নিগ্রহের পর যদি দুর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার জ্লোধ কি করে শাল্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভীমার্জন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি ধর্ম ত্যাগ করে যুন্ধ করব। মুর্থ দুর্যোধনকে তুমি ব'লো, আমরা হয় বনবাসের কণ্টভোগ করব নতুবা হল্তিনাপ্ররে রাজত্ব করব।

সাত্যকি বললেন, মহামতি সহদেব সত্য বলেছেন, দ্বর্ধোধন হত হ'লেই আমার ক্লোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোম্ধারই সেই মত। সাত্যকির কথা শ্বনে যোম্ধারা চারিদিক থেকে সিংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই সাধ্য সাধ্য বললেন।

অগ্রপূর্ণনয়নে দ্রোপদী বললেন, মধ্মদ্দন, তুমি জান যে দ্রেশ্ধন শঠতা ক'রে পাশ্ডবগণকে রাজাচ্যুত করেছে, ধৃতরান্দ্রের অভিপ্রায়ও সঞ্জয়ের ম্বে শ্বনেছ। য্রিণ্ডির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, দ্রেশ্ধিন সে অন্বরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হয়ো না, পাশ্ডবগণ তাঁদের মিয়দের সপো মিলিত হয়ে দ্রেশ্ধিনের সৈন্য বিনণ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা ক'রো না, সাম বা দান নীতিতে যে শর্মু শাশ্ত হয় না তার উপর দশ্ভপ্রয়োগই বিধেয়। এই কার্য পাশ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে যশক্ষর, ক্ষারেরও স্বাধ্বর । ধর্মজ্জরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষ হয়। জনার্দন, যজ্জবেদী থেকে আমার উৎপত্তি, আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃন্টদর্শেরর ভাগিনী, তোমার প্রয়েস্থী, মহাত্মা পাশ্ডুর প্রবধ্ব, পণ্ট ইন্দ্রতুল্য পণ্ট পাশ্ডবের মহিষী; আমার মহারথ পণ্ট পর্ব তোমার কাছে অভিমন্যুরই সমান। কেশ্রের, তোমরা জীবিত থাকতে আমি দ্যুতসভায় পাশ্ডবেরের সমক্ষেই নিগ্হীত হরেছি। অবশেষে ধৃতরান্দ্রের বরে এ'রা দাসত্ব থেকে ম্বিন্ত পেয়ে বনবানে যান্ত্র করেন। ধিক অর্জ্বনের ধন্ধারণ, ধিক ভীমসেনের বল, দ্রেশ্বিধন মহুত্রকালও জীবিত আছে।

তার পর অসিতনরনা কৃষ্ণা তাঁর স্বাসিত স্ক্রের বক্রাগ্র মহাভূক্তগসদৃশ বেণী বাম হস্তে ধরে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, প্রভরীকাক্ষ, তুমি যখন সন্ধির কথা বলবে তখন আমার এই বেণী ক্ষরণ ক'রো — যা দ্বঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীমার্জব্দ যদি সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ প্রত্যাণ কৌরবদের সংগে যুদ্ধ করবেন, অভিমন্যুকে অগ্রবতী ক'রে আমার পাঁচ বীর প্রত্থ যুদ্ধ করবে, দ্বঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহ্ব যদি ছিল্ল ও ধ্লিল্মণ্ডিত না দেখি তবে আমার হৃদয় কি ক'রে শাল্ত হবে? প্রদীপত অণ্নির ন্যায় ক্রোধ নির্দ্ধ রেখে আমি তের বংসর কাটিয়েছি, এখন ধর্মভীর্ভীমের শাল্ত বাক্য শ্বনে আমার হৃদয় বিদীপ হচ্ছে। এই ব'লে দ্বোপদী অগ্র্ধারায় বক্ষ সিম্ভ ক'রে কিপতদেহে গদ্গদকণ্ডে রোদন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, যাদের উপর তুমি দ্রুদ্ধ হয়েছ সেই কোরবগণ সদৈনো সবান্ধবে বিনন্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধ্তরান্থের প্রেগণ যদি আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শ্গালকুদ্ধুরের খাদ্য হবে। হিমালয় যদি বিচলিত হয়, মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষরসমেত আকাশ যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রুসংবরণ কর, তুমি শীয়্রই দেখতে পাবে তোমার পতিগণ শত্রবধ ক'রে রাজন্মী লাভ করেছেন।

## ১১। কুঞ্চের হৃষ্টিনাপ্রেগমন

শরংকালের অন্তে কার্তিক মাসে একদিন প্রভাতকালে শন্ত মন্থ্রতে কৃষ্ণ সনানাহ্যিক ক'রে স্থা ও অণিনর উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শন্তবাতার জন্য ব্ষম্পর্শ, রাহ্মণদের অভিবাদন এবং অণিন প্রদক্ষিণ ক'রে শিনির পোত্র সাত্যাকিকে বললেন, শংখ চক্র গদা ত্ণীর শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অন্ত আমার রথে রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পরিচারকগণ তাঁর রথ প্রমত্ত করলে। এই রথ চতুরুব্যোজিত, অর্ধাচন্দ্র চন্দ্র মংস্য পশন্ব পদ্দী ও প্রদেশর চিত্রে শোভিত, ম্বর্ণ ও মণিরঙ্গে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গার্ভ্যক্ত দ্বাপিত হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাকিকে তুলে নিলেন। বিশিষ্ঠ বামদেব শন্ত্র নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিণণ কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবরণ এবং দ্রুক্তি বিরাট প্রভৃতি কিছুদ্র অনুগ্রমন করলেন।

য্বিষ্ঠির বললেন, জনার্দন, যিনি আমাদের বাল্যকাল থেকে বর্ধিত করেছেন, দ্বর্ঘোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দ্বঃখ ভোগ করেছেন, পত্মবিরহবিধ্বরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিজান করে

আশবদত ক'রো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে ধানিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে প্রদ্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাজ্ঞ ভীক্ষা দ্রোণ রুপ ও অশ্বত্থামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠা রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন ক'রো, মহাপ্রাক্ত বিদ্বেকে আলিংগন ক'রো।

অর্জন্ব বললেন, গোবিন্দ, দ্বেশিধন যদি তোমার কথায় অবজ্ঞা না ক'রে অর্ধরাজ্য আমাদের দের তবে আমরা সন্থী হব, তা যদি না করে তবে তার পক্ষের সকল ক্ষান্তিরকে আমি বিনন্দট করব। এই কথা শ্বনে ভীম আর্নান্দত হয়ে কম্পিত-দেহে সগর্বে গর্জন ক'রে উঠলেন। সেই নিনাদ শ্বনে সৈন্যগণ কম্পিত হ'ল, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মলম্ব ত্যাগ করলে।

কৃষ্ণের সারথি দার্ক দ্তবেগে রথ চালালেন। কিছ্মদ্র যাবার পর নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষ্ণশৈবপায়ন পরশ্রাম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, মহার্মাত কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় যাছি। তুমি নির্বিদ্যে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। স্যাহিতকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ ব্কম্থলগ্রামে পে'ছিলেন। পরিচারকগণ তাঁর রাত্রিবাসের জন্য সেখানে শিবিরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্তৃত করলে। কৃষ্ণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন।

কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দত্তমুখে শানে ধ্তরাণ্ট হ্ল হয়ে তাঁর উপযুক্ত সংবর্ধনার জন্য পত্তেকে আদেশ দিলেন। দুর্বোধন নানা স্থানে সন্সাজ্জত পটমন্ডপা নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা ক'রে কৌরবরাজধানীর দিকে চললেন।

ধ্তরান্দ্রী বিদ্যুরকে বললেন, আমি কৃষ্ণকে অশ্বসমেত ষোলটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হসতী, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ র্পবতী দাস্ট্রী, এক শ দাস এবং বহু কন্বল ও ম্গচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জ্বল বিমূল মান যা দিনে ও রাত্রিতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দ্বর্ধাধন ভিন্ন আমার সকল পত্রে ও পোত্র, সালংকারা বারাজ্যনাগণ এবং অনাব্তম্থে কল্যাণীয়া ক্র্ট্রাণ কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গেমনের জন্য যাবে। ধ্রজ্পতাকায় নগর সাজানো হ'ক, পথে জল দেওয়া হ'ক।

বিদরে বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলনে, আমি ব্রুতে পারছি আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের প্রিরকামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূরি-

দক্ষিণা শিক্ষে ছল মাত্র। পাশ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপনি তাও দিতে প্রস্তৃত নন, অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য উপায়ে আপনি কৃষ্ণার্জ নৈর মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। প্র্ণ কুষ্ভ, পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছ্ই গ্রহণ করবেন না। তিনি কুর্পাশ্ডবের মঞ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা প্রণ কর্ন।

দুর্যোধন বললেন, বিদরে সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অনুরম্ভ, তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তিনি নিশ্চয়ই প্জোর্হ, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা ক'রে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তিনি মনে করবেন আমরা ভয় পেরেছি। আমরা যুক্ষে উদ্যোগী হয়েছি, যুক্ষ ভিল্ন শান্তি হবে না।

কুর্নপিতামহ ভীষ্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তিনি ক্রন্থ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তিনি যা বলবেন বিশ্বস্তাচতেও তোমাদের তাই করা উচিত। তিনি ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে প্রিয়বাকা ব'লো।

দর্শোধন বললেন, আমি পাশ্ডবদের সঞ্চো মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারব না। যা স্থির করেছি শ্নন্ন — আমি জনার্দনকে আবন্ধ ক'রে রাখব, তা হলে বাদবগণ পাশ্ডবগণ এবং সমস্ত প্রিথবী আমার বশে আসবে।

দ্বেশিধনের এই দ্রেভিসন্থি শ্বেন ধ্তরাণ্ট বললেন, এমন ধর্মবির্দ্ধ কথা ব'লো না, হ্বীকেশ দ্ত হয়ে আসছেন, তার উপর তিনি তোমার বৈবাহিক, আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ। ভীত্ম বললেন, ধ্তরাণ্ট, তোমার দ্বব্দিধ প্রেকেবল অন্ধর্শ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্মার অন্সরণ করছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে দ্বেশিন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনন্ট হবে। এই ব'লে ভীত্ম অত্যন্ত ক্লম্থ হয়ে সভা ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণ ব্কম্থল ত্যাগ ক'রে হস্তিনাপ্রের এলের দ্বির্ধাধনের দ্রাতারা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি অগুসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্ধার্থী করলেন। রাজপথে বহু লোক কৃষ্ণের স্তৃতি করতে লাগল, বরনারীগণ উপার্ক থেকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের ভারে অতিবৃহৎ অট্টালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। তিন কক্ষ্যা (মহল) অতিক্রম করে কৃষ্ণ ধ্তরান্দ্রের কাছে গেলেন। ধ্তরান্দ্রীদি সকলেই গাগ্রোত্থান ক'রে সংবর্ধনা করলেন। প্রেরাহিতগণ যথাবিধি গো মধ্পক্তি ও জল দিয়ে কৃষ্ণের সংকার করলেন।

কিছ্মুক্ষণ আলাশের পর কৃষ্ণ বিদ্যুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহে। পিতৃত্বসা কুত্তীর সংগ্য দেখা করলেন।

## ১২। কুনতী, দুর্যোধন ও বিদ্বরের গ্রেহ রুঞ্

কুষ্ণের কণ্ঠ আলিখ্যন ক'রে কুন্তী সরোদনে বললেন, বংস, আমার পুরেরা বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়েছিল, আমিই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহ ঐশ্বর্যের মধ্যে সূত্রথ বাস করত তারা কি কারে বনবাসের কণ্ট সইল? ধর্মাত্মা যুর্গিন্ঠির ও মহাবল ভীমাজুন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ দ্রাতার বশবতী আমার সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আমি নিমেযমাত্র না দেখে থাকতে পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? ফিনি আমার সকল পত্র অপেক্ষা প্রিয়, ফিনি কুরুসভায় নিগ্রীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রোপদী কেমন আছেন? আমি দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের পিতারই নিন্দা করি। বাল্যকালে যথন আমি কন্দুক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের (১) হাতে দিয়ে-ছিলেন? আমি পিতা ও ভাশ্বর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি, আমার বেচে লাভ কি? অজুনের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল — এই পত্রে প্রথিবীজয়ী হবে, এর ষশ স্বৰ্গ স্পূৰ্শ করবে। কৃষ্ণ যদি ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় তার চেন্টা ক'রো। ধনঞ্জয় আর ব্কোদরকে ব'লো, ক্ষাত্রিয় নারী যে নিমিত্ত পত্র প্রসব করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যদি বৃথা অতিক্রম কর তবে তা অতি অশ্বভকর কর্ম হবে। উপযুক্ত কাল সমাগত হ'লে জীবনত্যাগও করতে তোমরা যদি নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আমি তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল-সহদেবকে ব'লো, তোমরা ফিল্রমার্জিত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া ক'রো না। অজ্রনকে ব'লো, তুমি দ্রোপদীর নির্দিষ্ট পথে চলবে।

কুনতীকে সান্থনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী ক্রেন্ডিআছেন? হংসী যেমন এক ছুদ থেকে অন্য হুদে আনে সেইর্প আপনার পিতা কুর্বের (২) বংশ থেকে আপনি কুন্তিভাজের বংশে এসেছেন। আপনি বীরপ্রান্তী বীরজননী। শীঘ্রই প্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্র রাজনীসমন্বিত ও প্রান্তিবীর অধিপতি দেখবেন। কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গ্রহে গেলেন। সেখানে

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ১৯-পরিচ্ছেদ দ্রুটব্য। (২) শ্রে—বস্বদেবের পিতা।

দঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হ'লে দুযোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন না। দুর্যোধন বললেন, জনাদান, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুর্পাণ্ডব দুই পক্ষেরই হিতাকাক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাজ্মের প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে এর কারণ কি?

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহ্ম তুলে মেঘগশভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দত্ত কৃতকার্য হ'লেই ভোজন ও প্রজা গ্রহণ করে। দ্বর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে প্রজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শগ্রতা বা কলহ নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষং হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা বিপদে পড়লে পরের অল্ল খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আমি বিপদেও পড়ি নি। শগ্রর অল্ল খাওয়া অন্মিত, তাকে অল্ল দেওয়াও অন্মিত। তুমি পান্ডবদের বিশ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বর্প। যে পান্ডবদের শগ্রতা করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অন্ক্ল সে আমারও অন্ক্ল। দ্বরভিসন্ধির জন্য তোমার অল্ল দ্বিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আমি কেবল বিদ্বরের অল্লই খেতে পারি।

তার পর কৃষ্ণ বিদ্বরের গ্রেছ গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সেখানে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য স্কান্ডিত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সংকৃত হয়েছি। ভীষ্মাদি চ'লে গেলে বিদ্বর বিবিধ পবিত্র ও উপাদের খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তুট্ট হও, তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহ্মণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর অন্বরুদের সংশ্য বিদ্বরের অন্ন ভোজন করলেন।

রাত্রিকালে বিদর্ব বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচ্চ্ছ হয় নি।
দর্শোধন অধার্মিক জোধী দর্বিনীত ও ম্থা। সে ভীষ্ম দ্রেশ্রিকার্ম প্রভাবর
ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে খার হিতাহিত জ্ঞান
নেই তাকে কিছু বলা বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান্ত দ্রেশ্যেধন তোমার কথা
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কোরবসক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের
সঙ্গে প্রের্ব তোমার শত্রতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেই, তাঁরা সকলেই এখানে
এসেছেন। কোরবসভার এইসকল শত্রদের মধ্যে তুমি কি ক'রে যাবে? মাধব,

পান্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার উপর আছে, সেজন্যই এই কথা বলছি।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় হিতৈষী ব্যক্তিরই উপযুক্ত। আমি দুর্যোধনের দুক্ট স্বভাব এবং তার অনুগত রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যুপাশ থেকে প্থিবীকে যে মুক্ত করতে পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যদি ধর্মকার্মে যথাসাধ্য যত্ন করে তবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আবার, কেউ যদি মনে মনে পাপচিন্তা করে কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পার না, ধর্মজ্ঞগণ এইর্প বলেন। আমি কুর্পাশ্ডবের মধ্যে শান্তিম্থাপনের যথাসাধ্য চেন্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনন্ট না হন। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হ'লে যিনি সর্বপ্রয়েক্ত মধ্যম্থতা না করেন তাঁকে মিত্র বলা যায় না। আমি শান্তির চেন্টা করলে কোনও শত্রু বা মুর্খ লোক বলতে পারবে না ফে কৃষ্ণ কুর্পাশ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুর্বোধন যদি আমার ধর্মসম্মত হিতকর কথা না শোনেন তবে তিনি কালের কবলে পডবেন।

# ১৩। কোরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ

পর্রাদন প্রভাতকালে স্কৃত্ব স্তুমাগধগণের বন্দনায় এবং শৃত্য ও দ্বুদ্বভির রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভণ্য হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দুর্বোধন ও শকুনি তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা ধ্তরাণ্ট্র ও ভীত্ম প্রভৃতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ আন্দি ও রাহানগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কোস্তুভ মাণ ধারণ ক'রে বিদ্বরকে নিয়ে রথে উঠলেন। দুর্বোধন শকুনি এবং সাত্যকি প্রভৃতি রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন করলেন। বহু সহস্র অস্বধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর পশ্চতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অন্যুচ্বগণ শৃত্য ও বেণ্রের রবে সবাদিক নিনাদিত করলে। বিদ্বর ও সাত্যকির হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাশ্বারে রঞ্জ থেকে নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাণ্ট্র ভীত্ম দ্রোণাদি এবং সুক্ষিত রাজারা সসম্মানে গাবোত্থান করলেন।

ধ্তরান্টের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্গ ভূমিত আসন কৃষ্ণের জ্বন্য রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, নারদাদি ঋষিগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পারি না। ভীষ্মের আদেশে ভূত্যেরা মণিকাঞ্চনভূষিত বহু আসন নিয়ে এল, ঋষিরা তাতে ব'সে অর্য্য গ্রহণ করলেন।

অতসীপ্রণ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জনার্দন স্ববর্ণ গ্রথিত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে বিদরে একটি মুগচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন কুম্বের অদুরে একই আসনে বসলেন। সভা নীরব হল। নিদাঘানেত মেঘধর্নার ন্যায় গশ্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধ্তরাত্মকে সন্দেবাধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুর্বপান্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয়। দুর্যোধনাদি আপনার প্রুগণ অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী, এরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠার ব্যবহার করেছেন। কোরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে প্রিথবীর ধরংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হ'তে পারে। মহারাজ, যদি পত্রেদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যন্ত্রবান হন তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে। পাশ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ রুপ কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যদি পদ্বপান্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন্ দুর্ব্বাদ্ধ তাঁদের সংখ্য যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাশ্ডবগণ মিলিত হ'লে আপনি অজেয় ও প্রথিবীর অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার কি স্ব্রু হবে বল্বন। প্রথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধরংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজাবর্গকে আর্পান ত্রাণ করনে, আর্পান প্রকৃতিস্থ হ'লে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লম্জাশীল, সম্জন, সদ্বেংশীয়, এবং পরস্পরের সৃত্তং, আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা কর<sub>ুন।</sub> এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য **ন্ধারণ ক'রে** এখানে সমবেত হয়েছেন, এরা জ্রোধ ও শত্রতা ত্যাগ ক'রে পানভেজিনে তৃপত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গুহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডুবগুণ আপনার আশ্রয়েই বিধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের প্রতের ন্যায় প্রার্লন কর্ন। পাত্তবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন — আপনার আজ্ঞায় আমর্য্য দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভণ্গ করি নি। আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করনে, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আন্ন, নিজেও সংপথে থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদ্গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এ'রা ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে বিনন্ট করে সেখানকার সভাসদ্গণও বিনন্ট হন।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলনে আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থ কর কিনা। মহারাজ ধ্তরান্ত, আপনি ক্ষরিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মৃত্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশন্ত, ধর্মান্তা যাধিষ্ঠির আপনার সংগে যেরপে ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগ্ছদাহের পর তিনি আপনার আশ্রেই ফিরে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রেথে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করেছিলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। তার পর শকুনি কপট দাতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। সে অবস্থাতেও এবং দ্রোপদীর নিগ্রহ দেখেও যাধ্যিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, পাশ্তবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।

#### ১৪। রাজা দশ্ভেদ্ভব -- স্মুখ ও গরুড়

সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণবাক্যের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাণিত হয়ে রইলেন। তথন জামদন্দ্র পরশ্রমা বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দ্টান্ত বলছি শ্নন্ন।— প্রাকালে দন্ভোদ্ভব নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সর্বদা সকলকে প্রশন করতেন, আমার অপেন্দা শ্রেষ্ঠ বা আমার সমান যোন্ধা কেউ আছে কিনা। এক তপস্বী কুন্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দ্ই প্রেষ্টেষ্ঠ তপস্যা করছেন, তুমি কথনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে য়ুন্ধ কর। দন্ভোদ্ভিব বিশাল সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্র্ণেপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দ্ই খ্রিষ্টেক দেখলেন এবং তাঁদের সন্ধে প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বল্লের এই আশ্রমে ক্রোধ লোভ অস্থাশন্ত বা কুটিলতা নেই, এখানে যুন্ধ হ'তে পারে না, তুমি অন্যত্ত যাও, প্রিবীতে বহু ক্ষতিয় আছে। দন্ভোদ্ভব শ্ননলেন না, বার বার যুন্ধ করতে চাইলেন। তথন নর খাষি এক মুন্টি ঈষীকা (কাশ ত্র্ণ) নিয়ে বললেন, যুন্ধকামী ক্ষতিয়, তোমার অস্ত্র আর সৈন্যদল নিয়ে এস। রাজা শরবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু

তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর ঋষি ঈষীকা দিয়ে সৈন্যগণের চক্ষ্ম কর্ণ নাসিকা বিদ্ধ করতে লাগলেন। ঈষীকায় আচ্ছ্য হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর ঋষির চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি রাহ্মণের হিতকামী এবং নির্লোভ নিরহংকার জিতেশিয়ে ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না জেনে কাকেও আক্রমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদ্ভব প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে পরশ্রাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ ঋষি নর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অর্জ্ন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। আপনি সদ্ব্যুদ্ধি অবলম্বন ক'রে পাণ্ডবগণের সংগে সন্ধি কর্ন, যুদ্ধে মত দেবেন না।

মহর্ষি কণ্ব বললেন, দুর্বোধন, মনে ক'রো না যে তুমিই বলবান, বলবান অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি প্রাতন ইতিহাস বলছি শোন।—ইন্দ্রসার্রথি মাতলির একটি অনুপমর্পবতী কন্যা ছিল, তার নাম গ্রণকেশী। মাতলি তাঁর কন্যার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বর্বের কাছে যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন ক'রে দেব। নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বিবিধ আশ্চর্য কন্তু দেখালেন। মাতলি বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চল্নন। নারদ মাতলিকে দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপ্রে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও প্রের্মকে নির্বাচন করতে পার। মাতলি বললেন, দানবদের সংখ্য আমি সম্বন্ধ করতে পারিনা, তারা দেবগণের বিপক্ষ। অন্যত্র চল্নন, আমি জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটাতে চান! তার পর নারদ গর্ড্বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নির্দ্যর সপ্তভোজী, কিন্তু কার্যত ক্ষাত্রর এবং বিস্ক্রে উপাসক। মাতলি সেখানেও বর নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সংতম প্রথিবীতলে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোমাতা স্রেভি বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি।

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাস্ক্রির প্রীতে গেলেন। সেখুলৈ একটি নাগকে বহুক্রণ দেখে মার্তাল প্রশন করলেন, এই স্কেশন নাগ কার বংশধর? একে গ্রন্থশোর যোগ্য মনে করি। নারদ বললেন, ইনি ঐরাবত নাজের বংশজাত আর্যকের পোঁত, এর নাম স্মুখ। কিছুকাল প্রের্ব এর পিতা কিছুর গর্ভ কর্তিক নিহত হয়েছেন। মার্তাল প্রতি হয়ে বললেন, এই স্মুখ্ই আমার জামাতা হবেন। স্মুখ্রের পিতামহ আর্যকের কাছে গিয়ে নারদ মার্তালর ইচ্ছা জানালেন। আর্যক বললেন, দেবর্ষি, ইন্দের সখা মার্তালর সংগে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চার? কিন্তু

গর্ভ আমার পূত চিকুরকে ভল্ল করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে স্মুখকেও খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মার্তাল বললেন, সুমুখ আমার সংগে ইন্দের কাছে চলুন, ইন্দু গর্ভুকে নিবৃত্ত করবেন।

নারদ ও মাতলি সন্মন্থকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান বিশ্বও ছিলেন। নারদের মন্থে সকল ব্তাল্ত শন্নে বিশ্ব বললেন, বাসব, সন্মন্থকে অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সন্মন্থকে দীর্ঘায়ন্ দিলেন, কিন্তু অমৃত পান করালেন না। তার পর সন্মন্থ ও মাতলিকন্যা গুলকেশীর বিবাহ হ'ল।

সনুম্খ দীর্ঘায়ন্ পেয়েছেন জেনে গর্ড় ক্লুন্থ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুমি আমাকে নাগভোজনের বর দিয়েছিলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আমি বাধা দিই নি, বিষ্ণুই সনুম্খকে অভয় দিয়েছেন। গর্ড় বললেন, দেবরাজ, আমি গ্রিভুবনের অধীন্বর হবার যোগ্য, তথাপি পরের ভৃত্য হয়েছি। তুমি থাকতে বিষ্ণু আমার জীবিকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর বিষ্ণুই আমার গোরব নন্ট করেছ। তার পর গর্ড় বিষ্ণুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আমি অক্লেশে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে অধিক বলবান। বিষ্ণু বললেন, তুমি আঁত দ্বর্ল হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অন্ডজ, আমার কাছে আম্মূল্যা ক'রো না। আমি নিজেই নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যদি আমার বাম বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই ব'লে বিষ্ণু তাঁর বাম বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই ব'লে বিষ্ণু তাঁর বাম বাহুর গর্ডুর স্কন্থে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গর্ডু প'ড়ে গেলেন। কিছুক্লণ পরে গর্ড় প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধক্রবাসী পক্ষী মাত্র, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তথন বিষ্ণু তাঁর পদাভগুণ্ঠ দিয়ে সন্মুখকে গর্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবধি সনুমুখ্রের সভেগ গর্ডু আবিরাধে বাস করেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে কব বললেন, গর্ভের গর্ব এইর্পে নন্ট হয়েছিল। বংস দ্বর্যোধন, যে পর্যন্ত তুমি যুল্ধে পান্ডবদের সম্মুখীন না হছে সেই প্রার্থনতই তুমি জীবিত আছ। তুমি বিরোধ ত্যাগ কর, বাস্বদেবকে আশ্রয় করে নিজের কুল রক্ষা কর। সর্বদর্শী নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই চক্তগদাধর বিষ্কৃত্

দর্বোধন কপের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য করলেন এই গজশর ততুলা নিজের উর্বতে চপেটাঘাত ক'রে বললেন, মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন স্থি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার বা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?

# ১৫। বিশ্বামিত, গালব, ম্যাতি ও মাধ্বী

নারদ বললেন, দুর্বোধন, সূত্দগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোন্তা বিষরে নির্বাশ্ব (জিদ) ভাল নর, তার ফল ভরংকর হয়। একটি প্রাচীন ইতিহাসা বলছি শোন।— প্রাকালে বিশ্বামিত যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তার কাজে বাঁশন্তের রূপ ধারে স্বয়ং ধর্মাদেব উপস্থিত হলেন। ক্ষ্মার্তা অতিথিকে শোনা বিশ্বামিত বাসত হয়ে পরমামের চর্ম পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করগোনা, অন্য তপস্বীদের অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামিত অভুক্ত অন্ন নিরো এলে ধর্মা বললেন, আমি ভোজন করেছি, যে পর্যাসত ফিরে না আসি তত কাল তুমি অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত দুই হাতে মাথার উপর অন্নপাত্র ধারে বার্ভোজী ও নিশ্চেন্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বংসর পরে বাশিন্তর্পী ধর্মা ফিরে এসে বললেন, বিপ্রবিশ্ব, আমি তুন্ট হয়েছি। এই বালে তিনি অন্ন ভোজন করে চালে গেলেন।

বিশ্বামিত ক্ষতিরছ ত্যাগ ক'রে ব্রাহাণছ লাভ করলেন এবং প্রীত হরে গালবকে বললেন, বংস, এখন যেখানে ইচ্ছা হর যেতে পার। গালব বললেন, আপনাকে গার্বদিন্দা কি দেব? তিনি বার বার এই প্রশন করার বিশ্বামিত্র কিন্তিং ক্রন্ম হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও বাদের কান্তি চন্দের ন্যার শুদ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ।

গালব দুণিচন্তাগ্রন্থত হয়ে বিষ্ফুকে ন্যারণ করতে লাগলেন। তথন তাঁর সথা গর্ড এনে বললেন, গালব, আমার সন্ধো এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। গর্ড গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে প্রমণ করলেন এবং পরিশেষে রাজ্য ব্যাতির কাছে এসে গালবের গ্রুদ্দিশার জন্য অন্ব প্রার্থনা করলেন। য্যাতি বললেন, সথা, আমি প্রের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহ্মার্থকে নিরাশ করতেও পারি না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান্ ব্রাজারা এই কন্যার শুকুক্বর্প নিশ্চয় আপনার অভীষ্ট আট শত অন্ব দেবেন্ আমিও দৌহিত্ত লাভ করব।

যথাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অয়েধারে রাজা হর্যশ্বের কাছে গোলেন। তাঁর প্রার্থনা শন্নে হর্যশ্ব বললেন, এই কন্যা অতি শন্তলক্ষণা, ইনি রাজচক্রবর্তী পারের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শানক্ষর্প যা চান তেমন অন্ব দাই শত মাত্র আমার আছে। আমি এই কন্যার গর্তে একটি প্র

উৎপাদন করব, আপনি ভাষার অভীষ্ট পূর্ণ কর্ন। মাধবী গালবকে বললেন, এক ব্রহ্মবাদী মূনি আম ক্ল বর দিয়েছেন — তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব পালি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান কর্ন; এর পরে আরও তিন রাজার কাংশে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে, আমারও চার পাল্ল হবে। গালব হর্ষশ্বকে বললেন, মহারাজ, আমার শ্বকের চতুর্থাংশ্ধ গিয়ে আপনি এই কন্যার গতে একটি পূ্র উৎপাদন কর্ন।

কথাকালে হর্ষণ্য বস্মনা নামে একটি প্রে লাভ করলেন। তখন গালব তাঁর কাছে গিরে বললেন, মহারাজ, আপনি অভীষ্ট প্রে পেরেছেন, এখন অবশিষ্ট শ্রেকের জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্ষণ্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রতার্পণ করলেন, মাধবীও প্রুনর্বার কুমারী হয়ে গালবের সংগা চললেন। তার পর গালর একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অন্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে প্রে উংপাদন করলেন। তাঁদের প্রত্রে নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবি।

গর্ড গালবকে বললেন, পূর্বে মহর্ষি ঋচীক কানাকুজরাজ গাধিকে এইর্প সহস্র অর্শ্ব শৃক্ক দিয়ে তাঁর কন্যা সতাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল অন্ব ঋচিক বর্ণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাধি রাহ্মণগণ ে সমস্ত অন্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্ষশ্ব দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যে দুই শত অন্ব ক্রয় করেন, অর্বাশন্ট চার শত পথে অপহ্ত হয়। এই কারণে আর এর্প অন্ব পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও।

বিশ্বামিত্রের কাছে গিরে গালব বললেন, আপনি গ্রুব্র্দ কণা বর্ম প এই ছয় শত অশ্ব নিন এবং অবশিষ্ট দ্বই শতের পরিবর্তে এই কন্যানে নিন। ভিন জন রাজবি এব গভে তিনটি ধার্মিক প্র উৎপাদন করেছেন, আপনি চতুথ প্রে উৎপাদন কর্ন। বিশ্বামিত্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও ি কেন, তা হ'লে আমার চারটি বংশধর প্রত হত। বিশ্বামিত্র মাধবীকে নিলেন, অশ্বগ্রনি তার আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অভ্যক্ত নামে মাধবীর একটি প্রত হল। বিশ্বামিত্র এই প্রতকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগ্রনি জান করলেন এবং মাধবীকে শিষ্য গালবের হাতে দিয়ে বনে চ'লে গেলেন।

গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম প্রে বস্মনা দাতা, দ্বিতীয় প্রতদ্ন বীর, তৃতীয় শিবি সভ্যধর্মরত এবং চতুর্থ অভক বজ্ঞকারী। তুমি এই চার প্রে প্রসব ক'রে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ধার করেছ। তার পর গর্বড়ের সম্মতি নিয়ে গালব মাধবীকে যয়াতির হস্তে প্রত্যপণি ক'রে বনে তপস্যা করতে গেলেন।

যয়তি তাঁর কন্যার স্বরংবর করাবার ইচ্ছা করলেন। যয়তিপুত্র যদ্ম ও পুরু ভাগনীকে রপে নিয়ে গণ্গাযমন্নাসংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং নাগ যক্ষ গণ্ধর্ব প্রভৃতি স্বরংবরে উপস্থিত হলেন, কিন্তু মাধ্বী সকলকে প্রত্যাখ্যান কারে তপোবনকেই বরণ করলেন। তিনি ম্গার নায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ রতনিয়ম ও রহ্মচর্য পালন কারে ধর্মসঞ্জয় করতে লাগলেন।

দীর্ঘ আয়য়ৄ ভোগ করে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহু বর্ষ স্বর্গবানের পর তিনি মোহবশে দেবতা ঋষি ও মন্মাকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী রাজর্ষিগণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? সকলেই বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যযাতির তেজ নণ্ট হ'ল, তিনি তাঁর আসন থেকে চ্যুত হয়ে য়য়তে য়য়রতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দ্তে এসে তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যুক্ত মদর্গবিত, সকলকেই অপমান কর, তুমি স্বর্গবানের যোগা নও, গর্বের জন্মই তোমার পতন হ'ল। যযাতি স্থির করলেন, আমি সাধ্জনের মধ্যেই পতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্গন বস্মুমনা শিবি ও অণ্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় মজ্জ করছিলেন। যজের ধ্ম অবলম্বন ক'রে যযাতি সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা য্যাতিকে প্রণাম করে বললেন, এই চার জন আমার পত্র, আপনার দোহিত্র। আমি যে ধর্ম সঞ্চয় করেছি তার অর্ধ আপনি নিন। প্রতর্গন প্রভৃতি রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে প্রণাম করলেন। গালবও অক্সমং সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার অন্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করনে।

সাধ্জন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন তংক্ষণাং যযাতির পতন নিবারিত হ'ল। প্রতর্গন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সংকর্মের ফলে যে প্লা লাভ করেছি তা আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ কর্ন। যযাতি ভূমি স্পর্শ করলেন না, দেহিত্রগণের উদ্ভির সংগ সংগ্য প্থিবী ত্যাগ করে স্বর্গে উঠতে লাগলেন। দেবতারা তাঁকে সাদরে অভিনন্দন করলেন। বহুরা রললেন, মহারাজ, তুমি বহু যজ্ঞ দান ও প্রজ্ঞাপালন ক'রে যে প্র্ণা অর্জন করেছিলে তা তোমার অভিমানের ফলে নত্ট হয়েছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদের ধিক্কার পেয়ে পতিত হয়েছিলে। অভিমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিরস্থায়ী হয় না। উত্তম মধ্যম বা অধ্য কাকেও তুমি অপ্যান ক'রো না, গার্বত লোকে শান্তি পায় না।

উপাধ্যান শেষ করে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যথাতি স্বর্গচ্যুত হরে-ছিলেন, অতিশর নির্বশ্বের জন্য গালবও দ্বঃখ্ডোগ করেছিলেন। দ্বের্থাধন, তুমি অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

#### ১৬। प्रतिथलित प्रताशह

ধ্তরাত্ম বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমিও সের্প ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসংগত ও ন্যাযা, কিন্তু বংস, আমি স্বাধীন নই, দ্বরাত্মা প্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী বিদ্বর ভীত্ম প্রভৃতির কথাও দ্বর্ষোধন শোনে না। তুমিই ওই দ্বর্বন্তিধকে বোঝাবার চেন্টা কর।

কৃষ্ণ মিণ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাক্ত বংশে তোমার জ্বনা, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ প্র সর্বগ্রাণিবত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সম্জনের প্রবৃত্তি ধর্মার্থায়ক্ত দেখা যায়, কিল্ড তোমাতে তার বিপরীতই দেখছি। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কুপ, অম্বন্ধামা, বিদার, সোমদত্ত, বাহ্মীকরাজ, বিকর্ণ (১), বিবিংশতি (১), সঞ্জয় এবং তোমার জ্ঞাতি ও মিত্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবতী হও। বে লোক শ্রেষ্ঠ স্থান্দ্রপের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হীন মন্ত্রণাদাতাদের মতে চলে সে ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজ্ঞান পাণ্ডবদের সংগ্য দর্ব্যবহার করে আসছ কিন্তু তাঁরা তা সরেছেন। পাশ্ডবরা যে রাজা জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, কর্ণ দঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি ঐশ্বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সংগ্যে যুদ্ধ করতে পারবেন না। খান্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন, কোন্ মানুষ তাঁর সমকক্ষ? শুনেছি বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুল্ধ হরেছিল, সেই যুম্পই আমার উদ্ভির ষথেষ্ট প্রমাণ । যিনি সাক্ষাং মহাদের্কে যুম্পে সন্তুষ্ট করেছিলেন, আমি যাঁর সঙ্গে থাকব, সেই অর্জনকে তুমি জয় ক্রিবার আশা কর! রাজা দুর্যোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন জেমীকে নন্টকীতি কুলঘা না বলে। পাণ্ডবগণ তোমাকে য্ববরাজের পদে এব্ির্থিতরাজ্ঞকৈ মহারাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দিয়ে রঞ্জিলক্ষ্মী লাভ কর।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বংস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুল্মা কুপ্রের্য

<sup>(</sup>**১) দ্বর্যোধনের** দ্রাতা।

হয়ো না, হিতৈষীদের বাক্য লন্দ্রন ক'রে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে মণন ক'রো না। দ্রোণ বললেন, বংস, কেশব ও ভীত্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাকাই বলেছেন, তুমি এ'দের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান ক'রো না। আত্মীরবর্গ ও সমস্ত প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ণার্জন্ন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজের জেনো। বিদ্বর বললেন, দ্রের্যাধন, তোমার জন্য গোক করি না, তোমার বৃত্থে পিতামাতার জনাই করি। তোমার কর্মের ফলে এ'রা অনাথ ও মিন্তহীন হয়ে ছিমপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশৃক কুপ্রেকে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষ্কক হবেন। ধৃতরাত্ম বললেন, দ্রের্যাধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশার মঙ্গালজনক, তাতে অলব্ধ বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যদি এ'র অন্যুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীত্ম ও দ্রোণ বললেন, দ্রের্যাধন, যুন্ধারন্তের প্রের্থি শন্ত্রার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মারাজ যুন্ধিভিরকে প্রণাম কর, তিনি তার স্কুলকণ দক্ষিণ বাহন তোমার স্কুন্থে রাখনুন, তোমার পিঠে হাত ব্রেলরে দিন; ভীমসেন তোমাকে আলিগন কর্মন, পাশ্ভব প্রাতাদের সংগে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্র মোচন কর্মন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বলৈ আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদ্রে পিতা পিতামহ ও আচার্য <mark>দ্রোণ</mark> — তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও পাশ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিম্তা ক'রেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাল্ডবগণ দর্ভক্রীড়া ভালবাসেন সেজনাই আমাদের সভার এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাদের রাজ্য জর করেছিলেন তাতে আমার কি দোষ? বিজ্ঞিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তারা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে কি জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্র্গণের সঞ্গে মিলিড হয়ে আমাদের বিনন্ট করতে চান? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমুরা ইন্দের কাছেও নত হবে না। পা-ডবদের কথা দরের থাক, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ্ ৰুপ কর্ণকে পরাস্ত করতে পারেন না। আমরা শত্রের নিকট নত না হরে র্ফুন্তিম্নেখে বীরশষ্যা লাভ করি তবে বন্ধরগন আমাদের জন্য শোক করবেন না। ক্রেশ্রর, প্রের্ব আমার পিতা পান্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, অমি জীবিত থাকতে পান্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অলপবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা বা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষা স্চীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিষ্ণ হয়, তাও আমি ছাড়ব না।

ক্রোধচণ্ডলনয়নে হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্দ্রীরা যুন্থে বীরশকাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্যান্বিত হরে তুমি শকুনির সংগ্র দত্তসভার আয়োজন করেছিলে। তুমি ভিন্ন আর কে দ্রাত্তসভায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দ্বঃশাসন অনার্যের ন্যায় বহু নিন্তর্র কথা বলেছিলে। বারণাবতে পণ্ডপাণ্ডব ও কৃষ্তীকে তুমি দণ্ধ করবার চেন্টা করেছিলে। সর্বদাই তুমি পাণ্ডবদের সংগ্র এইর্প ব্যবহার করে আসছ, তবে তুমি অপরাধী নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাঝা, ঐশ্বর্য ভ্রন্ট ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে।

দর্শোসন দর্ঘোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাশ্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শর্নে দ্র্যোধন ক্র্মুধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা থেকে উঠে চ'লে গেলেন; তাঁর দ্রাতারা মন্দ্রীরা এবং অন্ত্রত রাজারাও তাঁর অন্ত্রসরণ করলেন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবতী হয়, শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শনুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুর্বংশের বৃদ্ধগণ মহা অন্যায় করেছেন, একটা মুর্খকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়িশ্রত করেন নি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা করি তা আপনাদের অনুমোদিত হবে।— দুরাত্মা কংস তার পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত থাকতেই তাঁর রাজত্ম হরণ করেছিল। আমি তাকে বধ ক'রে পুনর্বার উগ্রসেনকে রাজপদে বসিয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ ক'রে স্বিশ্বলাভ করেছেন। দেবাস্করের যুন্ধকালে যথন সমসত লোক দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে ধরংসের মুথে যাচ্ছিল তথন ব্রহ্মার আদেশে ধর্মদেব দৈতাদানবগণকে বন্ধন ক'রে বরুণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আপনারাও দুর্যোধনকে কণ শকুনি আর দুঃশাসনকে বন্ধন করে পান্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দুর্যোধনক্ষেই সমর্পণ ক'রে সন্ধি স্থাপন কর্ন। মহারাজ ধ্তরাজ্মী, আপনার দুর্বলতার ক্রম্য যেন ক্ষতিয়নগণ বিনন্ধ না হন।—

তাজেং কুলার্থে প্রেবং গ্রামস্যার্থে কুলং তাঁজেং। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে প্রিথবীং তাজেং॥

<sup>—</sup> কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকৈ ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রিথবীও ত্যাগ করবে।

#### ১৭। গান্ধারীর উপদেশ — ক্লের সভাত্যাগ

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাত্ম বাদত হয়ে বিদ্বাকে বললেন, দ্রদার্শনী গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সংজ্য দ্র্যোধনকে অন্নয় করব। গান্ধারী এলে ধৃতরাত্ম বললেন, তোমার দ্রাত্মা অবাধ্য প্র প্রভূত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দ্বই হারাছে, স্বৃহ্দ্গণের উপদেশ না শ্বেন সে অশিতেইর নাায় সভা থেকে চ'লে গেছে।

গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট অবিনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, প্রের দুর্ঘ্ট প্রবৃত্তি জেনেও দেনহবশে তার মতে চলেছ, মৃঢ় দ্রাত্মা লোভী কুসংগী প্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধ্তরান্দ্রের আদেশে বিদ্রে দ্রেশিধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী বললেন, প্রে, তোমার পিতা ও ভীত্মদ্রোণাদি স্কুদ্র্বর্গের কথা রাথ। রাজদ্বের অর্থ মহং প্রভুত্ব, দ্রাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। যে লোক কামনা বা জোধের বশে আত্মীর বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ ঐক্যবন্ধ মহাপ্রাক্ত বার, তাঁদের সন্থো মিলিত হ'লে তুমি স্কুলের্ছ্রন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপার হও, তা হ'লে তিনি উভয় পক্ষের মণ্যল করবেন। যুন্দেধ কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, স্ব্থ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তের বংসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর জেধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মৃঢ়, তুমি মনে কর ভাত্ম দ্রোণ কপ প্রভৃতি তোমার জন্য যুন্দেধ সর্ব শক্তি প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দ্বই পক্ষের সংগেই এ'দের সমান দেনহসন্ধিধ, কিন্তু পাণ্ডবয় অধিকতর ধর্মাণীল। ভাত্মাদি তোমার অমে পালিত সেজন্য জবিন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু ব্র্যিতিরকে শত্রুক্ত দেখতে পারবেন না। বংস, কেবল লোভ করলে সম্পত্তিলাভ হয় না, ক্রেভি ত্যাগ কর, শান্ত হও।

মাতার কথায় অনাদর দেখিয়ে দুর্যোধন ক্র্রেই হয়ে শকুনি কর্ণ ও দ্বংশাসনের কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে দিথর করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্রকারী, তিনি ধৃতরাষ্ট্র আর ভীত্মের সপ্তো মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাশ্ডবরা বিমৃত্ ও নির্বংসাহ

হয়ে পড়বে। ধৃতরাদ্ধ ক্রন্থ হয়ে বারণ করলেও আমরা কৃষ্ণকে বন্ধন ক'রে শত্রে সংখ্যে যুন্ধ করব।

দ্বের্যাধনাদির এই অভিসন্থি ব্রুতে পেরে সাত্যকি সভা থেকে বেরিয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য ব্যুত্বন্ধ কর এবং বর্ম ধারণ ক'রে তুমি এই সভার দ্বারদেশে থাক। তার পর সাত্যকি সভায় গিয়ে কৃষ্ণ ধ্তরাষ্ট্র ও বিদ্রুবকে দ্বের্যাধনাদির অভিসন্থি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বর্নিধ যেমন বস্ফাবায় প্রজনলিত অগন আবরণ করতে চায়, এই মুর্খাগণ সেইর্প কৃষ্ণকে বন্ধন করতে চাছে। বিদ্রুর ধ্তরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার প্রেরা কালের কবলে পড়েছে, তারা বিগহিত অসাধ্য কর্ম করতে যাছে।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, এরা যদি আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপনি অনুমতি দিন, এরা আমাকে বাঁধ্ক কিংবা আমিই এদের বাঁধি। আমি এদের সকলকে নিগ্হীত ক'রে পাশ্ডবদের হাতে দিতে পারি, তাতে অনায়াসে তাঁদের কার্যসিশ্ধি হবে। কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই নিন্দিত কর্ম করব না। আমি অনুমতি দিচ্ছি, দুর্যোধন যা ইচ্ছা হয় কর্ক।

দ্বেশিধনকে আবার ডেকে আনিয়ে ধ্তরাষ্ট্র বললেন, নৃশংস পাপিষ্ঠ, তুমি দ্বন্দ্রবৃদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়কে ধরা যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তকদ্বারা প্থিবী ধারণ করা যায় না; সেইর্প কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না।

কৃষ্ণ বললেন, দুর্বোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আমি একাকী, তাই আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ — পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ, আদিত্য রুদ্র ও বস্বগণ, মহর্ষিগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই ব'লে কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বন্দে রুদ্র, মুখ থেকে অন্দিন, এবং অন্যান্য অংগ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি, হলধর বলরাম ও পঞ্চ পাণ্ডব আবিভূতি হলেন। আয়্বুধ উদ্যাত ক'রে অন্ধক ও বৃষ্টিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শংখ চক্ত গদা শক্তি শাংগর্ধন, প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রহরণও উপস্থিত হ'ল। সহস্রচরণ সহস্রবাহ্ম সহস্রনয়ন ক্ষেত্র মার মূর্তি দেখে সভান্থ সকলে ভয়ে চোখ ব্যক্তনেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিষ্কৃত্র সঞ্জয় ও ঝিরা চেয়ে রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের দিব্যচক্ষ্ম দিরেছিলেন। ধ্তরাজ্মীও দিবাদ্দিট পেয়ে ক্ষেত্র পরম রুণ দেখলেন। দেবতা গংধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, প্রভৃ, প্রসঙ্গ হও, তোমার রুপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিন্দট হবে।

তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং খবিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি আর বিদ্বরের হাত ধ'রে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও অর্ণতহিতি হলেন।

দার্কের আনীত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রন্থানের উপক্রম করছিলেন তখন ধ্তরাদ্দ্র তার কাছে এসে বললেন, জনার্দন, প্রেদের উপর আমার কতট্বকু প্রভাব তা তুমি দেখলে। আমার দ্বভিসন্ধি নেই, দ্বর্থোধনকে যা বলেছি তা তুমি শ্বনেছ। সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রয়ক্তে শান্তির চেণ্টা করেছি।

ধৃতরাত্ম ও ভশ্মদ্রোণাদিকে কৃষ্ণ বললেন, কোরবসভায় যা হ'ল তা আপনারা দেখলেন, দ্বর্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেন্টা করেছে তাও জানেন। ধৃতরাত্মও বলছেন তাঁর কোনও প্রভূষ নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আমি য্রিণিষ্ঠরের কাছে ফিরে যাব। এই ব'লে কৃষ্ণ রখারোহণে কুন্তীর সংখ্যা দেখা করতে গেলেন।

# ১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী — বিদ্যুলার উপাখ্যান

কৃশ্তীকে প্রণাম ক'রে কৃষ্ণ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত ব্তাশ্ত জানালেন। কুম্তী বললেন, কেশব, তুমি যুমিষ্ঠিরকে আমার এই কথা বলো। — পুত্র, তুমি শন্মতি, শ্রোতিয় রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত আলোচনা ক'রে তোমার ব্লিধ বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষরিয়ের যে ধর্ম স্বয়ন্তু রহন্না নির্দিণ্ট করেছেন তুমি তার দিকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহ্য থেকে ক্ষান্তর সূচি করেছেন সেজন্য বাহ্মবলই ক্ষান্তিয়গণের উপজ্ঞীব্য, সর্বদা নির্দায় কর্মে নিযুক্ত থেকে তাঁদের প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যদি উপযুক্ত রূপে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তবেই চার বর্ণের লোক স্বধর্ম পালন করেন। এমন মনে ক'রো না যে কালপ্রভাবেই রাজার দোষগন্ন হয়; রাজার সদসং কর্ম অন্সারেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর বা কলি যুগ উৎপন্ন হয়। তুমি পিতৃপিতামহের আচরিত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম শুন্ত্রিয় করতে চাও তা রাজিষিদের ধর্ম নয়। দুর্বল বা অহিংসাপরায়ণ রাজা প্রক্রিপালন করতে পারেন না। আমি সর্বদা এই আশীর্বাদ করছি যে তুমি যুক্ত দান ও তপস্যা কর, শোর্য প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহ, সাম দ্ম্মিতিন বা দণ্ডনীতির দ্বারা তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উম্থার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদত্ত অমিপিণ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দঃখ আরু কি আছে? কুফ, আমি বিদ্বলা ও তাঁর প্রেরে কথা বলছি, তুমি যুর্নিষ্ঠিরকে শুনিও।—

বিদ্দলা নামে এক যশস্বিনী তেজস্বিনী ক্ষান্তিয়নারী ছিলেন। তাঁর প্রে
সঞ্জয় সিন্ধ্রাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দ্বাখতমনে শ্বের আছেন দেখে বিদ্দলা
বললেন, তুমি আমার প্র নও, তুমি কোথাথেকে এসেছ? তুমি জোধহীন সীবতুলা,
তুমি যাবন্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা ক'য়ো না, অলেপ তুল্ট
হয়ো না, নিভাঁকি ও উৎসাহী হও। য়ে ক্লীব, তোমার সকল কীর্তি নন্ট হয়েছে,
য়াজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বে'চে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চারিত্রের
আলোচনা করে না সে প্রেষ্ নয়, স্বীও নয়, সে কেবল মান্বের সংখ্যা বাড়ায়।
যার দান তপস্যা শোষ্ বিদ্যা বা অথের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মাত্র।
প্রে, নির্বাপিত অণিনর ন্যায় কেবল ধ্মায়িত হয়ো না, ম্হত্র্কালের জন্যও
জর্বলে ওঠ, শত্রকে আক্রমণ কর।

বিদ্বলার পরে সঞ্জয় বললেন, আমি যদি যুদ্ধে মরি তবে সমস্ত পৃথিবী পেয়েও আপনার কি লাভ হবে? অলংকার সুমুখভোগ বা জীবনেই বা কি হবে? বিদ্বলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রয় ক'রে জীবনধারণ করেন তিনিই কীর্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন। সিন্ধুরাজের প্রজারা সন্তুর্ত নয়, কিন্তু তারা মুড় ও দুর্বল, তাই রাজার বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। তুমি যদি নিজের পোর্ম্ম দেখাও তবে অন্য রাজারা সিন্ধুরাজের বিরহ্দেধ দাঁড়াবেন। তাঁদের সঙ্গো মিলিত হয়ে তুমি গিরিদ্বর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর্, সিন্ধুরাজ অজর অমর নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সম্মুদ্ধলাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না ক'রেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমাদের মহাকুলে এসেছি, আমি রাজ্যের অধিশ্বরী মঞ্চলময়ী ও পতির আদরিণী ছিলাম। সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পঙ্গীকে যদি দীনদশাগ্রস্ত দেখ তবে তোমার জীবনে প্রয়োজন কি? শত্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রির যে সুখ লাভ করেন সে সুখ ইন্দুভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণবিস্কর্ণন অথবা শত্রের বিনাশ—এ ছাড়া ক্ষত্রিরের শান্তিলাভ হ'তে পারে না।

সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠার, আপনার হালের ক্ষলোহে নিমিত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, কি ক'রে জয়লাভ ক্রিব? এই দার্ণ অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোন্ধারের ইচ্ছা নিব্ত হয়েছে আপনি পরিণতব্নিধ, যদি কোনও উপায় জানেন তো বলন্ন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন করব।

বিদন্লা বললেন, তুমি প্রেব যে বীরম্ব দেখিয়েছ তা আবার দেখাও,

তা হ'লেই রাজ্য উন্ধার করতে পারবে। যারা সিন্ধ্রাজের উপর ক্র্ম্থ, যাদের তিনি শক্তিহীন ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁর সংগ্ যুন্ধ করতে চায়, তাদের সংগ্ তুমি মিত্রতা কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। ত্যেমার অনেক সূহুংও আছেন যাঁরা সূর্যদ্রুখ সইতে পারেন এবং যুন্ধ থেকে পালান না।

বিদ্বলার কথার সঞ্জারের মোহ দ্ব হ'ল, তিনি বাকাবাণে তাড়িত হরে জননীর উপদেশে যুন্ধের উদ্যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজা শাহ্বর পীড়নে অবসম হ'লে তাঁকে তাঁর মন্দ্রী এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধ ক উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েছের রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শ্বনবেন। গার্ভিণী এই উপাখ্যান বার বার শ্বনলে বীরপ্রসবিনী হন।

কুণতীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে কৃষ্ণ ভীষ্মাদির নিকট বিদায় নিলেন, তার পর কর্ণকে নিষ্ণের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সংগ্যে যাত্য করলেন।

# ১৯। कृष्ण-क**र्ण-**नःशाम

বৈতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকৈ বললেন, রাধের, তুমি বেদক্ষ ব্রাহানদের সেবা করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের স্ক্র্য তত্ত্বসকল শিথেছ। কুমারী কন্যার গর্ভে দ্ইপ্রকার প্রে হয়, কানীন (১) ও সহােঢ় (২)। শাস্ত্রক্ত পণিডতগণ বলেন, কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লােকই এই দ্ইপ্রকার প্রের পিতা। কর্ণ, তুমি কানীন প্রে এবং ধর্মান্সারে পাণ্ডুরই প্রে। অতএব তুমিই রাজা হও, তােমার পিতৃপক্ষীর পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীর ব্রিগণ দ্ই পক্ষকেই তােমার সহায় ব'লে জেনাে। তুমি আজ আমার সংগে চল, পাণ্ডবরা জান্ন যে তুমি য্রিণিউরের অগ্রক্ত। তােমার পাঁচ দ্রাতা, দ্রোপদীর পাঁচ প্রে এবং অভিমন্য তােমার চরণ ধারণ করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও ব্রিবংশীর সকলেই তােমার পান্ত হবেন। রাজা ও রাজকন্যারা তােমার অভিষেকের জন্য হিরণ্মর রজ্তুমুর ও ম্ক্রের কুল্ড এবং ওরধি বীজ রক্ব প্রভাত উপকরণ নিয়ে আসবেন দ্রোপুর্তীও বর্ত্ত (৩) কালে

<sup>(</sup>১) কুমারী যাকে বিবাহের প**্**রে প্রসব করে।

<sup>(</sup>২) গর্ভবতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে।

<sup>(</sup>৩) পণ্ডপাণ্ডবের জন্য নির্ধারিত পণ্ডকালের **অতিরিক্ত**।

তোমার সংশা মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে প্থিবীর রাজপদে অভিবিস্ত করব, বৃথিতির যুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহন্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভীমসেন তোমার মশ্তকে শ্বেত ছব ধরবেন, অর্জ্বন তোমার রথ চালাবেন, অভিমন্য সর্বদা তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রোপদীর পাঁচ প্রে, পাণালগণ ও মহারথ শিখন্ডী তোমার অন্গমন করবেন। কুন্তীপ্রে, তুমি দ্রাত্গণে বেন্টিত হয়ে রাজ্য-শাসন কর, কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হ'ন, পাশ্ডব দ্রাতাদের সপ্যে তোমার সোহাদ্ হ'ক।

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা আমি জানি, ধর্মশাল্য অনুসারে আমি পান্ডরই পরে। কুল্ডী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং হিতচিণ্ডা না ক'রে আমাকে ত্যাগ করেন। স্তেবংশীয় অধিরথ আমাকে তাঁর গুহে আনেন স্নেহবণে তখনই তার পদ্মী রাধার স্তনদুশ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল, তিনি আমার মলমত্রেও ঘে'টেছিলেন। আমি কি ক'রে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? অধিরথ আমাকে পত্র মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে করি। তিনি আমার জাতকর্মাদি করিয়েছেন, তার নিযুক্ত ব্রাহমুণরা আমাকে বস্কুষেণ নাম দিয়েছেন, তার আশ্রয়েই যৌবনলাভ ক'রে আমি বিবাহ করেছি। পদ্দীদের সপ্গে আমার প্রেমের বন্ধন আছে, তাদের গর্ভে আমার পত্র-পোরও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত প্রথিবী এবং রাশি রাশি সূত্রণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পারি না, সূত্রের লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আমি দুর্যোধনের আশ্রয়ে তের বংসর নিষ্কণ্টক **রাজ্য** ভোগ করেছি; স্তগণের সংগে আমি বহু বস্ত করেছি, তাঁদের সংগে আমার বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দুর্বোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেছেন, দৈবরথ যাদের অর্জানের প্রতিযোগ্যা রাপে আমাকেই বরণ করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধনের ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর সঙ্গে মিখ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে তা অবশ্য হিতের জনাই। মধ্যসূদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, ধর্মান্মা যুর্বিধিন্ঠর যদি জানতে পারেন যে আমিই কুল্ডীর প্রথম পত্রে তবে জ্রার তিনি त्राक्षा न्तरन ना। यीन आमिट स्मर्ट त्राक्षा भारे जस्त महार्यापनरकहे स्मर्मिण कत्रव। অতএব যাগিতিরই রাজ্য লাভ কর্ন, হাষীকেল তাঁর নেতা এবং অর্জন তাঁর যোখা হয়ে থাকুন। কেশব, ত্রিলোকের মধ্যে পর্ণাতম স্থান কুর্ক্টের বিশাল ক্রিয়মণ্ডল रयन अन्तर्यस्थर निरुष्ठ रन, সমস্ত क्रिति रस स्वर्गाणा करतन।

ম্দ্র হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ, আমি তোমাকে প্রথিবীর রাজ্য দিতে চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে ব'লো, এই মাস (১) অতি শৃত্তকাল, এখন পশ্বাদা ও ইন্থন স্কুলভ, শস্য পরিপ্রেউ, বৃক্ষ সকল ফলবান, মক্ষিকা অলপ, পথে কর্দম নেই, জল স্বাদ্র হয়েছে, শীত বা গ্রীষ্ম অধিক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হ'ক। যুম্থের জন্য সমাগত রাজাদের ব'লো যে তাঁদের অভীষ্ট প্র্ণ হবে, দুর্যোধনের অনুগামী রাজা ও রাজপ্রগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহা, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাছে? এই প্থিবীর ধন্যে আসম, দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি আর আমি তার নিমিত্তস্বর্প। আমি দার্ণ স্বান ও দুর্লাকণ দেখেছি, তুমি যেন রুধিরান্ত প্থিবীকে হাতে ধারে নিক্ষেপ করছ, অস্থিস্ত,পের উপরে উঠে যুখিন্টির যেন স্বর্ণপাত্রে ঘৃতপায়স ভোজন করছেন এবং তোমার প্রদত্ত প্থিবী গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন তোমার হুদরে প্রবেশ করলে না তখন অবশাই প্থিবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, এই মহাযুন্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? অথবা স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাছিছ। এই ব'লে কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় আলিংগন ক'রে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যিক তাঁদের সার্থিকে বললেন, শীঘ্র চল।

### ২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কৃষ্ণ চ'লে গেলে বিদ্বর কুন্তীকে বললেন, আপনি জানেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমি সর্বাদা চেন্টা করেছি, কিন্তু দ্বুর্যোধন আমার কথা শোনে নি। বৃদ্ধ ধ্তরাদ্ধ প্রুত্তর বশবতী হয়ে অধমের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলেন, এখন পান্ডবর্গণ যুদ্ধের উদ্যোগ করবেন। কৌরবদের দ্বুনীতির ফলে বীরগণ বিনদ্ধ হয়েন, এই চিন্তা ক'রে আমি দিবারাত্র বিনিদ্ধ হয়ে আছি

কুন্তী দ্বংখার্ড হয়ে দীর্ঘন্ধনাস ফেলে ভাবলেন, যুন্ধ হ'লেও দৌর, না হ'লেও দোর। দ্বের্ঘনাদির পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাকরের এজনাই আমার ভয়। হয়তো দ্রোণ তাঁর নিষোর সঙ্গে যুন্ধ কামনা করেন না, প্রিতমহ ভীষ্ম হয়তো পাশ্ভব-গণের প্রতি ন্দেহশীল হবেন। অবিবেচক দ্বমতি কর্ণই দ্বের্ঘধনের বশবতী হয়ে

<sup>(</sup>১) অগ্রহায়ণ।

.: -

পাণ্ডবদের বিশ্বেষ করে, তার জনাই আমার ভয়। কন্যাকালে যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না?

এই চিম্তা ক'রে কুম্তী গণগাতীরে গেলেন। দয়াল; সত্যানিষ্ঠ কর্ণ সেখানে প্র্মান্থ ও উধর্বাহ্ হয়ে জপ করছিলেন। স্র্যতাপে পীড়িত হয়ে শ্ব্নুক পদ্মন্মালার ন্যায় কুম্তী কর্ণের উত্তরীয়বস্ফের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্ণ মধ্যাহাকাল পর্যম্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুম্তীকে দেখতে পেলেন। তিনি সবিস্ময়ে প্রণাম ক'রে কৃত্যজালপন্টে বললেন, আমি অধিরখ-রাধার পত্র কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করছি, আজ্ঞা কর্নুন আমাকে কি করতে হবে।

কুন্তী বললেন, কর্ণ, তুমি কোন্ডের, রাধার গর্ভজাত নও, অধিরথ তোমার পিতা নন, স্তকুলেও তোমার জন্ম হর নি। বংস, রাজা কুন্তিভোজের গ্রে আমার কন্যা অবস্থার তুমি আমার প্রথম প্রের্পে জন্মোছিলে। তুমি পার্থ(১), জ্বগংপ্রকাশক তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুন্ডল ধারণ ক'রে দেবশিশরে ন্যার শ্রীমন্ডিত হয়ে আমার পিতার গ্রে ভূমিন্ট হয়েছিলে। প্র, তুমি নিজের শ্রাভাদের না চিনে মোহবশে দ্রেগ্রানাদির সেবা করেছ, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষ্মী অজর্ন প্রের্পি অর্জন করেছিলেন, ধার্ত্রান্ত্রগণ যা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে অধিকার করে য্রিন্ডিরের সপে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখ্রক যে কর্ণাজ্রন সোল্লান্ত্রন্থনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হ'লে তোমাদের অসাধ্য কি থাকতে পারে? তুমি সর্বগ্রন্থন না বলে।

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্নেহবাক্য শ্নতে পেলেন — তোমার জননী পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঞ্গল হবে। মাতাপিতার অনুরোধেও কর্ণ বিচলিত হলেন না। তিনি কুম্তীকে বললেন, ক্ষরিয়জননী, আপনার বাক্যে আমার শ্রম্মা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও ক্রীর্তি নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষরিয় হ'লেও আপনায় জন্য আমি ক্ষরিয়োচিত সংক্ষার পাই নি, কোন শত্র এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপুনি অথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জনাই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। কুম্বের সহিত মিলিত অর্জনিকে কে না ভয় করে? এখন যদি আমি পান্ডবপক্ষে যাই তবে

<sup>(</sup>১) প্থা বা কুন্তীর প্ত।

সকলেই বলবে আমি ভর পেরে এমন করেছি। কেউ জ্লানে না যে আমি পাণ্ডবদের স্রাতা। এখন ব্যুম্কালে বদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষরিররা আমাকে কি বলবেন? ধার্তরান্তর্গণ আমার সর্ব কামনা প্রণ করেছেন, আমাকে শ্রুমানিত করেছেন, এখন আমি কি ক'রে তা নিচ্ছল করতে পারি? যারা আমাকে শ্রুমানিত করেছেন, যারা আমার ভরসাতেই শত্রর সঙ্গো ব্যুম্ম করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি কি ক'রে ছিম করব? যে সকল অঙ্গ্রিরমতি পাপাত্মা রাজার অন্ত্রহে প্রুট ও কৃতার্থ হয়ে কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃত্যুদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। আমি সংপ্রুম্মানিত অন্শংসতা ও চরির রক্ষা ক'রে আপনার প্রদের সংগ্রেমাণিক যুম্ম করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে পারি না। কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল প্রকে ব্য করব না। কেবল অর্জ্নকে নিহত ক'রে অভীন্ট ফল লাভ করব, অর্থবা তার হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশান্ত্রনী, যেই মর্ক, অর্জ্ন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচ প্রই থাকবে।

শোকার্তা কুম্তী কম্পিতদেহে পরেকে আলিখ্যন করে বললেন, কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে, কুর্কুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অর্জুন ভিন্ন অন্য চার দ্রাতাকে তুমি অভর দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।

কুম্তী শন্তাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাকে অভিবাদন করলেন, তারপর দক্ষনে দন্দিকে চ'লে গেলেন।

#### ২১। ক্লের প্রত্যাবর্তন

উপশ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দোত্যের বিবরণ যুধিন্টিরকে জানিয়ে বললেন, আমি দুর্যোধনকে মিন্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্থ রাজাদের ভংসনা করেছি, দুর্যোধনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা ক'রে কর্ণ ও শকুনিকে ভয় ট্রেণিথরেছি, দাত্তসভার ধার্তরাদ্রাগণের আচরণের বহু নিন্দা করেছি। অবশ্রেষে দুর্যোধনকে বলেছি, পান্ডবগণ অভিমান ত্যাগ ক'রে ধ্তরাদ্র ভীষ্ম ও বিদ্বেরর আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধ্তরাদ্র ভীষ্ম ও বিদ্বর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পান্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধ্তরান্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কোরব সভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু

চেণ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও উপার দেখি না। কোরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুর্ক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন। দুর্বোধনাদি বিনা খ্লেখ আপনাকে রাজ্য দেবেন না।

# แ देननानियां भविषाय ॥

#### ২২**৷ পাণ্ডবয**ুশ্বসম্জা

য্বিভিন্ন তাঁর প্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শ্নলে, এখন সেনা বিভাগ কর। সাত অক্ষোহিণী এনটন সমবেত হরেছে, তাদের নায়ক — দ্রন্থদ, বিরাট, ধৃদ্টদানুন, শিখাডী, সাতাফি, চেকিতান ও জীমসেন। এ'রা সকলেই যুদ্ধবিশারদ বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যিনি এই সাত জনের নেতা হবার যোগ্য, যিনি সেনাবিভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীত্মের প্রতাপ সইতে পারবেন, তাঁর নাম বল।

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাটই এই কার্বের যোগা। ইনি আমাদের সন্থে সন্থী দ্বংখে দ্বংখী, বলবান ও অস্ত্রবিশারদ, এর সাহায্যেই আমরা রাজ্য উন্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশ্রর দ্বন্পদই সেনানায়ক হবার যোগা, ইনি বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন এবং সর্বাদা দ্রোণ ও ভীজ্মের সহিত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সহিত ঘোর তপস্যা করেছিলেন (১)। অজর্বন বললেন, যে দিবা প্রের্য তপস্যার প্রভাবে এবং খ্যিনগণের অন্বগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যিনি ধন্ব খঙ্গা ও কবচ ধারণ ক'রে রথারোহণে অন্বিকৃত্ত থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃত্টদান্ন(১)ই সেনাপতিত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, সিম্থগণ ও মহর্ষিণণ বলেন যে, দ্বন্পদপ্তর শিক্ষণ্ডীই ভীক্ষবধের নিমিত্ত জ্বন্মছেন, ইনি রামের ন্যায় র্পবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্ত্রাহত করতে পার্কেটি একই সেনাপতি কর্ন।

যুর্থিতির বললেন, কৃষ্ণই আমাদের জন্তমনাজন্তের ছাল, আমাদের জ্ঞীবন রাজ্য সংখদঃখ সবই এ'র অধীন, ইনিই বলনে কে আমাদের সেনাপতি হবেন। এখন

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ২৯-পরিচ্ছেদ দু<del>ন্টব্য।</del>

...

রাত্রি আসম, কাল প্রভাতে আমরা অধিবাস (১) ও কোতুকমপাল (২) ক'রে যুদ্ধযান্ত্র করব।

অর্জনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁর। সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগা। আপনি এখন যথাবিধি সৈন্যযোজনা কর্ন, আপনার পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদি কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। আমি ধৃষ্টদানুন্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি। কৃষ্ণের কথায় পাশ্ডবগণ আনন্দিত হলেন।

যুন্ধসম্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্ডল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী ও অন্বের রব, রথচক্রের ঘর্ষার ও শৃত্থদন্দন্ভির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই বিশাল সৈন্যসমাগম মহাতর গময় সমন্দ্রের ন্যায় বিক্ষার্থ হয়ে উঠল। বর্মো ও অন্বের সাজত যোল্ধারা আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন, যুধিষ্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সংগ চলল। শক্ট, বিপণি, বেশ্যাদের বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রায়্ধ ও চিকিৎসকগণ সংগে সংগে গেল। দ্রোপদী তাঁর দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপশ্লব্য নগরেই রইলেন।

পাশ্ডববাহিনী কুর্ক্লেরে উপস্থিত হ'ল। যুর্থিন্ঠির শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন এক সমতল দ্নিশ্ধ স্থানে সেনা সন্নিবেশ করলেন। পরিহ হিরণ্বতী নদীর নিকটে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের শিবির স্থাপন করলেন। শত শত বেতনভোগী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ শিবিরে রইলেন। প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ক্রশস্ক্র, মধ্ম, ঘ্ত, সর্জরস (ধ্না), জল, ঘাস, তুষ ও অংগার রাখা হ'ল।

কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যাধিন্টির আর্থ্র জানতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দাবাািশ দাবোঁ।ধন আপনার প্রস্তাব এবং ভীক্ষা বিদার ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সে মুর্ক্তে করে তার জয়লাভ হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা প্র্ণ হয় নি। ভীক্ষ-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদার ছাড়া সকলেই দাবোঁথনের অনুবতীা।

<sup>(</sup>১) অস্তপ্জা বা নীরাজন।

<sup>(</sup>২) রক্ষাস্ত্র- বা রাখি-বন্ধন।

ষ্বিধিন্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি বনবাস স্বীকার ক'রে বহু দুঃখ পেরেছি, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হ'ল। যারা অবধ্য তাঁদের সংগ্য কি েরে ষ্মুখ করব? গ্রের্জন ও ব্ম্থদের হত্যা ক'রে আমাদের কির্পে বিজয়লাভ হতে । অর্জন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুম্তী ও বিদ্রুর কখনও অধ্যা করতে বলবেন না; যুম্খ না ক'রে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষ্ণ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ ক্শালেন, ঠিক কথা।

দ্রশদ িরাট সাত্যকি ধৃন্টদার্ক্র ধৃন্টকৈতৃ শিশান্তী ও মগধরাজ সহদেব— এই সাত জনতে ব্যিধিন্টির বথাবিধি অভিষিত্ত ক'রে সেনাপতির পদ দিলেন। তার পর তিনি ধ্াটদার্ক্রকে সর্বসেনাপতি, অর্জ্বনকে সেনাপতিপতি, এবং কৃষকে অর্জব্রের নির্ভিতা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন।

## २७। वनक्रम ७ ब्रक्ती

কুর্পাণ্ডবের ঘার অনিষ্টকর যুন্ধ আসম হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অক্র উদ্ধব শান্ত প্রদ্যুন্দ প্রভৃতির সঙ্গো হলার্ম্ধ বলরাম যুথিন্ঠিরের ভবতে এলেন। তিনি কৈলাসশিধরের ন্যায় শ্লুকান্টি, সিংহস্থেলগতি (১), তাঁর চক্ষ মদ্যপানে আরক্ত, পরিধান নীল কোষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উ ৬ দাঁড়ালেন এবং যুথিন্ঠির তাঁর কর গ্রহণ করলেন। অভিবাদনের পর সকলে িরিফা হ'লে বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দার্গ লোকক্ষয়কর স্কুন্থ আসম হয়েছে তার নিবারণ করা অসাধ্য। আমি এই কামনা করি যে সাপনারা সকলে নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুন্ধ থেকে উত্তীণ হবেন। মহারাজ য় ধিন্ঠির, য়ামি কৃষ্ণকে বহু বার বলেছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অভ্যার প্রামি কৃষ্ণকে বহু বার বলেছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অভ্যার প্রি লেরেগ করেছেন, একার্কে আপনার পক্ষেই সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছেন, একার্কে আপনার অবশাই জয়লাভ কর্বনে। আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে প্রার্থির না, অতএব কৃক্ষের অভীত কার্যই করব। গদাযুন্ধবিশারদ ভীম ও ক্রিবোধন আমার শিষ্য, দুজনের উপরেই আমার সমান দেনহ। কোরবদের বিন্সা আমি দেখতে পারব না, সেজন্য সরুন্বতী তাঁথের্ণ প্রমণ করতে যাছিছ।

<sup>(</sup>১) ক্রীড়ারত সিংহের ন্যার যাঁর গতি।

বলরাম চলে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের অধিপতি ভীক্ষকের পরে রুক্মী এক অক্ষোহিণী সেনা নিরে উপস্থিত হলেন। ইনি কিমরশ্রেষ্ঠ দুনের কাছে ধনুবেদ শিখে বিজয় নামক ঐন্দুধন, লাভ করেছিলেন। এই ধন, অর্জ্বনের গান্ডীব ও কুঞ্চের শার্গ্য ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যথন রুকিমুণীহরণ করেন তথন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুক্রী পরাজিত হন।

य् विष्ठित अभ्यात त्रकारीत भःवर्धना कत्रलन। রক্মী বললেন, অর্জনে, যদি ভর পেরে থাক তবে এই যুম্থে আমি তোমার সহার হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শহুসেনার যে অংশের সপো আমাকে বৃন্ধ করতে দেবে সেই অংশই আমি বিনন্ট করব, দ্রোণ রুপ ভীষ্ম কর্ণকেও আমি বধ করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদেধ বিরত থাকুন, আমিই শুরুসংহার ক'রে তোমাদের রাজ্য উত্থার ক'রে দেব।

অর্জ্বন রুক্মীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি পান্ডুর পত্র, দ্রোণের শিষ্য, বাস্ফেব আমার সহায়, আমি গাণ্ডীবধারী, কি ক'রে বলব বে ভর পেরেছি? আমি যখন ঘোষযাত্রায় মহাবল গণ্ধর্বদের সংগ্রে, নিবাতকবচ ও কালকের দানবদের সংগ্য, এবং বিরাটরাজ্যে বহু, কৌরবের সংগ্য যুস্থ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রুদ্র ইন্দ্র কুবের যম বর্ত্ত্বণ অণিন কুপ দ্রোণ ও মাধবের অনুগৃহীত; আমার তেজোময় দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তুণ ও প্রবিধ দিব্যাস্ত্র আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কি ক'রে বলব? মহাবাহ,, আমি ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় ফিরে যাও।

त्रक्री जौत मागतजुना विभाग स्मिना निरंत पृत्यीयत्मत कार्छ शासन वर्ष पर्का निकास का का का कि का প্রত্যাখ্যান করলেন। এইর পে রোহিণীনন্দন বলরাম এবং ভীষ্মকপুত্র রুক্মী কুর পাশ্ডবের যদ্ধে থেকে দরে রইলেন।

२८। **रक्त्रवयः ध्यमण्डा** थरक ठ'रम शास्त्र मृतस्य कृष रिम्ठनाभ्रत थारक ह'ला शाल म्यूर्याधेन कर्न প्रज्ञितक वनातन, বাসনদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রম্থ হয়ে পাণ্ডবগণকে যন্ত্রে উত্তেজিত করবেন। তিনি যুম্থই চান, ভীমার্জ্বনও তাঁর মতে চলেন। দুপদ আর বিরাটের সম্পেও আমি শর্কা করেছি, তাঁরাও কৃষ্ণের অন্বতী হবেন। অতএব কুর্পাশ্চবের মধ্যে তুম্বল লোমহর্ষণ যুন্ধ অবশ্যশ্ভাবী। তোমরা অতন্দ্রিত হয়ে যুন্দের সমস্ত আয়োজন কর। কুর্ক্লেরে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করাও, সব্দিকে বেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। শিবিরমধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্য এবং উপরে ধ্রজপতাকা থাকবে। খাদ্যাদি আন্য়নের পথ যেন শ্রুরা রোধ করতে না পারে।

দর্ধোধনের আদেশে কুর্ক্তেরে সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল। সমাগত রাজারা উন্ধীয় অন্তর্মীয় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভৃতিতে সন্জিত হলেন। রথী অন্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈনাগাপ ব্দেখর জন্য প্রস্কৃত হ'ল। রাত্রি প্রভাত হ'লে দ্বেধীধন একাদশ অক্ষোহিণী সেনা বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অন্ব যোজিত হ'ল এবং দ্বই অন্বর্ক্ষক ও দ্বই প্রত্যুক্তক্ষক নিষ্কৃত হ'ল। প্রত্যেক হসতীতে দ্বই অনুক্ষাধারী, দ্বই ধনুর্যারী এবং একজন শক্তি- ও পতাকা-ধারী রইল।

দ্বেশ্ধন কৃতাঞ্জাল হয়ে ভীষ্মকে বললেন, সেনাপতি না থাকলে বিশাল সেনাও পিপীলিকাপ্ঞের ন্যায় বিচ্ছিল হয়ে যায়। শ্বেনছি একদা রাহমুণ বৈশ্য ও শ্বে এই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষরিয়দের সঙ্গো যৄশ্ধ করতে যায়, কিল্তু তারা বার বার পরাজিত হয়। তার পর রাহমুণরা ক্ষরিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পরাজয়ের কারণ কি? ধর্মজ্ঞ ক্ষরিয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন — আমরা সকলে একজন মহাব্দিধমানের মতে চলি, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের ব্দিধতে প্থক প্থক চলেন। তথন রাহমুণরা একজন যুল্ধনিপ্রণ রাহমুণকে সেনাপতি করলেন এবং ক্ষরিয়দের সঙ্গো যুল্ধে জয়ী হলেন।

তার পর দ্বর্থাধন বললেন, পিতামহ, আপুনি দ্বেলাচার্য তুল্য যুদ্ধনিপর্ণ, ধর্মে নিরত এবং আমার হিতৈষী, আপুনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। গোবংস ষেমন ঋষভের অনুগমন করে আমরা সেইর্প আপুনার অনুগমন করে। ভীত্ম বললেন, মহাবাহ্ব, আমার কাছে তোমরা ষেমন পাশ্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা ক্রিউ নেই, তার অনেক দিব্যান্থও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশো যুদ্ধ করবেন না। পাশ্তুপ্রদের বিনন্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দিন আমি না মান্ন তত দিন আমি প্রতাহ পাশ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যোদ্ধাকে বধ করব। কিন্তু কর্ম সর্বদাই আমার সঞ্জে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনাপতি আমি না হয়ে তিনিই হ'তে পারেন। কর্ম বললেন, ভীত্ম জ্বীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এবর মৃত্যুর পর আমি অর্জন্বনের সঞ্জে যুদ্ধ করব।

দ্বেশ্যেন রাশি রাশি উপহার দিয়ে ভীষ্মকে সেনাপতির পদে যথাবিথি অভিষিদ্ধ করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শংখ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার অশ্বভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্রধর্নি ভূমিকম্প উল্কাপাত ও র্বাধরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। যোশ্ধারা নির্দাম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীষ্মকে অগ্রবতী ক'রে প্রচুর স্কম্ধাবার সহ দ্বর্যোধন প্রভৃতি কুর্কেরে উপস্থিত হলেন।

# ।। উল্কদ্তাগমনপর্বাধ্যায় ॥

# ২৫। উল্বেক্তর দৌত্য

কুর্ক্ষেত্রে হিরশ্বতী নদীর নিকটে পাণ্ডববাহিনী সন্নিবেশিত হ'লে কোরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাপিত করলেন। কর্ণ দ্বঃশাসন ও শক্নির স্থেগ মন্ত্রণা ক'রে দ্বেশ্ধন স্থির করলেন যে শক্নির প্রে উল্ক দ্ত হরে পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উল্কেকে এইর্প উপদেশ দিলেন।—

তুমি যু, ধিভিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃ,শংসের ন্যায় জগং ধরংস করতে চাও কেন? প্রোকালে দেবগণ প্রহ্মাদের রাজ্য হরণ করলে প্রহ্মাদ এই শ্লোকটি গেয়েছিলেন—হে স্বরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধ্বজা উন্নত রাখা এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল রত। উল্কু নারদক্ষিত এই উপাখ্যানটি তুমি যুধিষ্ঠিরকে শ্বনিও।—এক দুষ্ট বিড়াল গংগাতীরে উধর্বিছ হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরা তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন বিড়াল ভাবলে, আমার ব্রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল ম্বিক স্থির করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতৃল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মুষিকদের প্রার্থনা শুনে বিড়াল বললে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে করা অসম্ভব তথাপি তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আ্রিইডপস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন ব্রত পালন করছি, কোথাও যাবার শ্<sub>রি</sub> আঁমার নেই। বংসগণ, তোমরা আমাকে প্রতাহ নদীতীরে বহন ক'রে নিক্তে প্রৈয়ো। মুষিকরা সম্মত হ'ল এবং বালক বৃদ্ধ সকলেই বিভালের আশ্রয়ে এল। ম্যিক ভক্ষণ ক'রে বিড়ালের শরীর ক্রমশ স্থলে চিক্কণ ও বলিস্ঠ হ'েড<sup>্∀</sup>লাগল। ম্যিকরা ভাবলে, মাতুল নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একদিন ডিণ্ডিক নামে এক ম্বিক বিভালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সংগ্য সংগ্য গেল বিভাল ভাকে খেরে ফেললে। তখন কোলিক নামে এক অতি বৃন্ধ ম্যিক বললে, এর শিখাধারণ ছল মাত্র, এর বিষ্ঠার লোম দেখা যার, কিন্তু ফলম্লভোজীর বিষ্ঠার তা থাকে না। ইনি স্থ্ল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত আট দিন খেবেক ডিভিডককেও দেখছি না। এই কথা শ্নেন ম্যিকরা পালিয়ে গেল, দৃষ্ট বিড়ালও তার প্র স্থানে ফিরে গেল। দ্রাত্মা যুখিতির, তুমিও বৈড়াল এত অবলন্বন ক'রে জ্ঞাতিদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে, আমি তা দিই নি, কারণ আমার এই ইছো যে তুমি কুন্ধ হয়ে যুন্ধ কর। তুমি কৃষকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলে যে তুমি শান্তিও সমর দৃষ্টএর জনাই প্রস্তৃত আছ। আমি যুন্ধের আয়োজন করেছি, এখন তুমি ক্ষতিয়ের ধর্ম পালন কর।

উল,ক, তুমি কৃষকে বলবে, কোরবসভার যে মারার,প দেখিরেছিলে সেই র,প ধারণ করে আমার প্রতি ধাবিত হও ইন্দ্রজাল মারা কৃহক বা বিভাষিকা দেখলে অন্যধারী বীর ভর পার না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মারা দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপারে কার্যদিশিধ করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকসমাং যশস্বী হরে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি প্রশিচহাধারী নপ্রংসক অনেক আছে। তুমি ক্রেম্প্র ভূত্য ছিলে সেজনা আমার তুল্য কোন্ত রাজা তোমার সংগ্যে যুন্ধ করেন নি।

উল্ক, তুমি সেই শূপাহীন ব্য বহুভোজী মুর্খ ভীমকে বলবে, বিরাটনগরে তুমি বল্লব নামে শার্চক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দাত্তসভায় যে প্রতিজ্ঞা ক্রন্সর্থলৈ তা যেন মিথ্যা না হয়, যদি শক্তি থাকে তবে দাংশাসনের রক্ত পান কর্ম। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদীর কণ্ট প্রারণ ক'রে এখন যুদ্ধে তোমাদের পৌরুষ দেখাও। বিরাট আর দ্রুপদকে বলবে, প্রভু ও ভূত্য পরস্পরের গ্লাগন্ধ বিচার করে না, তাই গৌরবহীন যুধিন্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুদ্দকে বলবে, তুমি দ্রোণের সংগ পাপযুদ্ধ করবে এস। শিখান্ডীকে বলবে, তুমি নিভারে যুদ্ধ করতে এস, ভীন্ম তোমাকে প্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না।

উল্কে, তুমি অর্জনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রোপদীর ক্রেশ স্মরণ ক'রে এখন প্রের্থত্ব দেখাও। লোহময় অস্ক্রসম্বের সংক্রার হয়েছে, ক্র্রক্ষেত্রে কর্দম নেই, অন্বসকল খাদ্য পেরে প্রেই হয়ে আছে, ব্রোম্ধারাও বেতন পেরেছে, অতএব কেশবের সংগ্য এসে কালই যুম্ধ কর। তুমি ক্পমন্ত্ক তাই দুর্ধর্ম বিশাল কোরবসেনার স্বর্প ব্রুতে পারছ না। বাস্ক্রেব তোমার সহায় তা জানি, তোমার গান্ডীব চার হাত দীর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোম্ধা নেই তাও জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ ক'রে তের বংসর ভোগ করেছি। দাত্তসভায়

তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস হয়েছিলে, দ্রোপদীই তোমাদের মৃত্ত করেন। তুমি নপ্রংসক সেজে বেণী দুর্নিয়ে বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে। এখন কৃষ্ণেব সংগ এসে যুশ্ব কর, আমি তোমাদের ভয় করি না। সহস্র সহস্র বাস্ক্রেব এবং শত শত অর্জ্বনও আমার অব্যর্থ বাণের প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে।

উল্ক পান্ডবাশবিরে গিয়ে দ্বের্যাধনের সকল কথা জানালেন। ভীমকে অত্যন্ত ক্রুন্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকুনিনন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দ্বের্যাধনকে জানিও যে তাঁর সব কথা আমরা শ্রেনছি, অর্থ ও ব্রেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হবে। ভীম বললেন, ম্খ, তুমি দ্বর্যোধনকে বলবে, আমি দ্বঃশাসনের রক্তপান ক'রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উল্ক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ করব তার পর সেই পাণিষ্ঠকে বধ করব।

অর্জন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সংগ্যে আপনার শান্তা তারা এখানে নেই, উল্কেকে নিষ্ঠার কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্ক, দ্বর্যাধন যে গবিতি বাকা বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা আমি তার প্রত্যুক্তর দেব। যুর্যিষ্ঠির বললেন, বংস শকুনিপুর উল্কে, তুমি দ্বর্যোধনকে বলবে, যে লোক পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শক্তিতে তা রাথতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, সে নপ্রংসক। দ্বর্যোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে ক'রে গর্জন করছ কেন? অর্জন বললেন, উল্কে, দ্বর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাক্ত ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়ে মনে করছ আমরা দরাবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ সেই ভীষ্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ বললেন, আমরা সাধ্বজনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পোর্ব্য আছে কাল দেখা যাবে। শিখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীষ্মবধের নিমিত্তই আমাকে স্কৃত্যি করেছেন, আমি তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধৃষ্টদ্বাদন বললেন, আমি দ্বোণকে সম্দন্যে স্বান্ধ্যে বধ করব, আমি যা করব তা আর কেউ পারবে ন্যু

উল্ক কোরবশিবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালের

# ।। রথাতিরথসংখ্যানপর্বাধায়ে॥

#### ২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা — ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ

সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, শক্তিধর কুমার কাতিকেয়কে নমস্কার ক'রে আমি সেনাপতিত্বের ভার নিলাম। তুমি দুর্শিচনতা দুর করু আমি শাস্তান,সারে যথাবিধি যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব।

দ্বরোধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায় দক্ষ, উভয় পক্ষে রথী(১) ও অতিরথ (১) কে কে আছেন আমরা শ্বনতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার দ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। বংশীয় ক্রতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যিনি নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন. সোমদত্তের পত্রে ভরিশ্রবা — এ'রা অতিরথ। সিন্ধরোজ জয়দ্রথ দুই রথীর সমকক্ষ। কন্বোজরাজ সন্দক্ষিণ, মাহিষ্মতীর রাজা নীল, অবন্তিদেশের বিন্দ ও অন্নবিন্দ, হিগত দেশীয় সত্যরথ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা, তোমার পত্রে লক্ষ্মণ, দুঃশাসনের পত্রে, কোশলরাজ বৃহদ্বল, তোমার মাতৃল শকুনি, রাজা পোরব, কর্ণপত্র ব্রসেন, মধ্-বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক — এ'রা রথী। কুপাচার্য অতিরথ। দ্রোণপত্রে অধ্বত্থামা মহারথ (১), কিন্ত একটি মহাদোষের জন্য আমি তাঁকে রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না, — ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন. নতবা ইনি অদ্বিতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতির্থ ইনি দেব গন্ধর্ব মন্ত্রষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু শেনহবশে অর্জ্বনকে বধ করবেন বাহমীক অতিরথ। তোমার সেনাপতি সতাবান মহাবল মায়াবী রাক্ষস অলম্ব্রুষ, প্রাণ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত — এ'রা মহারথ। তোমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচপ্রকৃতি অত্যন্ত গবিতি এই কর্ণ অতির্থ নয়, পূর্ণর্থীও নয়। এ সর্বদাই পর্যানন্দা করে. এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশ্বরায়ের শাপে এর শক্তিরও ক্ষর হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরেথ, অর্জানের সঙ্গে ইবিধ করলে জীবিত অবস্থায় ফিরবে না।

দ্রোণ বললেন, ভীন্মের কথা সত্য, কর্ণের অভিমান জাইছে, অথচ এ কে ফ্রন্থ

<sup>(</sup>১) রথী — রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোন্ধা । মহারথ — রথব্যপতি বা বহু রথীর অধিনায়ক। অতিরথ — বিনি অমিত যোন্ধার স্থেগ যুন্ধ করেন, অথরা বিনি মহারথগণের অধিপতি।

থেকে পালাতেও দেখা যার। কর্ণ দ্য়াল, ও অসাবধান, সেজন্য আমিও একে অধ্রথ মনে করি।

ক্রেধে চক্ষ্ম বিস্ফারিত করে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে আমাকে বাক্যবাণে পর্নীভূত করেন, দুর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি। আমার মতে আপনিই অর্ধরথ। লোকে আবার বলে ভীক্ষ মিখ্যা কথা বলেন না! আপনি ইচ্ছামত রথী আর অতিরথ ব'লে যোম্বাদের মধ্যে ভেদ স্থিত করছেন। ভীক্ষ সর্বদাই কোরবগণের অহিতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্বোধন. ভীক্ষের অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি একে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গোই স্পর্ধা করেন, কাকেও প্রেম্ব ব'লে গণ্য করেন না, অথচ একে দেখলে সব পণ্ড হয়।(১) ব্রেধর বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিব্রেধর নয়, তারা বালকের সমান। ভীক্ষ জ্বীবিত থাকতে আমি যুম্ধ করব না, এব মৃত্যুর পর আমি বিপক্ষের সকল মহারথের সঙ্গেই যুম্ধ করব।

ভীষ্ম বললেন, স্তপ্ত, বৃষ্ধ আসন্ত, এ সময়ে আমাদের মুখ্যে ভেদ হওয়া অন্তিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদণন্য প্রশ্রম আমাকে অস্তাঘাতে পীড়িত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে?

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমার কিসে শৃভ হবে সেই চিন্তা কর্ন, আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বল্ন পাশ্ডবপক্ষে রখী মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন।

ভীষ্ম বললেন, যুর্ধিষ্ঠির নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীম আট রথীর সমান। স্বরং নারায়ণ যাঁর সহার সেই অর্জ্বনের সমান বীর ও রথী উভর সৈন্যের মধ্যে নেই, কেবল আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হ'তে পারি। দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটপুত্র উত্তর, উত্তমোজা, যুধামন্যু এবং দুক্পদপুত্র শিখাড়ী — এ'রা উত্তম রথী। অভিমন্যু, সাত্যাকি ও দ্রোণাশ্য ধ্রুট্নুন্ন — এ'রা অতিরথ। বৃদ্ধ হ'লেও দুপ্দ ও বিরাটকে আমি মহারথ মনে করি। ধ্রুট্নুন্নেরং পুত্র ক্ষরধর্মা এখনও বালক সেজন্য অর্ধরথ। শিশ্বপালপত্র ধ্রুট্নেকু, জয়নত অমিতোজা, সত্যাজিং, অজ, ভোজ ও রোচমান — এ'রা মহারথ কিকয়দেশীয় পণ্ট দ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সুর্যদত্ত, শৃত্য, মাদরাশ্ব, ব্যুদ্ধনেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহন্তা, কাশ্য—এ'রা সকলেই রথী। দুপ্দপুত্র সত্যাজিং, গ্রেণিমান ও বস্বদান

<sup>(</sup>১) ভীক্ষ নিঃসন্তান এই কারণে।

রাজা, কুন্তিভোজদেশীয় পাণ্ডবমাতুল প্রের্জিণ, এবং ভীম-হিড়িন্দ্বার প্রে মার্য্রবী ঘটোংকচ — এংরা সকলেই অতিরথ।

তার পর ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, কিম্পু শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাঁকে বধ করব না, কারণ সে প্রের্ব দ্বী ছিল, পরে প্রেষ্ক হয়েছে। পাশ্ডবগণকেও আমি বধ করব না।

# ।। অন্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায় ॥

# ২৭। অ**শ্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস**

দ্বের্যাধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আর্পান প্রের্ব বর্লোছলেন যে পাঞ্চাল ও সোমকদের বধ করবেন, তবে শিখন্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীক্ম বললেন, তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলছি শোন।—

আমার দ্রাতা চিত্রাপ্যদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যকে আমি রাজপদে অভিষিক্ত করি এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে সবলে হরণ ক'রে আনি।(১) বিবা**হকালে জ্যেষ্ঠক**ন্যা অ<del>দ্বা লড্জিতভাবে</del> আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধারীর সংখ্য অম্বাকে শালেবর কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভাগনী অম্বিকা ও अन्वानिकात मार्क वििष्ठवीयर्व विवार मिलाम। अन्वारक प्रारंथ भाग्य वलालन, আমি তোমাকে ভার্যা করতে পারি না, তুমি অন্যপূর্বা, ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা বহু অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই ব'লে বিলাপ করতে লাগলেন — ভীষ্মকে ধিক, আমার মুঢ় পিতাকে ধিক যিনি প্রণ্যস্ত্রীর ন্যায় আমাকে বীর্যশন্দেক দান করতে চেয়েছিলেন, শাল্বরাজকে ধিক, ক্রিয়াতাকেও ধিক। ভীষ্মই আমার বিপদের মথ্যে কারণ, তাঁর উপর আমি প্রেণিতশাৈধ নেব। অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন্ এইং নিজের ইতিহাস জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা করিং ্রতিপশ্বীরা বললেন, তুমি তোমার পিতার গৃহে ফিরে যাও। অম্বা তাতে সম্মত<sup>ঁ</sup>হলেন না।

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ১৭ পরিচ্ছেদ দ্রুণ্টব্য।

এই সময়ে জন্বার মাতামহ রাজবি হোরবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ঘটনা শনুনে তিনি জন্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার জনুরোধে জামদশন্য পরশ্রাম ভীত্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা। এমন সময়ে পরশ্রামের প্রিয় অন্টর অকৃতরণ সেখানে এলেন। সব কথা শনুনে তিনি জন্বাকে বললেন, তুমি কির্প প্রতিকার চাও? যদি ইচ্ছা কর তবে পরশ্রামের আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যদি ভীত্মকে নিজিত দেখতে চাও তবে পরশ্রাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অন্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের প্রতি আমার অন্রাগ না জেনেই ভীত্ম আমাকে হরণ করেছিলেন, এই বিবেচনা ক'রে আপেনিই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতরণ বললেন, ভীত্ম যদি তোমাকে হিস্তনাপ্রের না নিয়ে যেতেন তবে পরশ্রামের আজ্ঞায় শাল্ব তোমাকে মাথায় তুলে নিতেন; অতএব ভীত্মেরই শাস্তি হওয়া উচিত।

পরাদন আঁগনতুল্য তেজ্বন্দী পরশ্বরাম শিষ্যগণে পরিবেণ্টিত হরে আশ্রমে উপাঁস্থত হলেন। ব্পবতী স্বকুমারী অন্বার কথা শুনে পরশ্বরাম দয়ার্দ্র হয়ে বললেন, ভাবিনী, আমি ভীন্মকে সংবাদ পাঠাব, তিনি আমার কথা রাখবেন(১); যদি অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাতাগণকে ব্দেশ বিনন্ট করব। আর তা যদি না চাও তবে আমি শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অন্বা বললেন, ভূগ্ননদন, শাল্বের প্রতি আমার অন্বাগ জেনেই ভীন্ম আমাকে ম্বিক্ত দিয়েছিলেন, কিন্তু শাল্ব আমার চরিত্রদাধের আশ্রুকার আমাকে নেন নি। আপনি বিচার ক'রে দেখনে কিকরা উচিত। আমার মনে হয় ভীন্মই আমার বিপদের ম্ল, তাঁকেই আপনি বধ কর্ন। পরশ্বাম সম্মত হলেন এবং অন্বা ও শ্ববিগণের সঙ্গে ক্র্কেনে সরহক চীনদীর তীরে এলেন।

তার পর ভীষ্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশ্রাম দ্ত পাঠিয়ে আমাকে আহান করলেন। আমি ব্রাহান ও প্রোহিতগণের সংগ্য সত্বর তাঁর কাছে গেলাম এবং একটি ধেন্ উপহার দিলাম। তিনি আমার প্রা গ্রহণ ক'রে বললেন, ভীষ্ম, তুমি অন্বাকে তাঁর ইচ্ছার বির্দেধ নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পরিত্রাগ করলে? তোমার স্পর্শের জনাই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অত্প্রক্র আমার আদেশে তুমি একে গ্রহণ কর। আমি পরশ্রামকে বললাম, ভগ্রাম্ব, আমার দ্রাতা বিচিত্র-বার্ষের সংগ্য এব বিবাহ দিতে পারি রা, কারণ প্রেই শাল্বের প্রতি এব অন্রাগ হয়েছিল এবং আমি মান্তি দিলে ইনি শাল্বের কাছেই গিয়েছিলেন। ভগ্রনশন,

<sup>(</sup>১) অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন।

আপনি আমাকে বাল্যকালে অদ্যশিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার শিষ্যা, তবে আমার সংগে বৃশ্ব করতে চান কেন? প্রশ্নরাম কৃশ্ব হয়ে বললেন, তুমি আমাকে গ্রুর ব'লে মানছ অঘচ আমার প্রিয়কার্য করছ না। তুমিই এ'কে গ্রহণ ক'রে বংশরক্ষা কর।

তাঁর আজ্ঞাপালনে আমাকে অসমত দেখে পরশ্রাম বললেন, আমার সংগ্
যান্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গ্রে কৎক ও কাক তোমাকে ভক্ষণ
করবে, তোমার মাতা জাহারবী তা দেখবেন। তার পর কুর্ক্ষেত্রে পরশ্রামের সংগ্
আমার ঘার যান্ধ আরম্ভ হ'ল, খাষি ও দেবতারা সেই আশ্চর্য যান্ধ দেখতে এলেন।
আমার জননী গংগা মাতিমিতী হয়ে আমাকে ও পরশ্রামকে নিরস্ত করতে এলেন,
কিন্তু তাঁর অন্রোধ বিফল হ'ল। আমি পরশ্রামকে বললাম, ভগবান, আপনি
ভূমিতে আছেন, আমি রথে চ'ড়ে আপনার সংগ্গ যান্ধ করতে ইচ্ছা করি না। আপনি
কবচ ধারণ ক'রে রথারোহী হয়ে যান্ধ কর্ন। পরশ্রাম সহাস্যে বললেন, মেদিনী
আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায়্ আমার সারখি, বেদমাতারা আমার কবচ।
এই ব'লে তিনি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, নগরের ন্যায়
বিশাল দিব্যাশ্বযান্ত বিচিত্র রথে তিনি আর্ছে, রয়েছেন, তাঁর অঙ্গে চন্দুস্র্যিচিহ্যিত
কবচ, অকুতরণ তাঁর সারথি।

বহুদিন ধ'রে পরশ্রামের সংগে আমার যুন্ধ হ'ল। তিনি আমার সারথিকে বধ করলেন, আমাকেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তথন আমি দেখলাম, সূর্য ও অণিনর ন্যায় তেজস্বী আট জন রাহান আমাকে বাহুদ্বারা বেণ্টন ক'রে আছেন, আমার জননী গণ্গা রথে রয়েছেন। আমি তাঁর চরণ ধ'রে এবং পিতৃগণকে নমস্কার ক'রে আমার রথে উঠলাম। গণ্গা অন্তহিত হলেন। আমি এক হুদর্যবিদারক বাণ নিক্ষেপ করলাম, পরশ্রাম মুছিত হয়ে জানুতে ভর দিয়ে প'ড়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুর্যস্ত ধনুতে শরব্যেজন করলেন। কিন্তু মহর্ষিগণ তাঁকে নিবারণ করলেন।

রাত্রিকালে আমি স্বাধন দেখলাম, প্রাধান্ত আট জন ব্রাহ্মণ আমাক্টেরলছেন, গণগানন্দন, পরশ্রাম তোমাকে জর করতে পারবেন না, তুমিই জর্মী হবৈ। তুমি প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ কর, তাতে পরশ্রাম নিহত হবেন না, ক্রিড্র নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পরাস্ত হবেন। পর্নদিন কিছ্ম কাল প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রাম প্রস্বাপন অস্ত্র নিক্ষেপের উদ্যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই অস্ত্র প্রয়োগ ক'রো না, দেবগণ বারণ করছেন; পরশ্রাম তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তোমার গ্রেম। এমন সময়ে পরশ্রামের পিতৃগণ আবিভূতি হয়ে তাঁকে বললেন, বংস,

ভীত্মের সংগ্র আর যুন্ধ করো না, ইনি মহাযশা বস্ব, এ'কে তুমি জয় করতে পারবে না। তার পর নারদাদি মুনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথী যুন্ধস্থানে এলেন। মুনিগণ বললেন, ভাগবি, রাহানের হৃদয় নবনীতের নাায় তুমি যুন্ধে নিরস্ত হও, তোমরা পরস্পরের অবধা। উদিত গ্রহের নাায় দীপামান আট জন রাহান আবার আবিভূতি হ'য়ে আমাকে বললেন, মহাবাহা, তুমি তোমার গ্রের্র কাছে যাও, জগতের মগল কর। আমি পরশ্রামকে প্রণাম করলাম। তিনি সন্দেহে বললেন, ভীত্ম, তোমার সমান ক্রির বীর পূথিবীতে নেই, আমি তুট হয়েছি, এখন যাও।

পরশ্রাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবিনী, আমি সর্ব শক্তি প্রয়োগ করেও ভীষ্মকে জয় করতে পারি নি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। অম্বা বললেন, ভগবান, আপনি যথাসাধ্য করেছেন, অম্বানারা ভীষ্মকে জয় করা অম্বান্তব। আমি স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব।

পরশ্রাম মহেন্দ্র পর্বতে চ'লে গেলেন। অম্বা যম্নাতীরের আশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তিনি দ্বঃসাধ্য রত গ্রহণ ক'রে নানা তীর্থে অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অম্বা বললেন, আমি ভীত্মের বধের নিমিন্ত তপস্যা করছি, স্বর্গকামনায় নয়। তাঁর জন্য আমি পতিলাভে বণ্ডিত হর্মেছি, আমি যেন স্বীও নই প্রুষ্থ নই। আমার স্বীম্ব ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য প্রুষ্থলাভের জন্য দৃঢ় সংকলপ করেছি, আপনারা আমাকে বারণ করবেন না।

শ্লপাণি মহাদেব অন্বাকে বর দিতে এলেন। অন্বা বললেন, আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে প্রের্ছ পোরে ভীষ্মকে বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্রেপদের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে প্রের্ছ হবে। মহাদেব অন্তহিত হলেন, অন্যা নবজন্মকামনার চিতারোহণে দেহতাগ করলেন।

সেই সময়ে দ্রুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা করিছিলেন।
মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্বীপ্রের্ম সন্তান হবে। যথাকালে দ্রুপদমহিষী
একটি পরমর্পবতী কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি প্রচার করিলেন যে তাঁর প্রে
হয়েছে। এই কন্যাকে দ্রুপদ প্রের ন্যাম পালন করত্তে জাগলেন এবং নাম দিলেন
—শিখন্ডী। গ্রুণতচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অন্বার তপস্যার
বিষয় জ্ঞাত থাকায় আমি ব্রবেছিলাম যে শিখন্ডীই অন্বা।

কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হ'লে দ্রুপদকে তাঁর মহিষী বললেন, মহাদেবের

বাক্য মিখ্যা হবে না, শিখণ্ডী প্রুব হবেই, অত্এব কোনও কন্যার সপ্যে এর বিবাহ দাও। দশার্ণরাজ হিরণাবর্মার কন্যার সপ্যে শিখণ্ডীর বিবাহ হ'ল। কিছু কাল পরে এই কন্যা করেক জন দাসীকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দ্রুপদক্ন্যা শিখণ্ডিনীর সপ্যে তাঁর বিবাহ হয়েছে। হিরণাবর্মা অত্যন্ত জুন্ধ হয়ে দ্ত তারা দ্রুপদকে ব'লে পাঠালেন, দ্রুমতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, আমি শীঘ্রই তোমাকে অমাতাপরিজন সহ বিনণ্ট করব।

দ্রপদ ভীত হয়ে তাঁর মহিষীর সংগ্য মন্ত্রণা করলেন। মহিষী বললেন, মহারাজ, আমার পরে হয় নি, সপত্নীদের ভয়ে আমি শিখান্ডনীকে প্রেষ ব'লে প্রচার করেছি, মহাদেবও বলেছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তার পর প্রেষ্ হবে। তুমি এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানী স্বরক্ষিত কর এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে দেবপ্রভা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শ্রেন শিখন্ডনী ভাবলেন, আমার জন্য এ'রা দ্রংখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভাল।

শিখণিডনী গৃহ ত্যাগ ক'রে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থানাকর্ণ নামে এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখণিডনী তাতে প্রবেশ ক'রে বহু দিন অনাহারে থেকে শরীর শাক করলেন। একদিন যক্ষ দয়ার্দ্র হয়ে দর্শন দিয়ে শিখণিডনীকে বললেন, তোমার অভীণ্ট কি তা বল, আমি পার্ণ করব। আমি কুবেরের অন্টর, অদের বস্তুও দিতে পারি। শিখণিডনী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে পার্ব্রেষ ক'রে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পার্ব্রেষ কিছাকালের জন্য তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধাগণকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পার্ব্রেষ ফিরিয়ে দিও। দ্রাপদকন্যা সম্মত হয়ে যক্ষের সংগা লিগাবিনিময় করলেন। স্থাণাকর্ণ স্থারার পেলেন, শিখণডী পার্ব্র হয়ে পিতার কাছে গেলেন।

দ্রপদ আনন্দিত হয়ে দশার্ণরাজকে ব'লে পাঠালেন, বিশ্বাস কর্ন, আমার প্রে প্র্র্বই। আর্পান পরীক্ষা কর্ন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা রলেছে। রাজা হিরণ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা স্ক্রেরী য্বতীকে পাঠালেন। তারা শিখনতীকে পারীক্ষা ক'রে সম্ভূত হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেরে দশার্ণরাজ্ব আনন্দিত হয়ে বৈবাহিক দ্রপদের ভবনে এলেন এবং ক্রেরকাদন থেকে কন্যাকে ভর্পসনা ক'রে চ'লে গেলেন।

কিছ্ম কাল পরে কুবের স্থান্দর্শের ভবনে এলেন। তিনি তাঁর অন্কর-গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমর্পে সন্জিত দেখছি, কিন্তু মন্দর্শিধ স্থান্দর্শ আমার কাছে আসছে না কেন? বক্ষরা বললে, মহারাজ, দ্রুপদের শিখণিডনী নামে একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্থানাকর্ণ তাঁকে নিজের প্রের্থলক্ষণ দিরে তাঁর স্থালক্ষণ নিরেছেন। তিনি এখন স্থা হরে গৃহমধ্যে ররেছেন, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না। কুবেরের আজ্ঞায় তাঁর অন্চরগণ স্থানাকর্ণকৈ নিয়ে এল। কুবের কুম্থ হরে শাপ দিলেন, পাপব্দিধ, তুমি বক্ষগণের অপমান করেছ, আতএব স্থা হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা প্রেষ্থ হয়ে থাকুক। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর তুমি প্রের্পে ফিরে পাবে। এই ব'লে কুবের সদলে চ'লে গেলেন।

প্রের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিশণতী এসে স্থ্ণাকর্ণকে বললেন, আমি ফিরে এসেছি। স্থ্ণাকর্ণ বহু বার বললেন, আমি প্রতি হয়েছি। তার পর তিনি কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপুত্র, এখন তুমি যেখানে ইছা বিচরণ কর, দৈবকে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শিশণতী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে ফিরে গোলেন। দ্রুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠালেন। কালক্রমে ধৃত্টানুন্নের সংগে শিখণতীও চতুষ্পাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করলেন।

অন্বার ইতিহাস শেষ ক'রে ভাষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি গৃংশ্চচরদের জড় অন্ধ ও বধির সাজিরে দুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল ব্তাশ্ত জানিরেছিল। লিখণ্ডী স্থাীছিল, পরে প্রুর্যত্ব পেরে রথিগ্রেষ্ঠ হরেছে, কাশী-রাজের জ্যোষ্ঠা কন্যা অন্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলেই জানে যে স্থাীলোককে, স্থাী থেকে প্রুষ্ম হয়েছে এমন লোককে, এবং স্থানামধারী ও স্থাীর্পধারী প্রুষ্বকে আমি শ্রাঘাত করি না।

#### २४। यूक्याता

পর্যদিন প্রভাতকালে দ্বর্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীমার্জ্বন-ধৃষ্টদার্ক্নাদি কর্তৃক রক্ষিত এই বিশাল পাণ্ডববাহিনী আপ্রােরা কত কালে বিনষ্ট করতে পারেন?

ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহস্র রথীকে বধ করব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনন্ত স্থবে। দ্রোণ বললেন, আমি স্থবির হয়েছি, শক্তি ক'মে গেছে, তথাপি আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসে পাশ্ডববাহিনী ধরংস করতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দ্বই মাসে পারি। অন্বথামা বললেন, আমি দশ দিনে পারি।

কর্ণের কথার ভীষ্ম উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, রাধের, এখন পর্যন্ত তুমি শৃত্থধন্ব প্রাপ্রারী বাস্বদেবসহিত রথারোহী অর্জব্দের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হও নি তাই এমন মনে করছ। তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার।

যুবিদ্যির তাঁর গৃহ্শতচরদের কাছে কোরবগণের এই আলোচনার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর প্রাতাদের জানালে অর্জুন বললেন, কোরবপক্ষের অস্ক্রিক্টারদ যোন্ধারা নিজেদের সামর্থ্য সন্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপনি মনস্তাপ দ্বে কর্ন, আমি বাস্দেবের সহায়তায় একাকীই নিমেষমধ্যে ত্রিলোক সংহার কন্ধতে পারি, কারণ কিরাতর্পী পশ্পতির প্রদত্ত মহাস্ত্র আমার কাছে আছে। কিন্তু এই দিব্য অস্ক্র ন্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমরা সরল উপায়েই শানু জয় করব, পরাক্লান্ত মহারথগণ আমা সহায় আছেন।

প্রভাতকালে কোরবপক্ষীয় রাজগণ স্নানের পর মাল্য ও শুত্র বসন ধারণ করলেন, তার পর হোম ও স্বস্তিবাচন ক'রে দুর্যোধনের আদেশে পাশ্চবগণের অভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীক্ষ দ্বিতীয় দলের, এবং দুর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কোরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে সমবেত হলেন। যুর্ধিন্ঠিরের আদেশে পাশ্চবপক্ষীয় বীরগণও স্ক্রাজ্জত হয়ে যাত্রা করলেন। ধ্র্টদানুন্ন প্রথম সৈন্যদলের, ভীম সাত্যাকি ও অজুন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দুর্পদ প্রভৃতির সংগ্র যুর্ধিন্ঠির তৃতীয় দলের অগ্রবতী হলেন। সহস্র সহস্র অযুত অযুত সৈন্য সিংহনাদ এবং ভেরী ও শ্রেথর ধর্নন করতে করতে পাশ্চবদের পশ্চাতে গেল।



# ভীম্মপর্ব

# ॥ জদুর খণ্ডবিনিমাণ- ও ভূমি-পর্বাধ্যায়॥

#### युष्कत निय्यवन्धन

পাশ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সদৈন্যে পূর্বমূখ হয়ে অবস্থান করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুবিষ্ঠির ও দুর্যোধন নিজ নিজ বিবিধ সৈন্যদলের বিভিন্ন নাম রাখলেন এবং পরিচয়স্চুচক আভরণ দিলেন।

অনন্তর রথার্টে বাস্দেবে ও ধনজয় তাঁদের পাওজন্য ও দেবদন্ত নামক দিব্য শৃত্য বাজালেন। সেই নির্মোষ শৃদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হৃত্য হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও তাদের বাহনগণ ভয়ে মলম্ত্র ত্যাগ করলে। ভূমি থেকে ধ্লি উঠে সর্ব দিকে ব্যাণ্ড হ'ল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্ত্রমিত হলেন। বায়্র সঙ্গে কাঁকর উড়ে সেন্যগণকে আঘাত করতে লাগল। কুর্ক্তেরে দৃই পক্ষের বিপ্লে সৈন্যসমাবেশের ফলে বোধ হ'ল যেন প্থিবীর অন্যর বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মান্য বা অশ্ব রথ হস্তী অবশিষ্ট নেই।

যুন্ধারন্তের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এইসকল নিয়ম অবধারিত হ'ল। — যুন্ধ নিবৃত্ত হ'লে বিরোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্বাং প্রীতির সম্বন্ধ ম্থাপিত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্যুন্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপর পক্ষ বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের হত্যা করা হবে না। রথীর সঞ্জে রথী, গজারোহীর সঞ্জে গজারোহী, অম্বারোহীর সঞ্জে আম্বারোহী, এবং পদাতির সঞ্জে পদাতি যুদ্ধ করবে। বিপক্ষকে আগে জানাতে হবে, তার পর নিজের যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে আক্রমণ করা যেতে পারবে, কিন্তু বিশ্বন্ত বা বিহন্ত লোককে প্রহার করা হবে না। অনুসার সঞ্জে যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহুনি বা বর্মহীন লোককে ক্রমনও মারা হবে না। স্তুতিপাঠক স্ত্ত, ভারবাহক, অস্ত্র যোগানো যাদের ক্রি, এবং ভেরী প্রভৃতির বাদ্যকারকে কথনও প্রহার করা হবে না।

#### ২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র

ধ্তরাত্র ে কার্ত হয়ে নির্জন স্থানে প্রেদের দ্নীতির বিষয় ভাবছিলেন এমন সময় প্রত্যক্ষণী বিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার প্রেদের এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসম হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনন্ট করবেন কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দ্রে কর। প্রে, যদি সংগ্রাম দেখতে ইছা কর তবে আমি তোমাকে দিবাদ্নিট দেব।

শুদ্রাষ্ট্র বললেন, রহমুষিপ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই, কিন্তু আপনার প্রসাদে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন. গবল্পনপত্র এই সঞ্জর আমার বরে দিবাচক্ষ্ম লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এ'র প্রতাক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যাদের বিবরণ বলবেন (১)। ইনি অস্ত্রে আহত হবেন না শ্রমে ক্লান্ত হবেন না জীবিত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে নিষ্কৃতি পাবেন। আমিও কুর পাশ্ডবের কীতি কথা প্রচারিত করব। তুমি শোক ক'রো না. সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই বৃদ্ধে মহান লোকক্ষয় হবে, আমি তার বিবিধ ভয়ংকর দর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছিঃ উদয় ও অস্ত কালে সূর্যমন্ডল কবন্ধে বেণ্টিত হয়। রাত্রে বিভাল ও শ্কুর যু*া করে*, তাদের ভয়ংকর নিনাদ অন্তরীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রতিমা কম্পিত হয়, হা র করে, রুধির বমন করে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপতিত হয়। বিনি ত্রিলোকে সাধ<sup>ু</sup> দলে খ্যাত সেই অরুন্ধতী (নক্ষত্র) বশিষ্ঠের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। কোনও কোনও শী চার পাঁচটি ক'রে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইতে আর হাসক্রে। বৃক্ষ ও চৈত্য পড়ে যাচেন, আহনতির পর যজ্ঞান্দি থেকে দুর্গন্ধময় নীল জোছিছ 💈 পীত বর্ণের শিখা বামাব,ত উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষা শকা পকা রব ক'রে ধ<sub>ব</sub>জাগ্রে ব'সে রাজাদের ক্ষয় সচেনা করছে। ধ্যুতরার্ছ্ট্র, তোমার 🗞 📲 ও সহে,দূৰণাকৈ ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই ফুন্থ নিবারণে সমর্থ জ্ঞাতিরং অতি হীন কার্য এবং আমার অপ্রিয়, তুমি তা হ'তে দিও না। ুয়ুক্তে<sup>ত</sup>ুমি পাঞ্জন্ম হবে তেমন রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য লাভ কর্ক, কৌরবরা শান্ত হ'ক।

<sup>(</sup>১) সঞ্জর বস্তা এবং ধৃতরাম্ব্র শ্রোতা — এইভাবে কুর্ক্ষেরস্থরের সমগ্র ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয়েছে।

ধ্তরান্দ্র বললেন পিতা, মান্ব স্বাথের জন্য মোহগুস্ত হয়, আমিও মান্ব মার। আমার অধর্মে মতি নেই, কিল্তু প্রেগণ আমার বশবতী নয়। আপনি আমার উপর প্রসম হ'ন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ, ভেদের শ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ শ্বারা যা হয় তা অধ্যা। সেনার বাহ্বা থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় অনিশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা প্রে বিজয়ী হন তাঁরাই আবার পরে পরাজিত হন।

# ৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন

ব্যাসদেব চ'লে গেলে ধ্তরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি অধিকারের জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূমির বহু, গুণ আছে। আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলছি। জগতে দ্ই প্রকার ভূত (জীব) আছে, জগ্গম ও স্থাবর। জগ্গম ভূত চিবিধ—অণ্ডজ স্বেদজ ও জরায়্জ; এদের মধ্যে জরায়্জই শ্রেণ্ঠ, আবার জরায়্জর মধ্যে মান্ম ও পশ্ শ্রেণ্ঠ। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী ভল্লাক ও বানর — এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়্জ। গোছাগ মেষ মন্ম্য অপ্ব অপ্বতর ও গদর্ভ — এই সপত প্রকার গ্রাম্ম জরায়্জ। গ্রাম্ম জীবদের মধ্যে মান্ম এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেণ্ঠ। সমস্ত জীবই পরস্পরের উপর নির্ভার করে। উদ্ভিজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পঞ্চ জাতি — বৃক্ষ গ্লুজ্ম লতা বল্লী ও স্বক্সার তৃণ। চতুর্দশ জগ্গম ভূত, পঞ্চ স্থাবর ভূত, এবং পঞ্চ মহাভূত — এই চতুর্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রীর তুল্য। যিনি এই গায়ত্রী যথার্থার্পে জানেন তিনি বিনন্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশ পায়, ভূমিই সর্ব ভূতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবরজ্গদেমর অধিকারী, এই কারণেই রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন।

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু আঁগন ও আকাশ এই পণ্ড মহাভূত এইং তাদের গ্র্ণাবলী বিবৃত ক'রে স্কুদর্শন দ্বীপ বা জদ্ব দ্বীপের কথা বললেন ি জদ্ব দ্বীপে ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা — হিমালয় হেমক্ট নিষধ নীল দ্বেত ও শৃশ্পবান। এই সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রাভে সম্দ্রে অবগাহন ক'রে আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত প্রা জনপদসম্হ আছে, তাদের নাম বর্ষ। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কিম্পুর্মগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। হেমক্টের উত্তরে হরিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে

মাল্যবান পর্বাত। মাল্যবানের পর গণ্ধমাদন, এবং এই দুই গিরির মধ্যে কনকময় মের পর্বাত। মের পর্বাতের চার পাশ্বে চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে — ভদ্রাশ্ব কেতুমাল জন্বশ্বীপ ও উত্তরকুর। নীল পর্বাতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর হৈরণ্যকবর্ষ, এবং তার পর ঐরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে ঐরাবতবর্ষ — এই দুইএর মধ্যে ইলাব্ত সমেত পাঁচটি (১) বর্ষ।

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা করে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতটি কুস-পর্বত আছে, যথা—মহেন্দ্র মলয় সহ্য শ্রিন্তমান ঝক্ষবান বিশ্বয় ও পারিপার। গণগা সিন্ধ্র্ব্ব সরুষ্বতী গোদাবরী নর্মাদা শতদ্র বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা যম্না প্রভৃতি অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুলা ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহর্দেশ আছে, যথা—কুর্পাণ্ডাল শাল্ব শ্রেসেন মংস্য চেদি দশার্ণ পাণ্ডাল কোশল মদ্র কলিন্দা কাশী বিদেহ কাশমীর সিন্ধ্র্ব্বেসিন মান্ত্রির গান্ধার প্রভৃতি, দক্ষিণে রিবড় কেরল কর্ণাটক প্রভৃতি এবং উত্তরে যবন চীন কান্বোজ হ্ল পারসীক প্রভৃতি ন্লেচ্ছ জাতির দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসথন্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, রাজারাও তেমনি পরস্পরের ভূমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যান্ত কারও কামনার তৃশিত হয় নি।

তার পর সঞ্জয় চতুর্যকা, শাক কুশ শাল্মাল ও ক্রোণ্ড দ্বীপের ব্তান্ত, এবং রাহ্ম ও চন্দ্রস্বর্ধের পরিমাণ বিবৃত ক'রে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি এই দেশই ভারতবর্ধ, এখান খেকেই সর্বপ্রকার প্রাণ্ডকর্ম প্রবার্তিত হয়েছে।

# ।। ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায় ॥

#### छ। कुत्र्भाष्ठ्रत्वत्र न्राश्त्रकना

পর্যদিন স্থোদার হ'লে কোরব ও পাশ্ডব সৈনাগণ সঞ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হ'ল। বিশাল কোরবর্বাহিনীর অগ্রভাগে ভীন্ম শ্বেত উষ্ট্রেষ ও বর্ম ধারণ ক'রে শ্বেতাশব্যুক্ত রজতমর রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চনুর উদিত হয়েছেন। কুর্মিপতামহ ভীন্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন — পাশ্ডুপ্ত্র-দের জয় হ'ক; কিন্তু তাঁরা ধ্তরান্থের আন্ত্রগত্য স্বীক্ষেষ্ট করেছিলেন এই কারণেই কোরবপক্ষে যুন্থ করতে এলেন।

<sup>(</sup>১) হৈমবত হরি ইলাব্ত শ্বেত ও হৈরণ্যক।

কুর্পক্ষীর রাজাদের আহ্বান ক'রে ভীষ্ম বললেন, ক্ষান্তরগণ, স্বর্গবানার এই মহৎ ঘ্রার উন্মন্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও রহমলোকে ধেতে পারবে। গৃহে রোগভোগ ক'রে মরা ক্ষান্তরের পক্ষে অধর্মকর, লোহান্দের আঘাতে যিনি মরেন তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শ্বেন রাজারা রথারোহণে নিজ নিজ সৈনাসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধ্রগণকে ভীষ্ম নির্ব্ত করলেন। অধ্বত্থামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্যা দ্বের্যাধন শল্য কুপাচার্যা জয়ন্তর্থ ভগদত্ত প্রভৃতি সসৈনো অগ্রসর হলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অধ্বত্থামা দ্বের্যাধন ও বাহ্মীকরাজ যে ব্যহ রচনা করলেন তার অংগ গজারোহী সৈনা, শীর্ষদেশে নৃপতিগণ এবং পার্ম্বেদ্বে অধ্বারোহী সৈন্য স্থাপিত হ'ল। সেই স্বত্তামন্থ ভয়ংকর ব্যহ যেন হাসতে হাসতে চলতে লাগল।

কোরববাহিনী ব্যহবন্ধ হয়েছে দেখে যুখিন্ঠির অর্জনুনকে বললেন, বৃহশ্পতির উপদেশ এই যে সৈন্য যদি অলপ হয়, তবে সংহত ক'রে যুন্ধ করবে, যদি বহু হয়, তবে ইচ্ছান্সারে বিশ্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সংশ্য যদি অলপ সৈন্যের যুন্ধ করতে হয়, তবে সচীমুখ ব্যহ করবে। অর্জনুন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের তুলনায় অলপ, তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচন অনুসারে ব্যহ রচনা কর। অর্জনুন বললেন, মহারাজ, বক্সপাণি ইন্দ্র যে ব্যুক্তর বিধান দিয়েছেন সেই 'অচল' ও 'বক্স' নামক ব্যুহ আমি রচনা করিছ।

কোরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পরিপ্রণ গণগার ন্যায় পাশ্ডবর্বাহিনী ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধারে ধারে চলতে লাগল। গদাহন্তে ভাম সেই বাহিনার অগ্রে রইলেন, ধৃষ্ণদানুন্ন নকুল সহদেব এবং ল্রাতা ও প্রেরে সহিত বিরাট রাজা ভামের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। অভিমন্যু, দ্রোপদার পঞ্চ প্রে ও শিখণ্ডা সংগ্র সংগ্র গোলেন। সাত্যকি অর্জ্বনের পৃষ্ঠরক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় বৃহৎ হাস্তদলসহ রাজা যুধিতির সেনার মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্ডালরাজ দ্রুপদ বিরাটের অনুগমন করলেন। পাশ্ডব ও কোরবগণের স্মস্ত রথধ্বজ অ্তিজ্ত করে ক্ষাকৃপি হনুমান অর্জ্বনের রথের উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

দর্শোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভীষ্মরচিত ব্যুক্ত দেখে যাধিষ্ঠির বিষয় হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্ম যাদের যোদ্ধা সেই খার্ত রাষ্ট্রগণের সংগ্য আমরা কি ক'রে যান্ধ করতে পারব? তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যুহ নির্মাণ করেছেন তা থেকে কোন্ উপারে আমরা নিস্তার পাব? অর্জনে বললেন, মহারাজ, সত্য অনিষ্ঠারতা ধর্ম ও উদ্যম শ্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীর্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি স্ব'প্রকার

অধর্ম ও লোভ ত্যাগ ক'রে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ কর্ন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চর জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

য্বিণিউরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকায্ত্ত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হ'ল, মহর্ষিরা স্তুতি ক'রে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। প্রেরাহিত রহামি ও সিম্ধাণ শত্র্বধের আশীবাদ ক'রে যথাবিধি স্বস্তায়ন করলেন। য্বিণিউর রাহ্মণ-গণকে বস্তু গো ফল প্রুণ ও স্বর্ণ দান ক'রে ইন্দের ন্যায় যুম্ধ্যাত্তা করলেন।

কৃষ্ণ অর্জনৈকে বললেন, মহাবাহন, তুমি শন্চি হয়ে যান্দের অভিমাথে থেকে শত্রর পরাজয়ের নিমিত্ত দার্গান্দেতাত পাঠ কর। অর্জনি দত্ব করলে দার্গা প্রীত হয়ে অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাশ্চুপন্ত, তুমি শীঘ্রই শত্র জয় করবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতার। এই ব'লে দার্গা অন্তহিত হলেন।

### **৫। ভগৰদ্গীতা**

দ্বের্যাধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাণ্ডুপত্রগণের বিপ্ল সেনা দেখনে, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদানুন ওদের ব্যহ্বন্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরাজ প্রভৃতি এবং অভিমন্য ও দ্রোপদীর প্রেগণ সকল মহারথই আছেন। আমাদের পক্ষে আপনি ভীষ্ম কর্ণ অধ্বত্থামা বিকর্ণ ভূরিপ্রবা প্রভৃতি যুদ্ধ-বিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা কর্ন।

এমন সময় কুর্বৃদ্ধ পিতামহ ভীৎম সিংহনাদ ক'রে শব্দ বাজালেন। তথন ভেরী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য সহস্য তুম্বল শব্দে বেজে উঠল। হ্ষীকেশ কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চল্য শব্দ এবং ধনপ্তায় দেবদন্ত নামক শব্দ বাজালেন। যুধিতির প্রভৃতিও নিজ নিজ শব্দ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ আকাশ ও প্থিবী অনুষ্ঠিত ক'রে দুর্ঘোধনাদির হৃদয় যেন বিদীণ ক'রে দিলে। শস্ত্রসম্পাত আমুদ্ধ জিনে অর্জন তাঁর সার্থা কৃষ্ণকে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার র্থা রাখ, কাদের সব্দে বৃদ্ধ করতে হবে আমি দেখব।

কৃষ্ণ কুর্পাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গ্রেক্সন, আচার্য মাতৃল স্বশ্র দ্রাতা পর ও স্বহ্দ্গণ রয়েছেন দেখে অর্জনুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যুন্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাণ্গ অবসম হচ্ছে, মন্থ শন্থচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব প'ড়ে যাছে। আমি বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সন্থ কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ ক'রে আমাদের কোন্ সন্থ হবে? হার, আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হরেছি। যদি ধ্তরাজ্যের প্রকাণ আমাকে নিরন্দ্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রের হবে। এই ব'লে অর্জনে ধন্বাণ ত্যাগ ক'রে রথের মধ্যে ব'সে পড়লেন।

বিষাদগ্রণত অর্জনেকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রণত হ'লে কেন? ক্লীব হয়ো না, ক্ষান্ত হ্দেরদৌর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জনেন বললেন, মধ্যস্থান, প্রেনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি কি ক'রে শরাঘাত করব? মহান্ভাব গ্রেজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষায় ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহন্ত হয়েছি, ধর্মাধর্ম ব্রুতে পারছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপ্রা।

কৃষ্ণ বললেন, যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাকাও বলছ। মৃত বা জীবিত কারও জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না।—

দেহিনোহ স্মিন্ যথা দেহে কোমারং যোবনং জরা।
তথা দেহালতরপ্রাণিতধারিস্তর ন মুহাতি॥
অবিনাশি তু তুদ্ বিশ্বি যেন স্বমিদং তত্ম।
বিনাশমব্যরস্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমহাতি॥

ন জারতে মিরতে বা কদাচিরারং ভূগ ভবিতা বা ন ভূরঃ।
অলো নিতাঃ শাশবতোহরং পরেবাণা
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার
নবানি গ্র্মাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহার জীর্ণানন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

— দেহধারী আত্মার ষেমন এই দেহে কোমার যোবন জরা হয় সৈইর প দেহান্তর-প্রাণিত ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রন্থত হন না। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাণত তাঁকে অবিনাশী জেনো; কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ ক'রে আবার জন্মাবেন না—এও নয়; ইনি জন্মহীন নিভা অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। মানুষ ষেমন জীর্ণ বদ্য ত্যাগ ক'রে অন্য নৃতেন বদ্য গ্রহণ করে, সেইর্পে দেহী (আত্মা) জীর্ণ শ্রীর ত্যাগ ক'রে অন্য নব শ্রীর পান।—

জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতস্য চ।
তক্ষাদপরিহার্থহথে ন জং শোচিতুমহাসি॥
অব্যক্তাদানি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তানধনান্যৈব তক্র কা পরিদেবনা॥
স্বধর্মমিপ চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহাসি।
ধর্ম্যাদ্ধি ব্রুদ্ধাচ্ছেরোন্যং ক্ষতিয়স্য ন বিদ্যুতে॥
যদ্চ্ছয়া চোপপল্লং স্বর্গদ্বারমপাব্তম্।
সর্থনঃ ক্ষতিয়াঃ পার্থ লভন্তে ব্রুদ্ধমীদৃশম্॥
অথ চেং ছমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষাসি।
ততঃ স্বধর্মং কীতিও হিছা পাপমবাপ্স্যাসি॥
হতো বা প্রাপ্স্যাস স্বর্গং জিছা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তক্ষাদর্ভিত কোন্তের ব্রুদ্ধার কৃতনিশ্চরঃ॥
স্ব্যদ্রেথে সমে কৃছা লাভালাভো জয়াজয়ো।
ততো ব্রুদ্ধার ব্রুজ্যব নৈবং পাপমবাপ্স্যাস॥

— যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃত্বান্তি নিশ্চয় প্নর্বার জন্মাবে; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হে ভারত, জীবসকল আদিতে (জন্মের প্রেণ) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর) অব্যক্ত; তবে কিসের খেদ? আর, তোমার স্বধর্ম বিচার ক'রেও তুমি বিকম্পিত হ'তে পার না, কারণ ধর্ম খ্রেশ্বর চেয়ে ক্ষরিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিছু নেই। উন্মৃত্ত ম্বর্গন্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, স্বাধী ক্ষরিয়রাই এমন খ্রম্প লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্ম খ্রম্প না কর তবে স্বধর্ম ও কীতি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যদি হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যদি জয়ী হও তবে প্রিথবীর রাজ্য ভোগ করক্তে অতএব হে কোন্তের, খ্রম্পে কৃতনিশ্চয় হয়ে গারোখান কর। স্বশ্বর্থ লাভ জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান ক'রে খ্রেশ্ব নিষ্কৃত্ত হও, এর্প করলে তুমি সাপগ্রস্ত হবে না।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আমি কর্মযোগ জুনি সারে ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন, এই ধর্মের স্বলপত্ত মহাভয় হ'তে ত্রাণ করে। বৈদসকল ত্রিগন্থাত্মক পার্থিব বিষয়ের বর্ণনায় পর্ণে, তুমি ত্রিগন্থ অতিক্রম ক'রে রাগণ্বেষাদির অতীত, সঞ্চয় ও রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আর্থানভরিশীল হও।—

কর্মণ্যেবাধিকারকেত মা ফলেষ্ট্র কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সংগোহস্থকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুর্ট্র কর্মাণি সংগং ত্যক্ত্র ধনঞ্জয়।
সিম্ধ্যাসিম্ধ্যাঃ সমো ভূষা সমস্থং যোগ উচ্যতে॥

—কমেহি তোমার অধিকার, কমের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা ক'রো না, নিচ্কর্মাও হয়ো না। ধনপ্তায়, যোগস্থ হয়ে আসন্তি ত্যাগ ক'রে সিন্ধি-অসিন্ধিতে সমান হয়ে কর্ম কর: সমন্ধকেই যোগ বলা হয়।—

ষদ্ ষদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স বং প্রমাণং কুর্তে লোকস্তদন্বততে॥
ন মৈ পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষ্ক লোকেষ্ক কিণ্ডন।
নানবাশ্তমবাশ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥
শ্রেরান্ স্বধর্মো বিগনেঃ প্রধর্মাৎ স্বন্ধিতাং।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ প্রধর্মো ভ্রাবহঃ॥

— শ্রেষ্ঠ পরেষ যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইর্প করে; তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তারই অন্বতী হয়। পার্থ, তিলোকে আমার কিছ্ই কর্তব্য নেই, অপ্রাশ্ত বা প্রাশ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। স্বধর্ম বিদি গ্রেণহীনও হয় তথাপি তা উত্তমর্পে অন্তিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়; স্বধ্যে নিধনও ভাল, কিন্ত পরধর্ম ভয়াবহ।—

অজোহপি সমবায়াঝা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিন্ঠার সম্ভবাম্যাঝমায়য়।।
বদা বদা হি ধর্মস্য গলানিভ্বতি ভারত।
অভ্যথানমধর্মস্য তদাঝানং স্জাম্যহম্॥
পরিব্রাণার সাধ্নাং বিনাশার চ দুক্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্ভবামি বৃত্য বৃত্যে॥

—জন্মহীন অবিকারী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি স্বীয় প্রকৃতিতৈ অধিষ্ঠান ক'রে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত, যখন যথন ধর্মের জ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে স্থিট কৃত্তি। সাধ্যাণের পরিত্রাণ, দুক্ষ্তগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

कृष পরমার্থ বিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জ্বনের অনুরোধে নিজের

বিশ্বর্প প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাণ্ডিত হরে অর্জন কৃতাঞ্জলিপন্টে বললেন,

পশ্যামি দেবাংশ্তব দেব দেহে
সর্বাংশ্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্বীংশ্চ সর্বান্ধ্রগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহ্দেরবন্ধ্রনেরং
পশ্যামি দ্বাং সর্বতোহনশ্তর্পম্।
নাশ্তং ন মধ্যং ন প্রনশ্তবাদিং
পশ্যামি বিশেবশ্বর বিশ্বর্প॥

—হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বিভিন্ন প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু রহনা, সর্ব খাষিগণ এবং দিবা উরগণণ দেখছি। হে বিশেবদ্বর বিশ্বরূপ, অনেক-বাহত্বভাদর-মূখ-নেত্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্ত দেখছি, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখতে পাছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দুক্টেরব কালানলসামিজানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্মা
প্রসীদ দেবেশ জগামিবাস।
অমী চ ডাং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রাঃ
সবে সহৈবাবনিপালসংঘাঃ।
ভীক্ষো দ্রোণঃ স্তপ্রক্তথাসো
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধম্থাঃ।
বস্ত্রাণি তে ছরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগনা দশনান্তরেষ্
সংদৃশ্যতে চুণিতৈর্ব্সমাভৈগঃ॥

কোচন বিলগনা দশনান্তরেষ সংদ্শাতে চ্ণিতৈর্ত্তমাগৈগঃ॥

—দংশ্রীকরার্ল কালানলসন্মিভ তোমার ম্থসকল দেখে দিক জানতে পারছি না, স্থেও পাছি না; হে দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধ্তরাষ্ট্রপ্তগণ, রাজাদের সংগ্ ভীষ্ম দ্রোণ ও স্তপ্ত, এবং তাঁদের সংগ্ আমাদের মুখ্য যোল্ধারাও তোমার

অভিমুখে ত্বর্রান্বত হয়ে তোমার দংগ্রাকরাল ভয়ানক মুখসমুহে প্রবেশ করছে; কেউ বা চুর্ণিত্মস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে।

ষথা প্রদীগতং জনলনং পতংগা
বিশন্তি নাশায় সম্ন্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বস্তাণি সম্ন্ধবেগাঃ॥
লোলহাসে গ্রসমানঃ সমন্তাস্পোকান্ সমগ্রান্ বদনৈজনলিদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপ্র জগং সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিকো॥
আখ্যাহি মে কো ভবান্গ্রর্পো
নমোহস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিজ্ঞামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

—পতংগগণ যেমন নাশের জন্য সম্ম্ববেগে প্রদীপত অনলে প্রবেশ করে সেইর্প সর্বলোকও নাশের জন্য সম্ম্ববেগে তোমার ম্বসম্হে প্রবেশ করছে। তুমি জনলত বদনে সর্বদিক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; বিষ্কৃ, তোমার উগ্র প্রভা সমস্ত জগং তেজে প্রিত ক'রে সন্তপত করছে। বল, কে তুমি উগ্রর্প? তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসল্ল হও, আদিস্বর্প তোমাকে জানতে ইচ্ছা করি; তোমার প্রবৃত্তি ব্রুবতে পার্লছ না।

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোল্ধারা সমবেত হরেছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আমি প্রেই তাদের মেরেছি; সব্যসাচী, তুমি নিমিন্তমাত হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্র্কর ক'রে সমূল্ধ রাজ্য ভোগ কর।

অর্জনে বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহস্রবার সর্বাদিকে নিম্পুলার করি। তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে ক্রুক্ত্যাদব ও সথা ব'লে সন্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শর্মন কালে উপহাস্ক্রকরেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর। তোমার অদ্উপ্রে রূপ দেখে আমি রোমাণ্ডিত হরেছি, ভরে আমার মনপ্রবাধিত হরেছে, তুমি প্রসন্ধ হও, প্রবর্প ধারণ কর।

কৃষ্ণ তাঁর স্পাতাবিক রূপ গ্রহণ করলেন এবং আরও বহু উপদেশ দিয়ে

পরিশেষে বললেন, অর্জনে, যদি অহংকারবশে মনে কর যে যুন্ধ করব না, তবে সে সংকলপ মিথ্যা হবে, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুন্ধে প্রবৃত্ত করবে। আমি করছি— এই ভাব বাঁর নেই তাঁর বৃন্ধি কর্মে আসম্ভ হয় না, তিনি সর্বলোক হত্যা করেও হত্যা করেন না। ঈশ্বর হুদ্রে অধিষ্ঠান ক'রে সর্বভূতকে যশ্রার্ডের ন্যায় চালিত করেন, তুমি সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও।—

মন্মনা ভব মদ্ভজ্যে মদ্যাজী মাং নমস্কুর,।
মামেবৈষ্যাস সতাং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহাস মে॥
সর্বধর্মান্ পরিতাজা মামেকং শরণং রজ।
অহং ঘাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শ্রে॥

—আমাতে চিত্ত অপণি কর, আমার ভক্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি — তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকে শরণ ক'রে চল, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মৃক্ত করব, শোক ক'রো না।

অর্জনে বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দ্বে হয়েছে, তোমার আদেশ আমি পালন করব।

# ॥ ভীত্মবধপর্বাধ্যায়॥

# ৬। ষ্বিণ্ঠিরের শিষ্টাচার — কর্ণ — ষ্ব্রুৎস্ক

য্বিধিন্টির দেখলেন, সাগরতুল্য দ্বই সেনা যুদ্ধের জন্য সমুদাত ও চণ্ডল হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সম্বর রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদরজে কৃতাঞ্জলিপুটে ভীন্দের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এইর্পে যেতে দেখে তাঁর দ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকৃষ্টিত হয়ে তাঁর অন্সরণ করলেন। ভীমার্জুনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনার অভিপ্রায় কি? আমাদের ত্যাগ ক'রে নিরক্ত্র হয়ে একাক্ষ্যুক্তিনার অভিমুখে কেন যাচ্ছেন? যুবিন্টির উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আমি এ'র অভিপ্রায় বুঝেছি, ইনি ভীন্মদ্রোণাদি গ্রুরুজনকৈ সন্মান দেখিয়ে তার পর শত্রুদের সংশ্য করবেন। শাস্ত্রে আছে, গ্রুরুজনকৈ সন্মানিত ক'রে যুন্ধ করলে নিন্দুর জরলাভ হয় আমিও তাই মনে করি।

ষ্বিধিন্ঠিরকে আসতে দেখে ব্রেশিধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে প্রাতাদের সংগ ভীজের গরণ নিতে আসছে; ভীমার্জ্বনাদি থাকতে ষ্বিধিন্ঠির যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষরিয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম হয় নি। সৈন্যরা এই ব'লে অনেন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল।

ভীত্মের কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধারে য্বিণিন্ঠর বললেন, দুর্ধর্ষ পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করিছ, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি অনুমতি দিন, আশীর্বাদ কর্ন। ভীত্ম বললেন, মহারাজ, যদি এই ভাবে আমার কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। পাণ্ডুপ্র, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভীত্ট তাও লাভ কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কোরবগণ অর্থ দিরে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লীবের নাায় তোমাকে বলছি — আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কি চাও বল। যুধিন্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন এবং কোরবদের জন্য যুদ্ধ কর্ন, এই আমার প্রার্থনা। ভীত্ম বললেন, আমি তোমার শত্রুদের পক্ষে বৃদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও? যুধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অপরাজেয়, যদি আমাদের শ্রুভকামনা করেন তবে বল্নন আপনাকে কোন্টপারে জয় করব? ভীত্ম বললেন, কোন্তেয়, আমাকে যুদ্ধ জয় করতে পারে এমন প্রুষ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার আমার কাছে এসো।

ভীত্মের কাছে বিদায় নিয়ে যুবিণিউর দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিজ্পাপ হয়ে যুন্ধ করব, কোন্ উপায়ে সকল শত্র জয় করতে পারব তা বল্ল। ভীত্মের ন্যায় দ্রোণাচার্য ও বললেন, যুন্ধের প্রের্ব যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি অভিশাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমারক বেথে রেথেছে, সেজনা ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি — আমি কৌরবদের জনাই যুন্ধ করব, কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ করছি। যেখানে ধর্ম ক্রেথানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুন্ধু কর। আর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তোবল। যুবিণিউর বললেন, দ্বজগ্রেণ্ঠ, আপনি অপরাজেয়, যুন্ধে কি ক'রে আপনাকে জয় করব? দ্রোণ বললেন, বংস, আমি যখন রথার্ড হয়ে শরবর্ষণ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আমি যদি অন্ত্র ত্যাগ ক'রে

অচেতনপ্রার হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা বেতে পারে। ধদি কোনও বিশ্বস্ত প্রের্থ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি য**়শ্ধ**কালে অস্য ত্যাগ করি — তোমাকে এই কথা সত্য বলছি।

তার পর যুখিতির কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম-দ্রোণের ন্যায় নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবধ্য, তথাপি তুমি যুখ্ধ কর, জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলছি, আমি প্রতাহ নিদ্রা থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব।

তার পর যুখিন্ঠির শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি না এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব বল। যুখিন্ঠির বললেন, আপনি পুর্বে (১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে, মৃতপুরের তেজ নন্ট করবেন, সেই বরই আমার কামা। শল্য বললেন, কুন্তীপুরু, তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় ভয়া হবে।

কোরবগণের মহাসৈন্য থেকে নিগত হয়ে য্বিধিষ্ঠির তাঁর দ্রাতাদের সঙ্গে করে গেলেন। তথন কৃষ্ণ করেবে না; বত দিন ভীষ্ম না মরেন তত দিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যুর পর যদি দ্বর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে কর তবে প্নর্বার কোরবপক্ষে যেয়ো। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দ্বর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তৃত হয়েছি।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিন্ঠির কুরুইসন্যের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি বরণ ক'রে নেব। এই কথা শুনে যুখংপুনু বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আমি ধার্তরাক্ষদের সংগ্য যুন্ধ করব। যুধিন্ঠির বললেন, যুযুংপুনু, এস এস, আমরা সকৃত্তে মিলে তোমার নির্বোধ দ্রাতাদের সংগ্য যুন্ধ করব, বাস্কুদের ও আমরা এক্ষেত্রি তোমাকে বরণ করিছ। দেখছি তুমিই ধৃতরাক্ষের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা কুর্বের।

প্রাতাদের ত্যাগ ক'রে যুযুৎসনু দুন্দর্ভি বাজিক্রে পাশ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। যুর্থিতিরাদি পন্নর্বার বর্ম ধারণ ক'রে রথে উঠলেন, রণবাদা বেজে উঠল,

<sup>(</sup>১) উদ্যোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদ দুষ্টব্য।

বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদূগদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন।

# ৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ — বিরাটপত্তে উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু

(প্রথম দিনের যুদ্ধ)

ভীষ্মকে অগ্রবতী ক'রে কৌরবসেনা এবং ভীমকে অপ্রবতী ক'রে পাশ্ডব-সেনা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হ'ল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী ম্দেশ্য প্রভৃতির বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীর রবে রণস্থল ব্যাশ্ত হ'ল। মহাবাহ্ম ভীমসেন ব্যভের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ অভিভূত হয়ে গেল।

দ্বর্যোধন দ্বঃশাসন প্রভৃতি দ্বাদশ স্রাতা ও ভূরিগ্রবা ভীষ্মকে বেণ্টন ক'রে রইলেন। দ্রোপদীর পঞ্চপত্র, অভিমন্ত্র, নকুল, সহদেব ও ধ্র্ফাদহ্বন বাণ বর্ষণ করতে করতে দুর্যোধনাদির অভিমুখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। স্বরং ভীষ্ম যমদণ্ডতুলা কার্মব্বক নিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জব্বনের সংগে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, অভিমন্য ও কোশলরাজ বৃহদ্বল, ভীমসেন ও দ্বর্যোধন, নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দ্বর্যোধনদ্রাতা দ্বর্ম্ব্র, ষ্ব্রিধিন্টর ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃষ্টদার্ফ্র ও দ্রোণ, বিরাটপর্ত্ত শংখ ও ভূরিশ্রবা, ধ্ট্টকেতু ও বাহম্মীক, ঘটোৎকচ ও অলম্ব্র রাক্ষ্স, মিখন্ডী ও অম্বস্থামা, বিরাট ও ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহৎক্ষর ও কুপাচার্য, দ্রুপদ ও সিন্ধ্রাজ জয়দ্রথ, ভীমের প্র সন্তসোম ও দর্যোধনদ্রাতা বিকর্ণ, চেকিভান ও সন্শর্মা, যুরিধন্ঠিরপত্র প্রতিবিন্ধ্য ও শকুনি, অজন্ন-সহদেব-পত্ন প্রতকর্মা-প্রতসেন ও কান্বোজরাজ সন্দক্ষিণ, অজ্বনিপ্র ইরাবান (১) ও কলিংগরাজ শ্রুতায়্ব, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অন্বিন্দ, বিরাটপুত্র উত্তর ও দুর্যোধনজ্রাতা বীরবাহ্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও শকুনিপঞ্জি উল্কে — এ'দের পরস্পরের মধ্যে তুম্বল ছন্দ্বযুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল প্ররেই শ্ভেবলা নষ্ট হ'ল, সকলে উন্মন্তের ন্যায় যুন্ধ করতে লাগলেন। প্রিক্তা প্রাত্তর ভ্রাতা মাতুল ভাগিনের সথা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পাণ্ডবগণ ভুতীবিন্টের ন্যার কোরব-াগণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

অভিমন্মের শরাঘাতে ভীম্মের স্বর্ণভূষিত রথধ্যক ছিল্ল ও ভূপতিত হ'ল

<sup>(</sup>১) ১৪-পরিচ্ছেদের পাদটীকা দ্রুইবা।

ভীচ্ছা অভিমন্ত্রকে শরজালে আব্ত করলেন, বিরাট ভীমসেন সাত্যকি প্রভৃতি অভিমন্ত্রকে রক্ষা করতে এলেন। বিরাটপত্র উত্তর একটি বৃহৎ হস্তীতে চ'ড়ে শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তীর পদাঘাতে শল্যের রথের চার অন্ব বিনন্ট হ'ল। শল্য ভুজ্ঞগসদৃশ শক্তি-অন্থ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশ্ল্য হয়ে প'ড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পত্র ও সেনাপতি শ্বেত শল্যকে আক্রমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপত্র রক্ষরথ এবং বৃহদ্বল প্রভৃতি অপর ছ জন বীর শল্যকে বেন্টন ক'রে রইলেন। শেবতের শরাঘাতে শত শত যোন্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীন্ম সম্বর এলেন এবং ভঙ্লের আঘাতে শেবতের অন্ব ও সার্রাথ বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভীন্মের প্রতি শক্তি অস্ব রথ অন্ব ও সার্রাথ বিনন্ট করলেন। তথন ভীন্ম হ'লে শ্বেত গদার প্রহারে ভীন্মের রথ অন্ব ও সার্রাথ বিনন্ট করলেন। তথন ভীন্ম এক মন্ত্রসিন্ধ বাণ মোচন করলেন, জন্ত্রলন্ত অশনির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ ক'রে ভূমিতে প্রাবিত্ত হ'ল। নরশার্দল্ল শ্বেতের মৃত্যুতে পান্ডবপক্ষীয় ক্ষরিয়ণণ শোক্ষণন হলেন, ঘোর বাদ্যধ্বনির সহিত দৃঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর স্থাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিব্তু করলেন, দ্ই পক্ষের অবহার (ফুম্বিরাম) ঘোষিত হ'ল।

# ৮। ভীমাজ(নের কৌরবসেনা দলন

(দিবতীয় দিনের যুদ্ধ)

প্রথম দিনের ব্রেধর পর ব্রিধিন্টির শোকার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, গ্রীক্ষাকালে অন্দি বেমন ত্ণরাশি দম্প করে সেইর্প ভীত্ম আমাদের সৈনা ধর্পে করছেন। বন ইন্দ্র বর্ণ ও কুবেরকেও জর করা যায়, কিন্তু ভীত্মকে জর করা অসম্ভব। কেশব, আমি ব্রন্দির দোষে ভীত্মর্প অগাধ জলে মন্দ হয়েছি। স্থামি বরং বনে যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুন্বর্প ভীত্মের কবলে আমার মিল্ল এই নর্পতিগুলকে ফেলতে চাই না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। আমি দেখছি স্বাসাচী অর্জন ব্রেদ্ধ উদাসীন হরে আছেন, এক্মান্ত ভীমই ক্ষর্যর্ম স্মরণ করে যথাশন্তি ব্রুদ্ধ করছেন, ক্রানাতে শন্ত্র সৈনা রথ অন্ব ও হস্তী বিনন্দ করছেন। কিন্তু এই সরল ব্রুদ্ধ শত শত বৎসরেও ভীম শন্ত্রনা ক্ষর করতে পারবেন না।

কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট ও দ্রুপদ সকলেই আপনার প্রিয়কারী। এই রাজারা এবং এ'দের সৈনাদল আপনার অনুরক্ত। এও শুনেছি যে শিখণ্ডী ভীন্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুিষিন্ঠির ধৃন্টদাুন্দকে বললেন, তুমি বাস্বদেবতুলা যোন্ধা, কার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেইর্প তুমি আমাদের সেনাপতি। প্রস্ব-শার্দ্বল, তুমি কোরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। ধৃন্টদাুন্দ বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমিই দ্যোণের হন্তা, ভীষ্ম কৃপ দ্যোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সংগেই আজ আমি যুন্ধ করব।

ব্যথিষ্ঠিরের উপনেশে ধৃষ্টদান্ন ক্রোণার্ণ নামক বাহে রচনা করলেন।
পর্বান প্নবার বৃশ্ধ আরম্ভ হ'ল, অভিমন্য ভীমসেন সাত্যকি কেকয়রাজ বিরাট
ধৃষ্টদান্ন এবং চেদি ও মংস্য সেনার উপর ভীষ্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দৃই
পক্ষেরই বাহে চণ্ডল হ'ল, পাশ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ'ল, রথারোহী সৈন্য পালাতে
লাগল। তথন অর্জন কৃষ্ণকে বললেন, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জনির
রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অশ্বসকল বলাকার ন্যায় শৃত্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধ্যনির
তুল্য, ধনজের উপর মহাকিপ গর্জন করছেন। কোরবপক্ষে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য
দ্বর্ষোধন ও বিকর্ণ এবং পাশ্ডবপক্ষে অর্জনে সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টদান্ন ও দ্রোপদীর
প্রগণ যুদ্ধে নিরত হলেন।

অর্জন্ন বহন কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, গাঙ্গেয়, আপনি ও রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জন্ন আমাদের সমস্ত সৈন্য উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্রত্যাগ করেছেন। অর্জন্ন আতে নিহত হয় আপনি সেই চেড্টা কর্ন। এই কথা শ্নেন ভীষ্ম বললেন, ক্রেমের ধিক! এই বলৈ তিনি অর্জন্নের সম্মন্থীন হলেন। তাঁদের শংখের দিনাদে এবং রথচজের ঘর্ষরে ভূমি কম্পিত শক্ষিত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল। দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও ঋষিগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এই দুব ধুন্দ প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে।

ধ্রতদানন ও দ্রোণের মধ্যে ঘোর যুন্ধ হ'তে লাগল। স্থাতিবপক্ষীর চেদি-সৈন্য বিপক্ষের কলিগা- ও নিষাদ-সৈন্য কর্তৃক পরাভূত্ত ইয়েছে দেখে ভীমসেন কলিগাসৈন্যের উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। কলিগারাজ শ্রুভার্য এবং তার পত্র শত্রদেব ও ভান্মান ভীমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ করছেন দেখে ভীষ্ম তার কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভীমের অন্বসকল বিন্দ্য করলেন। ভীম ভীম্মের সার্রাথকে বধ করলেন, ভীম্মের চার অশ্ব বায়াবেগে তাঁর রথ নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেল। কলি-গরাজ প্রতায়া ও তাঁর দাই পার ভীমের হস্তে সমৈনো নিহত হা নে।

দর্যোধনপর্য এক্ষরণের সঙ্গে অভিমন্ত্র যুন্ধ হ'তে লাগল, দ্রেথিন ও অর্জন্ন নিজ নিজ পরেকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জনের শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত হচ্ছে এবং বহু যোন্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই কালান্তক যম তুল্য অর্জনেকে আজ কিছ্বতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোন্ধারা শ্লান্ত ও ভীক্ত হ্রেছে।

বিজ্ঞানী পাশ্চবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে স্থাস্ত হওয়ার অবহার **ঘো**ষিত হ'ল।

#### ৯। কুঞ্চের ক্রে।ধ

#### (তৃতীয় দিনের যুদ্ধ)

রাত্র প্রভাত হ'লে কুর্পিতামহ ভীষ্ম গার্ড বাহ এবং পাশ্ডবগণ অধ্চন্দ্র বাহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরক্ষিত কৌরববাহ এবং ভীমার্জনরক্ষিত পাশ্ডববাহ কোনওটি বিচ্ছিন্ন হ'ল া, সৈন্যগণ বাহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মন্যা আ ও হসতীর ম্তদেহে এবং মাংসশোণিতের কর্দমে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল জগতের বিনাশস্চক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুর্পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ স্বয়ন্ত্রপদ্মর্মিত্র বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাশ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাজ্যকি হৈলিতান ও দ্রোপদীর প্রগণ বেপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাহ তেল্বের্মিন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সার্থি তাঁক্তে সংগ্র রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যাও ছন্তভণ্য হয়ে প্র্যালন।

সংজ্ঞালাভ ক'রে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামুক্ত আঁপনি, অস্বজ্ঞা গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধন্ধর কৃপ জ্বীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালাছে, এ অতি অসংগত মনে করি। পাশ্ডবগণ কখনও অপিনাদের সমান নয়, তারা নিশ্চয় আপনার অন্গ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপনি উপেক্ষা করছেন। আপনার উচিত ছিল প্রেই আমাকে বলা যে পাশ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদারুদ্নের সভেগ আপনি যুন্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও ক্বপের মনোভাব পর্বে ছানতে পারলে আমি কর্ণের সভেগই কর্তব্য স্থির করতাম। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন যথাশক্তি যুন্ধ কর্ন।

ক্রোধে চক্ষ্ম বিস্ফারিত ক'রে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আমি বহু বার বলেছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবতারও অজেয়। আমি বৃন্ধ, তথাপি যথাশক্তি যুন্ধ করব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধ্ম সমেত প্রত্যাহত করব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শ্বেন দ্বর্ঘেধন ও তাঁর স্রাতারা আনন্দিত হয়ে শৃত্য ও ভেরী বাজালেন।

সেই দিনে প্রাহ। অতীত হ'লে ভীষ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং দ্বোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাশ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে পাঁড়িত হয়ে পাশ্ডবগণের মহাসেনা প্রকশ্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, অর্জন প্রভৃতি চেণ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাশ্ডবসেনা ভশ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দ্বজন একত্র রইল না, সকলে বিমৃত্যু হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন, পার্থ', তোমার আকাণ্চ্ছিত কাল উপস্থিত হয়েছে, যদি মোহগ্রন্থত না হও তবে ভীন্মকে প্রহার কর। অর্জনের অন্যুরোধে কৃষ্ণ ভীন্মের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীন্ম ও অর্জনের ঘার যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জনের হস্তলাঘব দেখে ভীন্ম বললেন, সাধ্য পার্থ', সাধ্য পান্তুপত্র! বৎস, আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি, আমার সংগে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অন্যালনায় পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীন্মের বাণ বার্থ' ক'রে দ্র্তবেগে মন্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

ভীন্মের পরাক্তম এবং অর্জনের মৃদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই চিন্তা করলেন — যথিতির বলহীন হয়েছেন, তার মহাসৈন্য ভগন হয়ে পালাচ্ছে এবং কোরবগণ হন্ট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তীক্ষ্ম শরে আহত হয়েছে অর্জনিক্সের কর্তব্য ব্রুছেন না, ভীন্মের গোরব তাঁকে অভিভূত করেছে তিআঁজ আমিই ভীন্মকে বধ করে পান্ডবদের ভার হরণ করব।

সাত্যকি দেখলেন, কৌরবগণের শত সহস্র জ্বজ্জীরোহী গজারোহী রথী ও পদাতি অর্জনকে বেষ্টন করছে এবং ভীষ্মের শরবর্ষণে প্রীড়িত হয়ে বহর পান্ডবসৈন্য পালিয়ে যাছে। সাত্যিক বললেন, ক্ষরিয়গণ, কোথায় যাছে? পলায়ন সম্জনের ধর্ম নয়, প্রতিজ্ঞাভণ্য ক'রো না, বীরধর্ম পালন কর। কৃষ্ণ বললেন, সাতাকি, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও হাক। দেখ, আজ আমিই অন্ট্রর সহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত করব। এই পার্থসার্থির কাছে কোনও কোরব নিস্তার পাবে না, আজ আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধার্তরাম্ম্রগণকে বধ ক'রে জন্ধাতশন্ম মুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বসাব।

সমরণমাত কৃষ্ণের হস্তাগ্রে স্দর্শন চক্ত আর্ড় হ'ল। তিনি রথ থেকে লাফিরে নেমে সেই ক্ষ্রধার স্থপ্তভ সহস্রবন্ধত্বতা চক্ত ঘ্ণিত করলেন, এবং সিংহ যেমন মদমন্ত হস্তাকৈ বধ করতে যায় সেইর্প ভাগ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অংগে লম্বান পাতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদ্যুদ্বেণ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে দক্তোধে চক্তহস্তে আসছেন, এই দেখে কোরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ ক'রে উঠল। ভাগ্ম তার ধন্র জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধারভাবে কৃষ্ণকে বললেন, দেবেশ জগার্হাবাস চক্তপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার করি। স্বেশ্রণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি।

অর্জন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দন্ই বাহ্ব ধরলেন এবং প্রবল বার্তে বৃক্ষ বেমন চালিত হয় সেইর্প কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদ্র বেগে চালিত হলেন, তার পর কৃষ্ণের দন্ই চরণ ধ'য়ে তাঁকে সবলে নিব্তু করলেন। অর্জন প্রণাম ক'য়ে বললেন, কেশব, তুমিই পাশ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি প্রেও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ অন্সারে কোরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসল্ল হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং পাশেজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

তার দার সজনে অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কোরব-পক্ষের বহু পদাতি অম্ব রথ ও গজ বিনন্ট হ'ল, রণভূমিতে রক্তের নদী বইতে লাগল। স্বাস্ত হ'লে ভীল্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুন্ধ থেকে নিব্তু হলেন। কোরব সৈনাগণ বলতে লাগল, আজ অর্জনে দশ হাজার রথী, সাত্্রিহ্নতী এবং সমস্ত প্রাচ্য সোবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন্ তিনি একাকীই ভীল্ম দ্রোণ কৃপ ভূরিপ্রবা শল্য প্রভৃতি বীরগণকে জয় ক্রেইছন। এই ব'লে তারা বহু সহস্র মশাল জেনলে বস্ত হয়ে শিবিরে চ'লে গেলী।

#### ১০। ঘটোংকচের জয়

#### (চতুর্থ দিনের ঘুন্ধ)

পরদিন প্রভাতে ভীষ্ম সসৈন্যে মহাবেগে অর্জ্বনের অভিমুখে ধাবিত হলেন। অম্বত্থামা ভূরিপ্রবা শল্য শল্যপত্র ও চিত্রসেনের সংগ্গে অভিমন্ত্রর যুখ্ধ হ'তে লাগল। ধৃষ্টদানুদ্দা গদাঘাতে শল্যপত্রের মুদ্তক চুণ্ করলেন। শল্য অত্যন্ত কুন্ধ হয়ে ধৃষ্টদানুদ্দকে আক্রমণ করলেন, দুর্বোধন দ্বঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতি শল্যের রথ রক্ষা করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্বোধন দশ হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হুদ্তীর দল গদাঘাতে বিনন্ট ক'রে রণস্থলে শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন।

সেনাপতি, জলসন্ধ, স্বেষণ, বীরবাহ্ন, ভীম, ভীমরথ, স্বলোচন প্রভৃতি দ্বের্যাধনের চোন্দ জন দ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশ্বদলের মধ্যে ব্যাদ্রের ন্যায় স্কাণী লেহন ক'রে ভীমসেন সেনাপতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হ্দয় বিদীর্ণ করলেন এবং স্বেশ বীরবাহ্ন ভীম ভীমরথ ও স্বলোচনকে যমালয়ে পাঠালেন। দ্বের্যাধনের অন্য দ্রাতারা ভরে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীম্মের আদেশে ভগদন্ত এক বৃহৎ হসতীতে চ'ড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। ভগদন্তের শরাঘাতে ভীম ম্ছিত হয়ে রথের ধ্বজদন্ড ধ'রে রইলেন। পিতা ভীমসেনের এই অবন্ধা দেখে ঘটোংকচ তখনই অন্তহিত হলেন এবং মায়াবলে ঘার ম্তি ধারণ করে ঐরাবত হসতীতে আর্ঢ় হয়ে দেখা দিলেন। তার অন্তর রাক্ষসগণ অঞ্জন বামন ও মহাপদ্ম (প্রভরীক) নামক দিগ্গন্জে চ'ড়ে উপস্থিত হ'ল। এইসকল চতুর্দন্ত দিগ্গজ চতুর্দিক থেকে ভগদন্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদন্তের হস্তী আর্তনাদ ক'রে পালাতে লাগল।

ভীন্ম দ্রোণ দ্বর্যোধন প্রভৃতি ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য দ্বত্তবিদি এলেন, ব্রিধিন্টরাদিও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোংকচ অনুদ্রিন্দার্জনের ন্যায় সিংহনাদ করলেন। ভীন্ম বললেন, দ্বোত্মা-হিড়িন্বাপ্রের্ড্রের্ড্রের্ডিন এখন আমি ব্রুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, ও এখন বলবীর্য ও সহায় সম্পন্ন ত্রিআমাদের বাহনসকল শ্রান্ত হয়েছে, আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, স্বর্ধ ও অন্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের বিরাম হ'ক।

# ১১। সাত্যকিপ্রগণের মৃত্যু

#### (পণ্ডম দিনের যুদ্ধ)

রাত্রিকালে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি এবং দ্রোণ শল্য কৃপ অশ্বস্থামা ভূরিশ্রবা ভগদন্ত প্রভৃতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে প্রস্তুত এবং ত্রিলোকজয়েও সমর্থ। তথাপি পাণ্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, কিল্তু তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাণ্ডবদের সংগ্য সন্ধি কর, তাতে তোমার ও জগতের মণ্ডল হবে। তুমি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাছে। শাংগধির কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ অতীত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি এবং বেদজ্জ মর্নারা প্রেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসন্দেবের সংগ্য বিরোধ ক'রো না, পাণ্ডবদের সংগ্য যুন্ধ ক'রো না, কিল্তু তুমি মোহবলে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার মনে হয় তুমি মোহগ্রুত রাক্ষর। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রক্ষিত, সেজন্য তারা জয়ী হবেই।

পরাদিন প্রভাতকালে ভীষ্ম মকর ব্যুহ এবং পাণ্ডবর্গণ শোন ব্যুহ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুন্ধ হ'তে লাগল। পূর্বিদিনে কোরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং দ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ ক'রে দুর্ঘোধন বললেন, আচার্য, আর্পান সর্বদা আমার হিতকামী, আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পারি, হীনবল পাণ্ডবরা তো দুরের কথা। আর্পান এমন চেষ্টা কর্ন যাতে পাণ্ডবরা মরে। দ্রোণ জ্বন্দ্ধ হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম জান না। তাদের জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি ষথাশক্তি তোমার কর্ম করব।

ভীন্ম তুম্বল যুন্ধ করতে লাগলেন। ভীন্মের সহিত অঙ্কুর্ন, দুর্বোধনের সহিত ভীম, শলোর সহিত যুর্ধিন্ডির, এবং দ্রোণ-অশ্বত্থামার সহিত্ত সাত্যিক চেকিতান ও দুপদ যুন্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে শিলার ক্রিটি হ'লে যেমন শব্দ হয়, তীক্ষ্য বাণে ছিল্ল নর্মন্থের পতনে সেইর্প শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যকির মহাবল দশ পত্র ভূরিশ্রবাকে বেন্টন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা ভল্লের আঘাতে দশ জনেরই শিরণ্ছেদন করলেন।

প্রদের নিহত দেখে সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দ্বজনেরই রহ ও অন্ব বিন্দু হ'ল, তাঁরা খড়্গ ও চম (ঢাল) ধারণ ক'রে লম্ফ দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তখন ভামসেন সাত্যকিকে এবং দ্বেম্থান ভূরিশ্রবাকে নিজের রথে তুলে নিলেন। এই দিনে অর্জ্বনের শ্রাঘাতে কোঁরবপক্ষের পাঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন। তার পর স্ম্াসত হ'লে ভাষ্ম অবহার ঘোষণা করলেন।

#### ১২। ভীমের জয়

#### (ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ)

পর্যদিন ধ্ন্টদ্যুন্ন মকর বাহে এবং ভীন্ম ক্রোন্ড বাহে নির্মাণ করলেন। ভীন্ম-দ্যোণের সংগ্য ভীমার্জ্বনের ঘোর যুন্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে দ্বই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধ্তরাণ্ড বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈনাগণ বহুগুর্পসম্পন্ন, তারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থলে নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী দীর্ঘাকার দৃঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী অম্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা ক'রে উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধুদের অনুরোধেও নেওয়া হয় নি। সেনাপতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা য়াচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পান্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদ্বর সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমার মুর্খ পুত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নির্দিণ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দুংতক্রীড়া হয়েছিল ভৌর ফল এই যুন্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার প্রস্কৃত্তীয় পুনর্বার যুন্ধবিবরণ বলতে লাগলেন।

ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারথিকে অপে দ্বা করতে বললেন এবং কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথী ও পদাতি বিনন্ধ করতে লাগলেন। ভীমের শ্না রথ দেখে ধৃষ্টদান্দা উদ্বিশন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন এবং তাঁর দেহে বিষ্ধ বাণস্কল তুলে ফেলে তাঁকে আলিণ্যন ক'রে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। দর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদমুন্দকে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদমুন্দ প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন তাতে দুর্যোধনাদি মুছিত হয়ে প'ডে গেলেন। এই অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান ক'রে সম্পে হলেন এবং ধৃষ্টদানুদ্দের সহযোগে আবার যুন্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সম্বর এলেন এবং প্রজ্ঞান্ত দ্বারা প্রমোহন অস্তের প্রভাব নন্ট করলেন।

যুবিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্য, দ্রোপদীর পত্রগণ ও ধৃন্টকেতু সমৈন্যে ভীম ও ধৃষ্টদানুদ্দকে সাহায্য করতে এলেন এবং স্চৌমুখ ব্যহ্ রচনা ক'রে কুরুসৈনামধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দূর্যোধনাদির সংগে ভীমসেন ও ধুষ্টদ্যুন্দের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল।

অপরাহ। আগত হ'ল, ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করলেন। ভীম मृत्यांथनत्क वनातन, वरः वर्ष यात कामना करतीष्ट स्मर्ट कान अथन अस्मर्छ, यीन ষ্মুম্ধ থেকে নিবুত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননী কুম্তী ও দ্রোপদীর সকল ক্লেশ এবং বনবাসের কন্টের প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকে সবাধ্বে বধ ক'রে তোমার সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধন্য ছিল্ল. সারথি আহত, এবং চার অন্ব নিহত হ'ল। দুর্যোধন শরবিন্ধ হয়ে মুছিত হলেন, কুপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন।

অভিমন্য এবং দ্রোপদীপুর শ্রুতকর্মা স্বৃতসোম শ্রুতসেন ও শতানীকের শরাঘাতে দুর্য্বেধনের চার দ্রাতা বিকর্ণ দুর্ম্ব্র জয়ংসেন ও দুষ্কর্ণ বিষ্প হয়ে ভূপতিত হলেন। সূর্যান্তের পরেও কিছুক্ষণ যুন্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোষিত হ'লে কৌরব ও পাশ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন।

# ১৩। বিরাটপুরে শঙ্খের মৃত্যু — ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়

(স\*তম দিনের যােশ্ব)
রক্তান্তদেহে চিন্তাকুলমনে দ্বেশিধন ভীত্মের কাছে গ্রিক্তা বললেন, পাণ্ডবরা আমাদের বাহবন্ধ বীর সৈন্যগণকে নিপীড়িত ক'রে হান্ট্ ইয়েছে। আমাদের মকর ব্যুহের ভিতরে এসে ভীম আমাকে পরাস্ত করেছে, তার ক্রোধ দেখে আমি মুছিত হরেছিলাম, এখনও আমি শান্তি পাচ্ছি না। সতাসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন পান্ডবগণকে বধ ক'রে আমি জয়লাভ করতে পারি। ভীষ্ম হেসে বললেন, রাজপুত্র,

আমি নিজের মনোভাব গোপন করছি না, সর্বপ্রযক্ষে তোমাকে বিজয়ী ও সুখী করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পাশ্ডবদের সহায় হ'য়ে যাঁরা ক্রোধবিষ উদ্গার করছেন তাঁরা সকলেই মহারথ অস্ত্রবিশারদ ও বলগবিত, তুমি পরের্ব তাঁদের সংগ্য শত্তাও করেছিলে। তোমার জন্য আমি প্রাণপণে যুন্ধ করব, নিজের জীবনরক্ষার চেন্টা করব না। পাশ্ডবগণ ইন্দের তুল্য বিক্রমশালী, বাস্ত্রদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা দেবগণেরও অজ্যে। তথাপি আমি তোমার কথা রাথব, হয় আমি পাশ্ডবদের জয় করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন।

ভীষ্ম দ্বেশিধনকে বিশল্যকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রয়োগে দ্বেশিধন সমুস্থ হলেন। পর্রাদন ভীষ্ম মণ্ডল বাহু এবং যুখিষ্ঠির বন্ধ্র বাহুহ রচনা করলেন। যুদ্ধকালে অর্জ্বনের বিক্রম দেখে দ্বেশাধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তন্পুর ভীষ্ম জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে অর্জ্বনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা কর্ম। রাজারা তথনই সসৈন্যে ভীষ্মের কাছে গেলেন।

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অশ্ব ও সারথি বিনণ্ট হ'লে তিনি তাঁর প্রে শঙ্খের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশীবিষতুলা বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে প'ড়ে গেলেন। তখন ভীত বিরাট কালান্তক যমতুলা দ্রোণকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

সাত্যকির ঐন্দ্র অদের রাক্ষস অলম্ব্র রণস্থল থেকে বিতাড়িত হ'ল ধৃষ্টদানুদ্দের শরাঘাতে দ্বের্যাধনের রথের অন্ব বিনন্ট হ'ল, শকুনি তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্বিন্দ অর্জ্বন্দপ্র ইরাবানের (১) সংগ্র বৃদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিদেদর চার অম্ব নিহত হ'ল, তিনি বিদ্দের রথে উঠলেন। ইরাবান বিদ্দের সার্থিকে বধ করলেন, তখন বিদ্দের অম্বসকল উদ্প্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছ্টতে লাগল। ভগদত্তের সহিত বৃদ্ধে ঘটোংকচ পরাস্ত হয়ে রথি নিয়ে চার দিকে ছ্টতে লাগল। ভগদত্তের সহিত বৃদ্ধে ঘটোংকচ পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দৃই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীতি সহকারে বৃদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বারা নকুলের রথধ্ঞে ও ধন্দ ছিয় এবং সার্থি ও অম্ব নিপাতিত করলেন, নকুল সহদেবের রথে উঠলেন। তখন সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ ক'রে মাতুলের দেহ ভেদ্ধ করিলেন, শল্য অচেতন হয়ে রথমধ্যে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সার্যথ তাঁকে নিয়ে রাজ্বল থেকে চ'লে গেল।

<sup>(</sup>১) মহাভারতে ইরাবানের জননীর নাম দেওয়া নেই। বিষ্ণুপ্রেরণে আছে, ইনিই উল্পী। আদিপর্ব ৩৯-পরিচ্ছেদ ও ভীষ্মপর্ব ১৪-পরিচ্ছেদ দুরুব্য।

চেকিতান ও ক্পাচার্যের রথ নন্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা পরস্পরের খড়াগাথাতে আহত হয়ে ম্ছিত হলেন, শিশ্বপালপ্র করকর্ষ ও শক্নি নিজ নিজ রথে তাঁদের তলে নিলেন।

ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধন্ ছেদন করলেন। যাধিতির ক্রন্থ হয়ে বললেন, শিখণ্ডী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ভীষ্মকে বধ করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্গ যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কর। ভীষ্মের কাছে পরাসত হয়ে তুমি নির্ংসাহ হয়েছ। দ্রাতা ও বন্ধানের ছেড়ে কোথায় যাচছ? তোমার বীর খ্যাতি আছে, তবে ভীষ্মকে ভয় করছ কেন?

যুবিন্ঠিরের ভর্ণসনায় লজ্জিত হয়ে শিখন্ডী প্রনর্বার ভীন্সের প্রতি ধাবিত হলেন। শল্য আন্দের অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, শিখন্ডী তা বর্ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করলেন। তার পর শিখন্ডী ভীন্সের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর প্রের স্ত্রীত্ব স্মারণ ক'রে ভীন্ম শিখন্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন।

স্থাসত হ'লে পাণ্ডব ও কোরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য (বাণাগ্র প্রভৃতি) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান ক'রে স্বস্তায়ন করলেন। স্তৃতিপাঠক বন্দী এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত শিবির যেন স্বর্গ তুল্য হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হলেন।

# ১৪। ইরাবানের মৃত্যু — ঘটোৎকচের মায়া

#### (अण्डेंस फिरनेत युम्ध)

পর্যাদন ভীষ্ম ক্রম বাহে এবং ধৃষ্টদান্দন শৃংগাটক বাহে রচনা করলেন। বোন্ধারা পরস্পরের নাম ধরে আহ্নান ক'রে যাদেও প্রবৃত্ত হলেন। ভীষ্ক্র পাশ্ডব- সৈন্য মর্দান করতে লাগলেন। এই দিনের যাদেওাকেতু ও বহনাশা জনীয়ের হুস্তে নিহত হলেন। দ্রাত্রশাকে কাতর হয়ে দার্ঘোধন ভীষ্ক্রের কাজ্জেরীবলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, বংস, আমি দ্রোণ বিদ্বর ও গান্ধারী প্রেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে প্রেব বলেছি যে আমি বা আচার্য দ্রোণ পাশ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম

ধ্তরাণ্টপ্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিরভাবে দ্ঢ়চিত্তে: স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর।

অর্দ্রনপরে ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুন্ধ করতে গেলেন, কন্বোজ সিন্ধর প্রভৃতি বহুদেশজাত দুত্রগামী অ্বর স্মৃতিজত হয়ে তাঁকে বেন্টন ক'রে চলল। এই ইরাবান নাগরাজ ঐরাবতের দর্হিতার গর্ভে অর্জ্বনের ঔরসে জন্মেছিলেন। ঐরাবতদ্বহিতার প্রেপতি গর্ড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর ঐরাবত তাঁর শোকাতুরা অনপত্যা কন্যাকে অর্জ্বনের নিকট অপণি করেন। কর্তব্যবোধে অর্জ্বন সেই কামার্তা পরপত্নীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পরে উৎপাদন করেছিলেন। এই প্রেই ইরাবান। ইনি নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জ্বনের প্রতি বিন্বেষবশত এ'র পিতৃব্য দ্বাত্মা অন্বসেন একে ত্যাগ করেন। অর্জ্বন যথন স্বলোকে অন্তাশিক্ষা করছিলেন তথন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। অর্জ্বন তাঁকে বলেছিলেন, যুন্ধকালে আমাদের সাহায্য ক'রো।

গজ গবাক্ষ ব্যক চর্মবান আর্জক ও শ্বক — শকুনির এই ছয় দ্রাতার সংগ্রেরানের যুন্ধ হ'ল। ইরাবানের অনুগামী যোন্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভৃতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন কুন্ধ হয়ে অলম্ব্র রাক্ষসকে বললেন, অর্জ্বনের এই মায়াবী প্রে আমার ঘার ক্ষতি করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোন্ধায় পরিবেণ্টিত হয়ে অলম্ব্র ইরাবানকে আরুমণ করলে। দ্বজনে মায়াযুন্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল ম্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাত্বংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্ব্র গর্ডের রূপ ধ'রে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে। তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, অলম্ব্র খড়গাঘাতে তাঁকে বধ করলে।

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, তাতে কুর্দৈন্যদের উর্কৃতশ্ভ কম্প ও ঘর্মপ্রাব হ'ল। দ্বের্যাধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত
হলেন, বংগরাজ্যের অধিপতি দশ সহস্র হস্তী নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দ্বির্যোধনের
উপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর শক্তির আঘাতে
বংগাধিপের বাহন হস্তী নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ দ্রোণের ধন্য ছেদন করলেন, বাহ্মীক
চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্বলের বিশ্বীণ করলেন। এই
লোমহর্ষকর সংগ্রামে কোঁরবর্সেন্য প্রায় পরাস্ত হ'ল।

অশ্বত্থামা সম্বর এসে ঘটোংকচ ও তাঁর অন্তর রাক্ষ্মদের সংগ্যে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘটোংকচ এক দার্শ্ব মায়া প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কোরবপক্ষের नकल प्रभाव, प्राण मृद्यापन मना ও अन्वथामा तन्नान रहा हिरुप्तर इंग्रेफ করছেন, কোরববীরগণ প্রায় সকলে নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু, সহস্র অন্ব ও আরোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈনাগণ শিবিরের দিকে ধাবিত হ'ল। তখন ভীক্ষা ও সঞ্জয় বললেন. তোমরা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসী মায়া। সৈন্যরা বিশ্বাস করলে না. পালিয়ে গেল।

দুরোধনের মুখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীষ্ম বললেন, বংস, তুমি সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুর্বিচিঠর বা তাঁর কোনও ল্রাতার সংখ্য যুদ্ধ করবে. কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সংগ্যেই রাজা যুদ্ধ করেন। তার পর ভীষ্ম *ভগদত্তকে* বললেন, মহারাজ, আপনি শীঘ্র হিডিন্বাপত্র ঘটোংকচের কাছে সসৈনো গিয়ে তাকে বধ করুন, আপনিই তার উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা।

ঘটোৎকচের সংখ্য ভীমসেন, অভিমন্য, দ্রোপদীর পঞ্চপত্র, চেদিরাজ, দশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত স্বপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ ক'রে এলেন এবং ভীষণ শক্তি অন্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জান,তে রেখে ভেঙে ফেললেন। তথন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জ্যন তাঁর পত্রে ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শতনে শোকাবিষ্ট ও ক্রন্থ হয়ে ভীষ্ম কুপ প্রভৃতিকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত দ্রাতা অনাধ্যন্তি কৃতভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহা সাবাহা ও কনকধ্বজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের অন্য দ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হ'ল, কোরব ও পাডবগণ নিজ নিজ শিবিরে চ'লে গেলেন।

#### ১৫। ভীত্মের পরাক্তম

(নবম দিনের মুন্ধ)
কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কুপ্রশালা ও ভূরিপ্রবা পান্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানি না, ত্রিষ্টা জীবিত থেকে আমার বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার দ্রাতাদের বর্ধ করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, শোক ক'রো না। ভীষ্ম যদেধ থেকে স'রে যান, তিনি অস্হত্যাগ করলে তাঁর সমক্ষেই আমি পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের দয়া করেন,

সেই মহারথগণকে জয় করবার শক্তিও তাঁর নেই। অতএব তুমি শীদ্র ভীন্মের শিবিরে যাও, বৃন্ধ পিতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অস্ত্রত্যাগে সম্মত করাও।

দ্বর্যোধন অধ্বারোহণে ভীত্মের শিবিরে চললেন, তাঁর দ্রাতারাও সভ্গে গোলেন। ভূতাগণ গণ্ধতৈলয়্ত্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উষ্ণীষকণ্যুকধারী রক্ষিগণ বেরহন্তে ধীরে ধীরে চারিদিকের জনতা সরিয়ে দিলে। ভীত্মের কাছে গিয়ে দ্বর্যোধন কৃতাঞ্জলি হয়ে সাগ্র্নয়নে গদ্গদকণ্ঠে বললেন, শর্ত্বন্তা পিতামহ, আমার উপর কৃপা কর্ন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইর্প পান্ডব্রণকে বধ কর্ন। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর্ন, পান্ডব পাণ্ডাল কেকয় প্রভৃতিকে বধ করে সত্যবাদী হ'ন। যাদি আমার দ্বর্ভাগ্যক্রমে কৃপাবিষ্ট হয়ে বা আমার প্রতি বিদেবষের বশে আপনি পান্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার অনুমতি দিন, তিনিই পান্ডবগণকে জয় করবেন।

দুর্যোধনের বাক শল্যে বিন্ধ হয়ে মহামনা ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুন্ধ হলেন, কিন্তু কোনও অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘ কাল চিন্তার পর তিনি মুদ্ধ-বাক্যে বললেন, দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন, আমি যথাশন্তি চেষ্টা করছি, তোমার প্রিয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহ্বতি দিতে প্রস্তৃত হয়েছি। পান্ডবগণ কিরুপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুমি পেয়েছ। খান্ডবদাহকালে অর্জনে ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বীর দ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে-ছিলেন তখন অর্জনে তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিরাট-নগরে গোহরণকালে একাকী অর্জনে আমাদের সকলকে জয় করে উত্তরকে দিয়ে আমাদের বন্দ্র হরণ করিয়েছিলেন। শঙ্খচক্রগদাধর অনন্তশক্তি সর্বেশ্বর প্রমাত্মা বাসন্দেব যাঁর রক্ষক সেই অর্জনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাদি মহর্ষি গণ বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমুর্যু লোক ফেমন সকল বৃক্ষই কাণ্ডনময় দেখে তুমিও সেইরূপ বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবৈর সৃষ্টি করেছ, এখন নিজেই যুন্ধ করে পোরুষ দেখাও। আমি সোমক পোণাল ও কেকয়গণকে বিনন্দ করব, হয় তাদের হাতে ম'রে যমালয়ে যাব নৃত্রু তাদের সংহার করে তোমাকে তুষ্ট করব। কিন্তু আমার প্রাণ গেলেও শিক্ষণীকৈ বধ করব না, কারণ বিধাতা তাকে প্রে শিখণিডনী, র্পেই স্ফি ক্রেছিলেন। গান্ধারীপ্র, मृत्थ निष्ठा यां अने वामि वमन भराय प्य करत त्य लाटक वित्रकाल जात कथा वलत । ভীষ্মের কথা শনেে দর্বোধন নৃতমুক্তকে প্রণাম ক'রে নিজের শিবিরে চ'লে গেলেন। ভীষ্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর অতিশয় আত্মন্দানি হল।

প্রদিন ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাবাহে রচনা করলেন। কৃপ কৃত-বর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভ্রিশ্রবা শল্য ভগদত্ত দ্বর্মাধন প্রভৃতি এই ব্যহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। পাশ্ভবগণও এক মহাবাহে রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হলেন। অর্জন্ন ধৃষ্টদান্ত্রনকে বললেন, পাঞ্চালপত্ত্র, তুমি আজ শিখশ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে রাখ, আমি তাঁর রক্ষক হব।

যুন্ধকালে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হ'ল, শ্যাল কুরুর প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। পিংগলতুবংগবাহিত রথে আর্ট্র হয়ে মহাবীর অভিমন্ত্র শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মথিত করতে লাগলেন। দুর্ঘোধনের আদেশে রাক্ষস অলম্ব্র তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে অরিঘাতিনী তামসী মায়া প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছ্রই দেখা গেল না। তখন অভিমন্ত্র ভাস্কর অস্তে সেই মায়া নত্ট ক'রে অলম্ব্রুষকে শরাঘাতে আছেয় করলেন, অলম্ব্রুষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যুন্ধকালে একবার পাণ্ডবপন্কের অন্যবার কৌরবপন্কের জয় হ'তে লাগল। অবশেষে ভীন্মের প্রচন্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসেনা বিধন্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না শুনুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অন্বের মৃতদেহে এবং ভগন রথ ও ধরজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বিমৃত্ হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন, বীর, তুমি বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে যুন্ধক্ষেত্র ভীক্ষদ্রোগপ্রমুখ সমস্ত কুর্নুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষরধর্ম স্মরণ করে এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জনুন অধােমনুখে অনিচ্ছার ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধা তাঁদের বধ করে নরকের পথ স্বর্প রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কন্টভাগ করা ভাল? কৃষ্ণ, তােমার কথাই রাখব, ভীক্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুর্নুপিতামহকে নিপাতিত করব। ভীক্মের বাণবর্ষণে অর্জনুনের রথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ অবিচলিত হয়ে আহত অশ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন।(১)

ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দ্বই পক্ষেরই বহু সৈন্য বিকৃষ্ট হ'ল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ার্ত হয়ে ভীষ্মের অমান্ত্রিক বিক্রম দেখতে লাগ্লা এই সময়ে দ্বান্ত হ'ল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ ক্রিজ শিবিরে চ'লে গেলেন। দ্বর্যোধন ও তাঁর দ্রাতারা বিজয়ী ভীষ্মের প্রশ্বয়ে করতে লাগলেন।

<sup>(</sup>১) ৯-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুনের মৃদ্র যুল্ধ দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীত্মকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পুনরুত্তি আছে।

# ১৬। ভীষ্ম-সকাশে युविधिनंत्रापि

শিবিরে এসে যাধিতির তাঁর মিত্রদের সংখ্য মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দান করে সেইর্প ভীষ্ম আমাদের সৈন্য মর্দান করছেন। আমি বান্ধির দোষে ভীষ্মের সংখ্য যাম্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে নিমন্দ হর্মেছ। কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভাল, যাদেধ আর রাচি নেই, ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে অতি প্রিয় মনে করি তা আজ দার্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, যদি আমাদের প্রতি তোমার অন্ত্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ না হয়।

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপন্ত, বিষশ্ধ হবেন না, আপনার প্রাতারা শগ্রহনতা দন্পর্ম বীর। অর্জন যদি ভীষ্মবধে অনিচ্ছন্ক হন তবে আপনি আমাকে নিয়ন্ত কর্ন, আমি ভীষ্মকে যুদ্ধে আহনান ক'রে দ্যোধনাদির সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে পাশ্ডবদের শগ্র সে আমারও শগ্র, আপনার ও আমার একই ইন্ট। আপনার প্রাতা অর্জনে আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ দেহের মাংসও কেটে দিতে পারি। অর্জন্ন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন। এখন তিনি সেই কথা রাখনে, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীষ্ম বিপরীত পক্ষে যোগ দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য ব্রুছেন না তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

যুখিন্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীত্মকে কেন, ইন্দুকেও জয় করতে পারি। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে পারি না, তুমি যুদ্ধ না ক'রেই আমাদের সাহায্য কর। ভীত্ম আমাকে বলেছিলেন যে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নেব। তিনি নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয় য়য় এমন মন্ত্রণা দেবেন। বালক ও পিতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বিধি ত করেছিলেন মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রিয় পিতামহকে আমি হত্যা করতে চাচ্ছিক্র ক্ষিক্রীবিকায় ধিক!

পাশ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে তীক্ষের কাছে গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম করলেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে তীচ্ম বললেন, বংসগণ, তোমাদের কি প্রিয়কার্য করব? নিঃশধ্ক হয়ে বল, যদি অতি দ্বুক্তর কর্ম হয় তাও আমি করব। ভীচ্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইর্প বললে যুমিণ্ডির দীনমনে বললেন সর্বস্তু, কোন্ উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে? আপনার বধের উপায় বল্ন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কি করে সইব? আপনার স্ক্রম ছিদ্রও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকার ধন্ই দেখতে পাই। আপনি রথে স্থেরি ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বিপন্ন সেনা ক্ষয় পাছে। পিতামহ, বল্ন কির্পে আমরা জয়ী হব।

ভীষ্ম বললেন, পাশ্ডবগণ, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে না। যদি জয়ী হ'তে চাও তবে অনুমতি দিচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাস্থে আমাকে প্রহার কর। এই কার্যই তোমাদের কর্তব্য মনে করি, আমি হত হ'লে সকলেই হত হবে। যুর্যিন্ঠির বললেন, আপনি কড়ধর কুন্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুন্ধ করেন, বন্ধুধর ইন্দ্র এবং সমন্ত স্বাস্করও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা কি করে জয়ী হব তার উপায় বলনে। ভীষ্ম বললেন, পাশ্চুপুর, তোমার কথা সত্য, সাল্ব হয়ে যুন্ধ করলে আমি স্ক্রাস্করেরও অজেয়। কিন্তু আমি যদি অন্ত ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। নিরন্দ্র, ভূপতিত, বর্মা ও ধনজ বিহীন, পলায়মান, ভীত, শরণাপন্ন, স্থাী, স্থাীনামধারী, বিকলেন্দ্রিয়, একপ্রত্রের পিতা, এবং নীচজাতির সক্ষে যুন্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যার ধনজ অমাণলস্ক্রক তার সংগোও যুন্ধ করি না। তোমার সেনাদলে দ্রুপদপুর মহারথ শিখন্ডী আছেন, তিনি পুর্বে স্থা ছিলেন তা তোমরা জান। শিখন্ডীকে সন্মুখে রেখে অর্জন্বন আমার প্রতি তীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ কর্ন। এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাত্ত্রগণকে জয় করতে পারবে।

কুর্নিপতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন ক'রে পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন। ভীষ্মকে প্রাণবিসর্জনে প্রস্তৃত দেখে অর্জনুন দৃদ্ধার্থত ও লচ্ছিত হয়ে বললেন, মাধব, কুর্বৃদ্ধ পিতামহের সংগ্য কি ক'রে যুদ্ধ করব? আমি বাল্যকালে গায়ে ধ্লি মেথে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধ্লিলিশ্ত করেছি, তাঁর কোলে উঠে পিতা ব'লে ডেকেছি(১)। তিনি বলতেন, বংস, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা। সেই ভীষ্মকে কি ক'রে বধ করব? তিনি হ্র্যমন ইচ্ছা আমাদের সৈন্য ধ্বংস কর্ন, আমি তাঁর সংগ্য যুদ্ধ করব না, ত্রুতে আমার জয় বা মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ্ণ, তুমি কি বল?

<sup>(</sup>১) কিন্তু আদিপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে আছে, পঞ্চ পাণ্ডব যখন হস্তিনাপ্রের প্রথমে আমেন তখন অর্জুনের বয়স চোন্দ, তিনি শিশ্ব নন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্লাবধর্মান্সারে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন পশ্চাংপদ হছে কেন? তুমি ওই দৃর্ধর্ষ ক্লাব্র বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা প্রেই জেনেছেন ফে ভীষ্ম যমালঞ্ যাবেন, এর অন্যথা হবে না। মহাবৃদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কি বলোছিলেন শোন—বরোজ্যেন্ঠ বৃদ্ধ গ্রণবান প্রবৃষ্ধ যদি আততারী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ কর

#### ১৭। ভীষ্মের পতন

#### ( দশম দিনের যুদ্ধ )

পর্যাদন স্থোদয় হ'লে পাণ্ডবগণ সর্বশন্ত্রয়ী বাহে রচনা ক'রে শিখন্ডীকে সম্মাধে রেখে যাদ্ধ করতে গেলেন। ভীম অর্জান দ্রৌপদীপ্রগণ অভিমন্য সাতাকি চেকিতান ও ধ্টাদান্দন বাহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। যাধিষ্ঠির নকুল-সহদেব বিরাট কেকয়-পণ্ডল্লাতা ও ধ্টাকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীষ্ম কোরবসেনার অগ্রভাগে রইলেন; দ্বরোধনাদি দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্বল প্রভাতি পশ্চাতে গেলেন।

শিখণ্ডীকে অগ্রবতী ক'রে অর্জ্বন প্রভৃতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীম্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ কোরবসৈন্য ধরংস করতে লাগলেন। ভীম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি বিনষ্ট হ'ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভীষ্ম একবার মাত্র তাঁর দিকে দ্ভিপাত ক'রে সহাস্যো বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রুপে স্ভিট করেছিলেন, এখনও তুমি তাই আছ। ক্রোধে ওওপ্রাণ্ড লেহন ক'রে শিখণ্ডী বললেন, মহাবাহু, আপনার পরাক্রম যে ভারংকর তা আমি জানি, জামদণ্ন্য পরশ্বরামের সঙ্গে আপনার যুক্ষের বিষয়ও জানি, তথাপি নিজের এবং পাণ্ডবগণের প্রিয়সাধনের জন্য নিশ্বরুষ্ট আপনাকে বধ করব। আপনি যুদ্ধ কর্ন বা না কর্ন, আমার কাছ থেকে জ্বীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবেন না, অতএব এই প্রথিবী ভাল ক'রে দেখে নিন

অর্জন শিখন্ডীকে বললেন, তুমি ভীন্মকে আক্রমণ কর, আমি তোমাকে শত্রন্দের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে কেউ পীড়ন করতে পারবে না। আজ যদি ভীন্মকে বধ না ক'রে ফিরে যাও তবে তুমি আর আমি লোকসমাজে হাস্যান্পদ হব। অর্জনের শার্রধানে কোরবসেনা চনত হ'রে পালাছে দেখে দ্বর্যোধন ভীত্মকে বললেন, পি সমহ, অন্নি যেমন বন দশ্য করে সেইর,প অর্জন আমার সেনা বিধন্নত করছেন, ভানি সাজাকি নকুল-সহদেব অভিমন্য, ধৃষ্টদানুন্দ ঘটোৎকচ প্রভৃতিও সৈন্য নিপাড়ন করছেন, আপনি রক্ষা কর্ন। মনুহ,তালা চিন্তা ক'রে ভীত্ম বললেন, দ্বের্যোন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতিদিন দশ সহস্র ক্ষৃত্রিয় বিনষ্ঠ ক'রে রণন্থল থেগে ফিরব, সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি। আজ আমি আর এক মহৎ কর্মা করব, হয় নিহত হ'য়ে রগভূমিতে শয়ন করব, না হয় পান্ডবগণকে বধ করব। আজ, তুমি আমাকে অমদান করেছ, সেই মহৎ ঋণ আজ তোমার সেনার সম্মুশ্রে নিহত হ'য়ে শোধ করব।

ভীম নকুল সহদেব ঘটোংকচ সাত্যকি অভিমন্য বিরাট দ্রুপদ যুবিষ্ঠির, শিখণভীর পশ্চাতে অর্জনুন, এবং সেনাপতি ধৃষ্ণাদ্যুন সকলেই ভীষ্মকে বধ করবার জন্য ধাবিত হলেন। ভূরিশ্রবা বিকর্ণ রূপ দুর্ম খু অলম্ব্রুষ, কম্বোজরাজ সুদুদ্দিণ, অশ্বত্থামা দ্রোণ দঃংশাসন প্রভৃতি ভীত্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁর পার অম্ব্রথামাকে বললেন, বংস, আমি নানাপ্রকার দর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি, ভীষ্ম ও অর্জান যুদ্ধে মিলিত হবেন এই চিন্তা ক'রে আমার রোমহর্ষ হচ্ছে মন অবস্ত্র হচ্ছে। পাপর্মাত শঠ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন যুদ্ধ কর ও এসেছেন. কিন্তু শিখন্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল এজন্য ভীষ্ম তাকে প্রহার করকে না। অর্জুন সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে 🗒 🖫 বিদ্রামারী হবে। পার, উপজীবী (পরাশ্রিত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নগ্ন, তু<sup>টা</sup> স্বর্গনোভের উদেদশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদেধ যাও। ভীমার্জনি নকুজ-সংদেব যাঁর লাতা, বাস,দেব যাঁব রক্ষক, সেই যু, ধিষ্ঠিরের ক্রোধই দু, মতি দ, যে ধেনেয় গাহিনী দশ্ধ করছে। কুনের আশ্রয়ে অর্জনে দুর্যোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব দৈনা ংশীর্ণ করছেন। বংস, তুমি অর্জ্বনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃষ্টদানুন ও ছামের সতেগ যুন্ধ কর, আমি যুখিতিরের দিকে যাচছ। প্রিয়প্তের দীর্ঘ জীবুন কে না ্চায় তথাপি ক্ষরধর্ম বিচার ক'রে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি।

চার, তথাপে ক্ষরধর্ম বিচার ক'রে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাছি।
দশ দিন পাশ্ডববাহিনী নিপীড়িত ক'রে ধর্মান্মা ভীক্ষ্য নিজের জীবনের
প্রতি বিরক্ত হরেছিলেন। তিনি স্থির করলেন, আমি আর নরপ্রেস্ঠগণকে হত্যা
করব না। নিকটে যুখিন্ঠিরকে দেখে তিনি বললেন, বংস, আমার এই দেহের উপর
অতাশ্ত বিরাগ জন্মেছে, আমি যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ করেছি। এখন অর্জ্বন এবং
পাণ্ডাল ও স্ক্লেরগণকে অগ্রবর্তী ক'রে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। ভীন্মের

এই কথা শানে যাখিতির ও ধৃষ্টনানে তাঁদের সৈলাগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত হ'য়ে ভীষ্মকে জয় কর, অর্জান তোমাদের রক্ষা করবেন।

এই দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম একাকী অসংখ্য অন্ব ও গজ, সাত মহারথ, পাঁচ হাজার রখী, চোন্দ হাজার পদাতি এবং বহু, গজারোহী ও অন্বারোহী সংহার করলেন। বিরাট রাজার দ্রাতা শতানীক এবং বহু, সহস্র ক্ষিত্র ভীষ্ম কর্তৃক নিহত হলেন। শিখ্যাভাকে সম্মুখে রেখে অর্জ্বন ভীষ্মকে শরাঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্ম ক্ষিপ্রগতিতে বিভিন্ন যোন্ধাদের মধ্যে বিচরণ করে পান্ডবগণের নিকটে এলেন। অর্জ্বন বার বার ভীষ্মের ধন্ ছেদন করলেন। ভীষ্ম ক্র্ম্থ হ'য়ে অর্জ্বনের প্রতি এক ভয়ংকর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জ্বন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

ভীষ্ম এই চিন্তা করলেন — কৃষ্ণ যদি এদের রক্ষক না হতেন তবে আমি এক ধন্ দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনণ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তন্) যথন সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন তুল্ট হ'য়ে আমাকে দ্বই বর দিয়েছিলেন, ইছাম্ত্যু ও য্বেশ্ব অবধাষ। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল। ভীষ্মের সংকল্প জেনে আকাশ থেকে ঋষিগণ ও বস্বগণ বললেন, বংস, তুমি যা স্থির করেছ তা আমাদেরও প্রীতিকর, তুমি য্বেশ্ব বিরত হও। তখন জলকণাযুক্ত স্বাশ্ব স্বখ্পপর্শ বায়্ব বইতে লাগল, মহাশন্দে দেবদ্বদ্বভি বেজে উঠল, ভীষ্মের উপর প্রপর্ণিট হ'ল। কিন্তু ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা জানতে পারলে না।

ভীষ্ম অর্জ্বনের সংগ্যে যুদ্ধে বিরত হলেন। শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্য বাণ দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীষ্ম বিচলিত হলেন না। তখন অর্জ্বন ভীষ্মের প্রতি বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ঈষৎ হাস্য ক'রে দৃঃশাসনকে বললেন, এইসকল মর্মাভেদী বক্সতুল্য বাণ নিরবিছেল হ'য়ে আসছে, এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জ্বনেরই। ভীষ্ম একটি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জ্বনের শরাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভীষ্ম তখন চর্মা (ঢাল) ও খলা নিমের রথ থেকে নামবার উপক্রম করলেন। অর্জ্বনের বাণে চর্মা শত খণ্ডে ছিল্ল হ'ল। যুধিন্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবেসেন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে চতুর্দিক থেকে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হ'ল, দ্বুর্যোধনাদি ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন।

পণ্ড পাণ্ডব এবং সাত্যকি ধৃষ্টদক্ষে অভিমন্য প্রভৃতির বাণে নিপ্নীড়িত হয়ে দ্রোণ অধ্বত্থামা কৃপ শলা প্রভৃতি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র সহস্র বিপক্ষ যোম্বাকে সংহার করেছেন সেই ভীন্মের গাত্রে দুই অণ্যালি পরিমাণ স্থানও অবিন্দ রইল না। স্থান্তের কিঞ্চিৎ প্রে অর্জ্বনের শরাঘাতে ক্ষতিবক্ষত হ'রে ভীক্ষ পূর্ব দিকে মাথা রেথে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং ভূতলে রাজগণ হা হা ক'রে উঠলেন। উন্মালিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীক্ষ রণভূমি অনুনাদিত ক'রে নিপতিত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না। দক্ষিণ দিকে স্থা দেখে ভীক্ষ ব্রুলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শ্রুলনে — মহাত্মা নরপ্রেন্ড গাণ্ডেগয় দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শ্রুলনেন — মহাত্মা নরপ্রেন্ড গাণ্ডেগয় দক্ষিণায়নে কি ক'রে প্রাণ্ড্যাগ করবেন? ভীক্ষ বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণ্ধারণ করব।

মানসসরোবরবাসী মহার্ষাগণ হংসের রূপে ধারে ভীত্মকে দর্শন করতে এলেন। ভীত্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আমি মরব না, উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, পিতা শাশ্তন্র বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন।

কোরবগণ কিংকর্তব্যবিম্ট হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না, যেন উর্ফতদেভ আক্রান্ত হ'য়ে রইলেন। বিজয়ী পাশ্ডবগণ শৃংখধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। শান্তন্প্র ভীষ্ম যোগস্থ হ'য়ে মহোপনিষৎ জপে নিরত থেকে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষায় রইলেন।

#### ১৮। শরশয্যায় ভীক্ষ

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কোরব ও পাণ্ডবগণ য়৻ঢ়য় নিব্ত হলেন।
সকলে বলতে লাগলেন, ইনি রহমবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপ্রের্ম পিতা শাণ্ডন্বে
কামার্ড জেনে নিজে উমর্বরেতা হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহস্ত্র সহস্ত ত্র্য
ও শব্ধ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ক্রীড়া করতে লাগলেন।
স্ক্রঃশাসনের
ম্থে ভীষ্মের পতনসংবাদ শ্রেন দ্রোণ মর্ছিত হলেন এবং সংজ্ঞালাভের পর নিজ্
সৈন্যগণকে মুন্দ থেকে নিব্তু করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ্র ক্রিরে ভীষ্মের নিকট
উপস্থিত হলেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম ক্রের্ক্ত সম্মুখে দাঁড়ালেন।

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন ক'রে আমি তৃষ্ট হরেছি। আমার মাথা ঝ্লছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বীরশয্যারঃ

উপযুক্ত নয়। তিনি অর্জ্বনের দিকে দ্থিপাত করলে অর্জ্বন অপ্রুণ্ণেনরনে বলনেন, পিতামহ, আদেশ কর্ন কি করতে হবে। ভীষ্ম বললেন, বংস, তুমি ক্রমর্ম জান, বীরশযার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মল্যপ্ত তিন বাণ গাল্ডীব ধন্ ল্বারা নিক্ষেপ ক'রে অর্জ্বন ভীষ্মের মাখা তুলে দিলেন। ভীষ্ম তুষ্ট হ'রে বললেন, রাজগণ, অর্জ্বন আমাকে কির্প উপধান দিরেছেন দেখ। উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আমি এই শ্যার শ্রের থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে গিরে সর্বলোক প্রত্থত-করবেন তখন আমার প্রির স্বৃহ্ৎ তুলা প্রাণ ত্যাগ করব। তোমরা আমার চতুদিকে পরিখা খনন করিয়ে দাও।

শল্য উন্ধারে নিপন্ন বৈদ্যগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন।
ভীষ্ম দুরোধনকে বললেন, তুমি এ'দের উপযুক্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর।
বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষান্তিয়ের প্রশাসত গতি লাভ করেছি, এইসকল শর
সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কোরব ও পাশ্ডবগণ
ভীষ্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা
কারে শোকার্তা মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

রাবি প্রভাত হ'লে সকলে পন্নর্বার ভীন্মের নিকটে এলেন। বহু সহস্ত্র কন্যা ভীন্মের দেহে চন্দনচ্প লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্ব্রী বালক বৃন্ধ ত্র্বাদক নট নতাক ও শিল্পিগণও তাঁর কাছে এল। কোরব ও পাণ্ডবগণ বর্ম ও আয়্ম ত্যাগ ক'রে প্রের ন্যায় পরস্পর প্রীতিসহকারে বয়স অন্সারে ভীন্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগ্হীত ক'রে ভীন্ম রাজাদের দিকে দ্ভিপাত ক'রে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের কলস নিয়ে এলেন। ভীন্ম বললেন, বংসগণ, আমি মান্বের ভোগ্য বস্তু নিস্তে পারি না। তার পর তিনি অর্জনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর প্রাথত হয়েছে বেদনায় মুখ শান্তক হছে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও।

ভীত্মকে প্রদক্ষিণ ক'রে অর্জ্বন রথে উঠল্রেন এবং মন্দ্রপাঠের প্রক্রীণান্ডীবে পর্জন্যাস্থ্যবৃত্ত বাণ সন্ধান ক'রে ভীত্মের দক্ষিণ পান্দের্বর ভূমি বিশ্ব করলেন। সেখান থেকে অম্তত্লা দিবাগন্ধ স্বাদ্ব নির্মাল শীত্র জুলিধারা উত্থিত হ'ল, অর্জ্বন সেই জলে ভীত্মকে তৃশ্ত করলেন। রাজারা বিভিন্নত হ'য়ে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, চতুদিকে তুম্বল রবে শৃংখ ও দ্বন্দ্বভি বেজে উঠল।

ভীষ্ম দ্বর্থে ধিনকে বললেন, বংস, তুমি অর্জ্বনকে জয় করতে পারবে না, তাঁর সংগ্য সন্ধি কর। পাণ্ডবদের সংগ্য তোমার সোহাদ্য হ'ক, তুমি তাঁদের অর্ধ

রাজ্য দাও, য্রিধিন্টির ইন্দ্রপ্রত্থে যান, তুমি মিরদ্রোহী হ'য়ে অকীতি ভোগ ক'রো না। আমার মৃত্যুতেই প্রজ্ঞাদের শান্তি হ'ক, রাজারা প্রীতির সহিত মিলিত হ'ন, পিতা প্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ কর্ন। মুমুর্য্ব লোকের ফেমন গুসুরে রুচি হয় না, দুর্যোধনের সেইরূপ ভীত্মবাক্যে রুচি হ'ল না।

ভীষ্ম নীরব হ'লে সকলে প্নবার নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। এই সময়ে কর্ণ কিণ্ডিং ভীত হয়ে ভীন্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পতিত হয়ে বান্পর্ন্থকণ্ঠে বললেন, কুর্প্রেণ্ড, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আমি আপনার বিশ্বেষভাজন। ভীষ্ম সবলে তাঁর চক্ষ্ম উন্মীলিত ক'রে দেখলেন, তাঁর সমিকটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার নাায় কর্ণকে আলিন্থান ক'রে সন্দেহে বললেন, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তবে নিশ্চরই তা ভাল হ'ত না। আমার সন্দেহ তুমি কুন্তীপত্র, স্মূর্য হ'তে তোমার অপ্রিয় হও নি। আমি নারদের কাছে শ্রুনেছি তুমি কুন্তীপত্র, স্মূর্য হ'তে তোমার জন্ম। সত্য বলছি, তোমার প্রতি আমার বিশ্বেষ নেই। তুমি অকারণে পাশ্তবদের শেষক কর, নীচন্বভাব দ্বেষ্ধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার তেজাহানি করবার জন্যই আমি তোমাকে কুর্সভায় বহুবার য়্ক্র্ম কথা শ্রনিয়েছি। আমি তোমার দ্বঃসহ বীরদ্ধ, বেদনিন্তা এবং দানের বিষয় জানি, অস্মপ্রয়োগে তুমি কৃক্ষের তুল্য। প্রের্থ তোমার উপর আমার যে জোধ ছিল তা দ্র হয়েছে। পাশ্তবগণ তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সন্থেগ মিলিত হও, আমার পতনেই শত্রতার অবসান হ'ক, প্রিথবীর রাজারা নিরাময় হ'ন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহন, আপনি যা বললেন তা আমি জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ করলে স্তজাতীয় অধিরথ আমাকে বিধিত করেছিলেন। আমি দ্বেধাধনের ঐশ্বর্য ভোগ করেছি, তা নিজ্জল করতে পারি না। বাস্কেদের যেমন পাণ্ডবদের জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমিও সেইর্প দ্বেধাধনের জন্য ধন শরীর প্রেদারা সমস্তই উৎসর্গ করেছি। আমি ক্লিত্রর, রোগ ভোগ করে মরত্তে চাই না, সেজনাই দ্বেধাধনকে আশ্রয় করে পাণ্ডবদের ক্রোধ বৃদ্ধি করেছি। ফ্রা অবশান্ভাবী তা নিবারণ করা যাবে না। এই দার্ণ শত্তার অবসান করা ক্রিমার অসাধ্য, আমি স্বধর্ম রক্ষা করেই ধনঞ্জয়ের সংগ যুন্ধ করব। পিতাম্বর্ছ, আমি যুন্ধে কৃতনিশ্চয় হরেছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ বা চপলতার বশে আপনাকে যে কট্বাক্য বলেছি বা অন্যায় করেছি তা ক্রমা কর্মন।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যদি এই দার্ল বৈরভাব দ্রে করতে না পার তবে

অনুমতি দিচ্ছি, স্বর্গকামনার যুন্ধ কর। আক্রোশ ত্যাগ কর, সদাচার রক্ষা কর, নিরহংকার হয়ে যথাশক্তি যুন্ধ করে ক্ষান্তিয়োচিত লোক লাভ কর। ধর্ম যুন্ধ ভিন্ন ক্ষান্তিয়ের পক্ষে মঞালকর আর কিছু নেই। দুই পক্ষের শান্তির জন্য আমি দীর্ঘকাল বহু যত্ন করেছি, কিন্তু তা সফল হ'ল না।

ভীঙ্মকে অভিবাদন ক'রে কর্ণ সরোদনে রথে উঠে দ্বর্যাধনের কাছে চ'লে গেলেন।

bally ballones

# দ্ৰোণপৰ্ব

## ॥ দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায়॥

#### ১। ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ

কোরব ও পাশ্ডব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শরশয্যায় শয়ান ভীচ্মের রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর প্নবর্ণার বৈরভাবাপেয় হয়ে য্লেশর জন্য উদ্যোগী হলেন। শ্বাপদসংকূল বনে পালকহীন ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীচ্মের অভাবে কোরবর্গণ সেইর্প উদ্বিশ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কর্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধ্বগণ দশ দিন যুম্ধ করেন নি। যিনি অতিরথের ন্বিগ্রণ সেই কর্ণকে ভীষ্ম সকল ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে অর্ধরথ ব'লে গণনা করেছিলেন। সেজন্য রুম্ধ হয়ে কর্ণ ভীষ্মকে বলেছিলেন, আপনি জ্বীবিত থাকতে আমি যুম্ধ করব না; আপনি যদি পাশ্ডবগণকে বধ করতে পারেন তবে আমি দ্বর্যোধনের অনুমতি নিয়ে বনে যাব; আর যদি পাশ্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপনি যাদের রথী মনে করেন তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভীষ্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব কর্পের যুম্ধ করবার সময় এসেছে। এই ব'লে কোরব্রগণ কর্ণকে ভাকতে লাগলেন।

সকলকে আশ্বাস দিয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভীত্ম এই কৌরবগণকে যেমন রক্ষা করতেন আমিও সেইর্প করব। আমি পাশ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে প্রম যশস্বী হব, অথবা শত্রহুস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব।

কর্ণ রণসক্জায় সন্জিত হয়ে রথারোহণে ভীত্মের কাছে এলেন এবং বাণ্পাকুলনয়নে অভিবাদন ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কর্ণ, আপনি প্রসমনয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলনে। সংকর্মের ফল নিশ্চয় ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপনি ধর্মপরয়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। কুর্বীরগণকে বিপৎসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, কুন্ধ রয়ৣয়্র ষেমন মৃগ বিনাশ করে, পাশ্ডবগণ সেইর্প কোরবগণকে বিনাশ করবে। অমি অসহিষ্ণু হয়েছি, আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রচন্ডবিক্রমশালী অজুম্বিকে অস্তের বলে বধ করতে পারব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, সমন্ত্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, সাধন্জন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তূমিও তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসম্নমনে বলছি, তূমি শার্দের সঙ্গে যাম্থ কর, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দ্বোধনের জয়বিধান কর। দ্বুর্যোধনের ন্যায় তূমিও আমার পৌরতুল্য। মনীবিগণ বলেন, সঙ্জনের সঙ্গে সঙ্জনের যে সম্বন্ধ তা জন্মগত সম্বন্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কৌরবসেন্য যেমন দ্বুর্যোধনের, সেইর্প তোমরাও, এই জ্ঞান ক'রে তাদের রক্ষা কর।

ভীষ্মের চরণে প্রণাম ক'রে কর্ণ' সম্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

## २। त्मार्थत्र अञ्चित्रक ७ मृत्यीधनत्क वत्रमान

দর্শোধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্ত্রজ্ঞান ও যোল্ধার উপযুক্ত সমসত গর্ণের জন্য ভীক্ষ আমার সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি দশ দিন শত্র্বিনাশ ও আমাদের রক্ষা করে স্বর্গহাত্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপতি করা উচিত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল প্রুম্বশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেনাপতিত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হ'তে পারেন না। এখনা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে সেনাপতি করলে আর সকলে ক্ষায় হয়ে যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোল্ধার শিক্ষক, স্থবির, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপতি হ'তে পারেন না। এমন যোল্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অনুবর্তী হবেন না।

দ্বর্থাধন তখনই দ্রোণকে সেনাপতি হবার জন্য অন্বরোধ করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, আমি ষড়গ্গ বেদ ও মন্ত্র নীতিশান্তে অভিজ্ঞ; পাশ্বপত অস্ত্র ও বিবিধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাণ্ডবদের সংগ্গ যুন্ধ করব, কিন্তু ধৃন্ডদান্ত্রনকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ কর্ক্সর জন্যই স্টে হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য বিনন্ট করব, কিন্তু প্রান্ডবরা আমার সংগে হুন্টমনে যুন্ধ করবেন না।

দর্শোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবিধি সেনাপতিছে ঐতিষিক্ত করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, কুর্গ্রেষ্ঠ গাণেগয় ভীজের পর আমাকে সেনাপতির পদ দিয়ে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করব বল। দ্র্গোধন বললেন, রথিশ্রেষ্ঠ, এই বর দিন যে যাধিন্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ধ'রে আনবেন। দ্রোণ বললেন, যাধিন্ঠির ধনা, তুমি তাঁকে ধ'রে আনতে বলছ, বধ করতে চাচ্ছ না। আমি তাঁকে মারব এ বোধ হয় তুমি অসম্ভব মনে কর, অথবা ধর্মারাজ যাধিন্ঠিরের দ্বেণ্টা কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জীবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পাশ্ডবগণকে জয় ক'রে তুমি তাঁদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। যাধিন্ঠির ধনা, তাঁর জন্ম সফল, অজাতশহ্য নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুমি স্কেহ কর।

দ্রোণের এই কথা শন্নে দর্বোধন তাঁর হৃদ্গত অভিপ্রায় প্রকাশ করে ফেললেন, কারণ বৃহস্পতিতুলা লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। দর্বোধন বললেন, আচার্য, যুবিভিরকে মারলে আমার বিজয়লাভ হবে না, অন্য পাণ্ডবরা আমাদের হত্যা করবে। তাদের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে তবে সে আমাদের নিঃশেষ করবে। কিম্তু যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ যুবিভিরকে ধরে আনা যায় তবে তাঁকে প্রনর্বার দ্যুতকীড়ায় প্রাম্ত কুরলে তাঁর অনুগত দ্রাতারাও আবার বনে যাবে। এইপ্রকার জয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সেজন্য ধর্মরাজকে বধ করতে ইচ্ছা করি না।

দর্ধোধনের কৃটিল অভিপ্রায় জেনে বৃদ্ধিমান দ্রোণ চিন্তা ক'রে এই বাক্ছলযান্ত বর দিলেন — যুন্ধকালে অর্জুন যদি যুনিধিন্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে ধ'রে নিও যে যুনিধিন্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। বংস, অর্জুন সুরাস্বরেরও অজেয়, তার কাছ থেকে আমি যুনিধিন্ঠিরকে হরণ করতে পারব না। অর্জুন আমার শিষ্য, কিন্তু যুবা, পুণাবান ও একাগ্রচিন্ত, তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অন্য লাভ করেছেন এবং তোমার প্রতি তাঁর ক্রোধ আছে। তুমি যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত ক'রো, তা হ'লেই ধর্মরাজ বিজিত হবেন। অর্জুন বিনা যুনিধিন্ঠির যদি মুহুত্কালও যুন্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুথে থাকেন তবে তাঁকে নিন্দায় তোমার বশে আনব।

দ্রোণের এই কথা শন্নে নির্বোধ ধার্তরান্ট্রগণ মনে করলেন বে্যুর্নিধিন্ঠর ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী চুঠাঁর প্রতিজ্ঞা দ্যু করবার জন্য দ্বুর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্দ্রান্ত্রের মধ্যে ঘোষণা করলেন।

#### ৩। অর্জুনের জয়

#### (একাদশ দিনের যুদ্ধ)

বিশ্বস্ত চরের নিকট সংবাদ পেয়ে যুর্ঘিণ্টির অর্জুনকে বললেন, তুমি দ্রোণের অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয় তার জন্য যক্ন কর। দ্রোণের প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তিনি তোমার উপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি আমার কাছে থেকেই যুন্ধ কর, যেন দুর্যোধনের অভীষ্ট সিন্ধ না হয়।

অর্জনে বললেন, মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্য, আপনাকে পরিত্যাগ করাও সেইর্প। প্রাণ গেলেও আমি দ্রোণের আততায়ী হব না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগ্হীত করতে পারবেন না।

পান্ডব ও কোরবগণের শিবিরে শৃত্য ভেরী মূদত্য প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল। অনন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদানের মধ্যে তুমলে সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। স্বর্ণময় উষ্জ্বল রথে আর্ট্র হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর শরক্ষেপণে পাণ্ডবর্বাহনী ক্রত হ'ল। যুরিষ্ঠিরপ্রমুখ যোম্বারা সকল দিক থেকে দ্রোণের প্রতি থাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও বিবিংশতি, নকুল ও তাঁর মাতৃল শল্য, ধৃষ্টকেতৃ ও রুপ, সাত্যকি ও রুতবর্মা, ধৃষ্টদানুন্দ ও সন্ধর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখণ্ডী ও ভূরিশ্রবা, ঘটোৎকচ ও অলম্ব,ব, অভিমন্য ও বৃহদ্বল — এ'দের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্য বৃহদ্বলকে রথ থেকে নিপাতিত ক'রে খড়ুগ ও চর্ম নিয়ে পিতার মহাশন্ত্র জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হ'লে শল্য অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। শল্যের সার্রাথ নিহত হ'ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসনুন আসনুন্ সৈই সময়ে ভীমসেন এসে অভিমন্যকে নিরুত করলেন এবং স্বরং শুরেন্ত্র সংগে গদাযুদ্ধ করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে অগ্নির উদ্ভব হুলি, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দুজনেই আহত হয়ে ভূপতিত হলেন। শল্য বিহুত্ত হয়ে দুত্ত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন। ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

কুর্কেন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপত্ত ব্যসেন রণস্থলে এসে নকুলপত্ত শতানীকের সংখ্য যুন্ধ করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর অপর পত্তাগ দ্রাতা শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পান্ডবগণের সংখ্য পাঞ্চাল কেকয় মংস্য ও স্ঞায় যোন্ধ্রণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে উপস্থিত হলেন। কৌরবসৈন্য মার্দিত ও ভগন হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পালিও না। এই ব'লে তিনি যুনিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। যুিষ্ঠিরের সৈন্যরক্ষক পাঞ্চালবীর কুমার দ্রোণের বক্ষে শরাঘাত করলেন, দ্রোণও পান্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। পাঞ্চালবীর ব্যায়দন্ত ও সিংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। দ্রোণকে যুিষ্ঠিরের নিকটবতী দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা দ্বুর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যুিষ্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অর্জুন দ্বুতবেগে দ্রোণসৈন্যের প্রতি ধাবিত হয়ে শরজালে সর্বাদিক আছ্লম করলেন। দ্রোণ দ্বুর্যোধন প্রভৃতি যুন্ধ থেকে বিরত হলেন, শত্রুপক্ষকে গ্রুন্ত ও যুন্ধে অনিছ্তু দেখে অর্জুনও পান্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন।

## ॥ সংশতকবধপর্বাধ্যায়॥

#### ৪। সংশৃশ্তকগণের শৃপথ

দ্বই পক্ষের যোশ্বারা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। দ্রোণ দ্বঃখিত ও লাজ্জত হয়ে দ্বর্যোধনকে বললেন, রাজা, আমি প্রেই বলেছি যে. ধনপ্তয় উপস্থিত থাকলে দেবতারাও য্বিধিন্ঠিরকে ধরতে পারবেন না। কৃষ্ণার্জ্বন অজেয়, এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ ক'রো না। কোনও উপায়ে অর্জ্বনকে সরতেে পারবেই য্বিধিন্ঠির তোমার বশে আসবেন। কেউ যদি অর্জ্বনকে য্বশে আহ্বান ক'রে অন্যত্র নিয়ে যায় তবে অর্জ্বন জয়লাভ না ক'রে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আমি প্রশূতিবসৈন্য ভেদ ক'রে ধ্রুটদাবন্দের সমক্ষেই য্বিধিন্ঠিরকে হরণ করব।

দ্রোণাচার্যের কথা শন্নে ত্রিগর্তারাজ সন্মর্মা ও ত্রি ছাতারা বললেন, অর্জন সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সেজনা ক্রোধে আমাদের নিদ্রা হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার প্রিয় এবং আমাদের ষশস্কর তা আমরা করব, অর্জনেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা সত্য প্রতিজ্ঞা করছি — প্রিবী অর্জনেহীন অথবা ত্রিগর্তাহীন হবে।

অযুত রথারোহী যোশ্বার সহিত বিগতরাজ সুশুর্মা ও তাঁর পাঁচ দ্রাতা সত্যরথ সত্যবর্মা সত্যরত সত্যের ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সহিত মালব ও তুন্ডিকেরগণ, অযুত রথের সহিত মাবেল্লক ললিখ ও মদ্রকণণ, এবং নানা জনপদ হ'তে আগত অযুত রথী শপথ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা প্থক প্থক অন্নিতে হোম ক'রে কুর্শানিমিত কোপীন ও বিচিত্র কবচ পরিধান করলেন এবং ঘ্তান্তদেহে মোবাঁ মেখলা ধারণ ক'রে রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ধেন্ ও বন্দ্র দান করলেন। তার পর অন্নি প্রজ্মালিত ক'রে উচ্চন্বরে এই প্রতিজ্ঞা করলেন—

যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না ক'রে যুন্ধ থেকে ফিরি, যদি তাঁর নিপীড়নে ভীত হয়ে যুন্ধে পরাঙ্মা্থ হই, তবে মিথ্যাবাদী রহায়াতী মদ্যপ গা্বন্দারগামী ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রাথাকৈ হত্যা করে, গা্হদাহ করে, গােহত্যা করে, অন্যের অপকার করে, বেদের বিশ্বেষ করে, ঋতুকালে ভার্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাম্বদিনে স্বীগমন করে, নাস্ত ধন হরণ করে, প্রতিশ্র্তি ভগ্গ করে, দ্বর্বলের সংগ্যে যুন্ধ করে; এবং নাস্তিক, অণিনহােরবির্জিত, পিত্মাত্ত্যাগা ও অন্যবিধ পাপকারিগণ যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আর, যদি আমরা যুন্ধে দ্বুকর কর্ম সাধন করতে পারি তবে অবশাই অভীষ্ট স্বর্গলোক লাভ করব।(১)

সন্শর্মা প্রভৃতি এইর্প শপথ ক'রে দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জনকে আহ্বান করতে লাগলেন। অর্জন য্বিষিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে য্দেধ আহ্বান করলে আমি বিমন্থ হই না, এই আমার রত। সন্শর্মা, তাঁর দ্রাতারা ও অন্য সংশপ্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহ্বান আমি সইতে পারছি না, আপনি আজ্ঞা দিন আমি ওঁদের বধ করতে যাই। য্বিধিষ্ঠির বললেন, বংস, তুমি জান যে দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিম্থ না হয় তাই কর। অর্জন বললেন, এই পাণ্ডালবীর সত্যজিং আজ যুম্থে আপনাকে রক্ষা করবেন, ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা প্রণ্ হবে না। যদি সত্যজিং নিহ্ত ইন তবে সকলের সংগ্রামিলত হয়েও আপনি রণস্থলে থাকবেন না।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ব্যথিষ্ঠির সন্দেহে অর্জনেকে অতিলালন ও আশীর্বাদ ক'রে ব্যুম্পে যাবার অনুমতি দিলেন।

<sup>(</sup>১) এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ ক'রে যারা যুল্খে যায় তারাই সংশৃতক।

#### ৫। সংশ°তকগণের যুম্ধ — ভগদন্তবধ

(দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ)

বর্ষাকালে স্ফীতসলিলা গণ্গা ও সরয় যেমন বেগে মিলিত হয় সেইর,প উভয় পক্ষের সেনা যুন্ধে মিলিত হ'ল। অর্জুনকে আসতে দেখে সংশশ্তকগণ হুষ্ট হয়ে চিংকার করতে লাগলেন। অর্জুন সহাস্যো কৃষ্ণকে বললেন, দেবকীনন্দন, বিগর্তভাতারা আজ যুদ্ধে মরতে আসছে, তারা রোদন না ক'রে হর্ষপ্রকাশ করছে।

অর্জন মহারবে দেবদন্ত শৃত্য বাজালেন, তার শৃত্যে বিশ্রুষ্ঠত হয়ে সংশৃতকবাহিনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্রেষ্ঠ হয়ে রইল, তার পর দুই পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অর্জনের শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে বিগ্রতাসেনা ভগ্ন হ'ল। সন্শর্মা বললেন, বীরগণ, ভয় নেই, পালিও না, তোমরা সকলের সমক্ষে ঘার শৃপ্য করেছ, এখন দুর্যোধনের সৈন্যদের কাছে ফিরে গিয়ে কি বলবে? পশ্চাংপদ হ'লে লোকে আমাদের উপহাস করবে, অতএব সকলে যথাশন্তি যুদ্ধ কর। তখন সংশৃতকগণ এবং নারায়ণী সেনা(১) মৃত্যুপণ ক'য়ে পনুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল।

অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এই সংশশতকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ করুরে না, তুমি ওদের দিকে রথ নিয়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণের পর অর্জনে দার্থী (২) অস্ট্র নিক্ষেপ করলেন। তথন সহস্র সহস্র বিভিন্ন প্রতিম্বর্তি আবিভূতি হ'ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমৃত্য হয়ে 'এই অর্জন, এই গোবিন্দা' ব'লে পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। অর্জন সহাস্যে ললিখ মালব মাবেল্লক ও গ্রিগর্ত যোষ্যাদের নিপীজিত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আছেল হয়ে অর্জনের রথ অর্দ্বা হ'ল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে ক'রে শত্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল ক'রে উঠল। অর্জন বায়ব্যাস্ট্র মোচন করলেন, প্রবল বায়ন্প্রবাহে সংশশতকগণ এবং তাদের হসতী রথ অশ্ব প্রভৃতি শহুক্ষ পত্রের ন্যায় বিক্ষিণ্ড হ'ল। অর্জন ক্ষিপ্রহস্তেত তীক্ষ্য় শরের আঘাতে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য বধ করলেন। সংশশতকগণ বিনন্দ হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল।

अर्ज्जन यथन প्रमेख रुख यूम्थ कर्ताष्ट्रतान ज्येन त्मान शत्रुक वार् तहना

<sup>(</sup>১) कृष मृत्याधनत्क मिर्छोष्टरान । উদ্যোগপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দুর্ভব্য।

<sup>(</sup>২) ফটা — বিশ্বকর্মা।

ক'রে সসৈন্যে যাধিন্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। এই বাবের মাথে স্বরং দ্রোণ, মদতকে দার্যোধন ও তাঁর দ্রাতারা, নেত্রুবরে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য, গ্রীবায় কলিঙ্গা সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোন্ধারা, দক্ষিণ পাশের্ব ভূরিপ্রবা শল্য প্রভৃতি, বাম পাশের্ব অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনাবিন্দ, কান্বোজরাজ সাদেক্ষিণ ও অন্বত্থামা, প্রত্তিদেশে কলিঙ্গা অন্বত্থ মাগধ পোন্দ্র গান্ধার প্রভৃতি সৈন্যগণ, পশ্চাদ্ভাগে পাত জ্ঞাতি ও বান্ধ্ব সহ কর্ণ, এবং বক্ষম্থলে জয়দ্রথ ভীমরথ নিষ্ধরাজ প্রভৃতি রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সাম্পিজত হসতীর প্রত্থে মাল্য ও শ্বেত ছত্রে শোভিত হয়ে ব্যহ্মধ্যে অবস্থান করলেন।

অর্ধ চন্দ্র বাহে রচনা ক'রে যাহিছির ধ্রুদানুন্দকে বললেন, তুমি এমন বাবন্ধা কর বাতে আমি দ্রোণের হাতে না পড়ি। ধ্রুদানুন্দ বললেন, আমি জীবিত থাকতে আর্পান উদ্বিশ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ করব। ধ্রুদানুন্দকে সম্মাথে দেখে দ্রোণ বিশেষ হ্রুট হলেন না, তিনি প্রবল শরবর্ষণে যাহিছিরের সৈন্য বিনন্ধ ও বিচ্ছিয় করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ বিশ্রুখল হয়ে উন্মান্তের নাায় যালেধ রত হ'ল। যাহিছিরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ দ্রোণের সহিত যাম্থ করতে লাগলেন, কিন্তু পরিশেষে নিহত হলেন। যাহিছির ফ্রুড হয়ে তথাই দ্রুডবেগে সারে গেলেন। পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোম্থারা দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচম্ভ যাল্থার করবার দিকট পরান্ত হলেন, বিজয়ী কোরবর্গণ পলায়মান পাশ্ডবসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

দুর্বেধিন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্ডালগণ দ্রোণের শরাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুর্মতি ভীম আমার সৈন্যে বেন্টিত হয়ে জগৎ দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, এই মহাবীর ভীম জীবিত থাকতে রণদ্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সিংহনাদও সইবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচ্চিত, নতুবা কোক (নেকড়ে বাঘ) এর দল যেমন মহাহদতীকে বধ করে সেইয়্প পাণ্ডবরা দ্রোণকে বধ করবে। এই কথা শানে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাহ্রার্থি দ্রোণকে রক্ষা করতে গেলেন।

দ্রোণের রথধনজের উপর কৃষ্ণসার মূগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমন্ডলন্ন, ভীমসেনের ধনজে মহাসিংহ, যাধিতিরের ধনজে গ্রহণণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান দ্বই ম্দেণ্য, নকুলের ধনজে একটি ভীষণ শর্মত, এবং সহদেবের ধনজে রজতুময় হংস ছিল। যে হৃদ্তীতে চ'ড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করেছিলেন, সেই হৃদ্তীর বংশধরের প্রেষ্ঠ চ'ড়ে ভগদত্ত ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। পাণ্ডাল সৈন্য সহ যুখিতির তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত হলেন, পাণ্ডালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল।

হৃদতীর গর্জন শানে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের শব্দ, এই হৃদতী অদ্যের আঘাত এবং অণিনর দপর্শাও সইতে পারে, সে আজ সমদত পাশ্ডবসৈনা বিনন্ধ করবে। তুমি সম্বর ভগদত্তের কাছে রথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ আমি ইন্দের অতিথি কারে পাঠাব। অর্জনে যাত্রা করলে চোদদ হাজার সংশশতক মহারথ এবং দশ হাজার তিগত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অন্সরণ করলেন। দ্বর্যোধন ও কর্ণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অর্জনে সংশয়াপাম হয়ে ভাবতে লাগলেন, সংশশতকদের সঙ্গো যাত্রথ করব, না যা্বিভিগরকে রক্ষা ক্রতে যাব? তিনি সংশশতকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং রহ্মান্দ্র প্রয়োগ কারে তাদের প্রায় নিঃশেষ কারে ফেললেন। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, ভগদত্তের কাছে চল।

বিগর্তাজ সন্শর্মা ও তাঁর দ্রাতারা অর্জনের অনন্সরণ করছিলেন।
অর্জনে শরবর্ষণ ক'রে সন্শর্মাকে নিরস্ত এবং তাঁর দ্রাতাদের বিনন্ধ করলেন।
তার পর গজারোহী ভগদন্তের সপেগ রথারোহী অর্জনের তুমাল বান্ধ আরস্ভ হ'ল।
কৃষার্জনিকে বধ করবার জন্য ভগদন্ত তাঁর হস্তীকে চালিত করলেন, কৃষ্ণ সম্বর
দক্ষিণ পাশ্বের্ব রথ সারিয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ ক'রে অর্জনে বাহনসমেত
ভগদন্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না।

অর্জনের শরাঘাতে ভগদন্তের হস্তীর বর্ম ছিল্ল হরে ভূপতিত হ'ল। ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে বৈষ্ণবাস্থ্য নিক্ষেপ করলেন, অর্জনেকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবাস্থ্য বৈজ্ঞানতী মালা হরে কৃষ্ণের বক্ষে ল'ন হ'ল। অর্জনে দৃঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বলেছিলে সের বৃদ্ধ করবে না, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অস্ক্রনিবারণে সমর্থ থাক্তে ড্রোমার এমন করা উচিত হয়় নি।

থাকতে ভোমার এমন করা উচিত হয় নি।

কৃষ্ণ বললেন, একটি গৃহা কথা বলছি শোন ক্রিমা চার ম্তিতে
বিভক্ত হয়ে লোকের হিতসাধন করি। আমার এক ম্তি তপস্যা করে, দ্বিতীর
ম্তি জগতের সাধ্য ও অসাধ্য কর্ম দেখে, তৃতীর ম্তি মন্যালোকে কর্ম করে,
এবং চতুর্থ ম্তি সহস্র বংসর শর্ম করে নিদ্রিত থাকে। সহস্র বংসরের অন্তে

আমার চতুর্থ মৃতি গারোখান ক'রে যোগ্য ব্যক্তিদের বর দেয়। সেই সময়ে পৃথিবনির প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরককে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। প্রাগ্রেছ্যাতিষরাজ ভগদত্ত নরকাস্বরের কাছ থেকে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। জগতে এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার নিমিত্তই আমি বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ ক'রে মাল্যে পরিবর্তিত করেছি। ভগদত্ত পরমাস্ত্রহীন হয়েছেন, এখন ওই মহাস্ত্রেকে বধ কর।

অর্জন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আর্তনাদ করে নিহত হ'ল। অর্জন তথনই অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হ্দর বিদীর্ণ করলেন, ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে প'ড়ে গেলেন। তার পর অর্জন রণস্থলের দক্ষিণ দিকে গোলেন, শকুনির দ্রাতা ব্যক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জনে একই শরে দ্বেজনকে বধ করলেন। বহুমায়াবিশারদ শকুনি মায়া দ্বারা কৃষ্ণার্জনকে সম্মোহিত করবার চেন্টা করলেন, কিন্তু অর্জনের শরবর্ষণে সকল মায়া দ্বীভূত হ'ল, শকুনি ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

দ্রোণের সঙ্গে ধ্ন্টদ্যুন্দ প্রভৃতির অদ্ভূত যুন্ধ হ'তে লাগল। স্বাধ্বামা নীল রাজার মৃত্তক ছেদন করলেন। পান্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদ্বিশ্ন হয়ে অর্জুনের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যিনি তথন অবশিষ্ট সংশণতক ও নারায়ণসৈনা বিনাশ করছিলেন। ভীমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন ও অম্বত্থামার সঙ্গো যুন্ধ করছেন দেখে সাত্যকি নকুল সহদেব প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। পান্ডববীরগণকে আরও স্বর্যান্বিত করবার জন্য ধ্ন্টদ্যুন্দ বললেন, এই সময়। তথন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত বাণে চেদি পাঞ্চাল ও পান্ডবগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জুন সংশশ্তকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যুগান্তকালে উদিত ধ্মকেতু যেমন সর্বভূত দহন করে, অর্জুনের অন্তের তেজে সেইর্প কুর্নুসৈন্য দশ্ম হ'তে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আন্দেরাদ্য প্রয়োগ করলেন, অর্জুন তা শরাঘাতে নিবারিত ক'রে কর্ণের তিন দ্রাতাকে বধ ক্রুন্নেন। ভীম ও ধৃন্টদ্যুন্দের অড্গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোম্বা, চুকুর্মী ও নিষধরাজ বৃহৎক্ষ্য নিহত হলেন।

তার পর স্মৃত্র অস্তাচলে গেলেন, উভর পক্ষ ক্লান্ত ও র্নিধরাক্ত হয়ে পরস্পরকে দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন।

# । অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়।।

#### ্ড। অভিমন্যুব্ধ

### (व्यापम पित्नव युष्य)

অভিমানী দুর্যোধন ক্ষ্ম হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন মে গামরা বধের যোগ্য, তাই আজ যুর্যিষ্ঠিরকে পেয়েও ধরলেন না। আপনি প্রীষ্ঠ গ্রে আমাকে বর দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। সাধ্ব লোকে কখনও ভত্তের আশাভগ্য করেন না। দ্রোণ লন্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি সর্যায়ই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু তুমি তা ব্রুতে পার না। বিশ্বস্থান্থী গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জন্ন যার সেনানী, সে পক্ষের বল গ্রুত্ব মহাদেব ভিন্ন আর কে অভিক্রম করতে পারেন? সত্য বলছি, আজ আমি পাশ্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাতিত করব। আমি এমন ব্যুহ্ রচনা করব যা দ্বিতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জনেকে সরিয়ে শ্লেখো।

পরদিন সংশশ্তকগণ দক্ষিণ দিকে গিয়ে প্নবর্গর অর্জ্যুনকে যুক্থে আছ্রান করলেন, অর্জ্যুনও তাঁদের সপ্পে ঘোর যুক্থে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রগুছু নির্মাণ ক'রে তেজস্বী রাজপুরুগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা ্রকজেই রক্ত বসন, রক্ত ভূষণ ও রক্ত পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্যধারণ বর্গর অগ্রব্যু-চন্দনে চর্চিত হয়ে অভিমন্যুর সপেগ যুন্ধ করতে চললেন। দ্বুাশিনের পুরুলক্ষ্যুণ এই দশ সহস্র যোম্বার অগ্রবর্তী হলেন। কৌরবসেনার মধ্যতে ল দ্বুর্যোধন কর্ণ কৃপ ও দ্বুংশাসন, এবং সম্মুখভাগে সেনাপতি দ্রোণ, শিক্ষুরাজ্ব জ্বারুথ, অশ্বখামা ধ্তরাজ্বের বিশ জন পুরু, শকুনি, শল্য ও ভূরিগ্রবা রইলেন।

দ্রোণকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই দিথর ক'রে ম্বাধা দির অভিমন্ত্রর উপর অত্যন্ত গ্রহ্বভার অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন বংল অর্জন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য করেন আমরা চক্রবাহে ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অর্জন কৃষ্ণ প্রন্তিন আর তুমি— এই চার জন চক্রবাহে ভেদ করতে পার। তোমার পিত্রগ্রি মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রবাহ ভেদ কর।

অভিমন্য বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি অবিলন্থে দ্রোণের ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিথিয়েছেন, যদি কোনও বিপদ হয় তবে বাহে থেকে বেরিয়ে আসতে আমি পারব না। ব্রিথিন্টর বললেন, বংস, তুমি বাহে ভেদ ক'রে আমাদের জন্য দ্বার ক'রে দাও, আমরা তোমার সপে সপে প্রবেশ ক'রে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বংস, ধৃষ্টদাহুল সাত্যিক ও আমি তোমার অনুসরণ করব, পাণ্ডাল কেকয় মংস্য প্রভৃতি যোদ্ধারাও যাবেন, তুমি একবার বাহে ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বধ ক'রে বাহে বিধরুত করব। অভিমন্য বললেন, পততা যেমন জর্বলিত অণিনতে প্রবেশ করে, আমি সেইর্প দর্ধর্ষ দ্বোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আমি সংগ্রামে দলে দলে শত্রুসৈন্য ধরংস করব।

যুবিভিন্ন আশীর্বাদ করলেন। অভিমন্য তাঁর সার্রাথকে বললেন, সুব্বিষ্ঠার আশীর্বাদ করলেন। অভিমন্য তাঁর সার্রাথকে বললেন, সুব্বিষ্ঠার দ্রোদিনের দিকে শীন্ত রথ নিয়ে চল। সার্রাথ বললে, আয়ুব্মান, পাশ্ডবগণ আপনার উপর গ্রুর্ভার দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা ক'রে যুব্দে প্রবৃত্ত হবেন। দ্রোণাচার্য অন্ত্রিশারদ পরিপ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আর আপনি সুব্বে পালিত, যুব্দেও অনভিজ্ঞ। অভিমন্য সহাস্যে বললেন, সার্রাথ, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষরমণ্ডলকে আমি ভয় করি না, ঐরাবতে আর্ঢ় ইন্দের সংগও আমি যুন্ধ করতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অজর্বন যদি আমার সংগে যুন্ধ করতে আসেন তথাপি আমি ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব ক'রো না, অগ্রসর হও। তখন সার্রাথ সুব্বিষ্ঠা অপ্রসমমনে রথের অশ্বদের দ্রুতবেগে চালনা করলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। সিংহিশিশ্ব যেমন হিত্তদলের প্রতি ধাবিত হয়, অভিমন্য সেইর্প দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি অলপ দ্রে গেলেই দ্বই পক্ষের যুন্ধ আরম্ভ হ'ল।

দ্রোণের সমক্ষেই অভিমন্য ব্যুহ ভেদ ক'রে ভিতরে গেলেন এবং কুর্বসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। দ্বর্যোধন অত্যনত ক্রুন্থ হয়ে অভিমন্যকে বাধা দিতে এলেন। দ্রোণ অশ্বত্থামা রূপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শরবর্ষণ ক'রে অভিমন্যকে আছ্ম্ম করলেন। অভিমন্যর শরাঘাতে শল্য মুছিত হয়ে রথের উপর ব'দ্যে শভলেন, কোরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের দ্রাতা অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হলেন।

দ্রোণ হ'ল হয়ে উৎফর্প্পনয়নে কৃপকে বললেন, এই স্বভদ্রানন্দন অভিমন্ত্র আজ ব্রিঘিন্ঠরাদিকে আনন্দিত করবে। এর তুল্য ধন্ধর আর কেউ আছে এমন মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায় দ্রুষ্বোধন বিক্ষিত ও ক্রুম্ব হয়ে কর্ণ

দ্বংশাসন শল্য প্রভৃতিকে বললেন, সকল ক্ষান্তিয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ রহাক্ত দ্রোণ অর্জ্বনের ওই মৃত্ প্রেকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, শিষ্যের প্রে ব'লে ওকে রক্ষা করতে চান। বীরগণ, আপনারা ওকে বধ কর্ন, বিলম্ব করবেন না। দ্বংশাসন বললেন, আমিই ওকে মারব।

দ্বংশাসনকে দেখে অভিমন্ম বললেন, ভাগ্যন্তমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠ্র কট্মভাষী বীরকে যুল্খে দেখছি। মুখ, তুমি দ্যুতসভায় জয়লাভে উন্মন্ত হয়ে কট্মবাক্যে যুমিষ্ঠিরকে ক্রোধত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জন্য আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণের ও দ্রোপদীর নিকট ঋণমন্ত্র হব। এই ব'লে অভিমন্ম দ্বংশাসনকে শরাঘাত করলেন। দ্বংশাসন মুছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে সম্বর রণম্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোম্ধারা অভিমন্যুকে দেখে সিংহনাদ ক'রে দ্রোণের সৈন্যগণকে আক্রমণ করলেন।

তার পর কর্ণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুন্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্যু কর্ণের এক দ্রাতার শিরশেছদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপীড়িত ক'রে রণভূমি থেকে দ্র করলেন। অভিমন্যুর শরবর্ষণে বিশাল কৌরবসৈন্য ভংন হ'ল, যোন্ধারা পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধ্তরাজ্ঞের জামাতা সিন্ধ্রাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ রইলেন না। দ্রোপদীহরণের পর ভীমের হস্তে নিগ্হীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের আরাধনা ক'রে এই বর পেয়েছিলেন যে অর্জুন ভিন্ন অন্য চার জন পান্ডবকে তিনি যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন।

জয়দ্রথ শরবর্ষণ ক'রে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুন্ন বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী এবং বৃধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতিকে নিপাঁড়িত করতে লাগলেন। অভিমন্যু ব্যুহপ্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা রুন্ধ ক'রে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোল্ধারা দ্রোণসৈন্য ভেদ করবার চেন্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাদের বাধা দিলেন। কুরুসৈন্যে বেন্টিত হয়ে অভিমন্যু একাকী দারুণ বৃদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপ্ত বৃদ্ধারথ ও দ্বর্ষোধনপত্ত লক্ষ্যণ অভিমন্যুর হস্তে নিহত হলেন।

প্রিয় পন্তের মৃত্যুতে জন্ম হয়ে দ্রেশিন স্বপক্ষের বিরগণকে উচ্চস্বরে বললেন, আপনারা অভিমন্যুকে বধ কর্ন। তখন দ্রেশি কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেন্টন করলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল এবং আরও অনেক যোল্যা অভিমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, কুমার অভিমন্যু তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ ক'রে এত ক্ষিপ্রহন্তে

শর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধন্ই দেখা বাছে। সন্ভদ্রানন্দনের শরক্ষেপণে আমার প্রাণসংশর আর মোহ হ'লেও আমি অতিশর আনন্দলাভ করছি, অর্জুনের সংগ্যে এর প্রভেদ দেখছি না।

কর্ণ শরাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শন্ধন্
এই কারণে অভিমন্যন্ন কর্তৃক নিপাড়িত হয়েও আমি এখানে রয়েছি। মৃদ্দ্ হাস্য
করে দ্রোণ বললেন, অভিমন্যন্ন করচ অভেদা, আমিই ওর পিতাকে করচধারণের
প্রণালী শিখিয়েছিলাম। মহাধন্যর্শের কর্ণা, যদি পার তো ওর ধন্ ছিল্ল কর,
অশ্ব সার্মাথ বিনন্ট কর, তার পর পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহার কর। যদি বধ করতে
চাও তবে ওকে রথহীন ও ধন্বহীন কর।

দ্রোণের উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্যুর ধন্ব ছিল্ল করলেন এবং অম্ব ও সারথি বধ করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অম্বত্থামা দ্বেশ্বধন ও শকুনি নিচ্কর্ণ হয়ে রথচ্যুত বালক অভিমন্যুর উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ করপ্র অস্থ্যে অভিমন্যুর খড়্গের ম্বাঘি কেটে ফেললেন। অভিমন্যু চক্র নিয়ে ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তাও ছিল্ল হ'ল। তথন তিনি গদা নিয়ে যুন্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দ্বংশাসনের প্র অভিমন্যুর মস্তকে গদাঘাত করলেন, অভিমন্যু অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন।

জগং তাপিত ক'রে সূর্য বেমন অন্তে যান সেইর্প কোরবসেনা নিপাঁড়িত ক'রে অভিমন্য প্রাণশ্নাদেহে ভূপতিত হলেন। গগনচাত চন্দের ন্যায় তাকৈ নিপতিত দেখে গগনচারিগণ বিলাপ করতে লাগলেন। পলায়মান পাশ্ডব-সৈন্যগণকে য্থিতির বললেন, বার অভিমন্য যুদ্ধে পরাঙ্মা হন নি, তিনি স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দ্র কর, আমরা যুদ্ধে শানুদের জয় করব। কৃষার্জ্বনের তুলা যোন্ধা অভিমন্য দশ সহস্র শানুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ্বলকে বধ ক'রে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। তার পর সারাহ্যকাল উপস্থিত হ'লে শোকমণ্য পাশ্ডবগণ এবং ব্র্রির্মন্ত কোরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ধ্তরাষ্ট্রকে অভিমন্যুবধের ব্তাশ্ত শ্নিনেরে সঞ্জর বললেন, মহারাজ, দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি ছ জন মহারথ একজনকে নিপাতিত করলেন—এ আমরা ধর্মসংগত মনে করি না।

# ৭। ষ্ঠিষ্ঠির-সকাশে ব্যাস — মৃত্যুর উপাখ্যান

অভিমন্ত্র শোকে ব্রিষ্ডির বিলাপ করতে লাগলেন — কেশরী যেমন গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইর্প অভিমন্ত্র আমার প্রিয়কার্য করবার জন্য দ্রোণব্যহের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধন্ত্রর দ্র্র্যর্থ শত্রগণকে পরাস্ত ক'রে দ্রোণব্যক্র সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে সে দ্রুংশাসনপ্ত্রের হাতে নিহত হ'ল। হা, হ্রীকেশ আর ধনজ্ঞয়কে আমি কি বলব? নিজের প্রিয়সাধন ও জয়লাভের জন্য আমি স্ভুলা অর্জন্ন ও কেশবের অপ্রিয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে শয়নে ও ভূষণে সর্বাহে, কিন্তু তাকে আমরা যুদ্ধেই অগ্রবর্তী করেছিলাম। অর্জন্নপ্ত্রের এই মৃত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস কিছ্ই আমার প্রীতিকর হবে না।

এই সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণশৈবপায়ন ব্যাস ষ্বিধিন্ঠিরের নিকটে এলেন। তিনি বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগুস্ত হওয়া উচিত নয়। প্র্রুষপ্রেষ্ঠ অভিমন্য যা করেছেন তা বালকে পারে না, তিনি বহু শন্ত বধ ক'রে স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুর অধীন, এই বিধান অতিক্রম করা যায় না। য্বিধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বল্লেন। ব্যাসদেব বললেন, প্রাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শোন।

সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হরি নামে তাঁর একটি অস্ক্রবিশারদ মেধাবী বলবান পুত্র ছিল। এই রাজপত্ত যুদ্ধে নিহত হ'লে অকম্পন সর্বদা শোক্যবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সাম্থনা দেবার জন্য দেবর্ষি নারদ এই পত্রশোকনাশক আখ্যান বলেছিলেন।—

প্রাণিস্থির পর রহ্মা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন্ উপারে হবে। তথন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে অণ্ন উৎপন্ন হরে চরাচর সর্ব জগৎ দশ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব রহ্মার শরণ নিলেন। রহ্মা বললেন, প্রত, তুমি আমার সংকল্পজাত, কি চাঙ্কুলা। মহাদেব বললেন, প্রভু, আপনার স্থ প্রজাবর্গ আপনার জোধেই দশ্ধ ইচ্ছে, আপনি প্রসন্ন হ'ন। রহ্মা বললৈন, আমি অকারণে জুন্ধ হই নি, দেবী পৃথিবী ভারে আর্ত হয়ে প্রাণিসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, কোনও উপায় খাজে না পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মেছিল। মহাদেবের প্রার্থনায় এহাা তাঁর ক্রোধজাত জিন স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল ইন্দ্রিয়ন্বার থেকে এক পিজাল-বর্ণা রক্তাননা রক্তনয়না স্বর্ণকৃন্ডলধারিণী নারী আবিভূতি হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহার কর।

সরোদনে কৃতাঞ্জলি হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভূ, আমি নারী রুপে সৃষ্ট হয়ে কি ক'রে এই জুর কর্মা করব? আমি যাকে মারব তার আত্মীররা আমার আনিউচিন্তা করবে, আমি তা ভর করি। লোকে যখন বিলাপ করবে তখন আমি তাদের
প্রিয় প্রাণ হরণ করতে পারব না; আপনি অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা কর্ন।
ব্রহ্মা বললেন, তুমি বিচার ক'রো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর,
তুমি জগতে অনিন্দিতা হবে।

মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেন্ক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। রহাা তৃষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভূ, সম্প প্রাণীকে আমি হত্যা করতে চাই না, আমি আর্ড ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় দিন। রহাা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তৃমি সকল প্রাণী সংহার করতে থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র রাখবেন, লোকপাল যম তোমার সহায় হবেন, ব্যাধি সকলও তোমাকে সাহায়্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে তৃমি নিজ্পাপ হয়ে খ্যাতিলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য, কিন্তু লোভ ক্রোধ অস্কারা দ্রোহ মোহ অলক্ষ্য ও পর্ম আচরণ — এই সকল দোষে দেহ বিন্ধ হ'লেই আমি সংহায় করব। রহাা বললেন, মৃত্যু, তাই হবে, তো্মার অগ্রাবিন্দ্র আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণিদের বধ করবে, তোমার অধ্বর্ম হবে না।

তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মার আজ্ঞায় মৃত্যুদেবী অনাসভভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুমি নিজ্ফল শোক ক'রো না। জীব পরলোকে গেলে ইন্দ্রিয়সকল স্ক্রুশরীরে অবস্থান করে, কর্মক্ষর হ'লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় ক'রে মতের আসে। প্রাণিবায়, দেহ ভেদ ক'রে বহিগতি হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমার প্রান্ত তবর্গ লাভ ক'রে বীরলোকে আনন্দে আছে, মতের দ্বৃহ্খ ত্যাগ ক'রে ক্রিগে প্রণাবানদের সংগ্যে মিলিত হয়েছে।

## **४। সূবর্ণভীবীর উপাখ্যান**

মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যাধিতির বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে প্রাক্রমণা ইন্দুতুল্যবিক্রমণালী নিম্পাপ সত্যবাদী রাজ্যিদের কথা বলনে।
ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের সথা শ্বিত্যপত্র রাজা স্ঞায়ের সঞ্জে দেখা করতে এলেন। তাঁরা স্থে উপবিষ্ট হ'লে একটি শ্রিচিম্মতা বরবর্গিনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, এই চণ্ডলনর্যনা সর্বলক্ষণযুক্তা কন্যাটি কার? এ কি স্থের্র দীপ্তি, না অন্নির শিখা, না শ্রী হ্রী কীর্তি ধ্তি প্র্নিট সিন্দি, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? স্ঞায় বললেন, এ আমারই কন্যা। নারদ বললেন, রাজা, যদি স্থমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে এই কন্যাটিকে ভার্যারপে আমাকে দাও। তথন পর্বত ঋষি ক্রুম্থ হয়ে নারদকে বললেন, আমি প্রের্ব যাকে মনে মনে বরণ করেছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! রাহ্মণ, তুমি আর নিজের ইচ্ছান্সারে স্বর্গে বেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্দ্রপাঠাদির দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সম্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার ভার্যা হবার প্রের্ই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঞ্চো ভিঙ্ক ম্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর অভিশাপের পর নারদ ও পর্বত স্ঞ্জয়ের নিকটেই বাস করতে লাগলেন।

রাজা স্ঞায় তপস্যাপরায়ণ বেদজ্ঞ রাহানগণকে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে বর চাইলেন, যেন তাঁর গ্লাবান যশস্বী কীর্তিমান তেজস্বী ও শত্রনাশন পরে হয়। বর পেরে যথাকালে তাঁর একটি পরে হ'ল। এই প্রেরের মতে পরেীষ ক্লেদ ও স্বেদ সর্বর্ণমার, সেজন্য তার নাম হ'ল সর্বর্ণস্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু স্বর্ণে র্পালতরিত করাতে লাগলেন, কালক্তমে তাঁর গৃহ প্রাকার দর্গে রাহান্যাবাস শ্ব্যা আসন যান স্থালী প্রভৃতি সবই স্বর্ণমার হল। এক দল দস্যু ক্রেশ হয়ে স্বর্ণের আকরস্বর্প রাজপ্রতক হরণ ক'রে বনে নিয়ে গেল। তারা সর্বর্ণস্ঠীবীকে কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ ক্রিটিনা। রাজপ্রতর মৃত্যুর সপ্রেণ সংগ্যে রাজার সমস্ত ধন লন্ত হ'ল, মৃত্যু সমার্রাও ব্লিশ্বভূট হয়ে পরস্পরকে বধ ক'রে নরকে গেল।

স্ঞায় রাজা প্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ তাঁকে বললেন, আমরা বহুয়বাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস করছি, আর তুমি কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃশ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আর তপস্যার বাঁরা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহন রাজার মৃত্যু হয়েছে, অতএব অযজ্ঞকারী অদাতা প্রেরের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নর। তার পর নারদ উদাহরণ স্বর্প এই ষোল জন মহাত্মার কথা বললেন।—

রাজ্যর্ষি মরুন্ত, যাঁর ভবনে দেবতারা পরিবেশন করতেন। রাজা সুহোত, যাঁর জন্য পর্জন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পরুরুর পত্নত জনমেজয়, যিনি প্রতি বার যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সালংকারা কন্যা এবং কোটি ব্র দক্ষিণা দিতেন। উশীনরপুত্র শিবি, যাঁর যজ্ঞে দধিদ্বেশ্বর মহাহ্রদ এবং শুদ্র অমের পর্বত থাকত। দশরথপত্ত রাম, যিনি সত্ত্রাস্ত্রের অবধ্য দেবরাহ্মণের কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বংসর রাজত্ব ক'রে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ভগীরধ যাঁকে সমদ্রগামিনী গণ্গা পিতা ব'লে স্বীকার করেছিলেন। দিলীপ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বস্ম্বা দান করেছিলেন এবং যাঁর ভবনে বেদপাঠধর্নন, জ্যানির্ঘোষ, এবং 'পান-ভোজন কর' এই শব্দ কথনও থামত না। যুবনাশ্বের পত্রে মান্ধাতা, যিনি আসমত্রে প্রথিবী ব্রাহত্মণগণকে দান ক'রে পর্ণ্য-लाक शिर्साहलन। नर्दस्यत भूत यंगीछ, यिन वर्दावंध यंख करतिहलन **ध**वः দ্বিতীয় ইন্দের ন্যায় ইচ্ছান,সারে স্বর্গোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পত্র অন্বরীষ, যিনি যজে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ কোষ ও সৈন্য সহ শত সহস্র রাজ্য দান করেছিলেন। রাজা শর্শবিন্দু, যাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ তেরটা খাদ্যের পর্বাত প্রস্তৃত হয়েছিল। অমূর্তারয়ার পুত্র গয়, যিনি অন্বমেধ যজ্ঞে মণিকৎকরে খচিত স্বর্ণময় প্রিথবী নির্মাণ ক'রে ব্রাহমণগণকে দান করতেন এবং অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকৃতের পত্র রন্তিদেব, যাঁর দু লক্ষ পাচক ছিল, যাঁর কাছে পশুর দল স্বর্গলাভের জন্য নিজেরাই আসত, যাঁর গুহে অতিথি এলে একুশ হাজার বৃষ হত্যা করা হ'ত, কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হ'ত না, ভোজনের সময় পাচকরা বলত, আজু ফ্রাইস কম, আপনারা বেশী ক'রে স্প (দাল) খান। দ্ম্মন্তের পত্র ভরত্ত্রিয়ান অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং যমনা সরস্বতী ও গণ্গার তীরে বহ<sub>ু স্</sub>র্ম্প্রেই বজ্ঞ করেছিলেন। বেণ রাজার পত্র প্থ, যাঁর আজ্ঞায় প্রিথবীকে দোহন ক্রির বৃক্ষ পর্বত দেবাস্ত্র মন্যা প্রভৃতি অভীষ্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই মরেছেন। জমদণিনপত্র পরশ্রোমও মরবেন, যিনি একুশ বার প্থিবী নিঃক্ষরিয় করেছিলেন এবং কশাপকে সপতদ্বীপা বসমেতী দান করে মহেনদ্র পর্বতে বাস করছেন।

নারদ স্প্রয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শ্নলে কি? না শ্রার রাহানণ পতি প্রান্ধ করলে যেমন নিচ্ছল হয়, আমার বাকাও সেইর্প নিচ্ছল হ'ল? স্প্রয় করজাড়ে বললেন, স্রের কিরণে যেমন অন্ধকার দ্র হয় সেইর্প আপনার আখ্যান শ্বনে আমার প্রশোক দ্র হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বর চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। স্প্রয় বললেন, ভগবান, আপনি প্রসয় হয়েছেন তাতেই আমি হৃষ্ট হয়েছি। নারদ বললেন, তোমার প্রয় দসারহন্তে ব্যা নিহত হয়েছে, তাকে কষ্টময় নরক থেকে উন্ধার ক'রে তোমাকে দান করছি। তথন নারদের বরে স্বরণ্ডীবী প্রক্রীবিত হ

উপাথ্যান শেষ ক'রে ব্যাস যুবিণ্ডিরকে বললেন, স্ঞায়ের পর্ বালক, সে ভরার্ত ও যুদের অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হয়ে যজ্ঞ না ক'রে নিঃসন্তান অবস্থায় মরেছিল, এজনাই সে পর্নজাঁবন পেরেছিল। কিন্তু অভিমন্য মহাবার ও কৃতকর্মা, তিনি বহু সহস্র শার্কে সন্তব্ত ক'রে সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেথান থেকে কেউ মর্ত্যে আসতে চায় না। অতএব অর্জ্বনের পর্রকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিনি অম্ত্রিকরণে উদ্ভাসিত হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। মহারাজ, তুমি ধৈর্য ধারণ ক'রে শার্কু জয় কর। এই ব'লে ব্যাস চ'লে গেলেন।

# ॥ প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায় ॥

# ৯। অজ্বনের প্রতিজ্ঞা

সেইদিন সায়াহাকালে দ্ব পক্ষের সৈন্য যুন্ধ থেকে নিব্ত হ'লে অর্জ্বন সংশণতকগণকে বধ ক'রে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। তিনি যেতে যেতে সাশ্র্বণেঠ বললেন, কেশব, আমার হৃদয় ত্রুত হচ্ছে কেন? আমি ক্রুমা বলতে পারছি না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশ্বভ লক্ষণ দেখছি। প্রামার ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো? কৃষ্ণ বললেম, তুমি চিন্তিত হয়ো না, জীরা ভালই আছেন, হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হয়ে থাকবে।

নিরানন্দ আলোকহীন শিবিরে উপস্থিত হয়ে অর্জুন দেখলেন, মার্গালক বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধর্নি হচ্ছে না, স্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। উদ্বিশ্ন হয়ে অর্জুন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে শ্লান্মনুথে রয়েছেন, অভিমন্যকে দেখছি না। শ্নেছি দ্রোণ চক্রব্যুহ রচনা করেছিলেন, অভিমন্য ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আমি প্রবেশ করতেই শিথিয়েছি, নিগমের প্রণালী শেখাই নি। ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করে অভিমন্য কি নিহত হয়েছে? স্ভেদ্রার প্রিয় প্রত, দ্রোপদী কৃষ্ণ ও আমার দ্রেইভাজন অভিমন্যকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কৃণ্ডিত, চক্ষ্ম হরিণ-শাবকের ন্যায়, দেহ নব শাল তর্ম্বর ন্যায়; যে সর্বদা স্মিত্যমুখে কথা বলে, গ্রম্কনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়ন্থের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে প্রথম প্রহার করে না, অধীরও হয় না, যে মহারথ ব'লে গণ্য, যার বিক্রম আমার চেয়ে অর্ধ গ্রেণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদানন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই প্রতকে যদি দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা প্রত, আমি ভাগ্যহীন তাই তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার ত্রিণ্ড হ'ত না। যম তোমাকে স্বলে নিয়ে গেছেন, তুমি দেবগণের প্রিয় অতিথি হয়েছ।

তার পর অর্জনে ব্রধিন্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, অভিমন্ শ্রনিপীড়ন করে সম্মুখ বৃদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে — র্যাদ পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা, যে আমার প্রত, কৃষ্কের ভাগিনেয়, স্বভ্রায় গর্ভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে না দেখে স্ভ্রা আর দ্রোপদী কি বলবেন, আমিই বা তাদের কি বলব? আমার হৃদয় নিশ্চয় বক্সসারময়, শোকার্তা বধ্ উত্তরায় য়োদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। আমি গবিত ধার্তরাদ্রাগণের সিংহনাদ শ্রেছিলাম, কৃষ্ণও যুব্ংস্ক্কে বলতে শ্রেছেন — অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অর্জ্নের পরিবর্তে একটি বালককে বধ ক'রে চিংকার করছ কেন?

পরেশোকার্ত অন্ধর্নকে ধ'রে কৃষ্ণ বললেন, অন্ধ্র্ন, ক্ষান্ত হও, সকল ক্ষরির বীরেরই এই পন্থা, অভিমন্য প্র্যান্তিতলোকে গেছেন তাতে সংশার নেই। সকল বীরেরই এই আকাঞ্চা— যেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হুরুও ভরতপ্রেষ্ঠ, তোমাকে শোকাবিল্ট দেখে তোমার দ্রাতারা, এই রাজারা, এবং স্বৃহ্দু গণ সকলেই কাতর হয়েছেন। তুমি সান্দ্রনা দিয়ে এ'দের আন্বৃহত্ত করে। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি জান, অতএব শোক ক'রো না।

গদ্গদকণ্ঠে অর্জুন দ্রাতাদের বললেন, অভিমন্যুর মৃত্যু কি ক'রে হ'ল শ্নতে ইচ্ছা করি। আপনারা রথারোহী হ'য়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যায়

ব্দুন্থে কি ক'রে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌর্ষ নেই, পরাক্রমও নেই।
আমারই দোষ, তাই দ্বর্ণল ভারি, অদ্ভূপ্রতিজ্ঞ আপনাদের উপর ভার দিয়ে অন্যত্র 
গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র অলংকারমাত্র, সভায় যে বারত্ব প্রকাশ 
করতেন তাও কেবল মনুখের কথা, তাই আমার প্রতকে রক্ষা করতে পারলেন না।
এই ব'লে অর্জন্ন অপ্রন্প্রমন্থে অসিকার্ম্কহস্তে ক্র্মুণ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

যুখিতির বললেন, মহাবাহন, তুমি সংশণ্তকদের সঞ্চো যুন্ধ করতে গেলে দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যুহ্বন্ধ ক'রে আমাদের নিপাঁড়িত করতে লাগলেন। নির্পায় হয়ে আমরা অভিমন্যুকে বললাম, বংস, তুমি দ্রোণের সৈন্য ভেদ কর। যে পথে সে ব্যুহ্মধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইছায় আমরা তার অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত করলেন। তার পর দ্রোণ রুপ কর্ণ অন্বখামা বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেন্টন করলেন। বালক অভিমন্যু যথাশন্তি বৃন্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নন্ট হ'ল, তখন দ্বঃশাসনের পত্র তাঁকে হত্যা করলে। অভিমন্যু বহু সহস্র হস্তী অন্ব রথ ধ্বংস ক'রে এবং বহু বাঁর ও রাজা বৃহদ্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন।

অর্জনে 'হা পন্ত' ব'লে ভূপতিত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ ক'রে জনুররোগীর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘ'ষে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জারূথ যদি ভর পেরে দনুর্যোধনাদিকে ত্যাগ ক'রে না পালার তবে কালই তাকে বধ করব। সে যদি আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যাধিতিরের শরণাপক্ষ না হয় তবে কালই তাকে বধ করব। যদি কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে নরকে মাতৃহশ্তা ও পিতৃহশ্তা যায়, গারুপদ্বীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভূক্তপূর্বা স্থাীর নিশ্দাকারী, গোহশ্তা, এবং ব্রাহারণহশ্তা যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক পা দিয়ে ব্রাহারণ গো বা অণিন স্পর্শ করে, জলে মল মাত্র শেলত্মা তার্কা করে, নগন হয়ে সনান করে, অতিথিকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথাা সাক্ষা দেয়, স্থাী পারু ভূতা ও অতিথিকে ভাগ না দিয়ে মিন্টাম খায়; যে ক্রাহারণ শাতৃভীত, যে ক্রতম্য, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লেকে যে নরকে যায় সেই নরকে আমি যাব। আরও প্রতিজ্ঞা করছি শান্নন — পাপী জয়রুথ জাবিত থাকতে যদি কাল সা্যাসত হয় তবে আমি জনুলন্ত অণিনতে প্রবেশ করব। সা্রাস্রের বহারি দেবির্যি স্থাবর জন্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে

আকাশে দেবপরের বা দানবপরের যেখানেই যাক, আমি শরাঘাতে তার শিরশ্ছেদন করব।

অর্জন বামে ও দক্ষিণে গান্ডীব ধন্র জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্ঘোষ তার কণ্ঠধননি অতিক্রম ক'রে আকাশ দপর্শ করলে। তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য এবং অর্জনে দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও প্থিবী কে'পে উঠল, নানাবিধ বাদ্যধনি হ'ল, পান্ডবগণ সিংহনাদ করলেন।

## ১০। জয়দ্রথের ভয় — স্ভেদ্রার বিলাপ

পাশ্ডবগণের স্ক্রেই মহানিনাদ শানে এবং চরমাথে অর্জানের প্রতিজ্ঞার সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদ্বিশ্দ হয়ে দ্বের্যাধনাদিকে বললেন, পাশ্ডুর পত্নীর গর্ভে কাম্ক ইন্দের ঔরসে যে প্র জন্মছিল সেই দুর্ব্রেদ্ধি অর্জ্বন আমাকে বমালয়ে পাঠাতে চায়। তোমাদের মঞ্গল হ'ক, আমি প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চ'লে বাব। অথবা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, অভয় দাও। পাশ্ডবদের সিংহনাদ শানে আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মনুম্ব্রে ন্যায় শারীর অবসয় হয়েছে। তোমরা আন্মতি দাও, আমি আত্মগোপন করি, বাতে পাশ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। দ্বের্যাধন বললেন, নরব্যায়, ভয় পেয়ো না, তুমি ক্ষবিয় বীরগণের মধ্যে থাকলে তে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সদৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং রথিপ্রেষ্ঠ মহাবীর, তবে পাশ্ডবদের ভয় করছ কেন?

রাত্রিকালে জরদ্রথ দ্বের্যাধনের সংগ্য দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন, আচার্য, অস্ত্রশিক্ষার অর্জ্বন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে ইচ্ছা করি। দ্রোণ বললেন, বংস, আমি তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু যোগাভাাস ও কণ্টভোগ ক'রে অর্জ্বন অধিকতর শক্তিমান হয়েছেন। তথাপি তুমি ভর পেয়ো না, আমি তোমাকে নিশ্চর রক্ষা করব। আমি এমন বাহে রচনা করব যা অর্জ্বন ভেদ করতে পারবেন না। তুমি স্বধ্ম ত্রিন্সারে বৃদ্ধ কর। মনে রেখা, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশ্বে সকলেই নিজ নিজ কর্মসহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শ্বনে জয়দ্রপ্র স্ক্রেন্সত হলেন এবং ভর ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হলেন।

কৃষ্ণ অর্জ্বনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গো মল্রণা না ক'রেই প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দ্বঃসাহসের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ না হই। আমি কোরবিশিবিরে যে চর পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে শ্বনেছি, কর্ণ ভূরিপ্রবা অন্বথামা ব্রসেন কৃপ ও শল্য এই ছ জন জয়৸৻থের সংগ্ণ থাকবেন।
এ'দের জয় ন। করলে জয়৸থকে পাবে না। অর্জন্ন বললেন, আমি মনে করি,
এ'দের মিলিত শক্তি আমার অর্ধেকের তুল্য। মধ্মদেন, তুমি দেখো, কাল আমি
দ্রোণাদির সমক্ষেই জয়৸৻থের মান্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে,
ক্ষীরায়ভোজী পাপাচারী জয়৸থ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পতিত
হয়েছে। দিব্যধন্ গান্ডীব, আমি যোন্ধা, আর তুমি সার্বাথ থাকলে কি না জয়
করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সন্জিত থাকে তা দেখো।
এখন তুমি তোমার ভগিনী সাভানা এবং আমার পত্রবধ্ উত্তরাকে সান্থনা দাও,
উত্তরার সহচরীদের শোক দ্রে কর।

কৃষ্ণ দ্বঃখিতমনে অর্জনের গ্রে গিয়ে স্ভারাকে বললেন, বার্ষেরী (১), তুমি আর বধ্ উত্তরা কুমার অভিমন্যর জন্য শোক ক'রো না, কালবশে সকল প্রাণীরই এই গতি হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষরিয় বীরের এর্প মরণই উপয্তঃ। পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত মহারথ অভিমন্য বীরের অভিলবিত গতি লাভ করেছেন। তপস্যা রহ্মচর্য বেদাধ্য়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধ্রজন ষেখানে যেতে চান তোমার প্রত সেখানে গেছেন। তুমি বীরপ্রস্বিনী বীরপঙ্গী বীরবান্ধ্বা, শোক ক'রো না, তোমার তনয় পরমা গতি পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দ্রথ তার কর্মের উপযুক্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অর্জনের হাতে নিচ্কৃতি পাবে না। তুমি কালই শ্নেবে, জয়দ্রথের মৃণ্ড ছিল্ল হয়ে সমন্তপণ্ডকের বাইরে নিক্ষিণ্ড হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি প্রত্বধ্কে আশ্বন্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ শ্নেবে, তোমার পতি ষে প্রতিজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না।

প্রশোকার্তা স্কুলা বিলাপ করতে লাগলেন, হা প্র, তুমি এই মন্দর্ভাগনীর ক্রোড়ে এসে পিত্তুলা পরাক্রান্ত হরেও কেন নিহত হ'লে? তুমি স্থভোগে অভ্যন্ত ছিলে, উত্তম শ্যায় শ্তে, আজ কেন বাণবিন্ধ হয়ে ভূশয়ন করেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহ্র সেবা করত, আজ শ্গালরা ক্রিন তার কাছে রয়েছে? ভীমার্জন ব্রিষ্ণ পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি ব্রির্পণকে ধিক, তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বীর, তুমি স্কুলিন্ধ ধনের ন্যায় দেখা দিয়ে বিনন্ট হ'লে! তোমার এই শোকবিহ্নলা ত্রুনী ভাষাকে কি ক'রে বাঁচিয়ে রাখব? হা প্রে, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত্যাগ ক'রে অকালে

<sup>(</sup>১) বৃষ্ণিবংশব্বাতা।

চলে গেলে! যজ্ঞকারী দানশীল বহ্মচর্যপরায়ণ গ্রন্থন্ত্র্যাকারী বাহমণদের যে গতি, যুদ্ধে অপরাঙ্মান্থ শন্ত্রকতা বীরগণের যে গতি, একভার্য প্রনুষের যে গতি, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর প্রণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রতি প্রীতিযুক্ত অনিষ্ঠার লোকের যে গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর।

স্কুলা উত্তরার সঙ্গে এইর্প বিলাপ করছিলেন এমন সময় দ্রোপদী সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মন্তের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হয়ে প'ড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন ক'রে কৃষ্ণ বললেন, স্কুল্রা, শোক ত্যাগ কর; পাঞ্চালী, উত্তরাকে সান্থনা দাও। অভিমন্য ক্ষাহিয়োচিত উত্তম গতি পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গতি পায়। তিনি যে মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের স্কুদ্গণও যেন সেইর্প কর্ম করতে পারি।

## ১১। অর্জুনের স্বণন

সন্তান প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ অর্জনের জন্য কুশ দিয়ে একটি শব্যা রচনা করলেন এবং তার চতুর্দিক মাল্য গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। পরিচারকগণ সেই শব্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপ্রজার উপকরণ রেখে দিলে। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জন্ন প্রজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন।

সেই রাগ্রিতে পাশ্ডবিশবিরে কারও নিদ্রা হ'ল না, সকলেই উদ্বিশন হয়ে অর্জ্বনের দ্রর্হ প্রতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরাগ্রে কৃষ্ণ তাঁর সার্রাথ দার্বককে বললেন, আমি কাল এমন কার্য করব যাতে স্র্যান্তের প্রেই অর্জ্বন জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। অর্জ্বনের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর জন্য আমি কৌরবগণকে সংহার করব। রাগ্রি প্রভাত হ'লেই তুমি অম্মার রথ প্রশত্ত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্ত্রু খন্বাণ, ছগ্র প্রভৃতি রাখবে এবং চার অন্ব যোজিত করবে। পাঞ্চজন্যের নির্মেটিয় শ্ননলেই তুমি সম্বর আমার কাছে আসবে। দার্ক বললেন, প্রের্ধ্বর্টায়, আপনি যাঁর সারথা দ্বীকার করেছেন সেই অর্জ্বন নিশ্চয় জয়ী হবেন। আপনি যে আদেশ করলেন আমি তা পালন করব।

অর্জ্রন শিবমন্দ্র জপ করতে করতে নিদ্রিত হলেন। তিনি স্বংশ দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কি তা বল। অর্জ্রন উত্তর দিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাল স্থাস্তের প্রের্থ জয়দ্রথকে বধ করব, কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টন করে থাকবে। কি করে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন স্থাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জাঁবিত থাকতেও পারব না।

কৃষ্ণ বললেন, যদি পাশ্বপত অদ্য তোমার জ্বানা থাকে তবে তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে। যদি জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান ব্ষভধ্বজের ধ্যান ও মন্দ্রজপ কর। অর্জন্ব আচমন ক'রে ভূমিতে ব'সে একাগ্রমনে ধ্যান করতে লাগলেন। রাহামন্হাতে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হসত ধ'রে আছেন, তাঁরা আকাশমার্গে বায়্বেগে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম ক'রে মহামন্দর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শ্লপাণি জটাধারী গৌরবর্ণ মহাদেব, পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হছেে, রহারাদী ম্নিনগণ স্তব করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জন্ব ভূমিতে মস্তক স্পর্শ ক'রে সনাতন রহা স্বর্প মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণার্জন্ব কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করলেন। অর্জন্ব দেখলেন, তিনি যে প্রজা করেছিলেন তার উপহার মহাদেবের নিকট এসেছে। মহাদেবের কৃপায় অর্জন্ব পাশ্বপত অস্তের প্রয়োগ শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষ্ণার্জন্বন মহাদেবকে বন্দনা ক'রে শিবিরে ফিরে এলেন।

রাবি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধর্ননতে ধর্মিণ্ঠিরের নিদ্রভিণ্য হ'ল। স্কাশিক্ষত পরিচারকগণ কষার দ্রব্যে গান্তমার্জন ক'রে মল্পত্ত চন্দর্নাদিম্বন্ধ জলে তাঁকে স্নান করিয়ে দিলে। জলশোষণের জন্য য্থিপিন একটি শিথিল উষ্কীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ত ধারণ ক'রে যথাবিধি হোম করলেন। তার পর মহার্ঘ অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ক বিরাট দুন্দ্রিসাতাকি ধ্ন্টদার্ক্ষ ভীম প্রভূতির সংগ্রে মিলিত হলেন। যুধিন্ঠির বললেন, জনাদ্র্ন, তুমি সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাশ্ডবগণ অগাধ কুর্ক্ষেন্টিরে নিমন্ন হচ্ছে, তুমি তাদের বাণ কর। শংখচক্রগদাধর দেবেশ প্রের্যোক্তর্য অর্জ্বনের প্রতিজ্ঞা সত্য কর। কৃষ্ক বললেন, মহারাজ, অর্জ্বনের তুল্য ধন্ধ্র বিলোকে নেই, সম্ভত দেবতা বিদ জয়ন্তথের রক্ষক হন তথাপি অর্জ্বন আজ তাঁকে বধ করবেন।

এমন সময়ে অর্জনে এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অন্ত্রহে আমি এক

আশ্চর্য স্বণন দেখেছি। অর্জ্বনের মহাদেবদর্শনের ব্ত্তান্ত শানে সকলে ভূতলে মুস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধ্য সাধ্য বলতে লাগলেন। তার পর অর্জ্বন বললেন, সাত্যিক, শানুভলক্ষণ দেখতে পাছি, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ আমি তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রয়ন্তে রাজা য্থিতিরকে রক্ষা করে।

## ॥ জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় ॥

# ১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণার্জন

### (চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ)

প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্রোশ দ্রের
সসৈন্যে থাকবে, ভূরিপ্রবা কর্ণ অশ্বত্থামা শল্য ব্যসেন ও কৃপ তোমানে রক্ষা
করবেন। দ্রোণ চক্রশকট বাহে রচনা করলেন। এই বাহের পশ্চাতে পশ্ম নামক
এক গর্ভবাহে এবং তার মধ্যে এক স্চীবাহে নিমিতি হ'ল। কৃতবর্মা স্চীবাহের
সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পরিবেণ্টিত জয়দ্রথ এক পাশ্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য
চক্রশকট বাহের মুখে রইলেন।

পান্ডবসৈন্য ব্যুহ্বন্ধ হ'লে অর্জ্বন কৃষ্ণকে বললেন, দুর্যোধন-দ্রাতা দুর্মার্যণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আমি এই গজসৈন্য ভেদ ক'রে শগ্র্বাহনীতে প্রবেশ করব। অর্জ্বনের সঞ্চো যুদ্ধে দুর্মার্যণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে দ্বুংশাসন সসৈন্যে অর্জ্বনকে বেণ্টন করলেন, কিন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপীড়িত ও গ্রুত হয়ে শকটব্যুহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আগ্রয় নিলেন। অর্জ্বন দ্বুংশাসনের সৈন্য ধ্বংস ক'রে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে কৃত্যঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ কর্বন, আপনার অনুগ্রহে আমি এই দ্বুর্ভেদ্য বাহিনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার পিত্তুলা, ধর্মরাজ্বতি কৃষ্ণের ন্যায় মাননীয়, অশ্বত্থামার তুলাই আমি আপনার রক্ষণীয় আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্বন। ঈষৎ হাস্য ক'রে দ্রোণ বললেন, প্রক্রিন, আমাকে জয় না ক'রে জন্মথকে জয় করতে পারবে না।

দোণের সঙ্গে অর্জনের তুম্ব যুন্ধ হল। কিছু কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জনুন, বৃথা কালক্ষেপ ক'রো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অর্জনুন চ'লে যাচ্ছেন দেখে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, পাণ্ডুপ্তুর, কোথায় যাচ্ছ? শত্ত্বন্ধয় না ক'রে তুমি তো য**ুদ্ধে বিরত হও না। অর্জ্ব**ন বললেন, আপনি আমার গ্<sub>র</sub>র্, শন্ত্রনন; আপনাকে প্রাক্তিত করতে পা*ে আ*মন প্রের্ষও কেউ নেই।

অর্জন ছবং থের দিকে সম্বর চললেন, পাঞ্চালবীর য্ধামনার ও উত্তর্মোজা তাঁর রক্ষক হলে সংখ্য সংখ্য গোলেন। কৃতবর্মা ও কান্দ্রোজদেশীয় প্রতায়র্ অর্জনকে বাধ্য দিতে লাগলেন। বর্ণপরে রাজা প্রতায়র্ধ কৃষকে গদাঘাত করলেন, কিন্দু সেই গদা ফিরে এসে প্রতায়র্ধকেই বধ করলে। অর্জনের শরাঘাতে কান্দ্রোজরাজ্ঞপরে সন্দক্ষিণ, প্রতায়র্ ও অচ্যুতায়র্ নিহত হলেন। তার পর বহর সহস্র যক্ষ গরদ শক দরদ পর্শ্য প্রভৃতি সৈন্য অর্জন্বের সংখ্য করতে এল। এইসক্ষা মন্শ্তিতমন্তক, অর্ধান্দিতমন্তক, শমশ্র্ধারী, অর্পবিত্ত, কৃটিলানন দ্বৈচ্ছ সৈন্য অর্জন্বের বাণে নিপ্রীভৃত হয়ে পালিয়ে গেল।

কোরবসৈন্য ভগন হচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, অর্জ্বন আপনার সৈন্য ভেদ করায় জয়দ্রথের রক্ষকগর্ল সংশয়াপয় হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে জীবিত অবস্থায় অর্জ্বন আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি জানি আপনি পাশ্ডবদের হিতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম ব্বত্তি দিয়ে থাকি, যথাশন্তি তৃষ্ট রাখি, কিন্তু আপনি তা মনে রাখেন না। আন্তার্কের আশ্রের থেকেই আপনি আমাদের অপ্রিয় কর্ম করছেন, আপনি যে মধ্বলিশ জুরুরের তুল্য ডা আমি ব্রথতে পারি নি। আমি ব্রন্থিহীন, তাই জয়দ্রথ ফলে ছালে যেতে চেয়েছিলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করেছিলাম। শ্রেম আর্ত্র হয়ে প্রলাপ বকছি, ক্রুম্থ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা কর্মন।

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বখামার সমান। আমি সত্য বলছি শোন। কৃষ্ণ সার্রাথশ্রেষ্ঠ, তাঁর অশ্বসকল শীন্ত্রগামাঁ, সক্ষা ফাঁক পেলেও তা দিয়ে অর্জন শীন্ত যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আলার বাল অর্জনের রথের এক জোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শাীন্ত যেতে পারি না। আমি বলেছি যে যুখিন্ঠিরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেক্তে আমি অর্জনের কাছে যেতে পারি না। অর্জন আর তুমি একই বংশে জিশেছ, তুমি বাঁর কৃত্যী ও দক্ষ, তুমিই শন্ত্রার স্থিত করেছ। ভর পেরেন্ত্রানা, তুমি নিজেই অর্জনের সংগ্য যুখ্য কর।

দ্বেশ্বাধন বললেন, আচার্য, আপনাকে যে অতিক্রম করেছে সেই অর্জ্বনের সংখ্যে আমি কি ক'রে যুন্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি এই কাণ্ডনময় কবচ বে'ধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অর্জ্বন বা অন্য কোনও যোন্ধা এই কবচ ভেদ করতে পারবেন না। ব্রবধের প্রে মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে দিরেছিলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে যথান্তমে অভিগরা, তংপত্র বৃহস্পতি, অণিনবেশ্য খাষি এবং পরিশেষে আমি এই কবচ পেরেছি। কবচ ধারণ ক'রে দ্বর্যোধন অর্জ্বনের অভিম্বথে গোলেন। পাশ্ডবগণ তিন ভাগে বিভক্ত কোরবসৈন্যের সংশ্যে করতে লাগলেন।

স্থা যথন অস্তাচলের অভিম্থী হলেন কৃষ্ণার্জন তথনও জয়দ্রথের দিকে বাছিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্বিন্দ অর্জনেকে বাধা দিতে এসে নিহত হলেন। অর্জন্ন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ড হয়েছে, জয়দ্রথও দ্রে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শ্রেষ্য কর, আমি শহুনেনা নিবারণ করব। এই ব'লে অর্জন্ন রথ থেকে নামলেন এবং অস্তাঘাতে ভূমি ভেদ ক'রে জলাশয় স্থি করলেন। সহাস্যে সাধ্য সাধ্য ব'লে কৃষ্ণ অশ্বদের পরিচর্যা ক'রে এবং জল থাইয়ে স্কৃথ করলেন, তার পর প্নব্রার বেগে রথ চালালেন। অর্জন্ন কেরিবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছ্ব দ্রে গিয়ে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন।

দ্রোধের সৈন্য অতিক্রম ক'রে অর্জন্ব জয়দ্রথের অভিমন্থে যাচ্ছেন দেখে দ্র্যোধন সবেগে এসে অর্জন্বের রথের সম্মন্থে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, ধনঞ্জয়, ভাগাক্রমে দ্র্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন ওঁকে বধ কর। অর্জন্ব ও দ্র্যোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জন্বের বাণ নিচ্ছল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদ্ভাপর্ব ব্যাপার দেখছি, তোমার বাণে দ্র্যোধনের কিছ্ই হচ্ছে না। তোমার গান্ডীবের শন্তি ও বাহ্বল ঠিক আছে তো? অর্জন্ব বললেন, আমার মনে হয় দ্র্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বে'ধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিথেছি। কিন্তু দ্র্যোধন স্হীলোকের ন্যায় এই কবচ ব্থা ধারণ ক'রে আছে, কবচ ধাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অর্জন্ব শরাঘাতে দ্র্যোধনের ধন্ব ও হস্তাবরণ ছিল্ল করলেন এবং অন্ব ও সারিথ বিনন্ট করলেন দ্র্যোধনকে মহাবিপদে পতিত দেখে ভূরিশ্রবা কর্ণ ক্রপ শল্য প্রভৃতি স্ক্রেন্টে এসে অর্জন্বনকে বেন্টন করলেন। পাশ্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জন্বন বার্জনার তার ধন্তে উংকার দিলেন, কৃষ্ণও পাশ্যজন্য বাজালেন।

এই সময়ে দ্রোণের নিকটম্থ কৌরবযোগ্যাদের সংগ্য পাণ্ডবপক্ষীয় যোশ্যাদের ঘোর যদ্থে হচ্ছিল। ঘট্টোংকচ অলম্ব্য রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপণীড়িত হ'তে লাগলেন। সহসা পাঞ্চজন্যের ধর্ননি ও কৌরবগণের সিংহনাদ শর্নে ধর্নিডির বললেন, নিশ্চর অর্জন্ন বিপদে পড়েছেন। সাত্যকি, তোমার চেরে স্বহ্ন্তম কেউ নেই, তুমি সম্বর্গারে অর্জনেকে রক্ষা কর, শন্ত্রসৈন্য তাঁকে বেন্টন করেছে।

সাত্যকি বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদা প্রস্তৃত, কিন্তু অর্জন আমার উপরে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, আমি চ'লে গেলে দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যদি কৃষ্ণনন্দন প্রদান এখানে থাকতেন তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে আমি যেতে পারতাম। অর্জনের জন্য আপনি ভর পাবেন না, কর্ণ প্রভৃতি মহারথের বিক্রম অর্জনের যোল ভাগের এক ভাগও নয়। যুবিভিন্ন বললেন, অর্জনুনের কাছে তোমার যাওয়াই আমি উচিত মনে করি। ভীমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোংকচ বিরাট দ্রুপদ শিখন্ডী নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদানুন্দও এখানে আছেন।

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যকি ভীমকে বললেন, রাজা য্বিধিন্ঠিরকে রক্ষা ক'রো, এই তোমার প্রধান কর্তবা। পাপী জয়দ্রথ নিহত হ'লে আমি ফিরে এসে ধর্মরাজকে আলিজ্ঞান করব। সাত্যকি কুর্বুসৈন্য বিশেরণ ক'রে অগ্রসর হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেণ্টা ক'রে বললেন, তোমার গ্রুর্ব অর্জব্বন কাপ্রের্বের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেছেন। তুমিও যদি সম্বর চ'লে না যাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যকি বললেন, ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গ্রুর্ব অর্জব্বনের কাছে যাছি, আপনার মঞ্চাল হ'ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাত্যকি দ্রোণকে প্রদক্ষিণ ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসম্ব ও স্কুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারথি নিপাতিত হ'ল, তাঁর অন্বসকল উদ্ভাশত হয়ে রথ নিয়ে যুরতে লাগল। তথন কোরববীরগণ সাত্যকিকে স্কুটা ক'রে দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে তাঁর বার্হন্বারে ফিরে গ্রেনেন।

দ্বরেশিনের যবন সৈন্য সাত্যকির সংগ্য যুন্ধ কর্তে এই। তাদের লোহ ও কাংস্য-নিমিত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যকির বার্ণসকল ভূমিতে প্রবেশ করতে লাগল। যবন কান্বোন্ধ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মৃতদেহে রণভূমি আছ্বর হ'ল। পর্বতবাসী পাষাণযোম্খারা সাত্যকির উপর শিলাবর্ষণ করতে এল, কিল্ডু শরাঘাতে ছিল্লবাহ্ন হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। সাত্যকির পরাক্তমে ভীত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সংগ্যে দর্ঃশাসন দ্রোণের কাছে চ'লে এলেন। দ্রোণ বললেন, দর্ঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চ'লে আসছে কেন? জয়দ্রথ জাবিত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হয়ে তুমি রনম্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দার্তসভায় দ্রোপদীকে বলেছিলে যে পান্ডবগণ ষন্ডতিল(১) তুল্য, তবে এখন পালিয়ে এলে কেন? তোমার অভিমান দর্প আর বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভর্ণসনা শর্নে দরঃশাসন আবার সাত্যকির সংগ্যে যুন্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রম্থান করলেন।

অপরাহাকালে পঞ্চকেশ শ্যামবর্ণ দ্রোণ আবার বৃদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প'চাশি বংসরের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বংসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যোষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশবুপালপত্ত ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টদানুনের পত্ত ক্ষত্রধর্মা নিহত হলেন।

# ১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় — ভূরিপ্রবা-বধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যদ্ধ)

কৃষ্ণার্জ্বনকে দেখতে না পেয়ে এবং গাণ্ডীবের শব্দ শ্বনতে না পেয়ে যায়িতির উদ্বিশ্ন হলেন। তিনি ভীমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ দ্রাতার কোনও চিহা আমি দেখতে পাছি না, কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য বাজাছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং য়ায়্ম করছেন। তুমি সম্বয় অর্জা্বন আর সাত্যাকির কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃষ্ণার্জ্বনের কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি যাছি। যায়িতিরকে রক্ষা করবার ভার ধ্রুদান্ত্বনকে দিয়ে ভীম অর্জা্বনের অভিমাধে যায়া করলেন, পাঞ্চাল ও সোমক সৈন্যাগণ তাঁর সংগ্র গলে।

ভীমের ললাটে লোহবাণ দিরে আঘাত ক'রে দ্রোণ সহারে বললেন, কুনতীপ্র, আজ আমি তোমার শত্র, আমাকে পরাস্ত না ক'রে জুমি এই বাহিনী ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহ্মবন্ধ্ব (নীচ ব্রাহ্মিক), আপনার অনুমতি না পেরেও অর্জন্ব এই বাহিনী ভেদ ক'রে গেছেন। অগ্নিম আপনার শত্র ভীমসেন, অর্জনের মত দয়াল্য নই, আপনাকে সম্মানও করি দা। এই ব'লে ভীম গদাঘাতে

<sup>(</sup>১) যে তিলের অংকুর হয় না, অর্থাৎ নপ্রংসক।

দ্রোণের অশ্ব সার্রাথ ও রথ বিনষ্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যূহন্থারে চ'লে গেলেন। ভীমের সংখ্য যুদ্ধে দুর্ঘোধনের দ্রাতা বিন্দ অনুবিন্দ সন্বর্মা ও সন্দর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাদ্ত ক'রে ভীম সম্বর অগ্রসর হলেন এবং কিছন দুর গিয়ে অর্জন্মকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণার্জন্মও সিংহনাদ ক'রে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শানে যুদ্ধিন্ঠির আনন্দিত হলেন।

দ্বেশ্ধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অর্জন্ন সাত্যকি ও ভীম আপনাকে অতিক্রম ক'রে জয়দ্রথের অভিমন্থে গেছেন। আমাদের যোম্পারা বলছেন, ধন্বেশের পারগামী দ্রোণের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আমি মন্দভাগা, এই য্বন্থে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার অভিপ্রায় কি তা বলনে। দ্রোণ বললেন, পাশ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের অতিক্রম ক'রে গেছেন, আমাদের সেনা সম্মন্থে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য। বংস, শকুনির ব্রন্থিতে যে দ্যুতক্রীড়া হয়েছিল তাতে জয়-পরাজয় কিছন্ই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। তোমরা জীবনের মমতা ত্যাগ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। দ্রোণের উপদেশে দ্বর্যোধন তার অন্তরদের নিয়ে সম্বর প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণার্জ্বনের অভিমুখে ভীমকে ষেতে দেখে কর্ণ তাঁকে ষ্টেশ আহ্বান ক'রে বললেন, ভীম, ভোমার শন্ত্রা যা স্বংশও ভাবে নি তুমি সেই কাজ করছ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে যাছে। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গো যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ মৃদ্বভাবে এবং ভীম প্রের শন্তা স্মরণ ক'রে ক্রুন্থ হরে যুন্থ করতে লাগলেন। দুর্ঘোধনের আদেশে তাঁর নয় দ্রাতা দ্বর্জয় দ্বর্ম্থ চিত্র উপচিত্র চিত্রাক্ষ চার্চিত্র শরাসন চিত্রায়্ব ও চিত্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিল্তু ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দুর্ঘোধনের আরও সাত দ্রাতা শন্ত্র্পয় শন্ত্রমহ চিত্র চিত্রায়্ব্রধ দৃঢ় চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুন্থ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত হলেন। এইর্পে ভীম এক্রিশ জন ধার্ত্রাট্রকৈ নিপাতিত করলেন।

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধন্ ছিল্ল এবং রথের অশ্বসকল নিহত হ'ল।
ভীম রখ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুন্ধ করতে লাগ্রেল। কর্ণ ভীমের
চর্ম ছেদন করলেন, ক্রন্ধ ভীম তার খড়্গ নিক্ষেপ করে কর্ণের ধন্ ছেদন
করলেন। কর্ণ অন্য ধন্ নিলেন, নিরন্দ্র ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের
স্ত্রেপের মধ্যে আশ্রম নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ ক'রে যুন্ধ করতে
লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মৃছিতপ্রায় হলেন। কুন্তীর বাক্য স্মরণ ক'রে

কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধন্র অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ ক'রে বার বার সহাস্যে বললেন, ওরে ত্বরক(১) উদরিক সংগ্রামকাতর মৃত্, তুমি অস্ত্রবিদ্যা জান না, আর যুন্ধ ক'রো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য। বংস ব্কোদর, তুমি বনে গিয়ে মুনিহয়ে ফলম্ল খাও গে, কিংবা গ্ছে গিয়ে পাচক আর ভ্তাদের তাড়না কর। আমার মত লোকের সঞ্জো যুন্ধ করলে তোমাকে অনেক কণ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জন্নের কাছে যাও, কিংবা গ্ছে যাও। বালক, তোমার যুন্ধের প্রয়েজন কি? ভীম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত করেছি। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়েছিল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঞ্জে মল্লযুন্ধ কর, আমি তোমাকে কামকে কীচকের ন্যায় বিনন্ট করব।

এই সময়ে অর্জ্ন কর্ণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীমকে ত্যাগ কেরে কর্ণ দ্বের্যধনাদির কাছে গেলেন, ভীমও সাত্যকির রথে উঠে অর্জ্বনের অভিম্বথে চললেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দিতে এলেন এবং কিছু কাল ঘোর যুন্থের পর সাত্যকিকে ভূপাতিত করে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মুন্ওচ্ছেদের উন্দেশ্যে তাঁর কেশগ্রুছ ধরলেন। তথন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্বন তীক্ষা শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হসত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি অতি নুশংস কর্ম করলে, আমি অন্যের সংগ্র যুন্থে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার বাহ্ব ছেদন করলে! এর্প অস্ত্রপ্রাগ কে তোমাকে শিথিয়েছেন, ইন্দ্র রাদ্র দ্রোণ না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য এর্প করেছ। বৃষ্ণিও অন্থক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দার্হ কর্ম করাই ওদের স্বভার, সেই বংশে জাত কৃষ্ণের কথা তুমি শ্রনলে কেন? এই ব'লে মহাযশা ভূরিশ্রবা বাঁ হাতে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহ্মলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ হয়ে মহোপনিবং ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, তুমি নিরুদ্র সাত্যকিকে বধ করতে গিয়েছিলে, নিরুদ্র বালক অভিমন্যুকে ত্যামুর্বা হত্যা করেছ, কোন্ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন?

ভূরিপ্রবা ভূমিতে মৃহতক দপর্শ করলেন এবং ছিল্ল দুক্তিন ইদত বাম হচ্ছে। ধারে অর্জ্বনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জ্বন তাঁকে জললেন, আমার দ্রাতাদের উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইর্প প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপত্র

<sup>(</sup>১) দাড়িগোঁফহীন, মাকুন্দ।

শিবি রাজার ন্যায় প্রণালোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিপ্রবা, তুমি দেবগণের নিস্থিত আমার লোকে যাও, গর্ভে আরোহণ ক'রে বিচরণ কর। এই সময়ে সাত্যাকি চৈতন্যলাভ ক'রে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়গ নিয়ে ভূরিপ্রবার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। সমৃদ্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জ্বন ভীম কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি উচ্চন্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যাকি যোগমান ভূরিপ্রবার মৃদ্তক ছেদন করলেন।

সাত্যকি বললেন, ওহে অধার্মিকগণ, তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না' ব'লে নিষেধ করছিলে, কিন্তু স্ভারর বালক প্র যখন নিহত হয় তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে — যে আমাকে য্লেধ নিম্পিন্ট ক'রে পদাঘাত করবে সে ম্নির ন্যায় ব্রতপরায়ণ হ'লেও তাকে আমি বধ করব। আমি ভূরিপ্রবাকে বধ ক'রে উচিত কার্য করেছি, অর্জ্নন এ'র বাহ্ন কেটে আমাকে বন্ধিত করেছেন।

য্দেধর বিবরণ শ্নতে শ্নতে ধ্তরান্ট সঞ্জয়কে বললেন, বহ্যদ্ধজয়ী সাত্যািককে ভূরিশ্রবা কি ক'রে ভূপাতিত করতে পেরেছিলেন? সঞ্জয় বললেন, যযািতর জ্যেষ্ঠপ্র যদ্রর বংশে দেবমী জ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রের নাম শ্র, শ্রের প্র মহাযশা বস্বদেব। যদ্রর বংশে মহাবীর শিনিও জন্মছিলেন। দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন শিনি সেই কন্যাকে বস্বদেবের জন্য সবলে হরণ করেন। কুর্বংশীয় সোমদন্ত তা সইলেন না, শিনির সঙ্গে বাহ্য্ব্পেথ প্রব্ত হলেন। শিনি সোমদন্তকে ভূপাতিত ক'রে পদাঘাত করলেন এবং অসি উদ্যত ক'রে কেশ ধরলেন, কিন্তু পরিশেষে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। তার পর সোমদন্ত মহাদেবকে আরাধনায় ভূষ্ট ক'রে বর চাইলেন — ভগবান, এমন প্র দিন যে শিনির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদন্ত ভূরিশ্রবাকে প্রয়র্পে পেলেন। এই কারণেই ভূরিশ্রবা কিনির পোঁচ সাত্যেকিকে নিগ্হণত করতে পেরেছিলেন।

#### ১৪। জয়দুথব্ধ

### (চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

অর্জন্ন কৃষ্ণকে বললেন, স্থান্তের আর বিলন্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে রথ নিয়ে চল, আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। অর্জনকে আসতে দেখে দ্বের্যাধন কর্ণ ব্যসেন শলা অশ্বখামা কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ য্বেশের জন্য প্রস্তুত হলেন। দ্বের্যাধন কর্ণকে বললেন, দিনের অল্পই অর্বাশন্ট আছে, জয়দ্রথকে যদি স্থান্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে অন্দিপ্রবেশ করবে। অর্জনুন মরলে তার দ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা নিষ্কণ্টক হয়ে প্রথিবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সংগ্রে মিলিত হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুন্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতিবক্ষত করেছে, যুন্দেধ থাকা কর্তব্য সেজনাই আমি এখানে আছি, কিন্তু আমার অন্সাসকল অচল হয়ে আছে; তথাপি আমি যথাশন্তি যুন্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য আমি প্রস্থাবর আশ্রয় কারের অর্জন্বনের সংগ্রমণ্ট করব, কিন্তু জয় দৈবের অর্ধীন।

তীক্ষা শরাঘাতে অর্জন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ হলেন। দুর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অর্জনেকে বেন্টন করলেন কিন্তু অর্জনের প্রচন্ড বাণবর্ষণে তারা আকুল হয়ে সারে গোলেন। অর্জনের শরাঘাতে জয়দ্রথের সারথির মুন্ড এবং রথের বরাহধনজ ভূপাতিত হ'ল। সুর্য দ্রতগতিতে অস্তাচলে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এ'দের জয় না কারে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি যোগবলে সুর্যকে আব্ত করব, তথন সুর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে ক্রম্প্রথ আর আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার কারে।

যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে স্থাকে তমসাচ্চ্ছ্র করিলেন। স্থাদত হয়েছে, এখন অর্জুন অণ্নপ্রবেশ করবেন — এই ভেবে কোরবযোদ্ধারা হুড় হলেন। জয়দ্রথ উধর্ম মুখ হয়ে স্থা দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথ ভয়ম্কু হয়ে স্থা দেখছেন, দ্রাত্মাকে বধ করবার এই সময়।

কৃপ কর্ণ শল্য দ্বেশ্বেষন প্রভৃতিকে শরাঘাতে বিতাড়িত ক'রে অর্জন

জয়প্রথের প্রতি থাবিত হলেন। ধর্লি ও অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন হওয়ায় যোষ্ধারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, অম্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্য অর্জ্যনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পনের্বার বললেন, অর্জ্যুন, জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর সূর্যে অন্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন। — বিখ্যাত রাজা বৃন্ধক্ষর জয়দ্রথের পিতা। পুরের জন্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন যে রণস্থলে কোনও শত্র এর শিরশ্ছেদন করবে। পত্রবংসল বৃদ্ধক্ষত এই অভিশাপ দিলেন — যে আমার পারের মুম্তক ভূমিতে ফেলুবে তার মুম্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ দিয়ে বৃদ্ধক্ষত্র বনগমন করলেন, এখন তিনি সমন্তপঞ্চকের বাইরে দুম্কর তপস্যা করছেন। অর্জ্বন, তুমি অভ্রতশক্তিসম্পন্ন কোনও দিব্য অস্ত্র দিয়ে জয়দ্রথের মুস্ত কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেল। যদি ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে।

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে অর্জ্বন এক মন্ত্রসিন্ধ বন্ধুতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শোন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মুন্ড ছেদন ক'রে আকাশে উঠল। অর্জ্বনের আরও কতকগর্বাল বাণ সেই মুন্ড উধের্ব বহন क'रत निरंत हलन, जर्जान भानवीत ছয় মহারথের সঙ্গে यान्ध कরতে লাগলেন। এই সময়ে ধৃতরাজ্রের বৈবাহিক রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা কর্রছিলেন। সহসা কুষ্ণকেশ 🌡 কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মুস্তক তাঁর ক্রোড়ে পতিত হাল। 🗷 শ্বেশক্ষ গ্রুস্ত হক্ষেদ্র্যাড়িয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পুত্রের মুস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের মুহতক্ত শতধা বিদীর্ণ হ'ল।

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন। কোরবগণ ব্রুবলেন বাস্বদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে। দুর্যোধন ও তাঁর দ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীম সাত্যকি প্রভৃতি শৃত্থধর্ত্তনি করলেন, সেই নিনাদ শুনে যু, খিষ্ঠির বু,ঝলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন।

১৫। দ**্রোধনের ক্ষোড**দ্বরোধন বিষয়মনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য অমাদের কির্প ধরংস হচ্ছে দেখন। পিতামহ ভীষ্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কান্দ্রোজরাজ সন্দক্ষিণ, রাক্ষস-রাজ অলম্ব্রুষ, মহাবল ভূরিশ্রবা, সিন্ধ্রোজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। আমি লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাষী যোম্ধারা

ষমালরে গেছেন। পাশ্তব আর পাণ্টালদের যুদ্ধে বধ ক'রে আমি শান্তিলাভ করব কিংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আমি সহায়হীন, সকলে পাশ্তবদের হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় ব'লে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপনিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নেই। পাশ্তবগণের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের অনুমতি দিন।

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাকাবাণে পর্নীভৃত করছ কেন? আমি সর্বদাই ব'লে থাকি যে সবাসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জনকে বেন্টন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বত্থামা জনীবিত থাকতে জয়দ্রথ নিহত হলেন কেন? তিনি অর্জনের হাতে নিস্তার পান নি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখছি না। আমি অত্যুন্ত সম্তুক্ত হয়ে আছি, এর উপার তুমি তীক্ষ্য বাক্য বলছ কেন? যথন ভূরিশ্রবা আর সিম্ধ্রাজ জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন তথন আর কে অর্বাশিন্ট থাকবে? দ্র্রোধন, আমি সমস্ত পাশ্ডবসৈন্য ধর্ণস না ক'রে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বত্থামাকে ব'লো সে জ্বীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পর্নীভৃত হয়ে আমি শত্রবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছি; যদি পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা ক'রো, আজ রাত্রতেও যুন্ধ হবে। এই ব'লে দ্রোণ পাশ্ডব ও স্ক্লয়গণের প্রতি ধাবিত হলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যদি পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন কি ব্যুহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না ক'রেই দ্রোণ তাকে প্রবেশ করতে দির্মেছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রথ গ্রেহ যেতে চেয়েছিলেন, দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নিগর্মণতা দেখে অর্জুনকে ব্যুহ্দবার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দ্রাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি দ্রাতারা ভীমের হাতে বিনষ্ট হয়েছেন।

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না, এই রাহ্মণ জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যথাশন্তি যুন্ধ করছেন। তিনি স্থাবির, শুমুদ্ধনি অক্ষম, বাহ্ন-চালনাতেও অশন্ত হয়েছেন। অস্ত্রবিশারদ হ'লেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না। দ্বর্যোধন, আমরাও যথাশন্তি যুন্ধ করছিলাম তথাপি সিন্ধুরাজ নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে করি দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সংগ্যে শঠতা করেছি, বিষ দিরেছি, জতুগ্হে অণিন দিরেছি, দ্যুতে পরাজিত করেছি, রাজনীতি

অন্সারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিচ্ছল হয়েছে। তুমি ও পাণ্ডবরা মরণপণ ক'রে সর্বপ্রয়ম্বে যুন্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। সং বা অসং সকল কার্যের পরিণামে দৈবই প্রবল, মান্ত্র নিদিত থাকলেও অনন্য-কর্মা দৈব জেগে থাকে।

# ॥ ঘটোৎকচবধপর্বাধ্যায় ॥

# ১৬। সোমদত্ত-বাহ্মীক-বধ -- कृপ-कर्ण-অञ्बद्धामात कलह

(চতুর্দশ দিনের আরও যুন্ধ)

সন্ধ্যাকালে ভীর্র হাসজনক এবং বনরের হর্ষবর্ধক নিদার্ণ রাচিয্রুথ আরম্ভ হ'ল, পাণ্ডব পাণ্ডাল ও স্ঞায়গণ মিলিত হয়ে দ্রোণের সংখ্যে বৃদ্ধ করতে লাগলেন।

ভূরিশ্রবার পিতা সোমদন্ত সাত্যাকিকে বললেন, তুমি ক্ষরধর্ম ত্যাগ ক'রে দস্যরে ধর্মে রত হ'লে কেন? ব্রক্তিবংশে দর্জন মহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদান্ত ও তুমি। দক্ষিণবাহরহীন প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে? আমি শপথ করছি, অর্জন্ন যদি রক্ষা না করেন তবে এই রাত্রি অতীত না হ'তেই তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্যাকির সংগ্য যুদ্ধে আহত হয়ে সোমদন্ত মুছিত হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

অশবত্থামার সংখ্য ঘটোৎকচের ভীষণ যুন্ধ হ'তে লাগল। ঘটোৎকচপুত্র অঞ্জনপর্বা অশবত্থামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোণপুত্র, তুমি আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশবত্থামা বললেন, বংস, আমি তোমার পিতার তুলা, তোমার উপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্রুন্ধ হয়ে মায়াযুন্ধ করতে লাগলেন। তার অন্তর এক অক্ষোহিণী রাক্ষসকে অশবত্থামা বিনষ্ট করলেন। সোমদত্ত আবার যুন্ধ করতে এসে ভীমের পরিষ্ প্রসাত্যকির বাণের আঘাতে নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বাহ্মীকরাজ অক্তান্ত ক্রুন্ধ হয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন।

দর্বোধন কণকৈ বললেন, মিত্রবংসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার যোধাদের বেন্টন করেছেন, তুমি ওঁদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আমি জ্বীবিত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। কুপাচার্য ঈষং হাস্য ক'রে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথাতেই যদি কার্যসিদ্ধি হ'ত তবে তুমি দুর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতো স্তুপনুত্র, তুমি সর্বত্রই পান্ডবদের হাতে পরান্ধিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না ক'রে যুন্ধ কর। কর্ণ **क**ुम्ध रुख वललन, वीत्रशन वर्षात ह्यारवत नाम शर्कन करतन, এवः यथाकारल রোপিত বীজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যদি যুদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না। ব্রাহমুণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতিকে মারবার সংকলপ ক'রে যদি আমি গর্জন করি তবে আপনার তাতে কি ক্ষতি? আপনি আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আমি শুনুবধ ক'রে দুর্যোধনকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেব। কুপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কুষ ও অর্জ্বন যে পক্ষে আছেন সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহারণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি অস্ত্র আছে, তার দ্বারাই আমি অর্জ্বনকে বধ করব। আপনি বৃদ্ধ, যুন্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রতি ন্দেহযুক্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। দ্বর্মতি ব্রাহরণ, যদি প্রনর্বার আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলেন তবে খড়্গ দিয়ে আপনার জিহ্বা ছেদন করব। আপনি রণস্থলে কোরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবদের স্তৃতি করতে চান!

মাতৃল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভর্ণসনা করছেন দেখে অশ্বত্থামা থড়্গ উদাত ক'রে বেগে উপস্থিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধন্ধরকে গণনা কর না! অর্জ্বন যথন তোমাকে পরাস্ত ক'রে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তথন তোমার বীরত্ব আর অস্ত্র কোথার ছিল? আমার মাতৃল অর্জ্বন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি ভর্ণসনা করছ! দুর্মতি, আজু আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই ব'লে অশ্বত্থামা কর্ণের প্রতি ধাবিত হলেন, তথন দুর্যোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অশ্বত্থামা, প্রসম্ম হও, স্তুত্বতকে ক্ষমা কর। কর্ণ্টেক্কপ দ্রোণ শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্যের ভার রয়েছে। মহামানা শান্তস্বভাব কৃপাচার্য বললেন, দুর্মতি স্তুত্বত্ব, আমরা তোমাকে ক্ষমা করি। কন্তু অর্জ্বন তোমার দর্প চূর্ণ করবেন।

তার পর কর্ণ ও দ্বর্যোধন পাণ্ডবযোদ্ধাদের সঞ্জেণ ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। অশ্বত্থামা দ্বর্যোধনকে বললেন, আমি জীবিত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়; তুমি বাসত হয়ো না, আমিই অর্জ্বনকে নিবারণ করব। দ্বর্যোধন বললেন, দ্বিজপ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পর্তের ন্যায় পাশ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের উপ্রেক্ষা করে থাক। অশ্বত্থামা, প্রসম্র হও, আমার শহন্দের নাশ কর। অশ্বত্থামা বললেন, তোমার কথা সত্য, পাশ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুম্ধক্ষেতে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ করে যথাশক্তি যুম্ধ করি।

দ্বর্যোধনকে আশ্বস্ত ক'রে অশ্বত্থামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ যোশ্যগুণকে নিপাঁড়িত করতে লাগলেন।

# ১৭। कृष्णार्ज्यन ও घटि। १कठ

# (চতুর্শ দিনের আরও ্যুন্ধ)

গাঢ় অন্ধকারে বিমৃত্ হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দ্র্যোধন তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অন্দ্র ত্যাগ ক'রে হাতে জলন্ত প্রদীপ নাও। পদাতিরা প্রদীপ ধরলে যুন্ধভূমির অন্ধকার দ্রে হ'ল। পাণ্ডবরাও পদাতি সৈন্যের হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তীর প্রেষ্ঠ সাত, রথে দশ, অন্বেদ্ই, এবং সেনার পাণেব পশ্চাতে ও ধনজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল।

সেই নিদার, ল রাহিষ, দেখ এক বার পাশ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় বেমন বিবাহাখী দের নাম ঘোষিত হয় সেইর, পরাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্ত শর্নারে বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন। অর্জ্বনের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হয়ে পালাছে দেখে দ্বেষ্বাধন দ্রোণ ও কর্ণকে বললেন, অর্জ্বন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য রুদ্ধ হয়ে আপনারাই রাহিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাশ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বীরদ্বয়, য়িল্ল আমাকে ত্যাগ করাই আপনাদের ইছ্যা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া অপেনাদের উচিত হয় নি। আপনাদের অভিপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষরকর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। যদি আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপন্যদের বিক্রম প্রকাশ কর্ন। দ্বেষ্যাধনের বাক্যরপে কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন।

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যুরিষিতির

অর্জ্বনকে বললেন, আমাদের যোশ্ধারা অনাথের ন্যায় বন্ধ্বদের ডাকছে, কর্ণের শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাছে না, নিশ্চয় আজ ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। অর্জব্বন কৃষ্ণকে বললেন, আমাদের রথীরা পালাছেন আর কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের শরাঘাত করছেন, এ আমি সইতে পারছি না। মধ্স্বদেন, শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, হয় আমি তাঁকে মারব না হয় তিনি আমাকে মারবেন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সপ্পে যুন্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সপ্যে তোমার যুন্ধ করা আমি উচিত মনে করি না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদন্ত শক্তি অস্ত্র আছে, তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ এই ভয়ংকর অস্ত্র সর্বাদা সপ্যে রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সপ্যে যুন্ধ কর্ক। ভীমসেনের এই প্রত্রের কাছে দৈব রাক্ষস ও আস্ত্রর সর্বপ্রকার অস্ত্রই রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই।

কৃষ্ণের আহ্বান শ্বনে দীপ্তকৃণ্ডলধারী সশস্য মেঘবর্ণ ঘটোংকচ এসে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, প্র ঘটোংকচ, এখন একমার তোমারই বিক্রমপ্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ বিপংসাগরে নিমণ্ন হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পাশ্ডবসৈন্য নিপর্ণীড়ত করছেন, ক্ষরিয় বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পাঞালরা সিংহের ভয়ে ম্গের নাায় পালিয়ে যাছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষসী মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ রাহিতেই অধিক বলবান হয়।

অর্জন বললেন, ঘটোংকচ, আমি মনে করি সর্বসৈনামধ্যে তুমি, সাত্যাকি আর ভীমসেন এই তিন জনই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই রাগ্রিতে কর্ণের সঞ্গে শ্বৈরথ বৃন্ধ কর, সাত্যাকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হবেন।

ঘটোংকচ বললেন, নরপ্রেষ্ঠ, আমি একাকীই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষতির বীরগণকে জয় করতে পারি। আমি এমন যুন্ধ করব যে লোকে চির্কোল তার কথা বলবে। কোনও বীরকে আমি ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জলি হ'লেও নয়, রাক্ষস-ধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই ব'লে ঘটোংকচ ক্রেমির দিকে ধাবিভ হলেন।

### ১৮। ঘটোংকচবধ

### (চতুর্দশ দিনের আরও ষুশ্ধ)

ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষ্ম লোহিত, শ্মশ্রম পিণ্গল, মুখ আকর্ণ-বিদ্তৃত, দনত করাল, অংগ নীলবর্ণ, মদতক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচ্ড়ো। তাঁর দেহে কাংস্যানিমিত উজ্জ্বল বর্ম, মদতকে শ্রম্র কিরীট, কর্ণে অর্নবর্ণ কুন্ডল। তাঁর বৃহৎ রথ ভল্লাকচর্মো আচ্ছাদিত এবং শত অশ্বে বাহিত। সেই রথের আকাশস্পশী ধনুজের উপর এক ভীষণ মাংসাশী গুধু বাসে আছে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটোৎকচ নায়ায্দ্ধ আরুভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষ্য সৈন্য আবিভূতি হয়ে শিলা লোহচক তোমর শ্ল শতঘারী পট্টিশ প্রভৃতি বর্ষণ করতে লাগল, কোরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ আবচ্চলিত থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজার্র ন্যায় কন্টিকত হ'ল। একবার দ্শ্য হয়ে, আবার অদ্শ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, কখনও ভূমি বিদীর্ণ ক'রে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তিনি নিজেকে বহুর রুপে বিভক্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষ্ম সর্পা, তীক্ষাচণ্ডু পক্ষী, রাক্ষ্য পিশাচ কুরুর বৃক প্রভৃতি আবিভূতি হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন।

অলায়্বধ নামে এক রাক্ষস দ্বের্যাধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ, হিড়িন্দব বক ও কিমীর আমার বন্ধ্ব ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা হিড়িন্দবাকে ধর্ষণ করেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পান্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে ভক্ষণ করব। দ্বের্যাধনের অন্মতি পেয়ে অলায়্বধ ভীমের সঙ্গো য্বন্ধ করতে গেল। ঘটোৎকচ তার ম্বন্ড কেটে দ্বের্যাধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর মায়াস্ট রাক্ষসগণ অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুর্বীরগণ রণে ভিজ্ঞা দিয়ে বললেন, কোরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদি দেবতারা পান্ডবদের জন্য আমাদের বধ করছেন।

চক্রযান্ত একটি শতঘাী নিক্ষেপ ক'রে ঘটোংক্র কর্ণের চার অশ্ব বধ করলেন। কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শীঘ্র শক্তি অস্তে এই রাক্ষসকে বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোংকচ সৈন্যসংহার করছেন, কৌরবগণ ফ্রন্ড হয়ে আর্তনাদ করছেন। তথন তিনি ইন্দ্রপ্রদুত্ত বৈজয়ন্তী সারি নিলেন। অর্জনেকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বংসর এই অস্ট সবদ্ধে রেশেছিলেন। এখন তিনি কৃতান্তের জিহুনার ন্যায় লেলিহান, উক্লার ন্যায় দীপামান, মৃত্যুর ভগিনীর ন্যায় ভীষণ সেই শান্তি ঘটোংকটের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। ঘটোংকট ভীত হরে নিজের দেহ বিল্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ ক'রে বেগে পিছনে স'রে গোলেন। কর্ণের হস্তানিক্ষিণ্ত শান্তি ঘটোংকটের সমস্ত মায়া ভঙ্মা ক'রে এবং তাঁর বক্ষ বিদাণি ক'রে আকাশে নক্ষ্রগণের মধ্যে চ'লে গোল। মরণকালে ঘটোংকট আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। তিনি পর্বত ও মেঘের ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশ থেকে পতিত হলেন; তাঁর প্রাণহীন দেহের ভারে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিম্পেষিত হ'ল।

কৌরবগণ খ্ন্ট হরে সিংহনাদ ও বাদ্যধর্নি করতে **লাগলেন, কর্ণ** ব্রহুলতা ইন্দের ন্যায় প্রিজত হলেন ৷

ঘটোংকচের মৃত্যুতে পাশ্ডবগণ শোকে অগ্রামোচন করতে লাগলেন, কিন্তু কৃষ্ণ হুন্ট হয়ে সিংহনাদ ক'রে অর্জানকে আলিগন করলেন। তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত ক'রে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠুকে গর্জন করলেন। অর্জান অপ্রীত হয়ে বললেন, মধ্যুদ্দন, আমরা শোকগ্রন্ত হয়েছি, তুমি অসময়ে হর্ষপ্রকাশ করছ। তোমার এই অধীরতার কারণ কি?

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোংকচের উপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন, তার ফলে তিনি নিজেই যুন্থে নিহত হবেন। ভাগান্তমে কর্ণের অক্ষর কবচ আর কুন্ডল দ্রে হয়েছে, ভাগান্তমে ইন্দ্রদন্ত অমোঘ শক্তিও ঘটোংকচকে মেরে অপস্ত হয়েছে। অর্জনুন, তোমার হিতের জন্যই আমি জরাসন্থ শিশ্বপাল আর একলব্যকে একে একে নিহত করিয়েছি, হিড়িন্ব কিমার বক অলায়্র্য এবং উপ্রকর্মা ঘটোংকচকেও নিপাতিত করিয়েছি। অর্জনুন বললেন, আমার হিতের জন্য কেন? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্থ শিশ্বপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের ক্রমণ হতেন, দ্রুর্যোধন নিশ্চর তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুন্থে কুর্মুপক্তে যেতো। নরশ্রেন্ত, তোমার সহায়তায় দেবস্বেখীদের বিনাশ এবং ক্রমণ্ডের হিতসাধনের জন্য আমি জন্মেছি। হিড়িন্দ্র বক আর কিমারকে ভামিনেন মেরেছেন, ঘটোংকচ আলায়্বকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোংকচকে উপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যদি বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোংকচকে বধ করতাম, কিন্তু তোমাদের প্রাতির জন্য তা করি নি। এই রাক্ষস বাহ্যগণ্ডেরী যজ্ঞানেরী ধর্মানাশক পাপান্ধা, সেজনাই

কৌশলে তাকে নিপাছিত করিয়েছি, ইন্দের শক্তিও ব্যয়িত করিয়েছি। আমিই কর্ণকে বিমোহিত করেছিলাম, তাই তিনি তোমার জন্য রক্ষিত শক্তি ঘটোংকচের উপর নিক্ষেপ করেছে।

ঘটোংকচের মৃত্যুতে ব্রুথিন্ঠির কাতর হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভরতপ্রেষ্ঠ, আপনি শোক করবেন না, এর প বিহরলতা আপনার যোগ্য নর। আপনি উঠুন, স্বাধ্য করুন, গ্রের্ডার বহন করুন। আপনি লোকাকুল হ'লে আমাদের জরলাভ সংশরের বিষয় হবে। যু, ধিন্ঠির হাত দিয়ে চোখ মু,ছে বললেন, মহাবাহা, বে লোক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহাহত্যার পাপ হর। আমাদের বনবাসকারে ঘটোংকচ বালক হ'লেও বহু সাহাব্য করেছিল। অর্জনের অনুপ্রিক্তিকালে সে কাম্যক বনে আমাদের কাছে ছিল, যখন আমরা গণ্ধমাদন পর্বতে ধাই তখন তার সাহায্যেই আমুরা অনেক দুর্গম স্থান পার হ'তে পেরেছিলাম, পরিপ্রান্তা পাঞ্চালীকেও সে প্রুষ্ঠে বহন করেছিল। এই যুল্খে সে আমার জন্য বহু দুঃসাধ্য কর্ম করেছে। সে আমার ভক্ত ও প্রির ছিল, তার জন্য আমি শোকার্ত হরেছি। জনার্দন, তুমি ও আমরা জীবিত থাকতে এবং অর্জ্বনের সমক্ষে ঘটোংকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হ'ল? অর্জনে অলপ কারণে জয়দ্রথকে বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রতি হই নি। বদি শত্রবধ করাই ন্যায্য হয় তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উচিত, এ'রাই আমাদের দঃখের মূল। বেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা উচিত সেখানে অর্জনে জয়দ্রথা স্থানেরছেন। भरावार, जीमरंत्रन अथन एतारगंत मरण यून्ध कंद्राह्म, आमि निरक्षे अर्गरक वध করতে যাব।

ব্রিষিন্ডির বেগে কর্ণের দিকে ব্যাচ্ছলেন এমন সময় ব্যান্দের এবে ছাঁকে বললেন, ব্রিষিন্ডির, ভাগালমে অর্জনুন কর্ণের সংগ্য দৈররথ ব্যুম্থ করেন নি ছাই তিনি ইন্দ্রদন্ত শক্তির প্রহার থেকে মর্নির পেরেছেন। ঘটোংকচ নিহত হওয়ায় অর্জনুন রক্ষা পেরেছেন। বংস, ঘটোংকচের জন্য শোক ক'রো না, তুমি প্রাত্তিরের সংগ্রামিলিত হরে ব্যুম কর। আর পাঁচ দিন পরে তুমি প্রথিবীর অর্মিপতি হরে ছাম সর্বদা ধর্মের চিন্তা কর, বেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়া এই ব'লে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন।

# ॥ দ্রোণবধপর্বাধ্যার ॥

# ১৯। ह्यूभन-विद्वार्ध-वय — न्यूर्त्वायत्वद्र वान्युण्या्डि

### ( १९ मण मिरनद यून्थ )

সেই ভরংকর রাত্তির অর্থভাগ অতীত হ'লে সৈন্যরা পরিপ্রালত ও নিদ্রাভূর হরে পড়ল। অনেকে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে হস্তা ও অন্বের প্রেড নিদ্রিত হ'ল, অনেকে নিদ্রাল্য হরে শত্র মনে ক'রে স্বপক্ষকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই অবস্থা দেখে অর্জন্ম সর্ব দিক নিনাদিত ক'রে উক্তস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি ধ্রিল ও অন্যকারে আছেম হরেছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা প্রালত ও নিদ্রাল্য হ'লে কুর্পান্ডবর্গণ বিপ্রামের পর আবার বন্ধ করবে। অর্জনের এই কথা শন্নে কোরবসৈন্যরা চিকের করে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দ্বর্থেধন, পান্ডবর্সনা বন্ধে করতে হ'ল। তখন দ্বই পক্ষই ব্রুম্থে নিব্রত হ'রে অর্জনের প্রপাণনারাও বিরত হ'ন। তখন দ্বই পক্ষই ব্রুম্থে নিব্রত হ'রে অর্জনের প্রপাণনারাও বিরত হ'ন। তখন দ্বই পক্ষই ব্রুম্থে নিব্রত হরে অর্জনের প্রপাণ করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামণন হ'ড্রার বোধ হ'ল বেন কোনও নিপ্রণ চিত্রকর পটের উপর তাদের চিত্রিত করেছে।

কিছ্র কাল পরে মহাদেবের ব্যভের ন্যায়, মদনের শরাসনের ন্যায়, নব-বধ্র ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উদিত হলেন। তথন অঙ্গ্রকার দ্রে হ'ল, সৈন্যাগ নিদ্রা থেকে উঠে যুক্তের জন্য প্রস্তৃত হ'ল।

দুর্বোধন দ্রোগকে বললেন, আমাদের শগ্রুরা যথন প্রান্থও ও অবসর হয়ে বিশ্রাম করছিল তথন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেরেছিলাম। তারা ক্ষমার যোগ্য না হ'লেও আপনার প্রিরকামনার তাদের ক্ষমা করেছি। পাশ্ডবরা এখন বিশ্রাম ক'রে বলবান হরেছে। আমাদের তেজ ও শক্তি ক্রমশই কমছে, কিন্তু আপনার প্রশ্রুর পেরে পাশ্ডবদের ক্রমশ বলব্দিধ হজে। আপনি সর্বান্থিরে, দ্বিরা অন্তে গ্রিভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাশ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান হারে অখবা আমার দুর্ভাগান্তমে আপনি তাদের ক্ষমা ক'রে আসছেন। দ্রোগ্রুরেলেন, আমি স্থবির হরেও যথাশন্তি যুম্ধ করছি, অতঃপর বিজয়লাভের জন্য হীন কার্যও করব, ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তুমি যা চাও তাই আমি করব। আমি শপথ করিছ, যুম্থে সমুস্ত পাণ্ডাল বধু না ক'রে আমার বর্ম খুলব না।

রাহির তিন মুহুর্ত অবশিষ্ট থাকতে পুনর্বার যুক্ষ আরুভ হ'ল।

प्तान कोत्रवरमना पारे **कारण विकक कत्रतमन अवर अक काण निरं**त याप्य अवकौर्ण हरमन। क्रमन जर्मुसामस्त्र हरमात्र शका कीम हान। विद्रात ও स्थान मरिमरना দ্রোপকে আক্রমণ করলেন। দ্রোপের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পোঁত নিহত হলেন। চেদি কেকর স্কার ও মংস্য সৈনাগণ পরাভূত হ'ল। কিছ্কেণ ব্দেধর পর দ্রোণ ভলের আঘাতে দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন।

कीयरान देशवादका ध्राचेपा नारक वलरानन दकाना कवित्र हा भएपत वरान क्रम्थश्रद्य करत अर्थः भर्याम्यायभावम इत्त्र महत्त्व म्मर्थश्र छरभक्षा करत? कान् প্রের রাজসভার শপথ করে পিতা ও প্রেগণের হত্যা দেখেও শত্রকে পরিত্যাগ করে ? এই ব'লে ভাম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোগসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ধুন্টদান্ত্রত তার অনুসরণ করলেন।

किছ्क्क পরে স্বোদর হ'ল। বোন্ধারা বর্মাব্তদেহে সহস্রাংশ আদিত্যের উপাসনা করলেন, তার পর আবার যুম্প করতে লাগলেন। সাত্যকিকে দেখে দুর্বোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষতিয়াচার ও পোরুষকে বিক — আমরা পরস্পরের প্রতি শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় **हिलाम, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যকি, আমাদের সেই** বাল্যকালের খেলা কোখার গেল, এই যুম্থই বা কেন হ'ল? যে খনের লোভে আমরা ৰুশ্ব করছি তা নিরে আমরা কি করব? সাত্যকি সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপুত্র, আমরা বেখানে একসংশ্য খেলতাম এ সেই সভামন্ডপ নয়, আচার্যের গৃহও নর। ক্ষাত্রিরদের দ্বভাবই এই, তারা গ্রেব্রজনকেও বধ করে। যদি আমি তোমার প্রিয় হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি প্রণ্যলোকে যেতে পারি, মিতদের এই ঘোর বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা করি না। এই ব'লে সাত্যকি দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তীর ন্যায় দূজনে যুদ্ধে রত হলেন।

# ২০। দ্রোপের বহুমলোকে প্রয়াপ

প্রথম বহুমলোকে প্রয়াশ
(প্রথদশ দিনের আরও যুক্ষ) দ্রোণের শরব্দিটতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ অর্জ্বনকে বললেন, হাতে ধন্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি নেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মান ষও ওঁকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে

দ্বিট না দিরে জরের উপার স্থির কর, নতুবা দ্রোশই তোমাদের সকলকে বধ করবেন। আমার মনে হয়, অন্বস্থামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উনি আর বৃন্থ করবেন না, অতএব কেউ ওকে বল্কে যে অন্বস্থামা বৃদ্ধে হত হরেছেন।

কৃষ্ণের এই প্রশ্নতাব অন্ধানের র্নিচকর হ'ল না, কিন্তু আর সকলেই এতে মত দিলেন, ব্রিণিউরও নিতান্ত অনিচ্ছার সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অন্যবামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোলের কাছে গিরে লন্দ্রিতভাবে উক্তস্বরে বললেন, অন্যবামা হত হরেছে। বাল্কামর ভটভূমি যেমন জলে গলিত হয়, ভীমসেনের অপ্রিয় বাক্য শ্নেনে সেইর্প দ্রোলের অপ্য অবসম হ'ল। কিন্তু তিনি প্রের বীরম্ব জানতেন, সেক্ষন্য ভীমের কথার অধীর হলেন না, ধ্রুট্যান্নের উপর তীক্ষা বাণ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। ধ্রুট্যান্নের রথ ও সমসত অস্থ বিনন্ট হ'ল, তথ্য ভীম ভাকৈ নিজের রথে তুলে নিয়ে বললেন, তুমি ভিম আর কেউ আচার্যকে বধ করতে পারবে না, তোমার উপরেই এই ভার আছে, অতএব শীয় শুকৈ মারবার চেন্টা কর।

দ্রোপ ত্রুম্থ হরে প্রহ্মান্য প্ররোগ করলেন। বিশ হাজার পাঞাল রথী, পাঁচ শ মংস্য সৈনা, ছ হাজার স্কার সৈনা, দশ হাজার হস্তী এবং দশ হাজার অম্ব নিপাতিত হ'ল। এই সমরে বিশ্বামিত জমদিন ভরম্বাজ গোঁতম বলিন্ট প্রভৃতি মহবিগাণ অন্নিদেবকে প্রেরাবর্তী ক'রে স্ক্রেদেহে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্মবৃদ্ধ করছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হরেছে। তুমি বেদবেদার্গাবিং সভাধর্মে নিরভ ব্রাহ্মণ, এর্প ক্র কর্ম করা তোমার উচিত নর। বারা বহ্মান্যে অনভিজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহ্মান্য দিরে মারছ, এই পাপকর্ম আর ক'রো না, শীষ্ট অস্ত ত্যাগ কর।

বৃদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোপ বিষয়মনে যুখিন্টিরকে জিল্পাসা করলেন, অধ্বথামা হত হরেছেন কিনা। দ্রোপের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিলাকের ঐশ্বর্যের জনাও যুখিন্টির মিখ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদ্বিশ্ন হয়ে যুখিন্টিরকে বললেন, দ্রোপ বদি আর অর্থ দিন যুখ্য করেন তবে আপনার সমস্ত সৈনা বিন্দ্ধ হবে। আমাদের রক্ষার জন্য এখন আপনি সত্য না ব'লে মিখ্যাই বলুন, জ্বীরনরক্ষার জন্য মিখ্যা বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালবরাজ ইন্দ্রবৃদ্ধির অধ্বধামা নামে এক হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য মখিত করছিল সেজনা তাকে আমি বধ করেছি। ভার পর আমি দ্রোপকে বললাম, ভগবান, অধ্বধামা হত হরেছেন, আপনি যুখ্য থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি

গোবিদের কথা শ্ন্ন, দ্রোণকে বদ্ন বে অধ্বতামা মরেছেন। আপনি বললে দ্রোগ আর বৃশ্ব করবেন না।

কৃষ্ণের প্ররোচনার, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোলবধের ভবিতব্যতা জেনে ব্রিভির সমত ছলেন। তাঁর অসত্যভাষণের ভর ছিল, জরলাভেরও আগ্রহ ছিল। তিনি উচ্চন্দরে বললেন, 'অন্বখামা হতঃ' — অন্বখামা হত হয়েছেন, তার পর অন্ফর্টন্দরে বললেন, 'ইতি কুঞ্জরঃ' — এই নামের হস্তী। ব্রিভিরের রথ প্রের্ছিম থেকে চার আগুলে উপরে থাকত, এখন মিথ্যা বলার পাপে তাঁর বাহনসকল ভূমি স্পর্শ করলে।

মহবিদের কথা শ্লে প্রেণের ধারণা জন্মছিল যে তিনি পাশ্ডবদের নিকট অপরাধী হরেছেন। এখন তিনি প্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে অভিভূত এবং ধৃত্যুদ্ধন্দকে দেখে উদ্বিশ্ন হলেন, আর বৃশ্ব করতে পারলেন না। এই সময়ে ধৃত্যুদ্ধন্দ — বাঁকে প্রশেষ প্রজনিত অশ্নি থেকে দ্রোণবধের নিমিন্ত লাভ করেছিলেন — একটি সৃদ্ধৃ দীর্ঘ ধন্তে আশানিবস্তুল্য শর সম্পান করলেন। দ্রোণ সেই শর নিবারণের চেন্টা করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত অল্য তাঁর স্মরণ হ'ল না। দ্রোণের কাছে গিরে ভীম ধীরে ধাঁরে বললেন, যে হীন রাহ্মণগণ স্বকর্মে তৃষ্ট না থেকে অস্ত্র্যাক্ষা করেছে, তারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'ত তবে ক্রিরত্ত্ব কর পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃত্তি অনুসারে যুন্ধ করছে, কিন্তু আপনি অরাহ্মণের বৃত্তি নিয়ে এক প্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লক্ষা হছে না কেন? ধাঁর জন্য আপনি অল্যধারণ ক'রে আছেন, যাঁর অপেকার আপনি ক্রীবিত আছেন, সেই পত্র আজ রণভূমিতে শ্রের আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি সন্দেহ করতে পারেন না।

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ ক'রে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কুপ, দুর্বোধন, তোমরা বখাশন্তি যুন্ধ কর, পাণ্ডবদের আর তোমাদের মণ্গল হ'ক, আমি অন্দ্র ত্যাগ করলাম। এই ব'লে তিনি উচ্চন্দ্রের অধ্যথামাকে ডাকলেন, তার পর স্কুল্ড অন্দ্র রথের মধ্যে রেখে যোগন্থ হরে সর্বপ্রালীকে অভর দিলেন। এই অবসর পেরে ধৃন্টদন্দ্রেন তার রথ থেকে লাফিরে নামলেন এবং খড়গ নিরে রোণের প্রতি থাবিত হলেন। দুই পক্ষের সৈনারা হাহাকার ক'রে উঠল। দ্রোণ যোগমণ্ন হরে মুখ কিন্তিং উন্নত ক'রে নিমীলিতনেতে পরমশ্রেষ বিকৃকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং এছ্লেনর্ম্বর্ম বিকৃকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং এছ্লেন্স্বর্ম বিকৃকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং এছ্লেন্স্বর্ম একাকর ওম্নদ্র আরশ করতে করতে রহ্মলোকে বাতা করকোন। মৃত্যুক্তিলৈ তার দেহ খেকে দিবা জ্যোতি নির্মাত হরে উন্নার ন্যার নিমেকাধ্যে

অন্তর্হিত হ'ল। দ্রোশের এই ব্রহ্মলোক্ত্রমান্তা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন — কৃষ্ণ কৃপ মর্নিধান্টির অর্জন্ব ও সঞ্জার।

দ্রোণ রক্তান্তদেহে নিরুদ্ধ হয়ে রথে ব'সে আছেন দেখে ধৃষ্টদানুন্ন তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। 'দ্রুপদপ্রে, আচার্যকে জ্বীবিত ধ'রে আন, বধ ক'রো না' — উচ্চদ্বরে এই ব'লে অর্জ্র্বন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাপি ধৃষ্টদানুন্ন প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ ক'রে নিরুদ্ধে করলেন এবং ঋড়্গ ছ্ণিত ক'রে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তার পর তিনি দ্রোণের মৃত্ত তুলে নিয়ে কৌরব-সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন।

দোণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুর্পক্ষের রাজারা দোণের দেহের জন্য রণস্থলে অন্বেষণ করলেন, কিম্তু বহু কবন্ধের মধ্যে তা দেখতে পেলেন না। ধৃষ্টদান্নেকে আলিগ্যান ক'রে ভীম বললেন, স্তপ্ত কর্ণ আর পাপী দ্বোধন নিহত হ'লে আবার তোমাকে আলিগ্যান করব। এই ব'লে ভীম হৃষ্টাচিক্তে তাল ঠুকে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন।

### ॥ নারায়ণাস্তমোক্ষপর্বাধ্যায় ॥

## ২১। जन्दवामान मरकन्भ — शृष्टेगारून-मार्जाकन कलह

দ্রোগের মৃত্যুর পর কোরবগণ ভাঁত হরে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য কৃপ দ্রেশ্বন দ্বংশাসন প্রভৃতি রণস্থল থেকে চ'লে এলেন। অন্বথামা তথনও শিখণ্ডী প্রভৃতির সংগ্য বৃন্ধ করছিলেন। কোরবসৈন্যের ভণ্য দেখে তিনি দ্রেশ্বিধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাছে কেন? তোমাকে এবং কর্ণ প্রভৃতিকে প্রকৃতিস্ব দেখছি না, কোন্ মহারথ নিহত হয়েছেন? দ্রেশ্বিদন অন্বথামার প্রশেনর উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষ্ণ অন্তর্ন্ধেল ই'ল। তথন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন। অন্বথামা বার বার চক্ষ্ণ মৃত্তু কেনার পর নীচাশর পাশ্তবাদ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধন্তি নৃশংস অনার্য ব্রিশিন্তির মে পাপকর্ম করেছে তা শ্নেলাম। ন্যায়ব্দেধ নিহত হওয়া দ্বংখজনক নয়, কিন্তু সকল সৈনোর সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্যান্তিক কন্ত পাছিছ। নৃশংস দ্বোজা বৃত্তান্তর্নণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্যান্তিক কন্ত

মিধ্যাবাদী পাশ্ডব আচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করিরেছে, আজ রপভূমি সেই য্থিতিরের রম্ভ পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট অপমৃত্র হ'তে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পাশ্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃন্টদানুন্দ শিখশ্ডী বা সাতাকি কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণের প্র্জা ক'রে এই অস্ত্র পেরেছিলেন। অস্ত্রদানকালে নারায়ণ বলেছিলেন, রাহান্নণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ করবে না। শাহ্মসংহার না ক'রে এই অস্ত্র নিব্ত হ'র না। এতে কে নিহত হবে না তা প্রে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে। কিন্তু রথ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে শর্মাগত হ'লে এই মহাস্ত্র থেকে উন্ধার পাওয়া যায়। দ্বেশ্বিদা, আজ আমি সেই নারায়ণাস্ত্র দিয়ে পাশ্ডব পাণ্ডাল নংস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করব। গ্রহত্যাকারী পাণিপ্র ধৃন্টদানুন্ন আজ রক্ষা পাবে না।

দ্রোণপর্ত্তের এই কথা শর্নে কৌরবসৈন্য আশ্বদত হয়ে ফিরে এল, কৌরব-শিবিরে শৃত্থ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। ত্যানবখামা জলদপর্শ ক'রে নারায়ণাদ্য প্রকাশিত করলেন। তখন সগর্জনে বায়্বইতে লাগল, প্রথিবী কন্পিত ও মহাসাগর বিক্ষাব্য হ'ল, নদীস্রোত বিপরীতগামী হ'ল, স্থে মলিন হলেন।

कोतर्वामित्रत जुञ्चल मन्न मात्न यार्थिष्ठेत अर्ज्यान्तरक वलालन, प्रांगाठार्यंत নিধনের পর কৌরবরা হতাশ হরে রণম্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের ফিরিয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জনে বললেন, অন্বখামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব **করেছিলেন সেজন্য তাঁর নাম অ**শ্বখামা। ধৃন্টদানে আমার গ্রেব কেশাকর্ষণ করেছিলেন, অশ্বখামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আর্পান ধর্মস্ক হরেও রাজ্যলাভের জন্য মিখ্যা ব'লে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীতি হয়েছে সেইর প দ্রোদবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীতি হবে। এই পাড়ুপত্র সর্বধর্মসম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিধ্যা বলবে না — আপনার উপর দ্রোণের এই বিশ্বাস ছিল। আপনি অস্ত্রত্যাগী গরুর,কে অধ্যু ্রিঅন,সারে हजा कतिरसंह्म, अथन योग भारतन रजा भकरन भिरत धुन्छेग्रास्नरक सेका कत्ना। বিনি সর্বভূতে প্রীতিমান সেই অতিমান্য অধ্বখামা পিতার কেলীকর্মণ শনে আজ আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের অধিকাংশই অতীত হয়েছে, এখন বে অপ্পকাল অর্থাশন্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য বিকারঞ্জনত হ'ল। যিনি স্নেহের জনা এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অলপ কাল রাজ্যনোগের লোভে তাঁকে আমরা হত্যা করিয়েছি। হা, আমরা মহৎ পাপ করেছি!

ভীমসেন জুন্ধ হয়ে বললেন, অর্জন্ন, তুমি অরণাবাসী রতধারী মনির ন্যার ধর্মাকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্মা অন্সারে ধর্মারাজ যুমিণ্টিরের রাজ্য হরণ করেছে, দ্রোপদার কেশাকর্মণ করেছে, আমাদের তের বংসর নির্বাসিত করেছে; এখন আমরা সেইসকল দ্বুজার্মের প্রতিশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষরধর্ম না বুবে আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার দিছে। তোমরা চার ল্রাতা না হয় যুন্ধ ক'রো না, আমি একাই গদাহস্তে অন্বথামাকে জয় করব।

ধৃশ্টদানুদন অর্জনকে বললেন, ব্রাহরণদের কার্য যজন যাজন অধ্যরন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ। দ্রোণ তার কি করেছেন? তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে ক্ষতিরব্তি নিরে অলোকিক অস্তে আমাদের ধনংস করছিলেন। সেই নীচ ব্রাহরণকে যদি আমরা কুটিল উপারে বধ করে থাকি তবে কি অন্যার হয়েছে? দ্রোণকে মারবার জন্যই যজ্ঞান্দি থেকে দ্রুপদপ্তরর্পে আমার উৎপত্তি। সেই নৃশংসকে আমি নিপাতিত করেছি, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন করছ না কেন? ভূমি জর্মপ্রের মন্ড নিষ্যদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে, কিতু আমি দ্রোণের মন্ড সের্বেপে নিক্ষেপ করি নি, এই আমার দ্বঃখ। ভীত্মকে বধ করলে যদি অধ্যর্ম নাহ্র তবে দ্রোণের বধে অধ্যর্ম হবে কেন? অর্জন্ম, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিধ্যাবাদী নন, আমিও অধ্যর্মিক নই, আমরা শিষ্যদ্রেছে।

ধৃষ্টদানুদ্দের কথা শানে অর্জনে বললেন, বিক ধিক! যাধিষ্টিরাদি, কৃষ্ণ, এবং আর সকলে লভ্জিত হলেন। সাত্যকি বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই ষে এই অকল্যাণভাষী নরাধম ধৃষ্টদানুদ্দকে বধ করে? ক্ষাদ্রমতি, তোমার জিহনা আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাগ্যার, গানুর্হত্যা ক'রে তোমার উধর্বতন ও অধস্তন সাত প্রব্যক্ত তুমি নরকস্থ করেছ। ভীক্ষ নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় ব'লে দির্মোছলেন, এবং তোমার ল্লাতা শিখন্ডীই তাকে বধ করেছে। তুমি বদি আবার এপ্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চ্বা করব।

সাত্যকির ভর্ণসনা শর্নে ধৃন্টপার্নন হেসে বললেন, তোমার ক্র্যু শ্লেছি শ্লেনিছ, ক্ষমাও করেছি। সাত্যকি, তোমার কেশাগ্র থেকে নথাগ্র প্রবর্গত নিন্দনীর, তথাপি আমার নিন্দা করছ। সকলে বারণ করলেও তুমি প্রার্থ্যেপিবিষ্ট ছিল্লবাহর ভূরিশ্রবার শিরণ্ছেদ করেছিলে। তার চেরে পাপক্ষ্য আর কি হ'তে পারে? ধৃন্টদার্নের তিরস্কার শর্নে সাত্যকি বললেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না, তুমি বধের যোগ্য, তোমাকে বধ করব।

সাত্যকি গদা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুদ্দের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের ইণ্সিতে

ভীমসেন সাত্যকিকে জড়িয়ে ধ'রে নিরুত করলেন। সহদেব মিন্টবাকো বললেন, নরভ্রেন্ট সাত্যকি, অন্ধক ব্রিফ ও পাঞ্চাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনারা, আমরা এবং ধ্রুটদানুন্দ সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা কর্ন। ধ্রুটদানুন্দ সহাস্যে বললেন, ভীম, শিনির পৌত্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষা শরের আঘাতে ওর ক্রোধ, ব্রুশের ইচ্ছা আর জীবন শেষ ক'রে দেব, ও মনে করেছে আমি ছিন্নবাহ্ ভূরিপ্রবা।

সাত্যকি ও ধৃষ্টদানুন্দ ব্ষের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তথন কৃষ্ণ ও ব্**বিভিন্ন অনেক চে**ন্টায় তাঁদের শাস্ত করলেন।

#### **२२। अध्यक्षमात नाताग्र<del>णक</del> स्मा**हन

(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

প্रजारकारन यस्प्रत नाम अन्वश्वामा भान्छवरंत्रना मश्चात कतर्छ नाभरनन। তার নারায়ণান্ত থেকে সহস্র সহস্র দীশ্তম,খ সপেরি ন্যায় বাণ এবং লোহগোলক শতবাৰী শ্ল গদা ও ক্ষারধার চক্র নিগতি হ'ল, পান্ডবসৈন্য তুণরাশির ন্যায় দন্ধ **इ'एठ जागज। रेम**नागण खानग्ना इस्त भाजाएक वर वर्ष कर्नन छेनामीन इस्त আছেন দেখে य्वीर्याच्छेत वनातन, यृष्णेमान्न, जूबि भाषान रेमना निरह भानाखः; সাত্যকি, তুমি বৃষ্ণি-অন্ধক সৈন্য নিয়ে গ্ৰহে চ'লে যাও; ধৰ্মাত্মা বাস্বদেব বা কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলছি — यून्ध ক'রো না, আমি দ্রাতাদের সঙ্গে অণ্নিপ্রবেশ করব। ভীষ্ম ও দ্রোণ রূপ দ্বস্তর সাগর পার হরে এখন আমরা অধ্বত্থামা রূপ গোষ্পদে নিমন্জিত হব। আমি শ্ভাকাঞ্জী আচার্যকে নিপাতিত করিয়েছি, অতএব অর্জনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোণ বৃদ্ধে অপট্র বালক অভিমন্যকে হত্যা করিয়েছেন; দাত্তসভায় নিগ্হীত দ্রৌপদীর প্রক্রি শন্নে नौत्रव ছिलान; পরিপ্রান্ত অর্জ্বনকে মারবার জন্য দ্বর্ষোধন মুখ্ন মুহুন্ধে বান তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বে'ধে দিয়েছিলেন; বহুমুক্তে অনভিজ্ঞ পাঞ্চল-গণকে ইনি ব্রহ্মান্ত দিয়ে নিপাতিত করেছিলেন; ক্রেন্সিব্রগণ বখন আমাদের নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের য**়েখ** করতে দেন<sup>্ত্</sup>নি, আমাদের সঙ্গে বনেও যান নি। আমাদের সেই প্রম স্হৃৎ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও **সবাম্ববে প্রাণত্যাগ ক**রব।

কৃষ সম্বর এসে দ্বেই হাত তুলে সৈনাগণকে বললেন, তোমরা শীদ্র অস্থাতাাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত্র নিবারণের এই উপায়। ভীম বললেন, কেউ অস্থাতাাগ ক'রো না, আমি শরাঘাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারিত করব। এই ব'লে তিনি রখারোহণে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামাও হাসাম্বেশ অভিভাষণ ক'রে অনলোদ্গারী বাণে ভীমকে আছেল করলেন।

পাশ্ডবদৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে হসতী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, তখন অস্বস্থামার নারায়ণাস্ত্র কেবল ভীমের দিকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও অর্জন্বন সম্বর রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, পাশ্ডুপত্রে, এ কি করছেন? বারণ করলেও বৃন্ধ থেকে নিব্ত হচ্ছেন না কেন? যদি আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হ'ত তবে আমরা সকলেই যৃদ্ধ করতাম। দেখুন, পাশ্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই ব'লে কৃষ্ণ ও অর্জন্ব সবলে ভীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম জেধে রক্তনয়ন হয়ে সপ্রের নায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্ত্রও নিব্ত হ'ল।

হতাবশিষ্ট পাশ্ডবসৈন্য আবার যুশ্যে উদ্যত হয়েছে দেখে দুর্বোধন বললেন, অন্বথামা, আবার অন্দ্র প্রয়োগ কর। অন্বথামা বিষয় হয়ে বললেন, রাজা, এই নারারণাস্থ্য ন্বিত্তীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চর কৃষ্ণ পাশ্ডবগণকে এই অন্দ্র নিবারণের উপার বলেছেন, নতুবা আজ্ব সমস্ত শন্ত্র ধরংস হ'ত। তখন দুর্বোধনের অন্বরোধে অন্বথামা অন্য অন্থ্য নিয়ে আবার যুশ্যে অবতীর্ণ হলেন এবং ধ্রুদ্দেশ ও সাত্যকিকে পরাস্ত্র ক'রে মালবরাজ স্ক্রেশিন, প্র্রুবংশীর বৃশ্যক্ষ্য ও চেদি দেশের যুবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি অর্জ্বনের দিকে ভরংকর আন্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জ্বন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে অন্বথামার অস্থ্য বার্থা ক'রে দিলেন।

এই সমরে দ্নিশ্বজ্ঞলাবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদৃশ মহর্ষি ব্যাস আবিভূতি হলেন। অশ্বস্থামা কাতর হরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান, আমার অস্ত্র মিধ্যা হ'ল কেন? কৃষ্ণার্জনের মারার না দৈব ঘটনার এমন হ'ল? কৃষ্ণ ও অর্জন মানুব হরে আমার অস্ত্র থেকে কি ক'রে নিস্তার পেলেন?

ব্যাসদেব বললেন, শ্বরং নারারণ মারার ব্রারী জ্বগৎ মোহিত ক'রে কৃষর্পে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুলা নর-খ্যি জন্মেছিলেন, অর্জন সেই নরের অবতার। অশ্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ অর্জন ও তোমার অনেক জন্ম হরে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ,

বৃদ্ধে বৃদ্ধের ভক্ত এবং রুদ্ধ হ'তেই তাঁর উৎপত্তি।

ব্যাসের বাক্য শ্রুনে অন্বস্থামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের প্রতি শ্রুত্থাবান হলেন। তিনি রোমাণিতদেহে মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন ক'রে কৌরবগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুন্ধ শেষ হ'ল।

#### ২৩। अशास्त्रवन भाराषा

ব্যাসদেবকে দেখে অর্জনে বললেন, মহাম্নি, আমি যুন্থ করবার সময় দেখেছি এক অণ্নপ্রভ প্রেষ্ প্রদীপত শ্ল নিয়ে আমার আগে আগে যাছেন, এবং যে দিকে যাছেন সেই দিকেই শানুরা পরাভূত হছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ করে না, তিনি শ্লেও নিক্ষেপ করেন না, অথ্য তাঁর শ্লে থেকে সহস্র সহস্র শ্লে নিগতি হয়। তাঁর প্রভাবেই শানু পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমিই পরাভূত করেছি। এই শ্লেধারী স্ব্সিমিভ প্রব্যুশ্রেষ্ঠ কে তা বল্ন।

ব্যাস বললেন, অর্জ্বন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ। তিনি প্রজাপতিগণের প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, গ্রিলোচন, রুদ্র, হর, স্থাণ্ট, শম্ভু, দ্বরুদ্তু, ভূতনাধ, বিশেবদ্বর, পদ্পিতি, সর্ব, ধ্রুটি, ব্রধ্বজ, মহেশ্বর, পিনাকী, ক্রান্বক। তাঁর বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা রূপ — বামন, জ্ঞাধারী, মুনিডত-মস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতমুখ, বিকৃতচরণ, বিকৃতকেশ। তিনিই যুম্ধে তোমার আগে আগে যান। তুমি তার শরণাপন্ন হও। প্রাকালে প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে দেবতারা তাঁকে প্রণিপাত ক'রে তাঁর শরণাপম হলেন এবং তাঁর জন্য বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ নিদিষ্ট ক'রে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসম হলেন। পরোকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও বিদ্যুক্মালী নামে তিন অসমুর ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ ক্রিন্ট বিমানে আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একুট্রিবর্জতময়, আর একটি লোহময়। এই চিপ্রোস্বরের উপদ্রবে পর্নীড়িত হুয়ে স্বৈতারা মহাদেবের শরগাপন হলেন। মহাদেব চিশ্বলের আঘাতে সেই চিশুক্লীবনন্ট করলেন। সেই সময়ে ভগবতী উমা পঞ্চাশখায়ত্ত একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অস্ক্রোবলে বালকের উপর বল্পপ্রহার করতে গেলেন, মহাদেব ইন্দের বাহা স্তাম্ভিড ক'রে দিলেন। তার পর পিডামহ বহা। মহেশ্বরকে

শ্রেণ্ট জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও রুদ্র ও উমাকে প্রসন্ন করলেন। তখন ইন্দের বাহ্ন পূর্ববং হ'ল। পাণ্ডুনন্দন, আমি সহস্র বংসরেও মহাদেবের সমস্ত গা্ন বর্ণনা করতে পারি না। বেদে এ'র শতর্নুদ্রির স্তোৱ এবং অনন্তর্দ্র নামে উপাসনামন্ত আছে। জরদ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্বান্দরাগে এই মহাদেবকেই দেখেছিলে। কৌন্তের, যাও, বৃষ্ণ কর, তোমার পরাজর হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষক রূপে স্বরং জনার্দন তোমার পাণ্ডের রয়েছেন।

balline de longe

# কর্ণপর্ব

### ১। কর্ণের সেনাগতিয়ে অভিবেক

দ্রোণপন্ত অশ্বস্থামা মনে করেছিলেন যে নাবায়ণাস্ত শ্বারা সমস্ত পাশ্ডববাহিনী ধরংস করবেন। তাঁর সে সংকলপ ব্যর্থ হ'ল। সন্ধ্যাকালে দর্বোধন যন্ত্র্থাবর্য়িতর আদেশ দিয়ে নিজ্ব শিবিরে ফিরে এলেন। তিনি কোমল আস্তর্পযুক্ত সন্থ্যায়ায় উপবিষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধন্ত্র্যরগণকে মধ্রবাক্ত্যে অন্নায় ক'রে বললেন, হে ব্রশ্থিমান রাজগণ, আপনারা অবিলম্বে নিজের নিজের মত বলন্ন, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।

দ্বেশিধনের কথা শ্বেন রাজারা ধ্বুশ্সন্চক নানাপ্রকার ইপ্পিত করলেন। অশ্বভামা বললেন, পশ্ভিতগণের মতে কার্যসিন্থির উপায় এই চারটি — কার্যে অন্রাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে বেসকল অন্রব্ধ উদ্যোগী দক্ষ ও নীতিক্স দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত হয়েছেন; তথাপি আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ উপব্যুক্ত নীতির প্রয়োগে দৈবকেও অন্যুক্ত করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপতি ক'রে শন্ত্রুল মথিত করব। ইনি মহাবল, অন্যবিশারদ, যুক্থে দ্বুর্ধে, এবং কৃতান্তের ন্যায় অসহনীয়। ইনিই যুক্ষে শন্ত্রুল করবেন।

দ্রেশিধন আশ্বন্ত ও প্রীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহা, আমি তোমার বীর্য এবং আমার প্রতি সোহার্দ জানি। ভীষ্ম আর দ্রোদ মহাধন্ধর হ'লেও বৃষ্ধ এবং ধনঞ্জয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আমি তাঁদের সেনাপতির পদ দিয়েছিলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তৃল্য অন্য ঘোষ্মা আমি দেখছি না। তৃমি জয়ী হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তৃমি আমার সৈন্যচালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপতিত্বে অভিবিক্ত কর। স্তেপ্ত, তৃমি সম্মুখে থাকলে অর্জন্ন যুক্ষ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহারাজ্ব, আমি প্রসমেত পাশ্ডবগণ ও জনার্দনকে জয় করব। তৃমি নিশ্চিন্ত হও, অর্মি তোমার সেনাপতি হব; ধরে নাও বে পাশ্ডবরা পরাজিত হয়েছে।

তার পর দ্বর্বোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্ষোমবস্তে আফ্রাদত তাম্রময় আসনে

কর্ণকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও ম্নায় কৃষ্ণ এবং মণিম্ভাভূষিত গজদৃত, গণ্ডারশ্লা ও মহাব্যের শ্রেগ নিমিত পাল ম্বারা শাস্থাবিধি অনুসারে অভিষিক্ত করলেন। বন্দিগণ ও ব্রাহাণগণ বললেন, রাধেয় কর্গ, সূর্য যেমন উদিত হয়ে অম্বকার নদ্ট করেন, আপনি সেইর্প পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণকে ধর্মস কর্ন। পেচক যেমন স্থের প্রথর রণ্মি সইতে পারে না, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরাও সেইর্প আপনার শরবর্ষণ সইতে পারবেন না। বজ্রধর ইন্দের সম্মুখে দানবদের ন্যার পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও আপনার সম্মুখে দানবদের ন্যার

#### ২। অশ্বখামার পরজেয়

# (যোড়শ দিনের যুম্ধ)

পর্রাদন স্থোদের হ'লে কর্ণ বৃশ্বসম্জার আদেশ দিলেন। তথন হস্তী অন্য ও বর্মাব্ত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোম্বারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। কর্ণ শৃত্থবিনি করতে করতে বৃশ্বযাত্তা করলেন। তার রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত এবং বহু ধন্ ত্লীর গদা শতঘ্রী শক্তি শ্ল তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সমন্বিত। রথধবজের উপর লাঞ্চনাস্বর্প গজবন্ধনরক্ত্ব ছিল। বলাকাবর্ণ চার অন্য সেই রখ বহন ক'রে নিয়ে চলল। কর্ণ মকরবাহে রচনা ক'রে স্বয়ং তার মুখে রইলেন এবং শক্তিন, তংপত্র উল্ক, অন্যথমা, দুর্ঘোধনাদি, নারায়ণী সেনা সহ কৃত্বর্মা, বিগতি ও দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মন্ত্রেশেনীর বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, সহস্ত্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ স্থেন, এবং বিশাল বাহিনী সহ রাজ্য চিত্র ও তার দ্রাতা চিত্রলো সেই ব্যুহের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন।

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে ব্র্থিন্ডির অর্জ্বন্দে বললেন, মহাবাহর, কৌরববাহিনীর শ্রেষ্ঠ বারগণ হত হরেছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোম্ধারা অবশিষ্ঠ আছেন। স্তপ্র কর্ণই ও পক্ষের একমান্ত মহাধন্ধর, তাঁকে বধ ক'রে ভূমি বিজয়ী হও। বে শল্য দ্বাদশ বংসর আমার হ্দরে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ নিছ্কে হ'লে উদ্ধৃত হবে, এই ব্বে ভূমি ইচ্ছামত ব্যহে রচনা কর। তথন অর্জ্বন্দ অর্ধচন্দ্রব্যহে রচনা করলেন, তাঁর বাম পাম্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদান্দ্র, এবং মধ্যদেশে ব্র্থিন্ডির ও তাঁর পশ্চাতে অর্জ্বন নকুল সহদেব রইলেন। দ্বই পাণ্ডালবীর ব্র্থামন্য ও উত্তমোজা এবং অন্যান্য ব্যক্ষারা ব্যহের উপধ্রত্ত স্থানে অবস্থান করলেন।

দ্বৈ পক্ষে শৃত্য দেশের প্রকৃতি রুণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাশ্কী বারগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অন্বের ছেবা, হস্তার ব্ংহিত্যন্নি, এবং রুষচেক্রের ঘর্যর শব্দে সর্ব দিক নিনাদিত হ'ল। গজারোহী ভামসেন ও কুল্তে দেশের রাজা ক্ষেমব্রতি সসৈনো পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমব্রতি ভামের গদাবাতে নিহত হলেন। কর্ণের সপো নকুল, অন্বখামার সপো ভাম, কেকয়দেশীর বিন্দ অন্ববিন্দের সপো সাত্যকি, অর্জন্মপুত শ্রুতকর্মার সপো ভাম, কেকয়দেশীর চিত্রসেন, য্রিতিরপাত্ত প্রতিবিশ্যের সপো চিত্র, দ্বেধাধনের সপো য্রিতির, সংশশ্তকগণের সপো অর্জন্ন, কুপাচার্যের সপো হ্রেটির, ক্রেটার সপো সহদেবপাত্র শ্রুতসেন, এবং দ্বংশাসনের সপো সহদেব ঘার যুক্ষ করতে লাগলেন।

সাত্যকির শরাঘাতে অন্বিশ্দ এবং জুসির আঘাতে বিশ্দ নিহত হলেন। প্রতিকর্মা ভল্লের আঘাতে চিত্রসেনের মন্তক ছেদন করলেন। প্রতিবিশেষর তোমরের আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভীমের প্রচন্ড বল এবং অশ্বত্থামার আশ্চর্য অক্যশিক্ষা দেখে আকাশচানী সিন্দ চারণ মহর্যি ও দেবগণ সাধ্ব সাধ্ব বলতে লাগলেন। কিছ্কেণ যুদ্ধের পর অশ্বত্থামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারথিরা রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছ্ক্লণ পরে অধ্বখামা প্নবার রণভূমিতে এসে অর্জ্রনকে যুল্থে আহ্বান করলেন। অর্জ্রন তথন সংশশতকদের সপ্যো যুন্থ করছিলেন। কৃষ্ণ অধ্বথামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অধ্বথামা, আপনি স্থির হয়ে অস্প্রপ্রার কর্মন এবং অর্জ্রনের প্রহার সহ্য কর্মন, উপজীবীদের ভর্তু পিশ্ড শোধ করবার এই সময় (১)। ব্রাহ্মণদের বাদান্বাদ স্ক্র্যু, কিন্তু ক্ষান্তিয়ের জয়পরাজয় স্থলে অস্প্রে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জ্রনের কাছে যে সংকার চেয়েছেন ভা পাবার জন্য স্থির হয়ে যুন্থ কর্মন। 'তাই হবে' — এই ব'লে অধ্বথামা অনেক্র্যুলি নারাচ নিক্ষেপ ক'রে কৃষ্ণ ও অর্জ্রনকে বিশ্ব করকেন। অর্জ্রনির গান্ডীব ধন্ম থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কলিণ্যু রেপা অগ্য ও নিষাদ বীরগণ ঐরাবততুল্য হস্তীর দল নিয়ে অর্জ্রনের প্রতি প্রায়িত হলেন, কিন্তু বিধ্নস্ত হয়ে প্লায়ন করলেন।

অশ্বস্থামার লোহমুর বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জন রক্তান্ত হলেন, লোকে

<sup>ে(</sup>১) অর্থাৎ বৃশ্ধ ক'রে আপনার অমদাতা-কৌরবদের ঋণ শোধ কর্ন।

মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন্বন, তুমি অসাবধান হয়ে আছ কেন, অন্বথামাকে বধ কর। প্রতিকার না করলে ব্যাধি যেমন কণ্টকর হয়, অন্বথামাকে উপেক্ষা করা সেইর্প বিপক্ষনক হবে। তখন অর্জন্ব সাবধানে শরক্ষেপণ ক'রে অন্বথামার চন্দনচর্চিত দুই বাহ্ব বক্ষ মন্তক ও উর্ন্বর বিশ্ব করলেন। অন্বথামার রথের অন্বথনকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবেগে দুরে চ'লে গেল। অর্জন্বের শরাঘাতে অভিভূত ও নির্বংসাহ হয়ে অন্বথামা আর যুন্ধ করছে ইছা করলেন না, কৃষ্ণজন্তনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যধ্যে প্রবেশ করলেন।

# ৩। দন্ডধার-দন্ড-বধ — রণভূমির ভীষণতা

(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

মগধরাজ দন্ডধার পান্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হৃহতী অন্ব ও পদাতি বিনন্ধ করছিলেন। আর্তনাদ শানে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জনেকে বললেন, রাজা দন্ডধার অন্থাবিদ্যায় ও পরাক্তমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হৃহতীও বিপাকসেনা মর্দান করে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ ক'রে তার পর সংশণতকদের সপ্রেশ্য ক'রো। এই ব'লে কৃষ্ণ অর্জনের রথ দন্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। দন্ডধার তখন শারাঘাতে পান্ডবসৈন্য সংহার করছিলেন, তাঁর হৃহতীও চরণ ও শানেন্দ্র প্রহারে রথ অন্থ গজ ও সৈন্য মর্দান করছিল। অর্জন্ন ক্ষার্বধার তিন বাণে দন্ডধারের গাহান্দ্রয় ও মন্তক ছেদন করলেন এবং হৃহতী ও হন্তিচালককেও নিপাতিত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর দ্রাতা দন্ড হন্তিপ্রেষ্ঠ এসে কৃষ্ণার্জনিক আক্রমণ করলেন, কিন্তু তিনিও অর্জন্নের অর্থান্দর বাণে ছিয়বাহন্ছিয়মন্দ্র হলেন। তার পর অর্জন্ন ফিরে গিয়ে প্রন্বার সংশশ্তকদের বধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জনে, তুমি খেলা করছ কেন, সংশশ্তকদের বিন্তুট ক'রে কর্ণবধ্যে স্বরান্বিত হও।

অর্জন অর্থাশন্ট (১) সংশশ্তকগণকে বধ করলেন। শৃত্তক্রিপণে অর্জনুনের ক্ষিপ্রতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্মণ তার পর তিন্ধি রখের শ্বেতবর্ণ চার অন্ব চালিত করলেন। হংস ধেমন সরোবরে যায় সেইর্ম্প অন্বগ্নলি শৃত্তিসন্মধ্যে প্রবেশ করলে। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দৃত্ত্বাম্বাদনের জন্যই

<sup>(</sup>১) কিন্তু এর **পরেও সংশণতকরা যু**ন্থ **করেছে**।

প্রিবীর রাজাদের এই স্কীষণ । হচ্ছে। দেখ, চতুদিকৈ স্বর্ণভূষিত ধন্বাণ তোমর প্রাস চর্ম প্রভৃতি বিকাণ হয়ে রয়েছে, জয়াভিলাষী অস্থধারী ষোণ্ধারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে ভাছে, কিল্টু তাদের জীবিতের ন্যায় দেখাছে। বীরগণের কুণ্ডলভূষিত চল্দ্রদন এবং শমশ্রুমণ্ডিত ম্বমণ্ডলে য্ল্পেল্ল আবৃত হয়েছে, ভূমিতে শোণিতের কর্ম হয়েছে, চারিদিকে জীবিত মান্য কাতর শব্দ করছে। আজায়রা অস্ত ভাগ করে সরোদনে জলসেক করে আহতদের পরিচর্যা করছে। কেউ কেউ মৃত ্রীরগণকে আছোদিত করে আবার যুন্ধ করতে যাছে, কেউ কেউ অচেতন প্রিয় রণ্বকে আলিজ্যন করছে। অর্জান, তুমি এই মহাযালে যে কর্ম করেছ তা তোলাই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য।

### ৪। পাণ্ড্যরাজবধ — দ্বঃশাসনের পরাজয়

(ষোড়শ দিনের আরও বৃদ্ধ)

লোকবিশ্রত বীরশ্রেষ্ঠ পাশ্ডারাজ পাশ্ডবপক্ষে যুদ্ধ কর্রাছলেন। ইনি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতি মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে ব রতেন না. ভীষ্ম-দ্রোণের সংখ্য নিজের তুলনাও সইতে পারতেন না। এই মহাধনবান সর্বাদ্র-বিশারদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কুতান্তের ন্যায় কর্ণের সৈন্য বধ কর্রছিলেন অম্বত্থামা তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দ্বজ্ঞে ভূম্বল যুদ্ধ হ'ল। আট গরতে টানে এমন আটখানা গাড়িতে যত অস্ত্র ধরে, হশ্বখানা তা চার দক্তের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপাতের সেই বাণবর্ষণ বায়<ালে আও নারিত ক'রে পান্ডারাজ আনন্দ গর্জন করতে লাগলেন। অম্বত্থামা পাল্যের রথ আব সার্রাথ এবং সমস্ত াস্ত্র বিনষ্ট করলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ত্তিতে পেয়েও বধ করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহীন স্মান্জিত বলশালী হস্ত্রী সংক্রে পান্ডারাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশ্ঞেগ ওঠ্রে গঁজয**ু**ন্ধপ<sup>়</sup> পাণ্ডা সেইর্প সেই মহাগজের প্রেষ্ঠ চ'ড়ে বসলেন এবং সিংস্করিন ক'রে অশ্বত্থামার প্রতি একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাত্তে অশ্বত্থামার মণিমুক্তাভূষিত কির<sup>৽</sup>টে বিদী**ণ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন অশ্বখামা<sup>`</sup>পদাহত**ৃসপের ন্যায় কুন্ধ হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শৃশ্ভ এবং পাণ্ডারাজের বাহ্ম ও মস্তক ছেদন করলেন, পান্ড্যের ছয় অন্ট্রকেও বধ করলেন।

পাণ্ডারাজ নিহত হ'লে কৃষ্ণ অর্জ্বনকে বললেন, আমি যুর্থিন্ডির ও অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখছি না, ওদিকে কর্ণ প্রজ্বলিত অণ্নির ন্যায় যুশ্যে উপস্থিত হয়েছেন, অন্বত্থামাও স্ঞায়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অন্ব রথ পদাতি মর্দন করছেন। অর্জ্বন বললেন, হ্যাকেশ, শীয় রথ চালাও।

কৌরব ও পাশ্ডবগণ যুন্থে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঞ্চ বঞ্চা প্রশ্ন মাধ তামলিপত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কলিঞা দেশের গজয়ন্থে-বিশারদ যোখারা পাঞ্চালসৈনাের উপর অন্যবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি নারাচের আঘাতে বঞ্চারাজকে হসতী থেকে নিপাতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র বাণে অঞ্চারাজপ্রের মস্তক ছেদন করলেন। পাশ্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষের বহু হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শরাঘাতে দ্বঃশাসন জ্ঞানহীন হয়ে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সারথি অত্যন্ত ভীত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল।

# ৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় — যুয়াংসা প্রভৃতির যুক্ষ

(ষোড়শ দিনের আরও যুন্ধ)

নকুল কোরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ রুশ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন।
নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুদিন পরে দেবতারা আমার উপর সদর হয়েছেন,
তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শর্ত্বতা ও কলহের ম্ল,
আজ তোমাকে সমরে বধ ক'রে কৃতার্থ ও বিগতজ্বর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বীর,
আগে তোমার পোর্ম দেখাও তার পর গর্ব ক'রো। বংস, বীরগণ কিছ্ না ব'লেই
যথাশন্তি যুশ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আমি তোমার দর্প চ্র্ণ করব। তার পর
নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রতি প্রচন্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দ্ই পক্ষের সৈনা
শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে দ্রে স'রে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল্রা কর্ণের
বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাব্তের ন্যায় ছায়াময় হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অন্ব, রথ
পতাকা গদা খড়্গ চর্ম প্রভৃতি বিনন্ট করলেন, নকুল র্থ থেকে নেমে একটা
পরিঘ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পরিষ্ঠি নন্ট হ'ল, তখন নকুল
ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ
ধন্ নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিখ্যা বাক্য বলেছিলে, এখন
বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দেখি! বংস, তুমি বলবান কোরবদের

সংশো ষ্মধ ক'রো না, নিজের সমান যোম্বাদের সপোই যুম্ব ক'রো; আমার কাছে পরাজরের জন্য লাভজত হয়ো না। মাদ্রীপরে, এখন গ্রেহ যাও অথবা কৃষ্ণার্জনের কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিম্তু কুন্তীর অনুরোধ স্মরণ ক'রে মুল্তি দিলেন। দ্বঃখসন্তন্ত নকুল কলসে রুম্ব সপের ন্যায় নিঃম্বাস ফেলতে ফেলতে যুমিন্টিরের কাছে গিয়ে তার রথে উঠলেন। কর্ণ তখন পাঞ্চালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছ্কেণ যুম্বের পর পাঞ্চালসৈন্য বিধরুত হ'ল, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাদের পিছনে ধাবিত হলেন।

বৈশ্যাগর্ভজাত ধ্তরাদ্ধপুত্র যুযুংস্কৃ পাশ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (১)। তিনি দুর্বোধনের বিশাল বাহিনী মখন করছেন দেখে শক্নিপুত্র উল্কে তাকে আক্রমণ করলেন। যুযুংস্কৃর অশ্ব ও সার্থি বিনন্ধ হ'ল, তিনি অন্য রথে উঠলেন। বিজয়ী উল্কে তখন পাঞ্চাল ও স্কায়গণকে বধ করতে গেলেন।

দ্বেশিধনদ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপত্র শতানীকের অণ্ব রথ ও সার্রাথ বিনষ্ট করলেন, শতানীক ভণ্ন রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শ্রুতকর্মারও অণ্ব রথ সার্রাথ বিনষ্ট হ'ল। তখন রথহীন দুই বীর পরস্পরকে দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন।

ভীমের পত্র স্তৃতসাম শকুনির সংগ্য বৃদ্ধ করছিলেন। শকুনির শরাঘাতে স্তৃতসামের অব্ব সার্রাথ রথ ও ধন্ প্রভৃতি নন্দ হ'ল, স্তৃতসাম তথন ভূমিতে নেমে ধ্যাদণ্ডতুল্য খড়গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে বেগে বিচরণ ক'রে দ্রান্ত উদ্দ্রান্ত আবিন্ধ আগল্বত বিশ্লব্ত স্ত সম্পাত সম্বাণি প্রভৃতি গতি দেখালেন। শকুনি তীক্ষ্য ক্ষ্বপ্রের আঘাতে স্বৃতসোমের খড়গ দ্বেশন্ড করলেন, স্বৃতসোম তার হস্তধ্ত খড়্গাংশ নিক্ষেপ ক'রে শকুনির ধন্ব ছেদন করলেন। তার পর শকুনি অন্য ধন্ব নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

কুপাচার্যের সংশ্য ধৃষ্টান্মনের যুন্ধ হচ্ছিল। কূপের শুরাষ্ট্রতি আহত ও অবসম হয়ে ধৃষ্টান্মন ভীমের কাছে চ'লে গেলেন, তখন কুপ্রিন্থন্ডীকে আক্রমণ করলেন। বহুক্ষণ যুন্থের পর শিখন্ডী শরাঘাতে মৃত্তিত হলেন, তার সারথি রণভূমি থেকে সম্বর রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

<sup>(</sup>১) ভীষ্মপর্ব ৬-পরিচ্ছেদ দুষ্টবা।

#### ৬। পাত্তবগণের জয়

### (ষোড়শ দিনের ব্যাশ্ড)

কোরবসৈন্যের স্থাগ বিগার্ত শিবি শাব্দ সংশশ্তক ও নারায়ণ সৈন্যাগণ, এবং দ্রাভা ও প্রগণে বেন্টিত হয়ে বিগার্তরাজ সন্শর্মা অর্জনের অভিমন্ত্রে চললেন। পতগা বেমন অণিনতে দশ্ধ হয় সেইর্প শতসহস্র বোন্ধা অর্জনের বাপে বিনন্ট হলেন, তথাপি তারা স'রে গেলেন না। রাজা শত্রুজয় এবং সন্শর্মার দ্রাভা সোল্রিত নিহত হলেন। সন্শর্মার আর এক দ্রাভা সভাসেন ভোমরের আবাতে কৃষ্ণের বাম বাহ্ বিন্দ্র করলেন, কৃষ্ণের হাত থেকে কশা ও রিন্ম প'ড়ে গেল। অর্জন অভানত কৃন্দ্র হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে সভাসেনের মুহতক ছেদন এবং শরাঘাতে তার দ্রাভা চিত্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অর্জন্ন ইন্দ্রান্থ প্রয়োগ করলেন, তা থেকে বহু সহস্ত্র বাগ নির্দাত হয়ে শত্রুবাহিনী ধর্ণস করতে লাগল। কোরবপক্ষীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্দের বিনুষ হয়ে পালিরে গেল।

রণভূমির অন্য দিকে ব্বিধিন্টির ও দ্বেশ্যন পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণ করছিলেন। ব্বিধিন্টির দ্বেশ্যনের চার অন্য ও সার্রাধ বধ ক'রে তাঁর রথধকে ধন্ ও ধড়গ ভূপাতিত করলেন। দ্বেশ্যন বিপল্ল হরে রথ থেকে লাফিরে নামলেন, তখন কর্ণ অন্যথমা কৃপ প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পান্ডবগণও ব্বিভিরের কাছে এসে তাঁকে বেন্টন করলেন। দ্বই পক্ষে ভরংকর ব্ন্থ হ'তে লাগল, রণভূমিতে শতসহস্র কর্ম্য উত্থিত হ'ল। কর্ণ পাঞ্চালগণকে, ধনয়ের ত্রিগর্ত-গণকে, এবং ভীমসেন কুর্সেনা ও সমস্ত হিস্তিসেনা বধ করতে লাগলেন। দ্বেশ্যন পন্নর্বার য্রিধিন্টিরের সঞ্চো ব্রেখ রত হলেন এবং দ্বানে ব্বের ন্যায় গর্জন ক'রে পরস্পরকে শরাঘাতে ফতবিক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত করবার জন্য দ্বেশ্যন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, ব্রিধিন্টির প্রজন্তিত উক্তার ন্যায় দীপ্যমান একটি বৃহৎ শক্তি অস্য দ্বেশ্যনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্যে দ্বেশ্যেনের মর্মস্থান বিন্দ্র হ'ল, তিনি মাহগ্রুস্ত হয়ে প'ড়ে গেলেন্ট। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা ক্ষরণ ক'রে বললেন, মহারাজ, দ্বেশ্যন আপনার ক্ষ্যানর। তখন ব্রিধিন্টির ব্রুদ্ধে নিব্ত হলেন।

কর্ণের সপো সাত্যকির যুক্ষ হচ্চিল। সারংকালে কৃষার্জ্বন বথাবিখি আহিত্রককৃত্য ও শিবপ্রেলা ক'রে কোরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দুর্বোধন অশ্বস্থামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির সপো অর্জ্বন সাত্যকি ও অন্যান্য পাশ্চবপক্ষীর বীরগণের ঘোর যুন্ধ হ'তে লাগল। অর্জ্বনের বাণবর্ধণে কোরবর্বেন্য বিধ্বুষ্ঠ হ'ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধ্লিতে সমস্তই দুফির অগোচর হ'ল। রাত্তিযুন্ধের ভয়ে কোরব্যোন্ধ্গণ তাদের সেনা অপসারিত করলেন, বিজয়ী পাণ্ডবর্গণ হ্ন্টমনে শিবিরে ফিরে গেলেন। তার পর রুদ্রের ক্রীড়াভূমিতুল্য সেই ঘোর রণস্থলে রাক্ষস পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলে দলে আসতে লাগল।

# व । कर्ण-मृत्यधन-मला-সংवाम

শন্ত্র হস্তে পরান্ধিত প্রহ্তে ও বিধন্নত হয়ে কৌরবগণ ভণনদত হতবিষ পদাহত সপের ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে মন্দ্রণা করতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত ম্ব'মে দ্বর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জন্ন দ্টে দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ তাকে কালোপযোগী মন্দ্রণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতর্কিতে অন্প্রপ্রোগ ক'রে আমাদের বঞ্চিত করেছে, কিন্তু কাল আমি তার সকল সংকল্প নন্ট করব।

পর্বাদন প্রভাতকালে কর্ণ দ্বর্যোধনকে বললেন, আজ আমি হয় অর্জ্বনকে বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। আমি আর অর্জন্ন এপর্যন্ত নানা দিকে ব্যাপ্ত ছিলাম, সেজন্য আমাদের ষ্ডেধ মিলনই হয় নি। আমাদের পক্ষের প্রধান বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্রও আর আমার নেই; তথাপি অস্ত্রবিদ্যায় শোষে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈতাগণকে জর করেছিলেন, ইন্দু বে ধনু পরশ্বামকে দিয়েছিলেন, যার ন্বারা পরশ্বাম একুশ বার প্রিপুরী জয় কর্মান্ত্রিকা, যা পরশ্রাম আমাকে দান করেছেন, বিজয়-নামক সেই ভয়ার্কীর দিব্য ধন্ব গাণ্ডীব ধন্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধন্ব ন্বারা আমি ধ্বন্ধে অর্জনৈকে বধ করব। ুকিন্তু যে যে বিষয়ে আমি অর্জনের তুলনায় হীন তাও আমার স্মূর্ণ্য বলা উচিত। স্মূর্জ নের ধনতে দিব্য জ্যা আছে 🔆 তার দুই অক্ষয় ত্রের্বর আছে, আবার গোবিন্দ তার সারথি ও রক্ষক। তুরে অণিনদত্ত দিব্য অচ্ছেদ্য রথ ক্ষাছে; তার অন্বসকল মনের ন্যায় দ্রতগামী প্রবিং রথধনজের উপর ষে বানর আছে ছাও ভয়ংকর। এইসকল বিষয়ে অর্ট্রি অর্জন অপেক্ষা হীন, তথাপি তার সংশ্যে আমি ষ্মে করতে ইচ্ছা করি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তিনি যদি আমার সারথি হন তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমার বাণ ও নারাচ বহন ক'রে চল্বক, উত্তম অম্বযুক্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক।

শলোর সমান অধ্বত**ত্ত কেউ নেই, তিনি আমার সারথি হ'লে ইন্দ্রাদি দে**বগণও

দ্বেশ্ধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর দ্বেশ্ধন শল্যের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললেন, মন্তরাজ্ঞ, কর্ণ আপনাকে সারথি র্পে বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত ক'রে প্রার্থানা করিছি, রহাা যেমন সারথি হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জনকে রক্ষা করেছেন, আপনিও সেইর্প কর্ণকে রক্ষা করেছে, আমাদের বহু যোল্যা যথাশন্তি যুদ্ধ ক'রে স্বর্গে গেছেন। পান্ডবরা বলবনে স্থিয়নিতাও যথার্থবিক্রমশালী, আমাদের অর্বশিষ্ট সৈন্য যাতে তারা নন্ট না করে আপনি তা কর্ন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ আপনি আছেন। মহারাজ শলা, জয়লাভ সম্বন্থে কর্ণের উপর আমার বিপ্লে আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তার সারথি হ'তে পারেন না। অতএব, কৃষ্ণ যেমন অর্ধকার বিনন্ট করেন সেইর্প কর্ণের সারথি হ'ন। অর্পের সঞ্গে স্ম্র যেমন অর্ধকার বিনন্ট করেন সেইর্প আপনি কর্ণের সহিত মিলিত হয়ে অর্জনকে বিনন্ট কর্ন।

কুল ঐশ্বর্য শাস্ত্রজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তিনি দ্বের্যাধনের কথায় ভ্রন্থ হয়ে প্রকৃটি করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে তুমি আমাকে নিয়ন্ত করতে পার না, উচ্চ জাতি নীচ জাতির দাসত্ব করে না। আমি উচ্চবংশীয়, মিত্রর্পে তোমার কাছে এসেছি; তুমি যদি আমাকে কর্ণের বশবর্তী কর তবে নীচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষত্রিয় কথনও স্ত্জাতির আজ্ঞাবহ হ'তে পারে না; আমি রাজ্যিকুলজাত, ম্র্যাভিষিক্ত(১), মহারথ ব'লে খ্যাত, বিন্দাণ আমার স্তুতি করে। আমি স্তুপ্তের সারথ্য করতে পারি না। দ্বের্যাধন, তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। ক্রিণ আমার বোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, তোমার প্রক্রে যোগ দিতে আমি স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আমি য়্রম্ণ করতে পারি না। গান্ধারীর প্রত, অনুমতি দাও আমি গ্রে ফিরে যাই। এই ক্র্যান্তর্বলে শল্য রাজ্যদের মধ্য থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন।

<sup>(</sup>১) মাথায় জল দিয়ে যাঁকে রাজপদে অভিষিত্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ — ব্রাহান পিতা ও ক্ষরিয়া মাতার পূত্র।

তখন দুর্বোধন সসম্মানে শল্যকে ধ'রে সবিনরে মিণ্টবাক্যে বললেন, মদ্রেশ্বর শল্য, আপনি বা বললেন তা বথার্থ', কিন্তু আমার অভিপ্রায় শ্নুন্ন। কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেণ্ট নন, কৃষও আপনার বিক্রম সইতে পারবেন না। আপনি ব্রুশ্ধে শ্রুদের শ্ল্যম্বর্ম, সেজনাই আপনার নাম শল্য। রাধেয় কর্ণ বা আমি আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাপি আপনাকে ব্রুশ্ধে সার্যথ রূপে বরণ করছি; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জ্বন অপেক্ষা আধক মনে করি এবং লোকে আপনাকে বাস্কুদেব অপেক্ষা অধিক মনে করে। কৃষ্ণ যের্প অশ্বহ্দয় জানেন, আপনি তার দ্বিগ্রণ জানেন।

শল্য বললেন, বীর দ্বেশিধন, তুমি এই সৈনামধ্যে আমাকে দেবকীপুর কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেণ্ঠ বলছ সেজন্য আমি প্রীত হয়েছি। যশ্দ্বী কর্ণ যথন অর্জ্বনের সংগে যুদ্ধ করবেন তখন আমি তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব (১)।

দ্বযোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাই হবে।

### ৮। ত্রিপ্রেসংহার ও পরশ্রামের কথা

দুর্বেধন বললেন, মন্তরাজ, মহর্ষি মার্ক শেডর আমার পিতাকে দেবাস্বেব্দুবর যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শ্নন্ন। দৈত্যগণ দেবগণের সহিত যুম্থে পরাজিত হ'লে তারকাস্করের তিন প্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুক্যালী কঠোর তপস্যা ক'রে রহ্মাকে তৃষ্ট করলে। রহ্মা বর দিতে এলে তিন দ্রাতা এই বর চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়। রহ্মা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের প্রেরা বহু বার মন্ত্রণা ক'রে বললে, প্রপিতামহ, আমরা তিনটি কামগামী নগরে বাস করতে ইচ্ছা করি যেখানে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব বক্ষ রাক্ষ্য প্রভৃতি যা বিনুষ্ট করতে পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ক্রশন্ত বা রহ্মশাপেও যার হার্দ্রি হবে না। আমরা এই তিন প্রের অবস্থান ক'রে জগতে বিচরণ করব। সহস্র বংসর পরে আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের বিপ্রের এক হরে যাবে। ভগবান, সেই সময়ে যে দেবশ্রেষ্ঠ সন্মিলিত বিপ্রকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। বহুমা 'তাই হবে' ব'লে প্রস্থান করলেন।

<sup>(</sup>১) উদ্যোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে শলা-ব্রিধিন্ঠিরের আলাপ দুর্ভব্য।

তারকপ্রগণ ময় দানবকে ত্রিপ্রনির্মাণের ভার দিলে। ময় দানব তপসাার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি রোপার এবং একটি কৃষ্ণলোহের প্রেনির্মাণ করলেন। প্রথম প্রেটি স্বর্গে, দ্বিতীয়টি অন্তরাক্ষে এবং তৃতীয়টি প্রিবীতে থাকত। এই প্রেরেরের প্রত্যেকটি চক্রযুক্ত; দৈঘ্য ও প্রক্রেথ শত যোজন, এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমন্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময় প্রের, কমলাক্ষ রোপায়য় প্রের, এবং বিদ্যুন্দালী লোহময় প্রের বাস করতে লাগল। দেবগণ কর্ত্ব বিতাড়িত কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ত্রিপ্রেদ্রের্গে আশ্রয় নিলে। ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে সিম্ম করলেন। তারকাক্ষের হরি নামে এক প্রেছিল, সে ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক প্রের মৃত্সঞ্জীবনী প্রকরিণী নির্মাণ করলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল প্রকরিণীতে নিক্ষেপ করলে ভারা প্রের্বির্মণে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত।

সেই দিপিত তিন দৈতা ইচ্ছান্সারে বিচরণ ক'রে দেবগণ ক্ষমিগণ পিতৃগণ এবং গ্রিলোকের সকলের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র গ্রিপ্রের সকল দিকে বছ্রাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপম হলেন। ব্রহ্মা বললেন, এই গ্রিপ্রের কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু ঈশান ভিম্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোম্মা রুপে বরণ কর। দেবতারা ব্রভধ্বন্ধ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তৃষ্ট করলেন। মহেশ্বর অভয় গদিলে বহুমা তাঁর প্রদন্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শ্লেপাণি, আপনি শরণাপম দেবগণের উপর প্রসম হয়ে দানবগণকে বধ কর্ন। মহাদেব বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের দ্বিগ্লে। মহাদেব বললেন, সেই পাপারা তোমাদের কাছে অপরাধী সেজন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; তোমরা আমার তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শ্রেদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর্ম, আমরা আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপনিই জ্রামাদের সকলের অর্ধ তেজ নিয়ে শ্রেব্রধ কর্ন।

শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। জ্বরি ফলে তাঁর বল সকলের অপেক্ষা অধিক হ'ল এবং তিনি মহাদেবে নামে খ্যাত হলেন। তথন দেবতাদের নিদেশি অন্সারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। প্রথিবী দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্রিদিক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ বাস্ক্রি, হিমালয় পর্বত,

বিন্ধ্য গিরি, সংত্রিমণ্ডল, গণ্গা সরস্বতী ও সিন্ধ্ নদী, শ্রুক্ত ও কৃষ্ণ পক্ষ, রাত্রি ও দিন, প্রভৃতি দিয়ে রথের বিভিন্ন অংশ নিমিত হ'ল। চন্দ্রস্থা চক্ত হলেন এবং ইন্দ্র বর্ণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত স্ব্যের্ রথের ধ্রুজদণ্ড এবং তড়িদ্ভৃষিত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবৎসরকে ধন্ব এবং কালরাত্রিকে জ্যা করলেন। বিষ্ণু অণিন ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন।

খড়গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, সারথি কে হবেন? আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারথি কর । তথন দেবতারা রহ্মাকে বললেন, প্রভু, আপনি ভিন্ন আমরা সারথি দেখছি না, আপনি সর্বগ্রহক এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবের অশ্বচালনা কর্ন। লোকপ্রজিত রহ্মা সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অশ্বসকল মহতক নত করে ভূমি হপার্শ করলে। রহ্মা অশ্বদের উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ কর্ন। মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে দানবদের বধ কর্ন, কোনও প্রকার দ্বংখও করবে না। তার পর তিনি সহাস্যে রহ্মাকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সেদিকে সাবধানে অশ্বচালনা কর্ন।

রহনা বিপ্রের অভিম্থে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধন্জাগ্রে দ্থিত ব্যভ ভয়ংকর গর্জন ক'রে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, বিভুবন কাপতে লাগল, বিবিধ ঘার দ্বলক্ষণ দেখা গেল। সেই সময়ে বাণিস্থিত বিষ্ণু অণিন ও চন্দ্র এবং রথার্ড় রহন্না ও র্দ্রের ভারে এবং ধন্র বিক্ষোভে রথ ভূমিতে ব'সে গেল। নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে ব্যের র্পে ধারণ ক'রে সেই মহারথ ভূমি থেকে ভূললেন। তথন ভগবান র্দ্র ব্যর্পী নারায়ণের প্রেঠ এক চরণ এবং অশ্বর প্রেঠ অন্য চরণ রেথে দানবপ্র নিরীক্ষণ করলেন, এবং অশ্বর স্তন ছেদন ও ব্যের খ্র দিবধা বিভক্ত করলেন। সেই অবধি অস্বজ্ঞাতির স্তন লাস্ত হ'ল এবং গোজাতির খ্র বিভক্ত হ'ল। মহাদেব তার ধন্তে জ্যারোপন এবং পাশ্পত অস্ত্র যোগ ক'রে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তিন প্র একত্র মিলিত হ'ল। দেবগণ সিন্ধাণ ও মহর্ষিগণ জয়ধন্নি ক'রে উঠলেন, মহাদেব ভার ধন্ব আকর্ষণ ক'রে বিপ্র লক্ষ্য ক'রে বাণ মোচন করলেন। ত্রুক্র আত্নাদ উঠল, ত্রিপ্রের আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সহিত্ত দেখ হয়ে পশ্চিম সমন্দ্রে নিক্ষিণ্ড হ'ল। মহেশ্বর তথন হা হা শব্দে তাঁর রোধজনিত অণিনকে নির্বাণিত ক'রে বললেন, ত্রিলোক ভস্ম ক'রো না।

উপাখ্যান শেষ ক'রে দ্বেশিধন শল্যকে বললেন, লোকস্রন্থী পিতামহ রহন্না যেমন র্দ্রের সার্থ্য করেছিলেন সেইর্প আপনিও কর্ণের সার্থ্য কর্ন। কর্ণ র্দ্রের তুল্য এবং আপনি রহনার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর করিছি, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস বলছি শ্নুন্ন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ রাহন্নণ আমার পিতাকে বলেছিলেন।

ভূগনের বংশে জমদানি নামে এক মহাতপা ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর একটি তেজস্বী গ্লেবান পরে ছিল যিনি রাম (পরশ্রাম) নামে বিখ্যাত। এই প্রের তপস্যায় তৃষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আমি জানি। অপাত্র ও অসমর্থকে আমার অস্ত্রসকল দশ্ব করে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে অস্ত্রদান করব। তার পর ভাগবি পরশ্রাম বহু বংসর তপস্যা ইন্দ্রিম্ন্মন নিরম্নালন প্রেল হোম প্রভৃতির ন্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, ভাগবি, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতের নিমিত্ত দেবগণের শত্রদের বধ কর। পরশ্রাম বললেন, দেবেশ, আমার কি শক্তি আছে? আমি অস্ত্রশিক্ষাহীন, আর দানবগণ সর্বাস্থ্রবিশারদ ও দর্শর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় যাও, সকল শত্র জয় করে তুমি সর্বগ্লান্বিত হবে। পরশ্রাম দৈতাগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে বজ্রতুল্য অস্ত্রের প্রহারে তাদের বধ করলেন। যুন্ধকালে পরশ্রামের দেহে যে ক্ষত হয়েছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দ্রে হ'ল। মহাদেব তুট হয়ে বললেন, ভূগ্ননন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পণীড়া হয়েছিল তাতে তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভীণ্ট দিব্য অস্ত্রসমূহ নাও।

তার পর মহাতপা পরশ্রাম অভীষ্ট দিব্যাদ্র ও বর লাভ করে মহাদেবের অনুমতি নিয়ে প্রদ্থান করলেন। মহারাজ শলা, পরশ্রাম প্রতি হয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমগ্র ধনুবেদি দান করেছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তবে পরশ্রাম তাঁকে দিব্যাদ্র দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে কর্ণ স্তকুলে জিন্মছেন; আমি মনে করি তিনি ক্ষরিয়কুলে উৎপন্ন দেবপ্র, পরিচয়গোপনের নিমত্ত পরিতান্ত হয়েছিলেন। স্তনারী কি ক'রে কবচকু ডলধারী দীর্ঘ রাষ্ট্র স্থাতুলা মহারথের জননী হ'তে পারে? ম্গী কি ব্যান্ত প্রস্ব করে?

# ৯। কর্ণ-শল্যের ফ্রথযাত্রা

শঙ্গা বললেন, ব্রহায়া ও মহাদেবের এই দিব্য আখ্যান আমি বহুবার শনুনেছি, কৃষ্ণও তা জানেন। কর্ণ যদি কোনও প্রকারে অর্জুনকে বধ করতে পারেন তবে শঙ্খচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুন্ধ ক'রে তোমার সৈন্য ধরংস করবেন। কৃষ্ণ কুন্ধ হ'লে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না।

দ্বর্ধোধন বললেন, মহাবাহ্ শলা, আপনি কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, ইনি অস্ত্রবিশারদগণের শ্রেণ্ঠ, এ'র ভরংকর জ্যানির্ঘোষ শ্বনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে পালায়। ঘটোৎকচ যখন রাতিকালে মায়ায্দ্ধ করছিল তখন কর্ণ তাকে বধ করেছিলেন। সেদিন অর্জুন ভরে কর্ণের সম্মুখীন হয় নি। কর্ণ ধন্র অগ্রভাগ দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ ক'রে ব'লেছিলেন, মৃত্ উদরিক। ইনি দ্বই মাদ্রীপ্তকে জয় ক'রেও কোনও কারবেণ তাদের বধ করেন নি। ইনি ব্রিকংশীয় বীরশ্রেণ্ঠ সাত্যকিকে রথহীন করেছেন, ধ্ন্টদান্দন প্রভৃতিকে বহুবার পরাজিত করেছেন। কর্ণ ক্রুধ হ'লে বক্রপাণি ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, পাশ্ডবরা কি ক'রে তাকে।জয় করবে? বীর শলা, বাহুবলে আপনার সমান কেউ নেই। অর্জুন নিহত হ'লে যদি কৃষ্ণ পাশ্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের মৃত্যু হ'লে আপনিই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন।

শল্য বললেন, গান্ধারীপুত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেণ্ঠ বলেছ, এতে আমি প্রীত হর্মেছ, আমি কর্ণের সার্মাথ হব। কর্ণ দুর্বোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হুর্তাচিত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধ্রবাকো ওঁকে আরও কিছু বল। দুর্বোধন মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, প্র্বুষরাদ্র, কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনন্ধ ক'রে অর্জুনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; আমি বার বার প্রার্থনা করিছ, আপনি তার অম্বচালনা কর্ন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের সচিব ও সার্মাথ, আপনিও সেইর্পু সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা কর্ন। শল্য তুষ্ট হয়ে দুর্বোধনকে আলিগগন ক'রে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছু প্রিয়্নকার্য সেসম্পতই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকৈ প্রিয় বা অপ্রিয় যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সইতে হবে। ক্রু বললেন, মদ্ররাজ, বহু্মা যেমন মহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, সেইর্পু আপনি সর্বদা আমাদের হিতেরত প্রাকুন।

শল্য কর্ণকে বললেন, আত্মনিন্দা আত্মপ্রশংসা পর্রানন্দা ও পরস্তৃতি — এই

চতুর্বিধ কার্য সম্প্রনের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রতারের জন্য আমি নিজের প্রশংসাবাক্য বলছি। অধ্বচালনার, অধ্বতজ্বের জ্ঞানে এবং অধ্বচিকিংসার আমি মাতলির ন্যায় ইন্দের সারখি হবার যোগ্য। স্তপত্র, তুমি উদ্বিশ্ন হয়ো না, অর্জ্বনের সহিত যুক্তের সময় আমি তোমার রখ চালাব।

পর্যাদন প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অধির্থপন্ত মহাবীর কর্ণ, ভীল্ম ও দ্রোণ বে দুক্তর কর্ম করতে পারেন নি ভূমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যুর্যিন্টিরকে বন্দী কর, অথবা অর্জুন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পাশ্ভবসৈন্য ভঙ্গমাং কর। তখন সহস্র সহস্র ভ্রেমী ও ভেরী মেঘগর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ শল্যকে বললেন, মহাবাহন, আপনি অম্বচালনা কর্ন, আজ আমি ধনগ্গর, ভীমসেন, দুই মাদ্রীপত্ত ও রাজা যুর্যিন্টিরকে বধ করব। আজ অর্জুন আমার বাহনুবল দেখবে, পাশ্ভবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আমি শত শত সহস্র সহস্র অতি তীক্ষা বাণ নিক্ষেপ করব।

শল্য বললেন, স্তপ্ত, পাশ্ডবরা মহাধন্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ কেন? যখন তুমি বজ্ঞনাদতুল্য গাশ্ডীবের নির্দোষ শ্নবে তখন আর এমন কথা বলবে না। যখন দেখবে যে পাশ্ডবগণ বাণবর্ষণ ক'রে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় ছায়াময় করছেন, ক্ষিপ্রহস্তে শহুসৈন্য বিদীর্ণ করছেন, তখন আর এমন কথা বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণ বললেন, চল্ট্রন।

#### ১০। কর্ণ-শল্যের কলহ

কর্ণ যুন্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হৃষ্ট হলেন। সেই সময়ে ভূমিকন্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্পাত, কর্ণের অন্বসকলের পদস্থলন, আকাশ হ'তে অস্থিবর্ষণ প্রভৃতি নানা দুনিমিত্ত দেখা গেল, কিন্তু দৈববশ্ শ্রেমাহগ্রন্থত কৌরবগণ সে সকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধর্নন ক্রেডে লাগলেন।

অভিমানে দপে ও জোধে যেন জন'লে উঠে কণ্ শুল্টাকৈ বললেন, আমি যখন ধন্ হাতে নিয়ে রথে থাকি তখন বজ্রপাণি জুন্ধ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, ভাষ্প্রপ্রমন্থ বীরগণের পতন দেখেও আমার স্থৈষ্য নদ্য হয় না। আমি জানি যে কর্ম অনিতা, সেজন্য ইহলোকে কিছ্নই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের পর কোন্লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল স্থোদিয়ের সময় সে বে'চে

থাকবে? মদ্রবাজ, আপনি সত্বর পাশ্ডব পাণ্ডাল ও স্ঞারগণের দিকে রথ নিয়ে চলন্ন, আমি তাদের যৃদ্ধে বধ করব অথবা দ্রেণের ন্যায় যমলোকে যাব। পরশ্রাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাব্ত উত্তম রথ দিয়েছেন। এর চক্তে শব্দ হয় না, এতে তিনটি স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দশ্ড অছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। বিচিত্র ধন্, ধনজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জনল অসি ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর শব্দকারী শ্রু শঙ্খও তিনি আমাকে দিয়েছেন। এই রথে আর্চ্চ থেকে আজ্ব আমি অর্জনকে মারব, কিংবা স্বহ্র মৃত্যু যদি তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই ভীজ্মের পথে যমলোকে যাব।

শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা করে না, তুমি অতিরিক্ত
ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় প্র্যুষপ্রেষ্ঠ ধনজয়, আর কোথায় প্রুষাধম তুমি!
অন্ধ্রন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপ্রবীর তুল্য ন্বারকা থেকে কৃষ্ণভাগিনী স্কুদ্রাকে হরণ
করতে পারেন? কোন্ প্রুষ্ম কিরাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করতে
পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষধাত্রার সময় যথন গন্ধর্বরা দুর্বোধনকে ধরে
নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনই তাঁকে উন্ধার করেছিলেন? সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি
পালিয়েছিলে এবং পান্ডবগণই কলহপ্রিয় ধ্তরাল্মপ্রতগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন।
তোমরা যখন সসৈনো ভীল্ম দ্রোণ ও অন্বখামার সঞ্গে বিরাটের গর্ব চুরি করতে
গিয়েছিলে তখন অর্জুনই তোমাদের জয় করেছিলেন, তুমি তাঁকে জয় কর নি কেন?
স্ত্পন্ত, ঘোর যুন্ধ আসম হয়েছে, যদি পালিয়ে না যাব তবে আজ তুমি মরবে।

কর্ণ অত্যত ক্রন্থ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অর্জুনের এত প্রশংসা করছেন কেন? সে যদি যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। 'তাই হবে' ব'লে শল্য আর উত্তর দিলেন না, কর্ণের ইচ্ছান্সারে রথচালনা করলেন। পাশ্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, অর্জুন কোথায়? অর্জুনকে যে দেখিয়ে দেবে আমি তার অভীন্ট পূরণ করব, তাকে একটি রম্বপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দ্বশ্ববতী গাভী ক্রমংস্যের দোহনপাত্র দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদি চায় তবে সালাইকারা গীতবাদ্যনিপ্রণা এক শত স্বন্দরী যুবতী বা হন্তী রথ অব্ব বা জ্বির্নাহী বৃষ অথবা অন্য যে বন্দ্র তার কাম্য তা দেব।

কর্ণের কথা শন্নে দ্বেশিধন ও তাঁর অন্চরগণ হুষ্ট হলেন। শল্য হাস্য ক'রে বললেন, স্তপ্ত, তোমাকে হুম্তী বা সন্বর্ণ বা গাভী কিছন্ই দিতে হবে না, তুমি প্রেম্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। প্রেম্পের নায়ে বিস্তর ধন তুমি অপাত্রে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে। তুমি ব্থা কৃষ্ণার্জনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শ্লাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা শ্রুনি নি। গলায় পাথর বে'ধে সমুদ্রে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যদি মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোগ্ধা এবং বাহুবন্ধ সৈনো স্কুক্ষিত হয়ে ধনজ্ঞায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ে। যদি বাঁচতে চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কর্ণ বললেন, আমি নিজের বাহ্বলে নির্ভার করে অর্জুনের সংগ্র যুন্ধ করতে ইচ্ছা করি। আপনি মিত্রর্পী শত্র তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। শল্য বললেন, অর্জুনের হস্তানিক্ষিণত তীক্ষা বাণসমূহ যথন তোমাকে বিন্ধ করবে তথন তোমার অন্তাপ হবে। মাতার রোড়ে শ্রে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ করতে চায়, সেইর্প তুমি মোহগ্রুত হয়ে অর্জুনকে জয় করতে চাচছ। তুমি ভেক হয়ে মহামেঘ স্বর্প অর্জুনের উদ্দেশে গর্জন করছ। গ্রেবাসী কৃত্রের যেমন বনস্থিত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করে ডাকে তুমি সেইর্প নরব্যাঘ্র ধনপ্রয়কে ডাকছ। মৃত্, তুমি সর্বদাই শ্রাল, অর্জুন সর্বদাই সিংহ।

কর্ণ স্থির করলেন, বাক্শল্যের জন্যই এ'র নাম শল্য। তিনি বললেন, শল্য, আপনি সর্বাস্থাহীন, অতএব গ্রাগার্ণ ব্রুবেন কি ক'রে? কুম্পের মাহান্যা আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানেন না; আমি নিজের ও অর্জ্নের শক্তি জেনেই তাঁকে যুম্খে আহ্বান করছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে প্রিক্ত সপ্তুল্য বিষমা্থ ভয়ংকর বাণ বহা বংসর ধ'রে ত্লের মধ্যে প'ড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই আমি কৃষ্ণার্জনের সংখ্য যুদ্ধ করব। পিতৃত্বসার পত্ন এবং মাতুলের পত্ন এই দ্রই দ্রাতা (অর্জুন ও কৃষ্ণ) এক স্তে গ্রথিত দূই মণির তুলা। আপুনি দেখবেন দ্বজনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কুষ্ণার্জ্নকে বধ ক'রে আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব। দ্বর্ণিধ ক্ষতিয়কুলাগ্গার, আপনি স্তৃৎ হয়ে শত্রে ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচেছন ৷ আপনি চুপ ক'রে থাকুন, সহস্ত বৃষ্টিইদেব বা শত অন্ধ্ন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবৃন্ধবনিতা স্কুলেই যে গাথা গান করে এবং পূর্বে রাহ্মণগণ রাজার নিকট যা বলেছি<del>রেন</del>, <sup>্</sup>দ্রাত্মা মদ্রদেশ-বাসীদের সেই গাথা শ্নন্ন। — মদ্রকগণ তুচ্ছভাষী নরাধ্য মিখ্যাবাদী কুটিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দৃষ্টেন্বভাব। তারা পিতা পুতু মাতা শ্বশ্র শাশ্ভী মাতুল। জামাতা কন্যা পোঁত বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভৃতি দ্বীপ্রুষ মিলিত হরে শন্ত, (ছাতু) ও মংস্য খার, গোমাংশের সহিত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে,

অসম্বন্ধ গান গার এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সংগা শত্র্তা বা মিত্রতা করা অন্ত্রিচড, তারা সর্বদাই কল্মিত। বিষচিকিংসকগণ এই মন্দ্র পাঠ করে ব্লিচকদংশনের চিকিংসা করে থাকেন। — রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হবি নত্ত হয়, শ্রেযাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিশেবধী লোকে যেমন পতিত হয়, সেইর্প মদ্রকের সংসর্গে লোকে পতিত হয়। হে ব্লিচক, আমি অথবেণিক্ত মন্দ্রে শান্তিত করছি — মদ্রকের প্রথম যেমন নত্ত হয় সেইর্প তোমার বিষ নত্ত হ'ল।

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্কালোকে মদ্যপানে মন্ত হয়ে বস্ত ত্যাগ ক'রে নৃত্য করে, তারা অসংযত স্বেচ্ছাচারিণা। যারা উত্থ ও গর্দভের ন্যার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব কলে সেই ধর্মদ্রতী নির্লাভ্জ স্কাদের পত্র হয়ে আপনি ধর্মের কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারাদের কাছে কেউ যদি কাঞ্জিক(১) বা সন্বারক(২) চায় তবে তারা নিতন্ব আকর্ষণ ক'রে বলে, আমি পত্র বা পতি দিতে পারি কিন্তু কাঞ্জিক দিতে পারি না। আমরা শর্নেছি, মদ্রনারীরা কন্বল (৩) পরে, তারা গোরবর্লা, দার্ঘাকৃতি, নির্লাভ্জ, উদরপরায়ণ ও অশর্চি। মদ্র সিন্ধর্ ও সোবার এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা ন্লেছে ও ধর্মজ্ঞানহীন। নিশ্চয় পান্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে। শল্য, আপনি দর্শেধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের ক্ষমাগ্রণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জাবিত আছেন। যদি আবার এরপ কথা বলেন তবে এই বক্সতুলা গদার আঘাতে আপনার মন্তক চ্বর্ণ করব।

#### ১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান

শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রহত দেখছি, সৌহার্দের জন্য আমি তোমার চিকিৎসা করব। তোমার হিত বা আহিত বা আমি জানি তা অবশ্যই আমার বলা উচিত। একটি উপাধ্যান বলছি শোন। —

সম্দ্রতীরবর্তী কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন্ তর্তীর বহু পত্র ছিল। সেই প্রেরা তাদের ভূক্তাবাশিন্ট মাংসযুক্ত অল্ল দুর্ধি কীর প্রভৃতি এক কাককে থেতে দিত। উচ্ছিন্টভোজী সেই কাক গবিত ক্লয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা

<sup>(</sup>১) প্রচলিত অর্থ কাঁজি বা আমানি; এখানে বোধ হয় খেনো মদ বা পচাই অর্থ।

<sup>(</sup>২) মদ্য বিশেষ। (৩) পশমী কাপড়।

করত। একদিন গর্বড়ের ন্যায় দ্রতগামী এবং চক্রবাকের ন্যায় বিচিত্রদেহ কতকগর্নল হংস বেগে উড়ে এসে সম্বদ্রর তীরে নামল। বৈশ্যপ্রেরা কাককে বললে, বিহঙ্গম তুমি ওই হংসদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সেই উচ্ছিষ্টভাঙ্গী কাক সগর্বে হংসদের কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সরোববে থাকি, ইচ্ছান্সারে সর্বত্র বিচরণ করি, বহ্বদ্রে যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের নধ্যে আমরা বিখ্যাত। দুর্মতি, তুমি কাক হয়ে কি ক'রে আমাদের সপ্রে উড়বে?

কাক বললে, আমি এক শ এক প্রকার ওড়বার পশ্যতি জানি এবং প্রত্যেক পশ্যতিতে বিচিত্র গতিতে শত যোজন যেতে পারি। আজ আমি উন্ডান অবদান প্রচান ভান নিডান সংডান তির্যগ্ডান পরিডান প্রভূতি বহুপ্রকার গতিতে উড়ব, তোমরা আমার শক্তি দেখতে পাবে। বল, এখন কোন্ গতিতে আমি উড়ব, তোমরাও আমার সংগ উড়ে চল। একটি হংস হাস্য ক'রে বললে, সকল পক্ষী যে গতিতে ওড়ে আমি সেই গতিতেই উড়ব, অন্য গতি জানি না। রক্তচক্ষ্ব কাক, তোমার যেমন ইচ্ছা সেই গতিতে উড়ে চল।

হংস ও কাক পরস্পর প্রতিন্দ্রিক্তা ক'রে উড়তে লাগল, হংস একই গতি এবং কাক বহ্নপ্রকার গতি দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকিদের বিস্মিত করবার জন্য কাক নিজের গতির বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে এল। হংস মৃদ্যু গতিতে উড়ে কিছ্মকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক কাকনের উপহাস শানে বেগে সম্বদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক শ্রান্ত ও ভীত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপাবা বৃক্ষ নেই, আমি কোথায় নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে। তথন সে বললে, কাক, তুমি বহাপ্রকার গতির বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গাহ্য গতির কথা তো বল নি! তুমি পক্ষ ও চঞ্চ দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গতির নাম কি?

পরিপ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক বুলি স্ভ হয়েছি, কা কা রব ক'রে বিচরণ করি। প্রাণরক্ষার জন্য আমি তোমার শরণ নিলাম, আমাকে সমন্দ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিশ্বন্ধ ছৈকে উন্ধার কর, যদি ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে আর কাকেও অবজ্ঞা করব না। কাকের এই বিলাপ শনে হংস কিছু না ব'লে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে নিলে এবং দ্র্তবেগে উড়ে তাকে সমন্দ্রতীরে রেখে অভীষ্ট দেশে চ'লে গেল।

উপাখান শেষ করে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছিণভোজী কাকের

তুল্য; ধ্তরাম্ম্রপন্তদের াজিকে পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল লোককে ভূমি অবজ্ঞা ক'রে থাক। কাক যেমন শেষকালে বৃদ্ধি ক'রে হংসের শরণ নিয়েছিল ভূমিও তেমন কৃষ্ণার্জনের শরণ নাও।

#### ১২। কর্ণের শাপব্তাদ্ত

কর্ণ খললেন, কৃষ্ণ ও অর্জনের শক্তি' আমি যথার্থার্পে জানি, তথাপি আমি নির্দ্রন্থে তাঁদের সজ্যে যুন্ধ করব। কিন্তু রাহানপ্রেষ্ঠ পরশ্রাম আমাকে যে শাপা দিরাছিলেন তার জন্যই আমি উদ্বিশ্ন হয়ে আছি। পূর্বে আমি দিবালে শিক্ষার জন্য রাহানের ছন্মবেশে পরশ্রামের নিকট বাস করতাম। একদিন গ্রেল্থে আমার উর্ভ্রত মন্তক রেখে নিদ্রা যাছিলেন সেই সময়ে অর্জনের হিতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কীটের রাপ ধারণ ক'রে আমার উর্ বিদীর্ণ করনেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তরাব হ'তে লাগল, কিন্তু গ্রহ্র নিদ্রাভগ্যের হয় আমি নিন্দল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তিনি আমার সহিষ্কৃতা দেখে বললেন, তুমি রাহাণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আমি নিজের যথার্থ পরিচয় দিলাম। পরশ্রাম ক্রন্থ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন — স্ত্ ভূমি কপট উপারে আমার কাছে যে অন্ত লাভ করেছ, কার্যকালে তা তোমার স্বর্ণ হবে না মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমন্ত্র্যুক্ত অন্ত তক্ত যুক্তার নিকট স্থায়ী হয় না।

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুম্বল সংগ্রাম আসর হয়েছে তাতে সেই অন্দর্যই আমার পক্ষে পর্যাপত হ'ত। কিন্তু আজ আমি অন্য অন্দ্র প্রারহ বার দ্বারা অর্জ্বন হভৃতি শর্কে নিপাতিত করব। আজ আমি অর্জ্বনের প্রতি যে রাহ্ম অন্দ্র নিক্ষেপ করব তার শক্তি ধারণাতীত। যদি আমার রথচক্র গতেে না পড়ে তবে অর্জ্বন আজ মৃত্তি পাবে না। মদ্ররাজ, প্রেব অন্যাভূমকারে অসাবধানতার ফলে আমি এক রাহ্মণের হোমধেন্র বংসকে প্রবিঘাতে ক্য করেছিলাম। তার জন্য তিনি আমাকে শাপ দির্মেছিলেন ক্রিম্পেকালে তোমার মহাভয় উপন্থিত হবে এবং রথচক্র গতেে পড়বে। আমি ক্রেই রাহ্মণকালে তোমার মহাভয় উপন্থিত হবে এবং রথচক্র গতে পড়বে। আমি ক্রেই রাহ্মণকে বহু ধেন্ব ব্য হন্তী দাসদাসী স্ক্রেজিত গৃহ এবং আমার সমন্তি ধন দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি প্রসম্ম হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সোহার্দের জন্য এইসব কথা বললাম। আপনি জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ

করে নি. বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সহস্র শল্যের অভাবেও আমি শত্রজয় করতে পারি।

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্র। আমি সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শত্রুজয় করতে পারি।

শল্যের নিষ্ঠার কথা শানে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, কোনও ব্রাহমুণ আমার পিতার নিকট বাহীক (১) ও মদ্র দেশের এই কুৎসা করেছিলেন। — যৈ দেশ হিমালয় গঙ্গা সরস্বতী যম্না ও কুর্ক্তেরের বহিভাগে, এবং যা সিন্ধ, শতদু, বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে অবস্থিত, সেই ধর্মহীন অশাচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জতিক নামক বাহীক-দেশবাসীর আচরণ অতি নিন্দিত, তারা গুডের মদ্য পান করে, লসুনের সহিত গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দুশ্চরিত্রা ও অশ্লীলভাষিণী। আরটু নামক বাহীকগণ মেষ উণ্টা ও গর্দভের দুক্ষ পান করে এবং জারজ পুত্র উৎপাদন করায়। কোনও এক সতী নারীর অভিশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র নয়। পাণ্ডনদ প্রদেশের আরট্রগণ কৃত্যা পরস্বাপহারী মদ্যপ গরের পল্পীগামী নিষ্ঠারভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, অধর্মই আছে।

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অগ্গদেশের লোকে আত্রকে পরিত্যাগ করে, নিজের স্ত্রীপত্তে বিক্রয় করে। কোনও দেশের সকল লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চারিত্র যে দেবতারাও তেমন নন।

তার পর দুর্যোধন এসে মিত্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে कन्नर थिएक निवृत्व कर्रालन। कर्ण रामा क'रत मनारक वनातन, এখन तथ हानान।

# ১৩। কর্ণের সহিত যুগিণ্ঠির ও ভীমের যুষ

(সংতদশ দিনের যুন্ধ)
বাহে রচনা ক'রে কর্ণ পাশ্ডবর্ষাহনীর দিকে অঞ্চসর হলেন। কৃপ ও कृष्ठवर्भा वात्रदत्र पिकत्व त्रदेशनः। विभातित नाप्त जीवनम्भान पत्र्जत्र व्यन्तात्त्राद्यी গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উল্কে তাঁদের পার্শ্ব রক্ষা করতে

<sup>(</sup>১) বাহ্যীকের নামান্তর।

লাগলেন। চৌরিশ হাজার সংশশতকের সংগে ধ্তরাদ্রপন্তগণ বাহের বামে রইলেন এবং তাঁদের পাশ্বে কান্যোজ শক ও যবন যোগারা অবস্থান করলেন। বাহের মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দুঃশাসন রইলেন।

প্রাকালে বেদমনে উন্দীপিত অণিন যে রথের অন্ব হয়েছিলেন, যে রথ রহ্মা ঈশান ইন্দ্র ও বর্ণকে পর পর বহন করেছিল, সেই আদিম আন্চর্য রথে কৃষ্ণার্জন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অন্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার সারথি সেই রথ আসছে। তুমি যার অন্সন্ধান করছিলে, কর্মাবিপাকের ন্যায় দর্নিবার সেই অর্জন শত্রবধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার দর্শকণ দেখা যাছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ স্র্যমন্ডল আব্ত ক'রে রয়েছে, বহু সহস্র কঙ্ক ও গ্রে সমবেত হয়ে ঘোর রব করছে। অর্জনের গান্ডীব আকৃষ্টাহয়ে কৃজন করছে, তার হস্তানিক্ষিণত তীক্ষ্য শরজাল শত্র বিনাশ করছে। নিহত রাজাদের মান্ডে রণভূমি আবৃত হয়েছে, আরোহীর সহিত অন্বগণ ম্মুর্র্ব্ব হয়ে ভূমিতে শ্রের পড়ছে, নিহত হস্তারা পর্বতের ন্যায় পতিত হছে। রাধেয় কর্ণ, কৃষ্ণ যার সার্গি এবং গান্ডীব যার ধন্, সেই অর্জনেক যদি বধ করতে পার তবে ভূমিই আমাদের রাজা হবে।

এই সময়ে সংশশ্তকগণের আহ্বানে অর্জুন তাদের সংগে যুল্থে রত হলেন। কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন স্থাকে আব্ত করে, সংশশ্তকগণ সেইর্প অর্জুনকে ঘিরে অদ্শ্য ক'রে ফেলেছে। অর্জুন যোল্ধ্সাগরে নিমন্ন হয়েছে, এই তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বর্ণকে বধ করতে পারে? কাণ্ঠ দ্বারা কে অন্নি নির্বাপন করতে পারে? কোন্ লোক বায়ুকে ধ'রে রাখতে বা মহার্ণব পান করতে পারে? যুল্থে অর্জুনের নিগ্রহ আমি সেইর্পই অসভ্তব মনে করি। তবে কথা ব'লে যদি তোমার পরিতোষ হয় তবে তাই বল।

কর্ণ ও শল্য এইর্প আলাপ করছিলেন এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা গণ্গাযমন্নার ন্যায় মিলিত হ'ল। রুদ্র যেমন পশ্নসংহার করেন ফুর্জনে সেইর্প তাঁর চতুর্দিকের শন্ত্র বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাণালবীর নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পান্ডবর্যাহ্ননী ভেদ ক'রে কর্ণ বহু রথ হলতী অন্ব ও পদাতি নিয়ে যুখিন্ডিরের নিক্টে এলেন। শিখন্ডী ও সাত্যকির সহিত পান্ডবর্গণ যুখিন্ডিরকে বেন্টন করলেন। সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দ্রীবড় অন্ধ ও নিষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, কিন্তু শরাহত হয়ে ছিল্ল শালবনের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। পান্ডব, পাঞ্চাল ও

কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে যাধিন্টির কর্ণকে বললেন, সাত্তপাত, তুমি সর্বদাই
অর্জানের সহিত দপর্যা কর, দার্যাধনের মতে চালে সর্বদাই আমাদের শাত্তা কর।
তোমার যত বীর্যা আর পাণ্ডবদের উপর যত বিশ্বেষ আছে আজ সে সমৃদ্তই
দেখাও। আজ মহাযালেধ তোমার যালেধর আকাজ্ফা দার করব। এই বালে যাধিন্টির
কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বক্রতুলা বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পাশ্ব বিদার্শ
হ'ল, কর্ণা মাছিতি হয়ে রথের মধ্যে পাড়ে গোলেন। কিছাক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ কারে
কর্ণা যাধিন্টিরের চক্ররক্ষক পাণ্ডালবীর চন্দ্রদেহ ও দাড়ধারকে বধ করলেন
এবং যাধিন্টিরের বর্মা বিদান্দি করলেন। রন্তান্তদেহে যাধিন্টিরের রথ নন্ট করলেন।
তখন যাধিন্টিরের বর্মা বিদান্দি করলেন। রন্তান্তদেহে যাধিন্টিরের রথ নন্ট করলেন।
তখন যাধিন্টিরের সকন্ধ দপশা কারে বললেন, ক্ষরিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্যা কি কারে
রণক্ষল ত্যাগ করতে পারেন? আপনি ক্ষর্রধর্মে পটা নন, বেদাধ্যয়ন আর যজ্ঞ
কারে রাহান্তের শক্তিই লাভ করেছেন। কুল্তীপাত্র, আর যাদ্ধ করবেন না, বীরগণের
কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না।

য্বিধিন্টর লজ্জিত হয়ে। সারে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ্ঞ পক্ষের যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেন্ট হয়ে আছ কেন, শত্র্দের বধ কর। তথন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুম্বল যুদ্ধে সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিনন্ট হ'তে লাগল। অপ্সরারা সম্মুখ সমরে নিহত বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্বর্যান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যিক প্রভৃতি যোদ্ধাদের শরাঘাতে আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তথন কর্ণের আদেশে শল্য ভীমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহ্ম ভীম কির্প ক্রম্ব হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘ কালসন্তিত ক্রোধ নিশ্চয় তোমার উপর মৃক্ত করবেন। কর্ণ বললেন, মন্তরাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দশ্ভধারী যুক্তের সংগে ভীম কি কারে যুক্ষ করবেন? আমি অর্জ্যুনকে চাই, ভীমসেন্ প্রাম্ত হ'লে অর্জ্যুন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন।

কিছ্কেল য্দেধর পর ভীমের শরাঘাতে কণ্ অটেতন হয়ে রথের মধ্যে ব'সে পড়লেন, শলা তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভীমসেন বিশাল কোরববাহিনী নিপাঁড়িত করতে লাগলেন, প্রাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে করেছিলেন।

# ১৪। অশ্বতামা ও কর্ণের সহিত যুবিণ্ঠির ও অর্জুনের যুখ

(সংতদশ দিনের আরও যুদ্ধ) .

দ্বের্যাধন তাঁর দ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপংসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে তাঁকে রক্ষা কর। তথন ধ্তরাষ্ট্রপন্তগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ করনেন। ভীমের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দ্বের্যাধনের দ্রাতা বিবিংস্থ বিকট সহ ক্রাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধন্ব ও রথ বিনন্ট করলেন, ভীম গদা নিয়ে শত্রুসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

এই সময়ে সংশণ্ডক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যের সংগ্য অর্জ্নের যুন্ধ হচ্ছিল। সংশণ্ডকগণ অর্জ্নের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড ধারে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন ক্ষের দুই বিশাল বাহু ধরলে। দুর্ঘ হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইর্প তাঁর বাহুন্বর সঞ্চালন কারে সংশণ্ডকগণকে নিপাতিত করলেন। অর্জ্ন নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ কারে অন্যান্য সংশণ্ডকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সপ্রেণিউত হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। তথন মহারথ স্কুর্মা গর্ড অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সপ্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল। অর্জ্ন ঐশ্ব অস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে শার্ট্নেনা সংহার করতে লাগল। সংশণ্ডকদের চোন্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার গজারোহী যোন্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার অর্জ্নের শারাঘাতে নিহত হ'ল।

কোরবসৈন্য অর্জনের ভরে অবসর হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অন্বথামা কর্ণ শকুনি উল্ক এবং দ্রাভাদের সংগ্য দ্বের্যাধন ভাদের রক্ষা করতে এলেন। শিখান্ডী ও ধ্রুটানুন্দ কৃপাচার্যের সংগ্য ব্রুখ করতে লাগলেন। অন্বথামা শরাঘাতে আকাশ আছ্লর ক'রে পান্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাভ্যাকি, যুর্যিভিবন্ধ্য প্রভৃতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক থেকে ভাকে আক্রমণ করলেন। তিমির আলোড়নে নদীম্থ যেমন হয়, দ্রোণপর্বের প্রভাপে পান্ডবসৈন্য সেইর্প বিক্ষোভিত হ'ল। যুর্যান্তির ক্রন্থ হয়ে অন্বথায়ার বিক্ষোভিত হ'ল। যুর্যান্তির ক্রন্থ হয়ে অন্বথায়ার বিক্ষাভিত হ'ল। ব্যার্থান্তির ক্রন্থ হয়ে অন্বথায়ার করতে চাছে। রাহ্মনের কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি নিকৃষ্ট রাহ্মণ তাই ক্ষরিয়ের কার্য করছ। অন্বথামা একট্ব হাসলেন, কিন্তু যুর্যান্ডিরের অনুযোগ ন্যায় ও সত্য জেনে কোনও

উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছল্ল করলেন। তথন যাখিতির সম্বর রণভূজি থেকে চ'লে গেলেন।

দ্বেশ্যেনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুন্দ ঘোর যুন্ধ করতে লাগলেন। দ্বেশ্যেশিকের রথ নন্ধ হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চ'লে গেলেন। তথন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুন্নকে আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগ্যাথকে করে, কর্ণ সেইর্প পাণ্ডালার রিদ্রান্থিত করতে লাগলেন। তথন যুর্ধিষ্ঠির প্রনর্বার রণস্থলে এগে শিখন্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যাকি, দ্রোপদীর পঞ্চপুত, এবং অন্যান্য যোগ্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণকে বেন্টন করলেন। অন্যত্র বাহ্মীক কেকয় মদ্র সিন্ধ্র প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সংগে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অর্জন কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, এই সংশশ্তক সৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে যাছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জনের বানরধন্ত রথ কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হয়ে মেঘগশ্ভীরশন্দে কোরববাহিনীর মধ্যে এল। অশ্বখামা অর্জনেকে বাধা দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ ক'রে কৃষ্ণার্জনেক নিশ্চেষ্ট করলেন। অশ্বখামা অর্জনেকে অতিক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অর্জনে, তোমার বীর্ষ ও বাহ্নবল প্রের নায় আছে কি? তোমার হাতে গাশ্ভীব আছে তো? গ্রন্পার্ট মনে ক'রে তুমি অশ্বখামাকে উপেক্ষা ক'রো না। তখন অর্জনে ম্রান্বিত হয়ে চোম্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বখামার ধন্ত পতাকা রথ ও অস্তশ্বন্দ্র নন্ট করলেন। অশ্বখামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সার্থি তাঁকে রণন্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময়ে যাখিন্ঠিরের সংখ্য দার্যোধনাদির ঘার যা বাছল। কোরবরা যা বিধিন্ঠরকে ধরবার চেন্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধ্রুটদান বহা সৈন্য নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ করে সকলকেই নিরুত করলেন, যা বিধিন্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যা বিধন্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যা বিধিন্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যা বিধিন্ত হরে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে বললেন, যাও। তথন দার্যোধন ও তার দ্রাতারা যা বিধিন্তরকে ধরবার জন্য সকল দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাঞালবীরগণ তাঁদের বাধা ক্রিতে লাগলেন। যা বিধিন্তর ক্ষতিক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে স্থাবিরে ফিরছিলেন, এমন সময় কর্ণ পানবার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ কর্লেন, যা বিধিন্তর এবং নকুলসহদেবও কর্ণকে শরাহত করলেন। তথন যা বিধিন্তর ও নকুলের অন্ব বধ করের কর্ণ ভল্লের আঘাতে যা বিধিন্তরের শিরস্তাণ নিপাতিত করলেন। যা বিধিন্তর ও নকুল আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন।

মাতৃল শল্য অনুকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তমি অর্জুনের সঞ্জে যুদ্ধ না ক'রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্ক্রশন্তের ব্থা ক্ষয় হবে, ত্ণীর বাণশ্ন্য হবে, সার্রাথ ও অন্ব শ্রান্ত হবে, ডুমিও আহত হবে; এমন অবস্থায় অর্জ্যনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তুমি অর্জনেকে মারবে ব'লেই দুর্যোধন তোমার সম্মান করেন, যুর্মিষ্ঠিরকে মেরে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভীমসেন দুর্যোধনকে প্রাস করছেন, তুমি দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তথন যু,িধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ ক'রে কর্ণ সম্বর দ্বেশ্বেধনের দিকে গেলেন।

যুমিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং तथ एथरक न्यास भग्ननगुरूर श्रातम कत्रालन। जाँत एएरर रयमकल भना निष्ध हिल তা তলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দরে হ'ল না। তিনি নকল-সহদেবকে বললেন, তোমরা শীঘ্র ভীমসেনের কাছে যাঁও, তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে যদ্ধ করছেন।

এদিকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধন্ব থেকে ভার্গবাস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নিগতি হয়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগল। অর্জ্বন কৃষ্ণকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের শক্তি দেখ, আমি কোনও প্রকারে এই অস্ত নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সহিত যদের পালাতেও পারব না। ক্রম্ব বললেন, রাজা যুমিণ্টির কর্ণের সহিত যুদেধ ক্ষতিবিক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঞ্চো দেখা ক'রে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কঞ্চের উদ্দেশ্য — কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পরিপ্রান্ত করা এজনাই তিনি অর্জুনকে যুর্বিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে চললেন।

১৫। **যাহিশিন্টারের কটাবাক্য**যেতে যেতে ভীমকে দেখে অর্জন বললেন, রাজার সংবাদ কি? তিনি কোথায়? ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতিবক্ষত হয়ে ক্রিরাজ এখান থেকে চ'লে গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বে'চে উঠবেন। অন্তর্ট্রন বললেন, আর্পান শীঘ্র গিয়ে তাঁর অবস্থা জাননে, আমি এখানে শহুদের রোধ ক'রে রাখব। ভীম বললেন, তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বললেন। অজ্বন

বললেন, সংশশতকদের বধ না ক'রে আমি যেতে পারি না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, আমিই সমুস্ত সংশশতকের সংখ্য যুদ্ধ করব, তুমি যাও।

শত্র.সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দু,তবেগে যুর্বিষ্ঠিরের শিবিরে রথ নিয়ে এলেন। যুর্বিষ্ঠির একাকী শুরে ছিলেন, কুষার্জুন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন ভেবে ধর্মরাজ হর্ষ গদ গদকন্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দ্বজনকে দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্কাবিশারদ মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কুতান্ততুলা সেই কর্ণ আজ আমার সংগ্রাহার যুন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই নি। সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুন্দ প্রভৃতি বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করেছিলেন, আমাকে বহু নিষ্ঠার বাক্য বলেছিলেন। ধনঞ্জয়, আমি ভীমের প্রভাবেই জীবিত আছি, এ আমি সইতে পার্রাছ না। কর্ণের ভয়ে আমি তের বংসর রাহিতে নিদ্রা যেতে পারি নি. দিনেও সূত্র পাই নি. সকল সময়েই আমি জগৎ কর্ণময় দেখি। সেই বীর আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই থিক কত জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীষ্ম দ্রোণ আর ক্লপের কাছে আমি যে লাঞ্ছনা পাই নি আজ স্তপ্তের কাছে তা পেয়েছি। অর্জুন, তাই জিজ্ঞাসা কর্রাছ, তুমি কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সবিস্তারে বল। কর্ণ তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুরেরা কর্ণের সম্মান করতেন: সেই কর্ণ তোমার হাতে কি ক'রে নিহত হলেন? যিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণা, তুমি দুর্বল পতিত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?' যে দ্বরাত্মা দ্যুতসভায় হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে বর্লোছল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধ'রে নিয়ে এস' — সেই পাপবান্ধি কর্ণ শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শ্বয়ে আছে তো?

অর্জন বললেন, মহারাজ, আমি সংশশ্তকদের সঞ্চো যুন্ধ করছিলাম সেই
সময়ে অশ্বথামা আমার সম্মুখে এলেন। আটটি শকট তাঁর বাণ বহন করছিল,
আমার সংগ্র যুন্ধের সময় তিনি সেই সমসত বাণই নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি
আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজার্র ন্যায় কণ্টকিত হ'ল, তিনি রুধিরান্তদেহে
কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তথন কর্ণ পঞ্চাশ জন রুখীর সঞ্জে আমার কাছে
এলেন। আমি কর্ণের সহচরদের বিনন্ট ক'রে সম্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি।
আমি শুনেছি, অশ্বথামা ও কর্ণের সহিত যুন্ধে আপনি আহত হয়েছেন, সে করণে
উপযুক্ত সময়েই আপনি ক্রেম্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চ'লে এসেছেন। মহারাজ

যদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্ত্র দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন এমন যোশ্যা স্ঞায়গণের মধ্যে নেই। আপনি আস্ক্রন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে কর্ণের সহিত মিলিত হব। যদি আজ কর্ণকে সবান্ধবে বধ না করি তবে প্রতিজ্ঞা-ভগকারীর যে কণ্টকর গতি হয়, আমার যেন তাই হয়। আপনি জয়াশীর্বাদ কর্ন, যেন আমি স্তপ্ত ও শত্রগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি।

কর্ণ সম্পেশরীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীড়িত যুর্যিতির ক্রম্থ হয়ে বললেন, বংস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ ক'রে ভীত হয়ে চ'লে এসেছ। অর্জুন, তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখেছিলাম, কিন্তু অতিপ্রপুশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল হয়েছে। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন দৈবকৃত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে. আমরাও সেইরূপে রাজ্যলাভের আশায় তের বংসর তোমার উপর নিভরি করেছিলাম, কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নিমন্জিত করেছ। মন্দ্র্নিশ্ব, তোমার জন্মের পর কৃত্তী আকাশবাণী শুনেছিলেন, 'এই পুত্র ইন্দের ন্যায় বিক্রমশালী ও সর্ব শন্ত জয়ী হবে, মদ্র কলিঙ্গা ও কেকয়গণকে জয় করবে, কোরবগণকে বধ করবে। শতশৃপ্য পর্বতের শিখরে তপস্বিগণ এই দৈববাণী শ্রেছেলেন, কিন্তু তা সফল হ'ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে তুমি কর্ণের ভয়ে অভিভূত। কেশব যার সার্রাথ সেই বিশ্বকর্মা-নির্মিত শব্দহীন কপিধঞ্জ ারথে আরোহণ কারে এবং স্বর্ণমণ্ডিত খড়াগ ও গান্ডীবধন, ধারণ কারে তুমি কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দুরাত্মা, তুমি যদি কেশবকে ধন, দিয়ে নিজে সার্রাথ হ'তে তবে বছ্রধর দেবরাজ্ব ইন্দ্র যেমন বৃত্তবধ করেছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার চেয়ে অন্তবিশারদ অন্য রাজাকে গান্ডীবধন; দাও। দ্বোত্মা, তুমি যদি পঞ্চম মাসে গর্ভাচাত হ'তে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই ডেম্মির পক্ষে শ্রের হ'ত, তা হ'লে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালাতে হ'ত না। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক, তোমার বাহ,বল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার ক্রিখন্ত ও অণিনদত্ত রথকেও ধিক।

#### ১৬। অজ্বনের জোষ — কৃষ্ণের উপদেশ

য্বিধিন্ঠারের তিরুম্কার শ্বনে অর্জ্বন অত্যন্ত ক্রুম্থ হ'রে তাঁর খড়্গ ধারণ করলেন। চিত্তক্ত কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়্গ হাতে নিলে কেন? য্দেশর যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখছি না, এখন ভীমসেন দ্বের্যাধনাদিকে আক্রমণ করেছেন, তুমি রাজা য্বিধিন্ঠারকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই ন্পশ্রেন্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হ'ল কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?

সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুর্ঘিণ্ডিরের দিকে চেয়ে অর্জুন বললেন, আমার এই গৃত্ প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গাণ্ডীব দাও', তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা যুর্ঘিণ্ডির আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সেজনা এ'কে বধ ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব, সত্যের নিকট ঋণমন্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য। জগংপিতা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আমি করব।

কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অর্জুন, আমি ব্রুঝেছি তুমি ব্রুমের নিকট উপদেশ লাভ কর নি, তাই অকালে ক্রুম্থ হয়েছ। তুমি ধর্মভীর, কিন্তু অপণ্ডিত; বাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে প্রুম্বাধম। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণিহিংসা করবে না। যিনি জ্যেষ্ঠ-দ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার? তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন ম্ট্টার বশে অধর্মা কার্যে উদ্যত হয়েছ। ধর্মের স্ক্রেম ও দ্রুহ্ তত্ত্ব না জেনেই তুমি গ্রুহ্ত্যা করতে যাচছ। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, ব্রুমিণ্ডির, বিদ্রুর বা যশন্বিনী কুন্তী যে ধর্মতিত্ব বলতে পারেন, আমি তাই বলছি শোন।

সতাস্য বচনং সাধ্ব ন সত্যাদ্বিদ্যতে প্রম্।
তত্ত্বেনৈব স্বদ্বজ্ঞেরং পশ্য সত্যমন্তিত্ত্ব্ব্ব্বামন্তং ভবেং সত্যমবন্তব্ব্বামন্তং ভবেং মত্যমবন্তাং ভবেং ॥

— সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই; কিল্তু জ্বানবে যে সত্যান্ত্সারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা অতি দ্রুত্ব। যেখানে মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য অহিতকর হয়, সেথানে সত্য বলা অনু(চিত, মিথ্যাই বলা উচিত। —

> বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। বিপ্রস্য চার্থে হান্তং বদেত পঞ্চান্তান্যাহ্বপাতকানি॥

— বিবাহকালে, রতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বাহ্মনাশের সম্ভাবনায়, এবং রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।(১)

তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদার্থ কর্ম ক'রেও মহৎ প্রণার অধিকারী হ'তে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা ক'রে হয়েছিল। আবার, মৃঢ় অপন্ডিত ধর্ম'কামীও মহাপাপগ্রন্থত হ'তে পারেন, যেমন কৌশিক হয়েছিলেন। —

প্রাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে ব্থা পশ্বধ করত না, কেবল স্ন্রী প্র পিতা মাতা প্রভৃতির জীবনযান্ত্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে গিয়ে কোনও মৃগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে, একটি শ্বাপদ জলপান করছে। এই পশ্র চক্ষ্ম ছিল না, ঘ্রাণশক্তিই তার দ্ভির কাজ করত। বলাক সেই অদ্ঘটপ্র অধ্য পশ্বকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় প্রভৃপব্দি হ'ল। তার পর সেই ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোরম বিমান এল, তাতে অপ্সরারা গীতবাদ্য কর্মছল। অর্জ্বন, সেই পশ্ব সমস্ত প্রাণী বিনন্ধ ক'রে অভীষ্ট বর পেয়েছিল, কিন্তু রহ্মা তাঁকে অধ্য ক'রে দেন। সেই সর্বপ্রাণিহিংসক শ্বাপদকে বধ ক'রে বলাক স্বর্গে গিয়েছিল।

কোশিক নামে এক রাহান গ্রামের অদ্রে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন।
তিনি তপস্বী কিন্তু অলপজ্ঞ ছিলেঁন। তাঁর এই রত ছিল যে সর্বদাই স্পৃত্য বলবেন,
সেজনা তিনি সত্যবাদী ব'লে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একদিন ক্ষেকজন লোক
দস্যার ভয়ে কোশিকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যার বিজেত খংজতে
কৌশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসেছিল, তারা
কোন্ পথে গেছে যদি জানেন তো বল্বন। সত্যবাদী কৌশিক বললেন, তারা

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে অনুরূপ শেলাক আছে।

বহন্-বৃক্ষ-লতা-গন্ধা-সমাকীর্ণ এই বনে আগ্রয় নিয়েছে। তথন নিষ্ঠার দস্যারা সেই লোকদের খাঁজে বার ক'রে হত্যা করলে। মৃঢ় কৌশিক ধর্মের স্ক্ষা তত্ত্ব জানতেন না, তিনি তাঁর দ্বের্ডির জন্য পাপগ্রুস্ত হয়ে কণ্টময় নরকে গিয়েছিলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দূর্ব্বোধ পরমজ্ঞান লাভ করবার চেণ্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ত্ব শ্রন্থতিতেই আছে। আমি এই দ্বই মতের কোনওটির দোষ ধরছি না, কিন্তু শ্রন্থতিতে সমদত ধর্মের বিধান নেই, সেজন্য প্রাণিগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রচিত হয়েছে।—

যৎ স্যাদহিংসাসংঘ্রন্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চরঃ। আহিংসার্থার ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্॥ ধারণান্ধর্মমিত্যাহ্ম্মেনি ধাররতে প্রজাঃ। যৎ স্যান্ধারণসংঘ্রন্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চরঃ॥

— যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণিগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন রচিত হয়েছে। ধারণ (রক্ষা) করে এজনাই 'ধর্ম' বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম। —

> অবশ্যং ক্জিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যক্জতঃ। শ্রেয়স্ত্রান্তং বক্তব্ং তং সত্যমবিচারিতম্॥

— যেখানে অবশ্যই কিছ্ম বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নির্বিচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, যদি মিথ্যা শপথ ক'রে দস্যার হাত থেকে মারি পাওয়া যায়, তবে ধর্মাতভুজ্ঞানীয়া তাতে অধর্মা দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে দস্যাকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। অজর্মা, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বর্পে ব্রিঝয়ে দিলাম, এখন বল যাধিতিরকে বধ করা উচিত কিনা।

অর্জনে বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাপ্ত মহার্মাত প্রের্থির যোগ্য, আমাদেরও হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, প্রিকৃষ্ণির সমান, আমাদের পরম গতি। আমি ব্বেছি যে ধর্মারাজ্ঞ আমার অবধা। এইল তুমি আমার সংকল্পের বিষয় শ্বনে অনুগ্রহ ক'রে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা জান — কেউ যদি আমাকে বলে, 'অপর লোক তোমার চেয়ে অস্ত্রবিদ্যায় বা বীর্ষে প্রেষ্ঠ, তুমি তাকে গান্ডীব দাও,'—তবে আমি তাকে বধ করব। ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে — যে তাঁকে

ত্বরক (১) বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যুবিধিন্ঠির একাধিক বার আমাকে বলেছেন, 'গাণ্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যদি তাঁকে বধ করি তবে আমি অলপকালও জীবিত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন বৃদ্ধি দাও যাতে আমার সতারক্ষা হয় এবং যুবিধিন্ঠির ও আমি দ্বন্ধনেই জীবিত থাকি।

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সহিত যুন্ধ ক'রে যুধিন্ঠির প্রান্ত দ্রুগিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, সেজনাই ক্ষোভ ও জোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন।
এ'র এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুপিত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এও জানেন
যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিক্রম সইতে পারে না। ব্রুধিন্ঠির অবধ্য, তোমার
প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। যে উপারে ইনি জাবিত থেকেই মৃত হবেন তা বলছি
শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জাবিত
থাকেন; যথন তিনি অপমানিত হন তথন তাঁকে জাবিম্মত বলা যায়। রাজা
যুধিন্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর
কিঞ্চিং অপমান কর। প্রজনীয় যুধিন্ঠিরকে 'তুমি' বল; যিনি প্রভু ও গ্রের্জন
তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে
করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা ক'রে এবং সান্থনা দিয়ে তাঁর প্রতি প্রবিৎ
আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যুধিন্ঠির এতে কথনই কুপিত হবেন না। সতাভংগ
ও দ্রাত্বধের পাপ থেকে এইর্পে মৃত্ত হয়ে তুমি হ্লটিচন্তে স্তুপ্তক্রকে বধ কর।

# ১৭। অর্জনের সত্যরক্ষা — য্রাধিণ্ঠরের অন্বতাপ

অর্জন ব্রধিন্ঠিরকে বললেন, রাজা, আমাকে কট্বাক্য ব'লো না, ব'লো না; তুমি রণভূমি থেকে এক ক্রেশ দ্রের রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ তিনি শ্রেন্ঠ বীরগণের সংগা সিংহবিক্তমে যুন্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পশ্ডিতগণ বলেন, রাহ্মণের বল বাক্যে আর ক্ষরিয়ের বল বাহ্মতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, এবং তুমি নিন্ঠ্র। আমি কির্প তা তুমি জান। দ্বী প্রে ও জীবন দ্রিরও আমি সর্বদা তোমার ইন্ট্সাধনের চেন্টা করি, তথাপি তুমি যখন আমাকে ক্রিকাবানে আঘাত কবছ তখন ব্রেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও স্থলাই আমা নেই। তুমি দ্রোপদীর শ্যায় শ্রের আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না; তোমার জনাই আমি মহারথগণকে

<sup>(</sup>১) গৌফদাড়িহীন, মাকুন্দ। দ্রোণপর্ব ১৩-পরিচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে ত্বরক বলেছেন।

বধ করেছি, তাতেই তুমি নিঃশব্দ ও নিষ্ঠার হয়েছ। অধিরাজের পদ পেয়ে তুমি বা করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোমার দাতোসন্তির জন্য আমাদের রাজ্যনাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়েছি। তুমি অলপভাগা, এখন করে বাক্যের কশাঘাতে
আমাদের ক্রন্থ ক'রো না।

যাধিতিরকে এইপ্রকার পরাষ বাক্য ব'লে অর্জান অনাত্রত হলেন এবং নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অসি কোষমান্ত করলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি, তুমি আবার অসি নিম্কাশিত করলে কেন? অর্জান বললেন, যে শরীরে আমি অহিত আচরণ করেছি সে শরীর আমি নন্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যাধিতিরকে 'তুমি' সম্বোধন করেছ সেজন্য মোহগ্রত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাছে? যদি তুমি সভারক্ষার নিমিত্ত জ্যেতি প্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কি অবস্থা হ'ত? পার্থা, ধর্মের তত্ত্ব সাক্ষা ও দর্ভ্রের, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে। আমি যা বলছি শোন। আত্মহত্যা করলে তোমার প্রাত্হত্যার চেয়ে গা্রত্বর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের মাঝ্রে নিজের গা্ণকতিন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে।

তথন ধনপ্তায় তাঁর ধন্ নমিত ক'রে যাহিণ্টিরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, শ্নন্ন — পিনাকপাণি মহাদেবে ভিন্ন আমার তুল্য ধন্ধর কেউ নেই। আমি মহাদেবের অনুমতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচর সহ সমসত জগং বিনণ্ট করতে পারি। রাজসায় যজের প্রে আমিই সকল দিক ও দিক্পালগণকে জয় ক'রে আপনার বশে এনেছিলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসায় যজ্ঞ সমাশত হয়েছিল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণয়ক্ত বিস্তৃত ধন্ম, এবং দাই পদতলে রথ ও ধনজ অভিকত আছে, আমার তুল্য পার্ম্ব যালেধ অজেয়। সংশশতকদের অলপই অর্বাশন্ট আছে, শার্টেসনার অর্ধ ভাগ আমি বিনন্ট করেছি। আমি অস্ত্র দ্বারাই অস্তাজ্ঞদের বধ করি, অস্ত্রপ্রেয়াগে বিপক্ষ সৈন্য ভসমসাং করি না। কৃষ্ণ, শায় চল, আমরা বিজয়রথে চ'ড়ে সা্তপাত্রকে বধ করতে যাই। আমাদের রাজ্য আজ সাম্পলাভ কর্মন, আমি কর্ণকে বিনন্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অঞ্বর্ম কুল্তী পার্হীনা হবেন, আমি সত্য বলছি — কর্ণকে বধ না ক'রে, আমার কবচ খলেব না।

এই কথা ব'লে অর্জুন তাঁর খড়্গ কোষবন্ধ ক'রে খন্ব ত্যাগ করলেন এবং লম্জায় নত্মস্তকে কৃতাঞ্জলিপ্রেট যুবিধিন্তিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসম্ন হ'ন, যা বলেছি তা ক্ষমা কর্ন, পরে আপনি আমার উদ্দেশ্য ব্রুতে পারবেন, আপনাকে নমস্কার করছি। আমি ভীমকে যুম্ধ থেকে মুক্ত করতে এবং স্তেপ্তাকে ব্ধ করতে

এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি, আপনার প্রিয়সাধনের জনাই আমার জীবন। এই ব'লে অর্জুন ব্রুধিন্ঠিরের পাদস্পর্শ ক'রে বৃদ্ধবাতার জন্য দণ্ডায়মান হলেন।

ধর্মরাজ ব্রিষিন্ঠির শব্যা থেকে উঠে দুঃখিত মনে বললেন, অর্জন্ন, আমি অসাধ্ব কর্ম করেছি, তার জন্যই তোমরা বিপদ্গুদ্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক প্রের্যাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী ম্ট্ব্রন্থি অলস ভীর্নিন্ঠ্র প্রের্যের অন্সরণ ক'রে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্লীবের আবার রাজকার্য কি? তোমার পর্ব বাক্য আমি সইতে পারছি না, অপ্যানিত হয়ে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই।

অন্ধনের প্রতিজ্ঞারক্ষার বিষয় যাধিন্ঠিরকে বাঝিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি আর অর্জনে আপনার শরণাগত, আমি প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি, ক্ষমা করান, আজ রণভূমি পাপী কর্ণের রম্ভ পান করবে। ধর্মাজ যাধিন্ঠির সসম্ভ্রমে কৃষ্ণকে উঠিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম, ঘোর বিপৎসাগর থেকে ভূমি আমাদের উন্ধার করেছ।

অর্জন সরোদনে যুর্ণিতিরের চরণে পড়লেন। দ্রাতাকে সন্দেহে উঠিয়ে আলিজন ক'রে যুর্ণিতিরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অর্জন বললেন, মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না ক'রে আমি বৃশ্ধ থেকে ফিরব না। যুর্ণিতির প্রসল্লমনে বললেন, অর্জন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় জীবন ও অভীত লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শহুর ক্ষয় হ'ক।

# ১৮। অজ্ন-কর্ণের অভিযান

#### (সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কৃষ্ণের আজ্ঞায় দার্ক অর্জ্বনের ব্যাঘ্রচর্মাব্ত রথ সন্দ্রিত করলে এথাবিধি দ্বস্তারনের পর কৃষ্ণের সহিত অর্জ্বন সেই রথে উঠে রণভূমির অভিমুখে চললেন। সেই সময়ে সকল দিক নির্মাল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপত্র (ক্ষুট্টিটোকরা) ও ক্রোঞ্চ (কোঁচ বক) প্রভৃতি শৃভস্চক পক্ষী অর্জ্বনকে প্রদক্ষিণ ক্রেরতে লাগল। কব্দ গ্রেষ্ট্র বক শ্যেন বায়স প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্বন, তোমার সমান যোম্বা প্রথিবীতে নেই, তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা ক'রো না। আজু যুম্পের সম্তর্গশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শত্র- পক্ষের বিপ্রল সৈন্যের এখন অলপই অবশিষ্ট আছে। কোরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ জীবিত আছেন — অশ্বখামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বখামা তোমার মাননীয় গ্রন্থ দ্রোণের প্রত, কৃপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধ্ব, মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার দ্রাতা, এই কারণে এ'দের উপর তোমার দয়া থাকতে পারে, কিন্তু পাপমতি ক্ষ্মাশয় কর্ণকে আজ তুমি সম্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, দয়্তক্রীড়া, এবং দয়্বোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমশ্তেরই ময়ল দয়রাম্মা কর্ণ। অর্জ্যন বললেন, গোবিন্দ, ভৃতভবিষাদ্বিৎ তুমি যখন আমার সহায় তখন কর্ণের কথা দ্বে থাক, তিলোকের সকলকেই আমি পরলোকে পাঠাতে পারি।

এই সমরে ভীম তুম্বল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সার্রাধি বিশোককৈ বললেন, আমি স্বাদিকে শন্তাদের রথ ও ধর্জাগ্র দেখে উদ্বিশন হয়েছি। অর্জুন এখনও এসেন না, ধর্মারাজও আহত হয়ে চ'লে গেছেন। এ'রা স্থাবিত আছেন কিনা জানি না। যাই হ'ক, এখন আমি শন্তাসনা সংহার করব, তুমি জেলে বল আমার কত বাণ অর্বাশিষ্ট আছে। বিশোক বললে, পাশ্চুপ্রত, আপনার এত অস্ত্র আছে যে ছয় গোশকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্ত্র অস্ত্র নিক্ষেপ কর্ম।

কিছ্কেল পরে বিশোক বললে, ভীমসেন, আপনি গাণ্ডীব আকর্ষণের শবদ শন্নতে পাচ্ছেন না? আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, হিচ্চিসৈনাের মধ্য থেকে অর্জুনের ধনজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনদ্ট কয়তে করতে আপনার কাছে আসছেন। ভীম হৃষ্ট হয়ে বললেন, বিশোক, ভূমি যে প্রিয়সংবাদ দিলে তার জন্য আমি তোমাকে চোদ্দিটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুড়িটি রথ দেব।

অর্জন কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ডালসৈন্যেরা কর্ণের ভরে পালাডেছ, তুমি শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি পাণ্ডব ও স্ক্রেয়গণকে নিঃশেষ করবেন। অর্জনের রথ দেখতে পেরে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ অ্রক্তন আসছেন, তাঁর ভয়ে কোরবসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমন্ত সেন্য বর্জন ক'রে তোমার দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণার্জনেকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভীষ্ম দ্রোণ অন্বথামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জনের ভয়ে পালাডেল,

তুমি ভিন্ন আর কেউ এ দের ভয় দরে করতে পারবে না। এই ব্রুদ্ধে কোরবগণ তোমাকেই দ্বীপের নাও আগ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, জারর মনের মত কথা বলছেন, ধনজয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন। আজ আমার বাহ্রেছা দেখন, আমি একাকীই পাশ্ডবগণের মহাচম্ ধ্রংস করব এবং প্রুব্বায় কৃষ্ণ শ্রুবিকও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আমি ফিরব না।

এই সমক্রে দ্বেশিষন কৃপ কৃতবর্মা শকুনি অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে দেখে কর্ণ বললেন, আপনারা সকল দিক থেকে কৃষ্ণার্জ্বনকে আক্রমণ কর্ন, তাঁরা পরিপ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হ'লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অন্সারে কৌরবপক্ষী মহারথগণ সসৈন্যে অর্জ্বনের সংগ্য যুন্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জ্বনের বাণবর্ষাণে কৌরবসৈন্য নিন্পিট ও বিধন্সত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সংগ্য যুন্ধ করছিল তারাও পরাঙ্মান্থ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগন হ'লে অর্জ্বন ভীমের কাছে এলেন এবং তাঁকে যুন্ধিষ্ঠিরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্যত যুন্ধ করতে গেলেন।

দ্বংশাসনের কনিষ্ঠ দশ জন অর্জনেকে পরিবেন্টন করলেন, কিন্তু অর্জন ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশেছদ করলেন। নব্দই জন সংশপ্তক রথী অর্জনেকে বাধা দিতে এলেন, কিছ্কুক্ষণ যুদেধর পর তাঁরাও নিহত হলেন।

# ১৯। দ্বঃশাসনবধ — ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন

# (সপ্তদশ দিনের আরও যুন্ধ)

কর্ণ পাণ্ডালগণের সহিত যুন্ধ করছিলেন। তাঁর শরানাতে ধৃষ্টপানুন্দের এক প্রে নিহত হ'নে কৃষ্ণ অর্জনৈকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্ডালগণকে িংশেষ করছেন, তুমি সম্বর তাঁকে বধ কর। অর্জনে কিছন্দ্রে অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভৌষ্টি দন পন্নর্বার তাঁর সংগো মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অর্জনের পৃষ্ঠরক্ষা করতে লাগলেন।

এই সমরে দ্বংশাসন নির্ভারে শরক্ষেপণ করতে করতে ভামের নিকটম্থ হলেন। হাস্তিনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর যেমন সংঘ্রতিহয় সেইর্প ভাম ও দ্বংশাসন প্রস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভামের শরাঘাতে দ্বংশাসনের ধন্ব ও ধ্বজ ছিল্ল এবং সার্রাথ নিহত হ'ল। তখন দ্বংশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং অন্য ধন্ব নিয়ে ভামিকে শরাহত করলেন। বাহ্ব প্রসারিত ক'রে ভাম প্রাণশ্নোর ন্যায় রথের মধ্যে শর্মে পড়লেন এবং কিছ্কুল পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে গর্জন ক'রে উঠলেন। দ্বঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়িত করতে লাগলেন। ক্লোধে জর'লে উঠে ভীম বললেন, দ্বরাত্মা, আজ ষ্বেশে তোমার রক্ত পান করব। দ্বঃশাসন মহাবেগে একটি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, উগ্রম্তি ভীমও তাঁর ভীষণ গদা ঘ্রণিত ক'রে প্রহার করলেন। গদার প্রহারে শক্তি ভ'ন হ'ল, দ্বঃশাসন মস্তকে আহত হয়ে দশ ধন্ব (চল্লিশ হাত) দ্রে নিক্ষিপত হলেন, তাঁর অশ্ব ও রথও বিনষ্ট হ'ল।

দ্বঃশাসন বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। তথন ভীমসেন নিরপরাধা রজ্ঞস্বলা পতিকর্তৃক অরক্ষিতা দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ বন্দ্রহরণ প্রভৃতি দ্বঃখ স্মরণ ক'রে ঘ্রতাসন্ত হ্বতাশনের ন্যায় জব'লে উঠলেন এবং কর্ণ দ্বেযোধন কৃপ অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধ্রগণ, আজ আমি পাপী দ্বঃশাসনকে হত্যা করছি, পারেন তো একে রক্ষা কর্ন। এই ব'লে ভীম তার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। সিংহ যেমন মহাগজকে ধরে, ব্কোদর ভীম সেইর্প কম্পমান দ্বঃশাসনকে আক্রমণ ক'রে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তীক্ষ্য আস দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে স্বিষদ্ধ রক্ত পান করলেন। তার পর ভূপতিত দ্বঃশাসনের শিরশ্ছেদ ক'রে রক্ত চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদ্বশ্ধ, মধ্ব, ঘ্ত, উত্তম মাধ্বীক মদ্য, দিব্য জল এবং মথিত দ্বংধ ও দাধ প্রভৃতি অম্তত্ত্লা যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে এই শত্র্রক্ত অধিক স্কুস্বাদ্ব মনে হচ্ছে। তার পর দ্বঃশাসনকে গতাস্ব দেখে উগ্রক্ষা রেখাবিন্ট ভীমসেন হাস্য ক'রে বললেন, আর আমি কি করতে পারি, মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে।

রন্তপায়ী ভীমকে যারা দেখছিল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। তাদের হাত থেকে অস্ত্র খ'সে পড়ল, অস্ত্র্বট আর্তনাদ করতে করতে অর্থনিমীলিত-নেত্রে তারা ভীমকে দেখতে লাগল। এ মান্য নয়, রাক্ষস — এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণদ্রাতা চিত্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাঞ্চালবীর যুধামনা তাঁকে শরাঘাতে বধ করলেন।

উপস্থিত বারগণের সমক্ষে দ্বঃশাসনের রক্তে অঞ্জাল পূর্ণ ক'রে ভীম সগর্জনে বললেন, প্র্রুষাধম, এই আমি তোমার কণ্ঠর্ন্ধির পাম করছি, এখন আবার আমাকে 'গর্ব গর্ব' বল দেখি! দা্তসভার আমাদের প্রুজিরের পর যারা 'গর্ব গর্ব' ব'লে নৃত্য করেছিল, এখন প্রতিনৃত্য ক'রে তাদেরই আমারা 'গর্ব গর্ব' বলব। তার পর রক্তান্তদেহে মুখ থেকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষৎ হাস্য ক'রে ভীমসেন কৃষ্ণার্জনিকে বললেন, আমি দ্বঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আজ প্র্ণ

অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অর্জ্যুনের গাণ্ডীবধন্র গ্রণ ছিল্ল হ'ল, সেই অবসরে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অর্জ্যুনকে আছ্লে করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাটটি নারাচ দিয়ে বিশ্ব করলেন। কৃষ্ণার্জ্যুন পরাভূত হয়েছেন মনে ক'রে কৌরবসৈন্য করতলধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। গাণ্ডীবে ন্তন গ্রণ পরিয়ে অর্জ্যুন ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার ক'রে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কৌরব-যোন্ধাকে বিশ্ব ক'রে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও প্রতিরক্ষক যোন্ধানের বিনন্ত করলেন। হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, দ্বুর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না।

খান্ডবদাহের সময় অর্জনে যার মাতাকে বধ করেছিলেন সেই তক্ষকপুত্র অশ্বসেন (১) এতদিন পাতালে শ্রেছিল। রথ অশ্ব ও হস্তীর মর্দনে ভূতল কম্পিত হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাত্বধের প্রতিশোধ নেবার জন্য শরর প ধারণ ক'রে কর্চপ্র ত্রেণ প্রবিষ্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণনা জেনেই সেই শর তাঁর ধন্তে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জনের গ্রীবা ছিল্ল হবে না, ভূমি এমন শর সন্ধান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ বললেন, আমি দ্বার শরসন্ধান করি না, — এই ব'লে তিনি শর মোচন করলেন। সেই ভীমদর্শন অত্যুক্তরল শর সশবেদ নির্গত হয়ে যেন সীমন্ত রচনা ক'রে আকাশ-পথে জ্বলতে জ্বলতে যেতে লাগল। তথন কংসরিপ্র মাধব অবলীলাক্রমে তাঁর পারের চাপে অর্জনের রথ মাটিতে এক হাত(২) বিসয়ে দিলেন, রথের চার অন্ব জান্ব ন্বারা ভূমি স্পর্শ করলে। নাগবাণের আঘাতে অর্জনের জগদ্বিখ্যাত স্বণিকরীট দশ্ব হয়ে মস্তক থেকে প'ড়ে গেল।

শরর পী মহানাগ অশ্বসেন পন্নর্বার কর্ণের ত্পে প্রবেশ করতে গেল। কর্ণের প্রশেনর উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সেজনা অর্জনের মন্তক হরণ করতে পারি নি; আবার লক্ষ্য ক'রে আমাকে নিক্ষেপ কর, তোমার আর আমার শত্রকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শ্বনে ক্ষেপ্র বললেন, অন্যের শক্তি অবলন্বন ক'রে আমি জয়ী হ'তে চাই না; নাগ, যাদ পাত অর্জনকেও বধ করা যায়, তথাপি এই শর আমি পন্নর্বার প্রয়োগ করব না অতএব তুমি প্রসম্ম হয়ে চ'লে যাও। তখন অশ্বসেন অর্জনকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হ'ল। কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খান্ডবদাহকালে তুমি এর শত্রতা

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ৪০-পরিচ্ছেদ দুট্বা। (২) মূলে আছে 'কিচ্কুমানুম্', তার অর্থ এক হাত বা এক বিঘত।

করেছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রক্ষর্বলিত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। অর্জুন ছয় বাণের আঘাতে অশ্বসেনকে কেটে ভূপাতিত করলেন। তখন পর্রুষোত্তম কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অর্জুনের রথ ভূমি থেকে তুললেন।

অর্জন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণকিরীট, কুণ্ডল'ও উজ্জন বর্ম বহুন খণ্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতিবিক্ষত করলেন। বার্ন-পিত্ত-কফ্জনিত জনুরে আক্রান্ড রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর অর্জন যমদন্ডতুল্য লোহময় বাণে তার বক্ষস্থল বিন্ধ করলেন। কর্ণের মন্তি দিথিল হ'ল, তিনি ধন্বাণ ত্যাগ ক'রে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সংস্বভাব প্রম্বশ্রেষ্ঠ অর্জন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তথন কৃষ্ণ বাসত হয়ে বললেন, পাণ্ডুপনে, তুমি প্রমাদগ্রন্থত হচ্ছ কেন? ব্যন্ধিমান লোকে দ্বর্ল বিপক্ষকে অবসর দেন না, বিপদ্গুস্ত শত্রুকে বধ ক'রে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি দ্বর্যান্বিত হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কুষ্ণের উপদেশ অন্সারে অর্জন শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন ক্রণ্ডন, কর্ণও প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণার্জনকে শরবিন্ধ করতে লাগলেন।

কর্ণের মৃত্যু আসম হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে রাহারণের শাপের বিষয় জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচক গ্রাস করছে। তথন কর্ণ পরশ্রামপ্রদত্ত রাহার মহাস্তের বিষয় ভূলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগন হয়ে ঘ্রতে লাগল। কর্ণ বিষয় হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্ম জ্ঞগণ সর্বদাই বলেন য়ে ধর্ম ধামিকিকে রক্ষা করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ করি, কিল্তু দেখছি ধর্ম ভক্তগণকে রক্ষা না ক'রে বিনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ ক'রে অর্জ্বনের ধন্বর্গণ বার বার ছেদন করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্বন এক ভয়ংকর লোহময় দিব্যাস্ম মন্ত্রণাঠ ক'রে তাঁর ধন্তে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক আরও ভূপ্রবিষ্ট হ'ল। ক্রোধে অগ্রন্থাত ক'রে কর্ণ বললেন, পাণ্ডুপত্র, মৃত্ত্র্কাল অপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে ব'সে গেছে। ভূমি কাপ্রন্ত্রের ক্রিভিসাল্য ত্যাগ কর, সাধ্বস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দুর্দশাপায় বিপক্ষের প্রতি অস্তক্ষেপণ করেন না। তোমাকে বা বাসন্দেবকে আমি ভয় করি না, তুর্মি অফ্রক্লবিবর্ধন ক্ষিত্রির্স্ত্র, ধর্মোপদেশ স্মরণ ক'রে ক্ষণকাল ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদ্নেটের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ লোকে বিপদে পর্তুলে দৈবের নিন্দা করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন দ্বেশ্যেন দ্বঃশাসন আর শ্রুনির সংগ্যে মিলে একবস্থা দ্বোপদীকে দাতিসভায় আনিরেছিলে তখন তোমার ধর্ম সমরণ হয় নি। যখন অক্ষনিপন্ণ শকুনি অনভিজ্ঞ যামিতিরকে জয় করেছিলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার সম্মতিতে দার্বেশ্বন ভীমকে বিষয়া খাদ্য দিয়েছিল, জতুগ্হে সাক্ষত পাশ্ভবদের যখন দশ্য করবার চেন্টা করেছিল, দাঃশাসন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রোপদীকে যখন তুমি উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হ'লেও তোমারা যখন পাশ্ভবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও নি, বহু মহারথের সংগ্রে মিলে যখন বালক অভিমন্যাকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তালা শানিয়ে লাভ কি? আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিশ্কৃতি পাবে না।

বাসন্দেবের কথা শন্নে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ক্রোধে ওপ্ট স্পান্দত ক'রে ধন্ব তুলে নিয়ে অর্জন্বকে মারবার জন্য একটি ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বল্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ সেইর্প অর্জনের বাহ্মধ্যে প্রবেশ করলে। অর্জনের মাথা ঘ্রতে লাগল, দেহ কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গাল্ডীব প'ড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেণ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন অর্জন্ন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষ্রপ্রপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রয়ভূষিত ধনজ এবং তার উপরিস্থ উল্জন্ন হিন্তরক্জন্লাঞ্চন কেটে ফেললেন। তার পর তিনি ত্ণ থেকে বজ্র আন্ন ও যমদন্তের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ ক'রে থাকি, গ্রন্জনকে সন্তুন্ট ক'রে থাকি, স্ব্র্দ্গণণের বাক্য শন্নে থাকি, তবে এই বাণ আমার শত্রের প্রাণহরণ কর্ব্ন।

অপরাহাকালে অর্জুন সেই অঞ্জলিক বাণ দ্বারা কর্ণের মদ্তক ছেদন করলেন। রন্তবর্ণ সূর্য যেমন অদ্তাচল থেকে পতিত হন, সেইর্প সেনাপতি কর্ণের উত্তমাণ্য ভূমিতে পতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপতিত দেহ থেকে একটি তেজ আকাশে উঠে স্থমিন্ডলে প্রবেশ করলে। কৃষ্ণ অর্জুন ও অন্যান্য প্রাণ্ডবগণ হতে হয়ে শৃত্যধর্নি করলেন, পান্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও ত্রুপ্রবিনি ক'রে বন্দ্র ও বাহ্ন সন্থালন করতে লাগল। বীর কর্ণ শোণিতান্তদেহে শুর্মাছ্র হয়ে ভূমিতে প'ড়ে আছেন দেখে মন্তরাজ শল্য ধ্বজহীন রথ নিয়ে চ'লে, গেলেন।

# ২১। मृद्रयाधदनत विश्वाम -- युविधिकेदनत श्व

#### (সংতদশ দিনের যুখ্ণান্ত)

হতবৃদ্ধি দৃঃখার্ত শল্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ কর্ণ ও অর্জুনের যে যুন্ধ হয়েছে তেমন আর কথনও হয় নি। দৈবই পান্ডবদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের বিনন্ট করেছেন। শল্যের কথা শুর্নে দুর্যোধন নিজের দুর্নীতির বিষয় চিন্তা ক'রে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তার পর তিনি সার্থিকে রথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি কৃষ্ণ অর্জুন ভীম ও অর্থাশন্ট শন্তুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে ঋণুমুক্ত হব।

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন প'চিশ হাজার কোরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য য্দেধর জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভীমসেন ও ধৃষ্টদান্ন চতুরঙগ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। পদাতি সৈন্যের সঙ্গো ধর্মান্নারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাণি ষমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। আর্জুন নকুল সহদেব ও সাত্যাকিও যুদ্ধে রত হলেন। কোরবসৈন্য ভান হয়ে পালাতে লাগল। তখন দ্বর্যোধন আশ্চর্য পোর্ম্ম দেখিয়ে একাকী সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গো যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষায়্রয়ণা, শোনা, প্থিবীতে বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাণ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার পাবে। ওদের সৈন্য অলপই অবশিষ্ট আছে, কৃষ্ণার্জুনও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, আমরা সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীর্ম উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষায়্রয়তধারী কোন্ মৃঢ় যুদ্ধ ত্যাগ করে? তোমরা পালালে নিশ্চয় ক্রম্ধশন্ধ ভীমের হাতে পড়বে, তার চেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করা গ্রেয়।

সৈন্যেরা দ্বের্যাধনের কথা না শ্বনে পালাতে লাগল। তথ্ন ভীত ও কিংকর্তব্যবিমৃত্ মন্তরাজ শল্য দ্বের্যাধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্যুরিথ অশ্ব গজ ও সৈন্য বিনন্দ হয়ে এই রণভূমিতে প'ড়ে আছে। দ্বের্যাধন ক্রিম্ব্র হও, সৈন্যেরা ফিরে যাক, তুমিও শিবিরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন ক্রিজা, তুমিই এই লোক-ক্ষয়ের কারণ। দ্বর্যোধন 'হা কর্ণ', হা কর্ণ' ব'লে অপ্রশাত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোম্ধারা দ্বর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব-মাতৎগের রক্তে সিক্ত রণভূমি দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন। ভত্তবংসল রক্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিরণজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শ ক'রে যেন স্নানের ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন।

কলপবৃক্ষ যেমন পক্ষীদের আশ্রয়, কর্ণ সেইর্প প্রার্থীদের আশ্রয় ছিলেন।
সংস্বভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জ্বীবন কিছ্ই ব্রাহ্মণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থিগণের প্রিয় দানপ্রিয় সেই কর্ণ পার্থের হন্তে নিহত হয়ে পরমগতি লাভ করলেন।

যুবিণিন্টর কর্ণার্জ্বনের যুন্ধ দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু প্নবর্ণার কর্ণের বাণে আহত হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে যান। কর্ণবিধের পর কৃষ্ণার্জ্বন তাঁর কাছে গেলেন এবং চরণবন্দনা ক'রে বিজয়সংবাদ দিলেন। যুবিণিন্টর অত্যন্ত প্রীত হয়ে কৃষ্ণার্জ্বনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান প্রব্রুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। তার পর তিনি কৃষ্ণ ও অর্জ্বনের বহু প্রশংসা ক'রে বললেন, গোবিন্দ, তের বংসর পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সুখে নিদ্রা যাব।



# শল্যপর্ব

#### ॥ শল্যবধপর্বাধ্যায়॥

# ১। क्रभ-मदुर्याधन-সংवाम

কৌরবপক্ষের দ্রবদ্ধা দেখে সংস্বভাব তেজ্বনী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিষ্ট হয়ে দ্র্যোধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষান্তরের পক্ষে য্দ্ধমাই শ্রেষ্ঠ, পিতা প্রে প্রতা মাতুল ভাগিনের সম্বন্ধী ও বান্ধবের সঞ্জাও ক্ষান্তিরকে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষান্তরের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ, তোমার দ্রাতারা, এবং তোমার প্রে লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে আশ্রয় করব? সাধ্বম্বভাব পান্ডবদের প্রতি তোমরা অকারণে অসদ্বাবহার করেছ, তারই ফল এখন উপান্থিত হয়েছে। বংস, যুদ্ধে সাহাযোর জন্য তুমি যেসকল যোম্বাকে আনিয়েছ তাদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। বৃহস্পতির নীতি এই — বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার সমান হ'লে সন্ধি করবে, বলবান হ'লে যুদ্ধ করবে। আমরা এখন হীনবল, অতএব পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত। ধ্তরাত্ম ও কৃষ্ণ অন্বরোধ করলে দয়াল্ব যুদ্ধিতির নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভীম অর্জন প্রভৃতিও সম্মত হবেন।

শোকাত্র দ্বোধন কিছ্কাল চিন্তা ক'রে বললেন, স্বহ্দের যা বলা উচিত আপনি তাই বলেছেন, প্রাণের মারা ত্যাগ ক'রে আপনি পান্ডবদের সংগ্যে যুন্ধও করেছেন। ব্রাহ্মণপ্রেষ্ঠ, মুম্ব্রের যেমন ঔষধে র্মচি হয় না সেইর্প আপনার য়র্নিছ-সম্মত হিতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমরা খ্বিধিন্ঠিরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলাম, তাঁর প্রেরিত দ্ত কৃষ্ণকেও প্রতারিত করেছিলাম; এখন তিনি আমার অন্রেরাধ শ্নবেন কেন? আমরা অভিমন্যুকে বিনন্ট করেছি, কৃষ্ণ ও অর্জ্বন আমাদের হিতাচরণ করবেন কেন? আমরা অভিমন্যুকে বিনন্ট করেছি, কৃষ্ণ ও অর্জ্বন আমাদের হিতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, স্ক্রের্বর তব্ন নত হবে না। যমতুল্য নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ ক'রেই আছে, ধ্রুজন্মন্দ ও শিখন্ডীর সঞ্জেও আমার শত্রুতা আছে। দা্তসভায় সকলের ব্রম্কে যিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন সেই দ্রোপদী আমার বিনাশ ও ভর্ত্গণের স্বান্তিনিন্ধর জন্য উগ্র তপস্যা করছেন, তিনি প্রতাহ হোমস্থানে শয়ন করেন; কৃষ্ণভাগনী স্বৃভদ্রা অভিমান ও

দর্প ত্যাগ ক'রে সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করেন। এইসকল কারণে এবং বিশেষত অভিমন্য্রধের ফলে যে বৈরানল প্রজ্বলিত হয়েছে তা নির্বাপিত হয় নি, অতএব কি ক'রে পাশ্ডবদের সংগ্য সন্ধি হবে? সাগরাম্বরা প্রথিবীর রাজা হয়ে আমি কি ক'রে পাশ্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় য্র্বিণিন্টরের পিছনে যাব, আত্মীয়দের সংগ্য দীনভাবে জ্বীবিকানির্বাহ করব? এখন ক্লীবের ন্যায় আচরণের সময় নয়, আমাদের যুম্ব করাই উচিত। যে বীরগণ আমার জন্য নিহত হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের ঋণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের প্রতিও আর র্নুচি নেই। পিতামহ দ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাতিত ক'রে যদি আমি নিজের জীবন রক্ষা করি তবে লোকে নিশ্চয় আমার নিন্দা করবে। আমি য্র্বিণ্ডিরকে প্রণিপাত ক'রে রাজ্যলাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়য় শেষ হত হয়ে স্বর্গলাভ করব।

দ্বর্যোধনের কথা শ্বনে ক্ষত্রিয়গণ প্রশংসা ক'রে সাধ্ব সাধ্ব বলতে লাগলেন এবং পরাজয়ের জন্য শোক না ক'রে য্বশেষ নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা বাহনদের পরিচর্যা ক'রে হিমালয়ের নিকটবতী ব্ক্ছহীন সমতল প্রদেশে গেলেন এবং অর্ববর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেথানে কিছ্কাল থেকে তাঁরা দ্বর্যোধন কর্তৃক উৎসাহিত হ'য়ে রাত্রিবাসের জন্য শিবিরে ফিরে এলেন।

#### ২৷ শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক

কোরবপক্ষীয় বীরগণ দ্বর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আপনি সেনাপতি নিষ্ত্র ক'রে যুন্ধ কর্ন, আমরা তংকতৃক রক্ষিত হয়ে শত্র, জয় করব। দ্বর্যোধন রথারোহণে অশ্বত্থামার কাছে গেলেন — যিনি তেজে স্যুতুলা, ব্রন্থিতে ব্রুস্পতিত্লা, যাঁর পিতা অয়োনিজ এবং মাতাও অয়োনিজা, যিনি র্পে অনুপম, সর্ববিদ্যার পারগামী এবং গ্রুণের সাগর। দ্বর্যোধন তাঁকে বললেন, গ্রুব্পত্র, এখন আপনিই আমাদের পরমগতি, আদেশ কর্ন কে আমাদের সেনাপতি হবেন।

অশ্বত্থামা বললেন, শল্যের কুল রূপ তেজ যশ শ্রী ও সর্ব প্রকার স্থানই আছে, ইনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। এই কৃতজ্ঞ নরপতি নিজের ভাগিনেরদের ত্যাগ ক'রে আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বর এবং শিবতীয় কার্তিকের ন্যায় মহাবাহ্ন। দুর্ঘোধন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিত্রবংসল, মিত্র ও শত্র্ব পরীক্ষা করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমাদের সেনার অগ্রে থেকে নেতৃত্ব কর্নুন, আপনি রণস্থলে গেলে মন্দর্মতি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল্গণ এবং তাদের অমাত্যবর্গ নির্দাম হবে। মদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুর্বাজ তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও আমি তাই করব, আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার প্রিয়সাধনের জন্য। দুর্যোধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতলনীয় মাতল, আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করছি. কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইর্প আপনি আমাদের রক্ষা কর্ন। শল্য বললেন, দুর্যোধন, শোন — কৃষ্ণ আর অর্জ্বনকে তমি রথিশ্রেষ্ঠ মনে কর, কিন্তু তাঁরা বাহ বলে কিছ,তেই আমার তুল্য নন। আমি ক্তম্প হ'লে সরোসরে ও মানব সমেত সমস্ত প্রথিবীর সংগে যুম্প করতে পারি. পান্ডবরা তো দূরের কথা। আমি সেনাপতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন শল্যকে যথাবিধি সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। সৈন্যেরা সিংহনাদ ক'রে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধর্নন হ'ল, কোরব ও মদ্রদেশীয় যোল্ধারা হ'ল হয়ে শল্যের স্তৃতি করতে সুস্কান। সকলে সেই রান্ত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন।

পাত্তবিশ্বিরে যুর্বিষ্ঠির রুষ্ণকে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধন্ধর শল্যকে সেনাপতি করেছেন। তমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার ব্যবদ্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আমি শল্যকে জানি, তিনি ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শল্যের বল ভীম অর্জনে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুন্দ ও শিখন্ডীর অপেক্ষা অধিক। পরুরুষগ্রেষ্ঠ, আপনি বিক্রমে শাদ্রলিত্না, আপনি ভিন্ন অন্য পরেব্রষ প্রথিবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদুরাজকে বধ করতে পারেন। তিনি সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য ক'রে শল্যকে বধ কর্ন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে এখন শল্য-রূপ গোষ্পদে নিমন্জিত १८४० ना। এই প্রকার উপদেশ দিয়ে কয় সায়ংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন। কর্ণবধে আনন্দিত পান্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই রাত্রিতে সূথে নিদ্রা গেলেন।

#### ৩। শল্যবধ

(অন্টাদশ দিনের যুন্ধ)

(9.9.111.9.9.9.10.0.128.3 পর্রাদন প্রভাতে রূপ কৃতবর্মা অশ্বত্থামা শল্য শকুনি প্রভৃতি দুর্বোধনের সংখ্য মিলিত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সংখ্য যুস্ধ করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা ক'রে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র

নামক বাহে রচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপ্রদের সংখ্য বাহের সম্মুখে রইলেন। তিগত সৈন্য সহ কৃতবর্মা বাহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ কৃপাচার্য দক্ষিণে, কান্দ্রেজ সৈন্য সহ অশ্বত্থামা প্রতিদেশে, এবং কুর্বীরগণ সহ দ্বর্ষাধন বাহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাশ্চবগণও নিজেদের সৈন্য বাহ্বন্ধ ও শ্বিধা বিভক্ত ক'রে অগ্রসর হলেন। কোরবপক্ষে এগার হাজার রথী, দশ হাজার সাতে শ গজারোহী, দ্ব লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পাশ্চবপক্ষে ছ হাজার রথী, ছ হাজার গজারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দ্ব কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল।

দুই পক্ষের তুম্বল যুন্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাশ্ডবপক্ষের গজ অন্ব রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের বাণে নিপীড়িত ও বিচলিত হ'ল। সহদেব শল্যের পত্তুকে বধ করলেন। ভীমের গদাঘাতে শল্যের চার অন্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ ক'রে ভীমের বক্ষ বিন্ধ করলেন। ব্কোদর অবিচলিত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই আঘাতে শল্যের সারথির হ্দয় বিদীণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দ্বজনেই আহত ও বিহ্বল হলেন, তথন কুপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তের ন্যায় বিহ্বল হয়ে মদ্ররাজকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

দ্বেশ্বিদের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চেকিতান নিহত হলেন। শল্যকে অগ্রবর্তী ক'রে কুপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যুবিন্ঠিরের সপ্যে এবং তিন হাজার রথী সহ অশ্বত্থামা অর্জুনের সপ্যে যুন্ধ করতে লাগলেন। যুবিন্ঠির তাঁর দ্রাতাদের এবং কৃষকে ডেকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত বহু রাজা কোরবদের জন্য যুন্ধ ক'রে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কর্তব্যে প্র্রুষকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। বীরগণ, আমার সত্য বাক্রু শোন — আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আমি তাঁকে বধ করব, আজ অমিম বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষরধর্মান্ত্রমার মাতুলের সঙ্গে যুন্ধ করব্ বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষরধর্মান্ত্রমার মাতুলের সঙ্গে যুন্ধ করব্ বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষরধর্মান্ত্রমার ও অন্যান্য উপকরণ রাখ্বক; স্ত্যুকি দক্ষিণচক্র, ধৃষ্টদান্ত্রন বামচক্র, এবং অর্জুন আমার পৃষ্ঠ রক্ষা কর্নুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে

<sup>্(</sup>১) যারা রথে যুদ্ধোপকরণ বোগান দেয়।

আমার শক্তি শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যুর্বিন্সিরের প্রিয়কামিগণ তাঁর আদেশ পালন করলেন।

আমিষলোভী দুই শাদ্বলের ন্যায় য্বিধিন্ঠর ও শল্য বিবিধ বাণ শ্বারা পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধৃন্টদানুন্ন সাত্যকি এবং নকুল-সহদেবও শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে যুন্ধে রত হলেন। কৌরবগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপুত্র যুনিধিন্টর যিনি পূর্বে মৃদ্ব ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দার্ণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে কাপতে কাপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্র যোল্যাকে বধ করছেন। যুনিধিন্ঠর শল্যের চার অশ্ব ও দুই পৃষ্ঠসার্থিকে বিনন্ট করলেন, তখন অশ্বত্থামা বেগে এসে শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চ'ড়ে পুনুবর্ণার যুনিধিন্তরের সঙ্গো যুন্ধে রত হলেন।

শল্যের চার বাণে যুর্যিষ্ঠিরের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভীমসেনও শল্যের চার অশ্ব ও সার্রাথকে বিনন্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুর্যিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়্গের মুন্গি ছেদন করলেন। যুর্যিষ্ঠির তখন গোবিন্দের বাক্য সমরণ ক'রে শল্যবধে ষত্নবান হলেন। তিনি অশ্বসার্রথহীন রথে আর্চ্ থেকেই একটি স্বর্ণের ন্যায় উক্জবল মন্ত্রিসন্ধ শক্তি অস্ব্র নিলেন, এবং 'পাপী, তুমি হত হ'লে' — এই বলে বিস্ফারিত দীপতনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। প্রলয়কালে আকাশ থেকে পতিত মহতী উক্লার ন্যায় সেই শক্তি অস্ব্র স্ক্রনিজ্গ ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শুদ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ঠ হ'ল। বজ্লাহত পর্বতশ্বেগর ন্যায় শল্য বাহ্ব প্রসারিত ক'রে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

শল্য নিপতিত হ'লে তাঁর কনিষ্ঠ দ্রাতা রথারোহণে য্র্বিধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিন্ধ করতে লাগলেন। য্র্বিধিষ্ঠির শল্যদ্রাতার ধন্ম ও ধনজ ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে তাঁর মঙ্গতক দেহচ্যুক্ত করলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'য়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল।

শল্য নিহত হ'লে তাঁর অন্তর সাত শ রথী কোর্বসেনা থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চ'ড়ে স্বর্বাধন সেখানে এলেন; একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্ত ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল। দ্বর্বাধন বার বার মদ্রযোশ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা দ্বর্বাধনের অন্বোধে প্রন্বার পাশ্ডবদের সঞ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত

হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মাজকে পীড়িত করছেন শুনে অর্জুন সম্বর সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যিক প্রভৃতিও যুবিছিরকে রক্ষা করবার জন্য বেন্টন করলেন। পাশ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনন্ট হলেন, তথন দুর্যোধনের সমসত সৈন্য ভীত ও চণ্ডল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পাশ্ডবগণ শঙ্থধননি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন।

#### ৪। শাল্ববধ

#### (অন্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মধ্যাহাকালে যাধিন্ঠির শলাকে বধ করলেন, কোরবদেনাও পরাজিত হয়ে যানুদ্ধে পরাঙ্মান্থ হ'ল। পাশ্ডব ও পাঞাল সৈনীগণ বলতে লাগল, আজ ধ্যৈশালী যাধিন্ঠির জয়ী হলেন, দাবেশিন রাজশ্রীহীন হলেন। আজ ধ্তরাদ্ধ পাতের মত্যো-সংবাদ শানুনবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। আজ থেকে দাবেশিন দাস হয়ে পাশ্ডবদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দা্থ পেয়েছেন তা বাব্ধবেন। যাধিন্ঠির ভীমার্জন নকুল-সহদেব, ধ্ছাদ্যুন্দা, শিখন্ডী ও দ্রোপদীর পঞ্জন্ম যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগয়াথ জনার্দন কৃষ্ণ যাদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পাশ্ডবদের জয় হবে না কেন?

ভীনসেনের ভরে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দ্বের্যাধন তাঁর সার্রাথকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আমি রণস্থলে থেকে যুন্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সার্রাথ রথ নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথবিহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত বহু যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে প্নবর্ণার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভীমসেন তাঁর স্বর্ণামন্ডিত বৃহৎ গালর আঘাতে সকলকেই নিম্পেষিত করলেন। দ্বের্থন তাঁর পক্ষের অর্বাশন্ট সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফ্রিক্ট এসে যুদ্ধে রত হ'ল, কিন্তু প্রতি বারেই বিধ্বস্ত হয়ে পালাল।

দ্বেশ্বিনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী ছিল্ক সজ্জশাস্ত্রজ্ঞ লোকে তার পরিচর্যা করত। শেলছাধিপতি শাল্ব সেই পর্বতাকার হস্তীতে চ'ড়ে যুন্ধ করতে এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ ক'রে পাণ্ডবসৈন্যদের ম্মালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে দেখলে, সেই বিশাল হস্তী একাই যেন বহু সহস্ল হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পাণ্ডব- সেনা বিমদিত হ'রে পালাতে লাগল। তখন ধৃন্টদানুন্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহন নারাচ নিক্ষেপ ক'রে সেই হসতীকে বিন্ধ করলেন। শাল্ব অন্কুশ প্রহার ক'রে হস্তীকে ধৃন্টদানুন্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃন্টদানুন্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেভা পড়লেন, তখন সেই হস্তী শন্ত দ্বারা অম্ব ও সারথি সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে ফেলে নিম্পেষিত করলে। ভীম শিখাতী ও সাত্যকি শরাঘাতে হস্তীকে বাধা বিভার চেন্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃন্টদানুন্ন তাঁর প্রতিশ্বাকার গদা দিয়ে হস্তীর কুন্ডদেশে (মস্তকপাশ্বস্থ দৃই মাংসিপিন্টে) প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রক্তবমন ক'রে সেই গজেন্দ্র ভূপতিত হ'ল, তখন ধৃন্টদানুন্ন ভল্লের আঘাতে শালেবর শিরশেছদ করলেন।

# ৫। উল্ক-শকুনি-বধ

(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মহাবীর শাল্ব নিহত হ'লে কোরবসৈন্য আবার ভান হ'ল। রুদ্রের ন্যায় প্রতাপবান দুর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অম্বত্থামা শকুনি উল্ক এবং কুপাচার্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে সাত শ রখী যুদ্ধিতিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণের হস্তে তাঁরা নিহত হলেন। তার পর নানা দিকে বিশৃত্থল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকুনি দশ হাজার প্রাসধারী অম্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত হ'ল। ধৃষ্ঠদানুদ্দ দুর্যোধনের অম্ব ও সার্রাথ বিনন্ত করলেন, তথন দুর্যোধনের একটি অম্বের প্রতে চ'ড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছ্কুণ্ণ পরে অম্বত্থামা কুপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহী যোদ্ধাদের ত্যাগ ক'রে শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষর লাভ ক'রে কুর্ক্সের্জ্রের যুন্দের উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুন্দেশেষে ধ্তরাল্টকে যুন্দেব্ত্তাল্ভ জানাতেন(১)। কোববসৈন্য ক্ষীণ এবং শত্রুসৈন্য বেণ্টিত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চার জন যোন্ধা প্রাণের
মায়া ত্যাগ ক'রে ধ্ন্টদানুন্দের সৈন্যদের সঞ্জে কিছ্কেণ যুন্ধ করলেন, কিল্তু

<sup>(</sup>১) তীষ্মপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দুষ্টব্য।

অর্জুনের বাণে নিপাঁড়িত **হ**য়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যকির প্রহারে সঞ্জয়ের বর্মা বিদাণি হ'ে। তিনি মুছিত হলেন, তখন সাত্যকি তাঁকে বন্দা করলেন।

দ্বর্ম বর্ণ শ্রহেত জৈর প্রভৃতি ধ্তরান্তের দ্বাদশ পর ভীমসেনের সংগ্র প্রচন্ড যুন্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অর্জুন কৃষকে বললেন, ভীমসেন ধ্তরাদ্থের সকল গ্রেকেই বধ করেছেন, যে দ্বজন (দ্বর্যোধন ও স্কুদর্শন) অর্বাশন্ত আছে তারাও আর্জু নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দ্বই শত রথ, এক শত গজ ও এক সহস্ত পদ্বতি, এবং কোরবপক্ষে অশ্বত্থামা কৃপ স্কুদর্মা শকুনি উল্ক ও কৃতবর্মা এই ইজন বীর অর্বাশন্ত আছেন; দ্বর্যোধনের এর অধিক বল নেই। মৃত্ দ্বর্যোধন ষ্বাদ্ যুন্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত ব'লেই জানবে।

ভার পর অর্জুন হিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সত্যেষ্ সন্শর্মা, স্থার্মার পায়তায়িশ জন পরে, এবং তাঁদের অন্ট্রদের বিনন্ট করলেন। দ্বের্যাধনদ্রতা স্দর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পরে উল্কে, এবং তাঁদের অন্ট্রগণ মৃত্যুপণ ক'রে পান্ডবদের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদের ভল্লের আঘাতে ভাল্কের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাশ্রক্তেই সাশ্রন্যমেন যুদ্ধ করতে স্থাগলেন এবং একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সহত্বে বাশ্বারা সেই শক্তি ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে শকুনির মহতক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির অন্ট্রগণও অর্জুনের হন্তে নিহত হ'ল।

# ॥ হ্রদপ্রবেশপর্বাধ্যায়॥

#### ७। দ্বর্যোধনের হুদপ্রবেশ

হতাবশিষ্ট কোরবসৈন্য দ্বেশ্যধনের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে প্নের্বার ২ শেশ্ব রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হরে শেং দ্বের্যোধনের একাদশ অক্ষোহিণী সেনা ধ্বংস হ'ল। পাণ্ডবসেনার দ্বি হাজার রথ, সাত শ হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাতি অবশিষ্ট্র রইল। দ্বের্যাধন যখন দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পরিত্যাগ ক'রে একাকী গদাহস্তে দ্বতবেগে প্র্বাম্বথে প্রস্থান করলেন।

সঞ্জয়কে দেখে ধৃষ্টদানুন্দা সহাস্যে সাত্যকিকে বললেন, একে বন্দী ক'রে কি

হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যকি তথন খরধার খড়্গ তুলে সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদৈবপায়ন ব্যাস উপস্থিত হয়ে বললেন, সঞ্জয়কে ম্বিন্ত দাও, একে বধ করা কথনও উচিত নয়। সাত্যকি কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, য়াও, তোমার মঙ্গল হ'ক। বর্মহীন ও নিরন্য সঞ্জয় ম্বিন্ত পেয়ে সায়াহ্যকালে য়্বিশ্বরাক্তদেহে হস্তিনাপ্রের দিকে প্রদ্থান করলেন।

রণস্থল থেকে এক ক্রেশ দ্রের গিয়ে সঞ্জয় দেখলেন, দ্র্বেধন ক্ষতবিক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দ্রুজনে অগ্রুপ্র্নিয়নে কাতরভাবে
কিছ্কল পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও ম্বিত্তর বিষয়
জানালেন। ক্ষণকাল পরে দ্রুবেধিন প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর দ্রাত্তগণ ও সৈন্যদের বিষয়
জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল দ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও
নত্ত হয়েছে, কেবল তিন জন রথী (কৃপ, অন্বত্থামা ও কৃতবর্মা) অবিশিষ্ট আছেন;
প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দ্রুবেধিন দীঘনিঃশ্বাস ফেলে
সঞ্জয়কে স্পর্শ ক'রে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তৃমি ভিয় দ্বিতীয় কেউ
জীবিত নেই, কিন্তু পান্ডবরা সহায়সন্পয়ই রয়েছে। সঞ্জয়, তৃমি প্রজ্ঞাচক্ষ্র রাজা
ধ্তরাত্ত্রকৈ বলবে, আপনার প্রে দ্রুবেধিন দ্বৈপায়ন হুদে আগ্রয় নিয়েছে। আমার
স্কৃত্ব ছাতা ও প্রেরয়া গত হয়েছে, রাজ্য পান্ডবরা নিয়েছে, এ অবন্থায় কে বেণ্টে
থাকে? তৃমি আরও বলবে, আমি মহাযুন্ধ থেকে মৃক্ত হয়ে ক্ষতিবক্ষতদেহে এই হুদে
স্কুন্তের ন্যায় নিশ্চেণ্ট হয়ে জীবিত রয়েছি।

এই কথা ব'লে রাজা দুর্যোধন শৈবপায়ন হূদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং মায়া ন্যারা তার জল স্তান্তিত ক'রে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য অনবত্থামা ও কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অন্বত্থামা বললেন, হা ধিক, রাজা দুর্যোধন জানেন না যে আমরা জীবিত আছি এবং তাঁর সংগ্রে মিলিত হয়ে শারুদের সংগ্রে যুন্ধ করতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারম্ভ বহুক্ষণ বিলাপ করলেন, তার পর পাশ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবিরে চুট্টে গৈলেন।

স্থাসত হ'লে কোরবাশবিরের সকলেই দুর্যোধনক্রীতাদের বিনাশের সংবাদ পেরে অত্যন্ত ভীত হ'ল। দুর্যোধনের অমাত্যগণ এবং বেরধারী নারীরক্ষকগণ রাজভার্যাদের নিয়ে হস্তিনাপ্রের যাত্রা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো হ'ল। অন্যান্য সকলে অন্বতরীযুক্ত রথে চ'ড়ে নিজ নিজ পদ্ধী সহ প্রস্থান করলেন। পূর্বে রাজপুরীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন সকলেই দেখতে লাগল।

বৈশ্যাগর্ভজাত ধ্তরাশ্রপুর যুযুৎস্ম যিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও যুর্ধিন্ঠিরের অনুমতি নিয়ে রাজভার্যাদের সংগ্র প্রস্থান করলেন। হিস্তনা-প্রে এসে যুযুৎস্ম বিদ্বরকে সকল ব্ত্তান্ত জানালেন। বিদ্বর বললেন, বংস, কোরবকুলের এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য অন্ধরাজের তুমিই এখন একমাত অবলম্বন। আজ বিশ্রাম ক'রে কাল তুমি যুর্ধিন্ঠিরের কাছে ফিরে যেয়ো।

#### ৭। মুধিণ্ঠিরের তর্জন

পান্ডবর্গণ অনেক অন্বেষণ ক'রেও দুর্বৈধিনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাঁদের বাহনসকল পরিশ্রান্ত হ'লে তাঁরা সৈন্য সহ দিবিরে চ'লে গেলেন। তখন কৃপ অন্বত্থামা ও কৃতবর্মা ধীরে ধীরে হুদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, আমাদের সহিত মিলিত হয়ে যুখিন্টিরের সংগে যুদ্ধ কর। জয়ী হয়ে প্থিবী ভোগ কর অথবা হত হয়ে দ্বর্গলাভ কর। দুর্বোধন বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনাদের জীবিত দেখছি। আপনারা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতবিক্ষত হয়েছি; এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তিহনি হয়ে শর্কয় করব। বীরগণ, আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি পরম অন্রাগ আশ্চর্য নয়। আজ রারে বিশ্রাম ক'রে কাল আমি নিশ্চয় আপনাদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বথামা বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করছি আজই সোমক ও পাঞ্চালগণেক বধ করব।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হুদের নিকটে উপস্থিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল থেকে দুর্যোধন অন্বথামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনলে। প্রের্ব যুর্বিষ্ঠিত এদের কাছে দুর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। দুর্যোধন হুদের মধ্যে ক্রিকয়ে আছেন জানতে পেরে তারা পাশ্ডবিশবিরে গেল। শ্বাররক্ষীরা তালেক বাধা দিলে, কিন্তু ভীমের আদেশে তারা শিবিরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে সব কথা কলিল। ভীম তাদের প্রচুর অর্থ দিলেন এবং যুর্বিষ্ঠির প্রভৃতিকে দুর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তথন পাশ্ডবগণ রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল শ্বৈপায়ন হুদের নিকট উপস্থিত হলেন। শৃথ্বনাদ, রথের ঘর্ষর ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কুপাচার্য অন্বখামা ও কৃতবর্মা

দ্বেশিধনকে বললেন, রাজা, পাশ্ডবরা আসছে, অনুমতি দাও আমরা এখন চ'লে যাই। তাঁরা বিদায় নিয়ে দ্বে গিয়ে এক বটব্দ্ফের নীচে ব'সে দ্বেশিধনের বিষয় ভাবতে লাগলেন।

হুদের তীরে এসে যাধিন্টির কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দার্থোধন দৈবী মায়ায় জল স্তম্ভিত ক'রে ভিতরে রয়েছে, এখন মান্য হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মারি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার দ্বারাই মায়াবীকে নন্ট করতে হয়। আপনি কটে উপায়ে দার্থোধনকে বধ কর্ন, এইর্প উপায়েই দানবরাজ বলি বন্ধ হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপা বৃত্ত রাবণ তারকাসার সান্দ-উপসান্দ প্রভৃতি নিহত হয়েছিলেন।

যুখি তির সহাস্যে জলপথ দুর্যোধনকে বললেন, সুরোধন, ওঠ, আমাদের সঙ্গে যুন্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথার গেল? যুন্ধ থেকে পালিয়ে আসা সম্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়। তুমি পুত্র দ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাতিত দেখেও যুন্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বংস, তুমি আখীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনন্ধ করিয়ে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? দুর্ব্দিধ, তুমি বীর নও তথাপি মিথ্যা বীরম্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুন্ধ কর; আমাদের পরাজিত ক'রে পৃথিবী শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর।

দর্বোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণিগণ ভরে অভিভূত হয় তা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসি নি। আমার রথ নেই, ত্ণ নেই, আমার পাশ্বরক্ষী সার্রাথ নিহত হয়েছে, আমি সহায়হীন একাকী, অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় নির্মোছ। কুন্তীপ্র, আপনারা আশ্বন্ত হ'ন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সংগাই যুন্ধ করব।

যুবিভিন্ন বললেন, সুযোধন, আমরা আশ্বদতই আছি। বহুক্ষণ তোমার অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুন্ধ কর। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাদের জন্য কুরুরাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই দ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন আমাদের ধনরত্বের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষরিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিধ্বা নারীর তুল্য এই প্থিবী ভোগ করতে ইচ্ছা করি না। তথাপি আমি পাশ্ডর কি পাণ্টালদের উৎসাহ ভংগ ক'রে আপনাকে জয় করবার আশা করি। কিন্তু কিতামহ ভীত্মের পতন ও দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুন্ধের প্রয়োজন দেখি না। আমার পক্ষের সকলেই বিনন্ড হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্প্রা নেই, আমি দুই খণ্ড ম্গাচর্ম প'রে বনে যাব। মহারাজ, আপনি এই রিপ্ত প্থিবী ষ্থাসূত্বে ভোগ কর্ন।

দ্বেশ্ধনের কর্ণ বাক্য শ্নে য্থিতির বললেন, বংস, মাংসাশী পক্ষীর রবের ন্যার ডোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত প্থিবী দান করলেও আমি নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পর্যাজিত ক'রেই আমি এই বস্ধা ভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমি এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ কেন? বখন আমরা ধর্মান্সারে শান্তিকামনার রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাও নি কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, এখন তোমার চিত্তবিদ্রম হ'ল কেন? স্চীর অগ্রে যেট্কুকু ভূমি ধরে তাও তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত প্থিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট করেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর।

# ॥ গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥

#### ট। গদায়ুদেধর উপক্রম

দ্বেশ্ধন প্রে কখনও ভর্ণসনা শোনেন নি, সকলের কাছেই তিনি রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং স্থের অলপ কিরণেও যাঁর কফ হত, সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপর নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপয়্ অবস্থায় তাঁকে যাঁরখিন্ঠারের কট্রাক্য শানতে হ'ল। দ্বেশ্ধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বললেন, রাজা, আপনাদের স্হুৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকার্ত, রথবাহনহীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহী এবং বহা; যদি আপনারা সকলে আমাকে বেন্টন করেন তবে নিরক্ত পাদচারী একাকী আমি কি ক'রে যান্দ্ধ করব? আপনারা একে একে আমার সঞ্জো যান্দ্ধ কর্ন। রাত্তিশেবে স্থা যেমন সমস্ত নক্ষ্ত্র বিনন্ট করেন, আমিও সেইর্প নিরক্ত ও রথহীন হয়েও নিজের তেজে রথ ও অঞ্ব সমেত আপনাদের সকলকেই বিনন্ট করব।

ষ্থিতির বললেন, মহাবাহ্ব স্থোধন, ভাগ্যক্রমে তুমি ক্রিমের্ম ব্রঝেছ এবং তোমার ষ্বদেধ মতি হয়েছে। তুমি বার এবং যুন্ধ করতে জান। মনোমত অস্ত্র নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সংগেই যুন্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক হয়ে থাকব। আমি তোমার ইন্ডের জন্য আরও বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল একজনকে বধ করলেই কুর্রাজা লাভ করবে; আর যদি নিহত হও তবে স্বর্গে

যাবে। দুরোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, আমার প্রতিম্বন্দ্বীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সপো যদ্ধ কর্ন।

উত্তম অশ্ব ষেমন কশাঘাত সইতে পারে না দুর্যোধন সেইর প যু ি থিতিরের বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসহিষ্ণু হলেন। তিনি জল আলোড়িত ক'রে নাগরাজের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্ডনবলয়মণ্ডিত বৃহৎ লোহগদা নিয়ে হ্রদ থেকে উঠলেন। বজ্রধর ইন্দের ন্যায় এবং শ্লপাণি মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে দেখে পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ হৃত্ট হয়ে করতালি দিতে লাগলেন। উপহাস মনেক'রে দুর্যোধন সক্রোধে ওপ্টদংশন ক'রে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘই এই উপহাসের প্রতিফল পাবে, পাণ্ডালদের সংগ্য সদ্য যমালয়ে যাবে।

তার পর রক্তান্তদেহ দ্বেশিধন মেঘমন্দ্রন্বরে বললেন, যুবিণ্ঠির, আমি অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গো যুন্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের সঙ্গো এককালে বহুলোকের যুন্ধ উচিত নয়। যুবিণ্ঠির বললেন, স্ব্যোধন, যথন অনেক মহারথ মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন তোমার এই বৃন্ধি হয় নিকেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে। বীর, ভূমি বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুন্ধের যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আমি প্রবর্গার বলছি, পঞ্চপান্ডবের মধ্যে যাঁর সঙ্গো তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গো যুন্ধ কর; তাঁকে বধ ক'রে কুর্রাজ্যের অধিপতি হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর কি প্রিয়কার্য করব বল।

দ্বর্থাধন স্বর্ণময় বর্ম ও বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ ক'রে গদাহস্তে য্বুল্ধর জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্র্মুন্ধ হয়ে য্বুধিতিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বর্থাধন যদি আপনার সংগ্ অথবা অর্জ্বন নকুল বা সহদেবের সংগ্ যুন্ধ করতে চান তবে কি হবে? আপনি কেন এই দ্বুঃসাহসের কথা বললেন — 'আমাদের মধ্যে একজনকে বধ ক'রেই কুর্বরাজ্যের অধিপতি হও'? ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছার্ম দ্বর্ধোধন তের বংসর একটা লোহম্তির উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভীমসেন ভিন্ন দ্বের্ধাধনের প্রতিযোদ্ধা দেখছি না, কিন্তু ভীমও গদায্দ্ধ শ্রুষ্কার অধিক পরিশ্রম করেন নি। আপনি শকুনির সংগে দা্তুক্রীড়া ক'রে ষেম্ব্রুটিবষম কার্য করেছিলেন, আজও সেইর্পে করছেন। ভীম অধিকতর বলবান ও সহিষ্কু, কিন্তু দ্বুর্যোধন অধিকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আপনি শত্বকে স্কৃবিধা দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহ্নত দ্ব্রেধাধনকে জন্ম করতে পারেন

এমন মান্য বা দেবতা আমি দেখি না। আপনারা কেউ ন্যায়য্দেধ দ্বেশিধনকে জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কৃন্তীর প্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য স্ভী হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জনাই স্ভী হয়েছেন।

ভীম বললেন, মধ্বস্দন, তুমি বিষশ্ধ হয়ে। না, আজ আমি দ্বোধনকে বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দ্বোধনের গদার চেয়ে দেড় গ্র্ণ ভারী, অতএব তুমি দ্বংথ ক'রো না। দ্বোধনের কথা দ্বের থাক, আমি দেবগণ এবং দ্রিলোকের সকলের সঞ্জেই যুন্ধ করতে পারি। বাস্বদেব হৃষ্ট হয়ে বললেন, মহাবাহ্ন, আপনাকে আশ্রয় ক'রেই ধর্মারাজ শত্রহীন হয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণু ধেমন দানবসংহার ক'রে শচীপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিয়েছিলেন, আপনিও সেইর্প দ্বোধনকে বধ ক'রে ধর্মারাজকে সসাগরা প্রিথবী দিন।

ভীম গদাহদেত দন্ডায়মান হয়ে দুর্বোধনকে যুদ্ধে আহ্নান করলেন।
মন্ত হস্তী যেমন মন্ত হস্তীর অভিমুখে যায়, দুর্বোধন সেইর্প ভীমের কাছে
গেলেন। ভীম তাঁকে বললেন, রাজা ধ্তরাণ্ট্র আর তুমি যেসব দুক্ত করেছ তা
এখন স্মরণ কর। দুরাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রোপদীকে কণ্ট দির্মোছলে,
শকুনির বৃদ্ধিতে যুধিন্ঠিরকে দাত্তক্রীড়ায় জয় করেছিলে, নিরপরাধ পান্ডবর্দের
প্রতি বহু দুর্বাবহার করেছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের
পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় প'ড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বীর দ্রাতা
ও প্রুরেরা, এবং তোমার পক্ষের রাজারা সসৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘা প্রবৃষ্ধম
একমাত্র তুমিই এখন অবশিণ্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে
সন্দেহ নেই।

দ্বেশ্যেন বললেন, ব্কোদর, আত্মশ্লাঘা ক'রে কি হবে, আমার সংগ্যে বৃদ্ধ কর, তোমার যুদ্ধপ্রীতি আজ দ্বে করব। পাপী, কোন্ শার্র আজ ন্যায়যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। কুন্তীপর্ব, শরংকাল্ট্রী মেঘের ন্যায় ব্থা গর্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দিখাও।

এই সময়ে হলায়ৢয় বলরাম সেখানে উপস্থিত হুলেন; তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে দুর্যোধন ও ভীম যুলেষ উদ্যত হয়েছেন ও কৃষ্ণ ও পাশ্ডবগণ তাঁকে বর্থাবিধি অর্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুশ্ধকৌশল দেখুন। বলরাম বললেন, কৃষ্ণ, আমি পুষ্যা নক্ষরে দ্বারকা ত্যাগ করেছি, তার পর বিয়াল্লিশ দিন গত হয়েছে, এখন প্রবাণ নক্ষরে এখানে এসেছি। এই ব'লে নীলবসন শুক্রকান্তি

বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিজ্যন ও কুশলপ্রশন ক'রে যুদ্ধ দেখবার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

#### ৯। বলরামের তীর্থন্রমণ — চন্দের যক্ষ্যা — একত দ্বিত গ্রিত

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম প্রবে কৃষ্ণকে বর্লোছলেন যে তিনি ধ্তরাত্মপুত্র বা পাশ্চুপত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছান্সারে দেশদ্রমণ করবেন: তবে আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে কেন এলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য নিয়ে দ্বর্যাধনের পক্ষে গোলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাশ্ডবপক্ষে গোলেন, তখন বলরাম কৃষ্ণ হয়ে তীর্থযাত্রায় নির্গত হলেন। তিনি বহু স্বর্ণ রজত বন্দ্র অশ্ব হস্তী রথ গর্দভ উদ্থ প্রভৃতি সংখ্য নিলেন, ঋষিক ও ব্রাহ্মণগণও তাঁর সংখ্য যাত্রা করলেন। বলরাম সমন্ত্র থেকে সরস্বতী নদীর স্লোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে দেশে গ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশ্ব ও বৃশ্ব বহু লোককে এবং ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য পানীয় ধনরত্ব ধেনু যানবাহন প্রভৃতি দান করলেন।

বলরাম প্রথমে পবিত্র প্রভাসতীথেঁ গেলেন। প্রাকালে প্রজাপতি দক্ষ
চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষর) দান করেছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীর
র্পবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণীর সপ্ণেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য
কন্যারা র্ভ হয়ে দক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন,
তুমি সকল ভাষার সহিত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শ্রনলেন না।
তখন দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ষক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে
দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসার হ'ন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছে।
দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্ম্বির্থ সভ্যেগ সমান
ব্যবহার কর্বন, সরন্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগ্রহ্নি কর্বন, তার পর
প্রেনর্বার বৃদ্ধিলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্ধকাল তাঁর নিত্তিক্ষর হবে এবং মাসার্ধকাল
নিত্য বৃদ্ধি হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমন্দ্রে সরন্বতীর সংগমন্থলে গিয়ে বিস্কর্বর আরাধনা
কর্বন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গেলেন এবং অমাবস্যার
অবগাহন ক'রে ক্রমশ তাঁর শাতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবিধি তিনি প্রতি

অমাবসায়ে প্রভাসতীর্থে দ্নান ক'রে বর্ধিত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন এজনাই 'প্রভাস' নাম।

তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতীর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গোতমের তিন পত্রে একত দ্বিত ও ত্রিত বাস করতেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের যজমানদের কাছ থেকে বহু, পশু, সংগ্রহ করবেন এবং মহাফ**লপ্রদ যজ্ঞ ক'**রে আনন্দে সোমরস পান করবেন। তিন দ্রাতা বহু, পশু, লাভ ক'রে ফিরলেন, ত্রিত আগে আগে এবং একত ও দ্বিত পশ্বর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দুষ্টবৃদ্ধি একত ও দ্বিত পরামর্শ করলেন, ত্রিত যজ্ঞানিপাণ ও বেদজ্ঞ, সে বহা পশা লাভ করতে পারবে; আমরা দ্বজনে এইসকল পশ্ব নিয়ে চ'লে যাই, ত্রিত একাকী যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। রাহিকালে চলতে চলতে হিত এক বাক (নেকডে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে সরস্বতীতীরবর্তী এক অগাধ কূপে প'ড়ে গেলেন। তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন, একত ও দ্বিত শুনতে পেয়েও এলেন না, ব্রকের ভয়ে এবং লোভের বশে পশ্য নিয়ে চ'লে গেলেন। ত্রিত দেখলেন, ক্পের মধ্যে একটি লতা ঝুলছে। তিনি সেই লতাকে সোম, কুপের জলকে ঘুত এবং কাঁকরকে শর্করা কল্পনা ক'রে ্যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্বেনতে পেয়ে বৃহস্পতি দেবগণকে সংগে নিয়ে ক্পের নিকটে এলেন। দেবতারা বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসেছি। ত্রিত বর্থাবিধি মন্ত্রপাঠ ক'রে যজ্ঞভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। িবত বললেন, আপনারা আমাকে উন্ধার কর্মন এবং এই বর দিন — যে এই ক্রপের জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গতি লাভ করবে। তখন ক্স থেকে উমিমতী সরস্বতী নদী উভ্ভিত হলেন, ত্রিত উৎক্ষিপ্ত হয়ে তীরে উঠে দেবগণের প্রজা করলেন। তার পর তিনি তাঁর দুই লোভী দ্রাতাকে শাপ দিলেন — তোমরা ব্রকের ন্যায় দংষ্ট্রায়ন্ত ভীষণ পশ্ম হবে, তোমাদের সন্তানগণ ভল্লক ও বানর হবে।

১০। **অসিতদেবল ও জৈগীষব্য — মানুহৰত**সংত্যারহ্বত কপালমোল্য কর্ বলরাম সণ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সর্বাস্বতীতীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন ক'রে আদিত্যতীর্থে উপস্থিত হলেন। প্রোকালে তপস্বী অসিতদেবল গার্হস্থা ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন। তিনি সর্ববিষয়ে সমদশী ছিলেন. নিতা দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির পূজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহমূচর্যে ও ধর্মকার্যে রত থাকতেন। একদা ভিক্ষা জৈগীষব্য মানি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগনিরত হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। দেবল ভাবলেন, আমি বহু, বংসর এই অলস ভিক্ষার সেবা করেছি, কিন্তু তিনি আমার সংগে কোনও আলাপ করেন নি। আকাশচারী দেবল একটি কলস নিয়ে মহা-সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেবল বিস্মিত হলেন এবং স্নানাদির পর জলপূর্ণে কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন. জৈগীষব্য নীরবে কান্ঠের ন্যায় ব'সে আছেন। মন্ত্রজ্ঞ দেবল ভিক্ষ্ম জৈগীষব্যের শক্তি পরীক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরীক্ষচারী সিন্ধগণ জৈগীষব্যের পজাে করছেন। তার পর তিনি দেখলেন জৈগীষব্য স্বর্গলােক পিতলােক যমলােক চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানে এবং বহু বিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে অন্তহিত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিন্ধ যান্ত্রিকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহালোকে গেছেন, সেথানে তোমার যাবার শক্তি নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেখানে জ্বৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল বিনয়ে অবনত হয়ে সেই মহা-মর্নিকে বললেন. ভগবান. আমি মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা করি। জৈগীষব্য যোগের বিধি এবং শাস্তান,যায়ী কার্যাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভৃতি সরোদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দুর্মতি দেবল সর্বভূতকে অভয় দিয়েছিল তা ভূলে গেছে, সে নিশ্চর আমাদের ছেদন করবে। মুনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম আর গার্হপাধর্মের মধ্যে কোন্টি শ্রেয়দ্কর; অবশেষে তিনি মোক্ষধর্মই গ্রহণ ক'রে সিদ্ধিলাভ করলেন।

ব্হস্পতিকে প্রেরাবর্তী ক'রে দেবগণ ও তপস্বিগণ উপস্থিত হলেন এবং জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্যের তপস্যা ব্থা, কারণ তিনি তাঁর শান্ত দেখিয়ে দেবলকে বিস্মিত ক্রেছেন। দেবতারা বললেন, দেবির্ঘি, এমন কথা বলবেন না, মহান্মা জৈগীষব্যের জুলী প্রভাব তপস্যা ও যোগসিন্ধি আর কারও নেই।

তার পর বলরাম সোমতীর্থ দেখে সারস্বত মুনির তীর্থে গেলেন।

পর্রাকালে সরস্বতীতীরে তপস্যারত দধীচি মর্নি অলম্ব্রুষা অপসরাকে দেখে বিচলিত হন, তার ফলে সরস্বতী নদীর গর্ভে তাঁর একটি পর্ উৎপল্ল হয়। প্রসবের পর সরস্বতী দধীচিকে সেই পর্ দান করলেন। দধীচি তৃষ্ট হয়ে সরস্বতীকে বর দিলেন, তোমার জলে তপণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধবর্ণাণ ও অপসরোগণ তৃষ্ট হবেন এবং সমস্ত পর্ণানদীর মধ্যে তুমি পর্ণাতমা হবে। দধীচি তাঁর পর্তের নাম রাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধীচি ক্লেবগণের হিতাথে প্রাণত্যাগ ক'রে তাঁর অস্থি দান করলেন, তাতে বক্স চক্র গদা প্রভৃতি দিবাস্য নিমিত হ'ল এবং ইন্দ্র বক্সাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন।

কিছ্মকাল পরে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভয়ংকর অনাব্ছি হ'ল, মহির্মণণ ক্ষমার্থ হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদিকে ধাবিত হলেন। সারদ্বত মন্নিও যাবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সরদ্বতী তাঁকে বললেন, প্রু, যেয়ো না, তোমার আহারের জন্য আমি উত্তম মংস্য দেব। সারদ্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মংস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'রে দেবতা ও পিত্গণের তপণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাব্ছি অতীত হ'লে মহির্মণণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভূলে গেছেন। তাঁরা সারদ্বত মন্নির কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারদ্বত বললেন, আপনারা যথাবিধি আমার শিষ্য হ'ন। মহির্মার বললেন, প্রু, তুমি তো বালক। সারদ্বত বললেন, যাঁরা অবিধিপ্রেক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই পতিত এবং পরদ্পরের শত্র হন। বয়স পরুকেশ বিত্ত বা বন্ধ্বাহ্লায় থাকলেই লোকে বড় হয় না, যিনি বেদজ্ঞ তিনিই গ্রের হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজার মন্নি সারদ্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন।

# ১১। বৃশ্ধকন্যা স্কৃত্র, — কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক

তার পর বলরাম বৃন্ধকন্যাশ্রম তীথে এলেন। কুণিগর্গা নামে এক মহাতপা খাষি ছিলেন, তিনি স্ব্রু নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন। কুণিগর্গা দেহত্যাগ করলে অনিনিদতা স্বন্দরী স্ব্রু আশ্রম নির্মাণ ক'রে কঠোর উপস্যা করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে ক্রুলেন, কিন্তু বার্ধক্য ও তপস্যার জন্য তিনি এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পাও চলতে পারতেন না। তথন তিনি পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তার কাছে এসে বললেন, অবিবাহিতা কন্যার স্বর্গালাভ কি ক'রে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু স্বর্গলোকের অধিকার পাও নি। স্ক্রু খবিগণের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি আমার

পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের প্রত্ব প্রাক্শ্ভগবান বললেন, স্কুন্দরী, তুমি যদি আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস কর তবে তোমার পাণিগ্রহণ করব। স্কুল্ল সম্ভত্ব হ'লে গালবপত্র যথাবিধি হোম ক'রে তাঁকে বিবাহ করলেন। স্কুল্ল দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমাল্যধারিণী বরবর্ণিনী তর্নণী হয়ে পাতর সহিত রাত্রিবাস করলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ, তুমি যে নিরম (শর্তা) করেছিলে তা আমি পালন করেছি; তোমার মঙ্গল হ'ক, এখন আমি যাব। গালবপত্রত সম্মতি দিলে স্কুল্ল আবার বললেন, এই তীথে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে একরাত্রি বাস করবে সে আটার বংসর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে সাধ্রী স্কুল্ল দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চ'লে গেলেন। গালবপত্রত তাঁর ভার্যার তপস্যার অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনিও র্প্বতী স্কুল্র অন্সরণ করলেন।

তার পর বলরাম সমন্তপশুকে এলেন। খাষিরা তাঁকে কুর্ক্লেরের এই ইতিহাস বললেন।— প্রাকালে রাজির্য কুর্ সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে জিপ্তাসা করলেন, রাজা, একি করছ? কুর্ বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে পাপশ্ন্য প্রাময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চ'লে গেলেন এবং তার পর বহুবার এসে প্রের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, রাজির্য কুর্কেকে বর দিয়ে নিব্তু কর্ন; মান্ম যদি কুর্ক্লেত্রে মরলেই স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুর্বর কাছে এসে বললেন, রাজা, আর পরিশ্রম ক'রো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুর্ বললেন, তাই হ'ক।

শ্বিরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহ্মাদি স্বরশ্রেষ্ঠগণ এবং প্র্ণ্যবান রাজবির্গানের মতে কুর্ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশাস্থান প্রিথবীতে নেই। দেবুরাজ ইন্দ্র এই গাথা গান কর্রোছলেন — কুর্ক্ষেত্রে যে ধ্লি ওড়ে তার স্পর্শে প্রশাসীরা পরমগতি পার। তারন্ত্ব অরন্ত্ব রামহদ ও মচকুকের মধ্যস্থানকেই কুর্ক্কেত্রের সমন্তপঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তরবেদী বলা হয়।

তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটম্থ তীর্থসকল দেখে মিত্রাবর্ত্বরে পুণা

আশ্রমে এলেন এবং দেখানে ঋষি ও সিন্ধগণের নিকট বিবিধ পবিত্র উপাখ্যান শ্বনলেন। সেই সময়ে জ্ঞামণ্ডলে আবৃত স্বর্গকোপীনধারী নৃত্যগীতকুশল কলছপ্রিয় দেবিষি নারদ কচ্ছপী বীণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মুখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধন ও ভীমের আসত্র যুদ্ধের সংবাদ শ্বনলেন। তথন তিনি তাঁর অন্চরবর্গকে বিদায় দিয়ে বার বার পবিত্র সরস্বতী নদীর দিকে দ্ভিপাত করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হুদের নিকট উপস্থিত হলেন।

### ১২। দ্বর্যোধনের উর্ভণ্গ

# (অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

বলরাম য্বাধিষ্ঠিরকে বললেন, ন্পশ্রেষ্ঠ, আমি ঋষিদের কাছে শ্বনেছি যে কুর্ক্ষের অতি প্রণাময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা য্বন্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপশুকে (১) চল্বন, সেই স্থান প্রজাপতির উত্তরবেদী ব'লে প্রসিম্ধ। তখন য্বধিষ্ঠিরাদি ও দ্বর্যোধন পদরজে গিয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে একটি পবিত্র উন্মন্ত স্থানে উপস্থিত হলেন।

অনন্তর দুর্বেধিন ও ভীম পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দুই ব্যের ন্যায় গর্জন ক'রে উন্মন্তবং আস্ফালন করতে লাগলেন। কিছ্মুক্ষণ বাগ্যুদ্ধের পর তুম্বল গদাযুদ্ধ আরুভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্রান্মন্ধান ক'রে প্রহার করতে লাগলেন। বিচিন্ন গতিতে মন্ডলাকারে দ্রমণ ক'রে, এগিয়ে গিয়ে, পিছনে হ'টে, একবার নীচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যুদ্ধকোশল দেখালেন। দুর্বোধন তাঁর গদা ঘ্রিরয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীম অবিচলিত থেকে প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দুর্বোধন ক্ষিপ্রগতিতে স'রে গিয়ে ভীমের প্রস্থার ব্যর্থ ক'রে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হ'য়ে মুর্ছিতপ্রায় হলেন এবং কিছ্মুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দুর্যোধনের পাশের্ব প্রহার করলেন। দুর্বেধিন বিহ্বল হ'য়ে হাঁট্র গেড়ে ব'সে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভাষ্ট্রকৈ ভূপাতিত করলেন। ভামের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মুহুর্তকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর রক্তাক্ত মুখ্

<sup>(</sup>১) দৈবপায়ন\ হদ কুর্ক্লেয়ের অন্তর্গত নয়; সমন্তপ্রক কুর্ক্লেয়েরই অংশ।

মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধৃষ্ঠদানুন্দ ও সাত্যকি দ্বর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন। ভীম তাঁদের নিব্তু ক'রে প্রনর্বার দ্বর্যোধনকে আক্রমণ করলেন।

যুন্ধ ক্রমশ দার্ণ হচ্ছে দেখে অর্জ্বন বললেন, জনার্দন, এই দ্বই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, এরা দ্বজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন অধিক বলশালী এবং দ্বের্যাধন দক্ষতায় ও যত্নে শ্রেষ্ঠ। ভীম ন্যায়য্বদেধ জয়লাভ করবেন না, অন্যায়য্বদেধই দ্বের্যাধনকে বধ করতে পারবেন। দ্যুত্সভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দ্বুর্যোধনের উর্বভংগ করবেন; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর্বন, মায়াবী দ্বুর্যোধনকে মায়া (কপট্তা) দ্বারাই বিনন্ট কর্বন। ভীম যদি কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর ক'রে ন্যায়য্বদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসম হয়েও সংশ্রের বিষয় হয়েছে। যুর্বিষ্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দ্বুর্যোধন একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শ্বুজাচার্যের রচিত একটি প্রুরাতন শ্বোক্ষ আছে — পরাজিত হতাবশিন্ট যোদ্ধা যদি ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে।

অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। এই সময়ে ভীম ও দুর্বোধন দুজনেই পরিশ্রাল্ড হরেছিলেন। সহসা দুর্বোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্বোধন সম্বর সারে গিয়ে ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধিরান্তদেহে কিছুক্ষণ মূছিতের ন্যায় রইলেন, তার পর আবার দুর্বোধনের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার বার্থ করবার ইচ্ছায় দুর্বোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন ক'রে গদাঘাতে দুর্বোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন।

দ্বেশিন সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন। তথন ধ্লিব্লি রম্ভব্লি ও উল্কাপাত হ'ল, যক্ষ রাক্ষ্য ও পিশাচগণ অন্তরীক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন কবন্ধ্যকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপতিত শন্ত্রকে ভংগনা ক'রে ভূতিবললেন, আমাদের শঠতা দাত্তক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই, আমরা আগ্রন লাগাই ন্যু নিজের বাহ্ববলেই শন্ত্রধ করি। তার পর ভীম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দ্বেশিক্ষের মাথা মাড়িয়ে তাঁকে শঠ ব'লে তিরস্কার করলেন।

ক্ষরদেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসঁন্তৃষ্ট হলেন। যুর্নিধান্তর বললেন, ভীম, তুমি সং বা অসং উপায়ে শত্র্বতার প্রতিশোধ নিয়েছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দ্বর্বোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষোহিণী সেনা ও কোরবগণের অধিপতি, তোমার জ্ঞাতি, তুমি চরণ দিয়ে এ'কে দ্পশ্ ক'রো না। এ'র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এ'র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এ'র জন্যতা ও পর্বগণ নিহত হয়েছেন, পিণ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার দ্রাভা, এ'কে পদাঘাত ক'রে তুমি জন্যায় করেছ। তার পর যাধিষ্ঠির দ্বের্যাধনের কাছে গিয়ে সাশ্রকণ্ঠে বললেন, বংস, দ্বংখ ক'রো না, তুমি পর্বকৃত কর্মের এই নিদার্শ ফল ভোগ করছ। তোমারই অপরাধে আমরা তোমার দ্রাভা ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক ক'রো না, তুমি দ্রাঘায় মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন শোচনীয় হয়েছে, কারণ প্রিয় বন্ধানের হারিয়ে দীনভাবে জীবন্যাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধ্দের আমি কি ক'রে দেখব? রাজা, তুমি নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা নারকী আখ্যা পেয়ে দার্শ দ্বংখ ভোগ করব।

# ১৩। বলরামের ক্রোধ — ম্বিণ্ঠিরাদির ক্ষোভ

বলরাম ক্রোধে উধর্বাহর হয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম! ধর্মযর্দেধ প্রবৃত্ত হয়ে ব্কোদর নাভির নিন্দে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি
দেখি নি, মৃঢ় ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্ত্রাব্রুদ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই ব'লে
অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে বলরাম তার লাজ্যল উদ্যত ক'রে ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন।
তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হয়ে তার স্থলে সর্বোল বাহর দিয়ে বলরামকে জড়িয়ে
ধরলেন। দিবাবসানে চন্দ্র ও স্থা যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শুদ্র দুই
যাদবশ্রেষ্ঠ সেইর্প শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি,
মিত্রের মিত্রের উন্নতি; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনতি, তার মিত্রের মিত্রের
অবনতি — এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নতি। পাশ্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র,
আমাদের পিতৃত্বসার প্রু, শত্রুরা এ'দের উপরি অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপনি
জানেন, প্রতিজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিরের ধর্ম। ভীম দাত্তসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন্ট্রের বৃদ্ধে
দুর্যোধনের উর্ভুজ করবেন, মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এইর্জ অভিশাপ
দির্মেছিলেন, কলিযুগও আরশ্ভ হয়েছে। অতএব আমি ভীমুক্তের দাম দেখি না।
প্রুর্মশ্রেষ্ঠ, পাশ্ডবদের বৃদ্ধিতেই আমাদের বৃদ্ধি, অতঞ্বিভ্রাপনি ক্রন্ধ হবেন না।

কৃষ্ণের মাথে ধর্মের ছলনা শানে বলরাম অপ্রসন্নমনে বললেন, গোবিন্দ, ভীম ধর্মের পীড়ন ক'রে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোশ্যা রাজা দার্মোধনকে অন্যায়ভাবে বধ ক'রে ভীম ক্টযোশ্যা ব'লে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুন্ধ করার জন্য দ্বেশিধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণষজ্ঞে নিজেকে আহ্বতি দিয়ে যজ্ঞান্ত-স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা ব'লে বলরাম তাঁর রথে উঠে ন্বারকার অভিমন্ত্রে যাত্রা করলেন।

বলরাম চ'লে গোলে পাশ্ডব পাশ্ডাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হরে রইলেন। যুবিন্টির বিষয় হয়ে কৃষকে বললেন, ব্কোদর দুর্বোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে আমি প্রীত হই নি, কুলক্ষয়েও আমি হৃষ্ট হই নি। ধ্তরাষ্ট্রের প্রেরা আমারেন্দ্র উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দার্ণ দুঃখ ভীমের হুদ্যে রয়েছে, এই চিন্তা ক'রে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভীমের কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মবির্ণধ্ যাই হ'ক, তিনি অমাজিতিব্নিধ্ব লোভী কামনার দাস দুর্বোধনকে বধ ক'রে অভীঘটলাভ কর্ন।

ধর্মরাজ ব্র্থিণিউরের কথা শ্বনে বাস্বদেব সদ্বঃথে বললেন, তাই হ'ক। তিনি ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্যের অন্বোদন করলেন। অসন্তুথ অর্জ্বল ভীমকে ভাল মন্দ কিছ্বই বললেন না। ভীম হ্ণ্টাচত্তে উৎফ্রল্লনেরে কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্র্থিণিউরকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আজ প্থিবী মন্গলময় ও নিম্কণ্টক হ'ল, আপনি রাজ্যশাসন ও স্বধ্যপালন কর্ন। ব্র্থিণিউর বললেন, আমরা কৃষ্ণের মতে চ'লেই প্থিবী জয় কর্রেছ। দ্ব্র্ধ্য ভীম, ভাগ্যক্তমে তুমি মাতার নিকট এবং নিজের জ্বোধের নিকট খণ্মবৃক্ত হয়েছ, শ্রুনিপাত ক'রে জয়ী হয়েছ।

### **১৪। मृत्यांध्यत्तत्र ७९भना**

দ্বোধনের পতনে পাণ্ডব পাণ্ডাল ও স্ঞায় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ ক'রে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বীর, ভাগ্যবশে আপনি মন্ত হস্তীর ন্যায় পদ দ্বারা দ্বোধনের মস্তক মর্দান করেছেন সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে সেইর্প আপনি দ্বংশাসনের রক্ত পান করেছেন। এই দেখনন, দ্বেশিন পতিত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়েছিল তা এখন্তি যায় নি।

এইপ্রকার অশোভন উদ্ভি শ্রনে কৃষ্ণ বললেন্, বিনন্ট শন্তর্কে উগ্রবাক্যে আঘাত করা উচিত নয়। এই নির্লন্ড লোভী পাপী দ্রর্থোধন যথন স্বৃহ্দ্গণের উপদেশ লখ্যন করেছিল তথনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধ্য এখন অক্ষম হয়ে কান্টের নায়ে প'ড়ে আছে, একে বাক্য দ্বারা পীড়িত ক'রে কি হবে?

দ্রোধন দ্ই ্ষতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণাল্ডকর বাল্যা অগ্রাহ্য ক'রে প্রকৃতি ক'রে কৃত্র ক বললেন, কংসদাসের পত্র, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত ক'রে তোমার লক্ষা হ'ছে না? তুমিই ভীমকে উর্ভুভগের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়েছিলে, তুমি অর্ভুনকে যা বলেছিলে তা কি আমি জানি না? তোমারই ক্টনীতিতে আমাদের বহু সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণভীকে সম্মুখে রাখিয়ে অর্জুলের বাণে ভীত্মকে নিপাতিত করেছ, অন্বথামার মরণের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচক্র তুলছিলেন তখন তুমিই অর্জুনকে দিলে তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও জয়ী হ'তে না।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুরে, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব সহ হত হয়েছ। ভীচ্ম পান্ডবদের অনিষ্টকাম্নায় যুন্ধ করছিলেন সেজনাই শিখন্ডী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রেণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার প্রীতির জন্য যুন্ধ করছিলেন, তাই যুন্টদান্দা তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জুন কর্ণকে মারেন নি, বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই তুমি এবং ভীচ্ম দ্রোণ কর্ণ অন্বত্থামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হও নি। তুমি আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আনরা করেছি। লোভের বশে এবং অতিরিক্ত শক্তিলাভের বাসনায় তুমি ষেসব দক্ষে করেছ এখন তারই ফল ভোগ কর।

দ্র্যোধন বললেন, আমি যথাবিধি অধায়ন দান ও সসাগরা শ্রিষ্বী শাসন করেছি, শানুদের মশতকে অধিষ্ঠান করেছি, ক্ষতিয়ের অভীষ্ট নরণ লাভ করেছি, দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দ্বর্লভ রাজ্য ভোগ করেছি, ভেষ্ঠ ঐশ্বর্ণ লাভ করেছি; আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, স্ত্ত্থ ও দ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্ণে যাব। তোমাদের সংকলপ প্র্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তণ্ড হয়ে জীবনধারণ বর।

দর্শেধনের উপর আকাশ থেকে প্রুপবৃষ্টি হ'ল, অপ্সরা ও প্রন্থব গণ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিন্ধগণ সাধ্য সাধ্য বললেন। দ্বেগিধনের এইপ্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাশ্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন। বিষয় পাশ্ডবৃষ্টিকে কৃষ্ণ বললেন, দ্বেগিধন ও ভীম্মাদি বীরগণকে আপনারা ন্যায়য্বুশ্ধে বৃষ্ণ করতে পারতেন না। আপনাদের হিতসাধনের জন্যই আমি ক্ট উপায়ে এ°দের নিধন ঘটিয়েছি। শত্র বহুবা প্রবল হ'লে বিবিধ ক্ট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক সংপ্রুষ্ব এইর্প করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহ্যকালে বিশ্রাম

করতে ইচ্ছা করি, আপনারাও সকলে বিশ্রাম কর্ন। তথন পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হরে শংখধননি করলেন কৃষ্ণও পাঞ্জন্য বাজালেন।

# ১৫। ধৃতরান্দ্র-গান্ধারী-সকা**শে কৃষ্ণ**

সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দুর্বোধনের শিবিরে গোলেন। স্থালোক, নপ্ংসক ও বৃষ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্বোধনের পরিচরগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল। পাণ্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তুণ নামিয়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ নামলেন। তখনই রথের ধনুজাস্থিত দিব্যবানর অন্তর্হিত হ'ল, রথ ও অস্থাসকলও ভস্ম হয়ে গেল। বিস্মিত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, বহুবিধ অস্থাের প্রভাবে তোমার রথে প্রেই অণিনসংযোগ হয়েছিল, আমি উপরে থাকায় এত কাল দেখ হয় নি। এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমেছি, সেজনা রথ ভস্ম হয়ে গেল।

পাশ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দুর্যোধনের দিবিরে অসংখ্য ধনরত্ব ও দাসদাসী পেরে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পশ্চপাশ্ডব ও সাত্যকি দিবিরের বহিদেশে নদীতীরে রাহিযাপনের সায়োজন করলেন। যুিধিন্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, ধ্তরাষ্ট্রমহিষী তপস্বিনী গান্ধারী প্রপৌহগণের নিধন শুনে নিশ্চর আমাদের ভস্মসাৎ করবেন। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের রাজ্য নিষ্কশ্টক হয়েছে, তুমি আমাদের জন্য বার বার অস্থাঘাত ও কঠোর বাক্যযন্ত্রণা সয়েছ, এখন প্রতশোকার্তা গান্ধারীর ফ্রোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর।

দার,কের রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ তথনই হিন্তনাপ্রের গেলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'রে কৃষ্ণ ধ্তরাদ্ধ ও গান্ধারীকে অভিবাদন করলেন। ধ্তরাদ্ধের হাত থ'রে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষর ও যুন্ধ নিবারণের জন্য পান্ডবরা অনেক চেন্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁর বেই, কন্ট ভোগ করেছেন। যুন্দের প্রে আমি আপনার কাছে এসে পান্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেরেছিলাম, কিন্তু লোভের বশে তাতেও আপনি সম্মত হন নি। তীক্ষ দ্রোণ কৃপ বিদ্বর প্রত্তিত সন্থির জন্য বার বার আপনাকে অন্রের্ধ করেছিলেন, তাতেও ফল হয় নি। আপনি পান্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পিন্ডদান এবং প্রের করণীয় যা কিছ্ব আছে তার ভার পান্ডবদের উপরেই পড়েছে। অতএব আপনি এবং গান্ধারী জ্বোধ ও শোক ত্যাগ

করে তাদের প্রতিপালন কর্ন। আপনার প্রতি য্বিণিন্টরের যে প্রীতি ও ভব্তি আছে তা আপনি জানেন। এখন তিনি শোকানলে দিবারার দশ্য হচ্ছেন। আপনি প্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তিনি লক্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না।

তার পর বাস্দেব গান্ধারীকে বললেন, স্বলনন্দিনী, আপনার তুলা নারী প্রিবীতে দেখা যায় না। দ্ই পক্ষের হিতের জন্য আপনি যে উপদেশ দির্মোছলেন তা আপনার প্রেরা পালন করেন নি। আপনি দ্র্যোধনকে ভর্ণসনা ক'রে বলেছিলেন, মৃত্, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, অভএব শোক করবেন না, পাশ্ডবদের বিনাশকামনাও করবেন না। আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধদীশত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত প্রিথবী দশ্ধ করতে পারেন।

গান্ধারী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সতা। দ্বংখে আমার মন অন্থির হরেছিল, তোমার কথায় শংলত হ'ল। এখন তুমি আর পাশ্ডবরাই এই প্রহণন বৃদ্ধ অন্ধ রাজার অবলন্দন। এই ব'লে গান্ধারী বলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। ধ্তরাপ্ট ও গান্ধারীকে সাল্ফনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হ'ল যে অন্বখামা এক দ্বুট সংকল্প করেছেন। তিনি তখনই গাগ্রোখান করলেন এবং ব্যাসদেবকৈ প্রণাম ক'রে ধ্তরাপ্টকৈ বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমার এখন সমরণ হ'ল যে অন্বখামা পাশ্ডবদের বিনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আমি এখন যাছি। ধ্তরাপ্ট ও গান্ধারী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পাশ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর: আবার যেন তোমার সংগ্ আমাদের দেখা হয়।

#### ১৬। অশ্বত্থামার অভিষেক

কুপাচার্য অন্বখামা ও কৃতবর্মা দ্তম্বে দ্বের্যাধনের উর্ভংগের সংবাদ শ্নেন রথে চ'ড়ে সম্বর তাঁর কাছে এলেন। অন্বখামা শোকার্ত হক্ষেত্র বললেন, হা মহারাজ, সসাগরা প্থিবীর অধীন্বর হয়ে এই নির্জন বনে একটি প'ড়ে আছ কেন? দ্বের্যাধন সাশ্রনয়নে বললেন, বীরগণ, কালধর্মে সুমুক্তই বিনন্ট হয়। আমি কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপী পাশ্ডবগণ কপট্ উপায়ে আমাকে নিপাতিত করেছে। ভাগাক্তমে আপনারা তিন জন জীবিত আছেন, আপনারা আমার জন্য দ্বঃখ করবেন না। যদি বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেন্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা অসাধ্য।

অন্বত্থামা বললেন, মহারাজ, পাশ্চবরা নিষ্ঠরে উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাঞালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

দ্বের্যাধন প্রতি হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য, শীন্ত জলপ্রণ কলস আন্ত্রন। কৃপাচার্য কলস আনলে দ্বের্যাধন বললেন, দ্বিজপ্রেষ্ঠ, দ্রোণপ্রেকে সেনাপতির পদে অভিবিক্ত কর্ন। অভিবেক সম্পন্ন হ'লে অম্বত্থামা দ্বের্যাধনকে আলিজান করলেন এবং সিংহনাদে সর্বাদিক ধর্নিত ক'রে কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গো প্রম্থান করলেন। দ্বের্যাধন রক্তাক্তদেহে সেখানে শ্বের সেই ঘোর রজনী যাপন করতে লাগলেন।(১)

Pallie 9 allones

<sup>(</sup>১) प्रत्यायनत्क त्रकात्र राजन्था त्क्षे कत्रत्मन ना।

# সৌপ্তিকপর্ব

#### แ সোঁশ্তিকপর্বাধ্যায় ॥

#### ১। অধ্বস্থামার সংকল্প

কুপাচার্য অন্বেখামা ও কৃতবর্মা কিছুদ্রে গিয়ে এক ঘোর বনে উপান্থিত হলেন। অলপ কাল বিশ্রাম ক'রে এবং অন্বদের জল খাইয়ে তাঁরা প্নবার যাত্রা করলেন এবং একটি বিশাল বটবছের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হ'ল, কৃপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শ্রেয়ে নিদ্রিত হলেন। অশ্বখামার নিদ্রা হ'ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবছে বহু সহস্র কাক নিঃশব্দ হয়ে নিদ্রা খাছের, এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষ্ণপিত্যলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিশ্তর কাক বিনষ্ট করলে, তাদের ছিয় দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আছেয় হয়ে গেল।

অন্বথামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শহুনংহারের উপযুক্ত উপদেশ দিয়েছে। আমি বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদের সন্মুখ্যকুষ্ণে বধ করতে পারব না। যে কার্য গহিতি ব'লে গণ্য হয়, ক্ষরধর্মাবলন্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই-প্রকার শেলাক শোনা যায় — পরিপ্রান্ত, ভগ্ম, ভোজনে রড, পলায়মান, আপ্রয়প্রবিষ্ট, অর্থরাত্রে নিদ্রিত, নায়কহীন, বিচ্ছিন্ন বা ন্বিধাযুক্ত শত্রকে প্রহার করা বিধেয়। অন্বথামা স্থির করলেন, তিনি সেই রান্তিতেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সুশ্ত অবস্থায় হত্যা করবেন।

দ্বি সংগতিক জাগরিত করিরে অশ্বখামা তাঁর সংকলপ জানালেন। কুপ ও কৃতবর্মা লক্ষিত হরে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কুপ বললেন, কেবল দৈব বা কেবল প্রেম্কারে কার্য সিম্ধ হয় না, দ্বতএর যোগেই সিম্ধিলাত হয়। কর্ম দক্ষ লোক বদি ক্রেম্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিম্দা হয় না; কিন্তু আলম লোকে বদি ক্রেম্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিম্দা হয় না; কিন্তু আলম লোকে বদি ক্রেম্টা করেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দা ও বিশেববের পার করি। ক্রিম্টা অন্তর্ভারে মুর্মেনিন হিভিন্ন মিল্লেনর উপদেশ স্থাননা কি, তিনি অলাধ্য করিবলের মন্ত্রণার পাত্রসক্ষর সংগ্রা লাভ্রমক্ষর মন্ত্রণার পাত্রসক্ষর সংগ্রা লাভ্রমক্ষর সংগ্রা শত্রহান। আমরা মেই দ্বংশীল পাপীর

অন্সরণ ক'রে এই দার্ণ দৃদ্শার পড়েছি। আমার বৃশ্বি বিকল হয়েছে, কিসে ভাল হবে তা বৃন্ধতে পারছি না। চল, আমরা ধ্তরাষ্ট্র গাল্ধারী ও মহামতি বিদ্বরের করেছি গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে।

অদ্বত্থামা বললেন, নিপ্নণ বৈদ্য যেমন রোগ নির্পণ ক'রে ঔষধ প্রস্তৃত করেন, সাধারণ লোকেও সেইর্পে কার্যসিন্ধির উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য লোকে তার নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মান্ধের বিভিন্ন ব্রন্ধি হয়, মহাবিপদে বা মহাসম্নিধতেও মান্ধের ব্রন্ধি বিকৃত হয়। আমি শ্রেণ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে মন্দভাগ্যবশত ক্ষরধর্ম আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অন্সারে আমি মহাত্মা পিতৃদেবের এবং রাজা দ্বর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনন্দিত শ্রান্ত পাণ্ডালগণ আজ যখন বর্ম খ্লে ফেলে নিন্দিন্ত হয়ে নিদ্রামন্ন থাকবে তখন আমি তাদের বিনন্ধ করব। পাণ্ডালগণের দেহে রণভূমি আচ্ছয় ক'রে আমি পিতার নিক্ট ঋণমন্ত হব। আজ রাত্রিতেই আমি নিদ্রিত পাণ্ডাল ও পাণ্ডবপ্রগণকে খড়্গাঘাতে বধ করব, পাণ্ডালসৈন্য সংহার ক'রে কৃতকৃত্য ও স্থাী হব।

কৃপ বললেন, তুমি প্রতিশোধের যে সংকলপ করেছ তা থেকে স্বরং ইন্দ্রও তোমাকে নিব্ত করতে পারবেন না। বংস, তুমি বহুক্ষণ জেগে আছ, আজ রান্নিতে বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ করে রথারোহণে তোমার সংগ্যাব, তুমি যুদ্ধে বিশ্রম প্রকাশ করে অনুচর সহ পাণ্টালগণকে বিনন্ট করে।

অশ্বত্থামা রুন্থ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবিষ্ট, অর্থচিন্তাকুল ও কার্যোন্ধারকামীর নিদ্রা কোথায় ? আমি ধৃন্টদানুন্নকে বধ না ক'রে জীবন্ধারণ করতে পারছি না। ভগ্নোর, রাজা দ্বর্যোধনের যে বিলাপ আমি শ্রনছি তাতে কার হৃদের দক্ষ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাস্বদেব ও অর্জন শত্রদের রক্ষা করবেন, তখন তারা ইন্দেরও অজের হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভাল মনে করেছি তাই করব, এই রাত্রিতেই স্কৃত শত্রদের বধ করব, তার পর বিগতজন্ব হয়ে নিদ্রা যাব।

কুপাচার্য বললেন, স্ত্দ্গণ যখন পাপকর্ম করতে নিষ্ক্রে করেন তখন ক্রেক্টে নিব্ত হয়, ভাগাহীন হয় না। বংস, তুমি নিজের কুলাটেণর জনাই নিজেকে করেন আমার কথা শোন, তা হ'লে শরে অন্তাপ ক্রতে হবে না। স্তে নিয়ন্ত ক্রিবেহীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাঞ্চালরা আজ রাত্রিতে ম্হতর ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ করবে সে অগাধ নরকে নিম্ম হবে। তুমি অন্তজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে খ্যাত,

অত্যলপ পাপকর্ম'ও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্রগণকে যুদ্ধে জর ক'রো। শত্রু বস্তুতে বেমন রন্তবর্ণ, সেইর্প তোমার পক্ষে গহিত কর্ম অসমভাবিত মনে করি।

অশ্বখামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সতা, কিন্তু পাণ্ডবরা প্রেই ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভন্ন করেছে। আমি আজ রাত্রিতেই পিতৃহন্তা পাণ্ডালগণকে স্কুত অবস্থার বধ করব, তার ফলে বদি আমাকে কটিপতঙ্গা হরে জন্মাতে হয় তাও শ্রের। আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধ্ন্ডাদ্যুন্ন তাঁকে বধ করেছিল; আমিও সেইর্প পাপকর্ম করব, বর্মহান ধ্ন্ডাদ্যুন্নকে পশ্রর ন্যায় বধ করব, যাতে সেই পাপী অস্ত্রাঘাতে নিহত বাঁরের স্বর্গ না পার। অন্বখামা এই ব'লে বিপক্ষ-শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন, কৃপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চ'ড়ে অনুগমন করলেন।

#### २। भशारमस्वत्र आविर्धाव

শিবিরের দ্বারদেশে এসে অশ্বত্থামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্র-স্থের ন্যায় দািশ্তমান লোমহর্ষকর প্রত্থেষ্ট্র রায়ছেন। তাঁর পরিধান র্থায়রাক্ত ব্যাঘ্রচমা, উত্তরবীয় কৃষ্ণসারম্গাচমা, গলদেশে সপের উপবাতি, হস্তে নানাবিধ অদ্য উদাত হয়ে আছে। তাঁর দংষ্ট্রাকরাল মূখ, নাসিকা, কর্ণ ও সহস্র নেত্র থেকে আশিনশিখা নির্গত হচ্ছে, তার কিরণে শত সহস্র শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু আবিভূতি হচ্ছেন।

অশ্বত্থামা নিঃশণ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পরেন্দের প্রতি বিবিধ দিব্যান্দ্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেই প্রেন্ধ সমন্ত অন্দ্রই গ্রাস ক'রে ফেললেন। অন্দ্র নিঃশেষ হ'লে অন্বত্থামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আবির্ভাবে আকাশ আছেন হয়ে গেছে। তথন নিরন্দ্র অন্বত্থামা কৃপাচার্যের বাক্য স্মরণ ক'রে অন্তত্ত হলেন এবং রেখ থেকে নেমে প্রণত হয়ে শ্লেপাণি মহাদেবের উদ্দেশে ন্তব ক'রে বললেন্ হৈ দেব, যদি আন্ধ্র এই ঘার বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবে স্থাপনাকে আমার এই পঞ্চত্তময় শরীর উপহার দেব।

তথন একটি কাণ্ডনময় বেদী আবিভূতি হ'ল এবং তাতে অণ্নি জ্ব'লে উঠল। নানার পধারী বিকটাকার প্রমুখগদ উপস্থিত হ'ল। তাদের কেউ ভেরী শংখ মৃদৃশ্য প্রভৃতি বাজাতে লাগল, কেউ নৃত্যগীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে লাগল। সেই অসমধারী ভূতেরা অশ্বস্থামার তেজের পরীক্ষা এবং সমুস্ত যোল্ধাদের হত্যা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল।

অশ্বস্থামা কৃতাঞ্চলি হরে বললেন, ভগবান, আমি অভিগরার কুলে জাত, আমার শরীর দিয়ে অভিনতে হোম করছি, আপনি এই বলি গ্রহণ কর্ন। এই ব'লে অভ্যামা বেদ'তে উঠে জনলত অভিনতে প্রবেশ করলেন। তিনি উধর্বাহন্ ও নিশ্চেন্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর সন্মান এবং তোমার পরীক্ষার জন্য আমি পাণ্ডালগণকে রক্ষা করছি এবং তোমাকে নানাপ্রকার মায়া দেখিয়েছি। কিন্তু পাণ্ডালগণ কালকবলিত হয়েছে, আজ তাদের জীবনানত হবে। এই ব'লে মহাদেব অভ্যামার দেহে আবিণ্ট হলেন এবং তাঁকে একটি নিমল উত্তম খড়গ দিলেন। অভ্যামার তেজ ববিণ্ত হ'ল, তিনি সম্মিক বলশালী হয়ে শিবিরের অভিমুখে গেলেন, প্রম্থগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল।

### ৩। ধৃষ্টদ্যুক্ত দ্রোপদীপত্র প্রভৃতির হত্যা

কৃপ ও কৃতবর্মাকে শিবিরের ন্বারদেশে দেখে অন্বস্থামা প্রীত হরে মৃদ্দুন্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ ক'রে কৃতান্তের ন্যার বিচরণ করব, আপনারা দেখবেন বেন কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট ম্বিন্ত না পায়। এই ব'লে অন্বস্থামা অন্বার দিয়ে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করলেন।

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অধ্বত্থামা দেখলেন, ধৃষ্টদান্দা উত্তম আস্তরণযুক্ত সন্বাসিত শ্বায় নিদ্রিত রয়েছেন। অধ্বত্থামা তাঁকে পদাঘাতে জাগরিত ক'রে কেশ ধ'রে ভূতলে নিন্পিষ্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদান্দানিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অধ্বত্থামা তাঁর বৃকে আর গলার পা দিয়ে চাপতে লাগলেন। তথন ধৃষ্টদান্দা অধ্বত্থামাতে নথাঘাত ক'রে অস্প্র্যুক্তরে বললেন, আচার্যপত্র, বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্থাঘাতে বধ কর্ন, তা হ'লে আমি প্রণালোকে ব্যতে পারব। অধ্বত্থামা বললেন, কুলাগার দ্বর্মতি, গ্রের্ভিটাকারী প্রণালোকে বায় না, তুমি অস্থামা বললেন, কুলাগার দ্বর্মতি, গ্রের্ভটাকারী প্রণালোকে বায় না, তুমি অস্থাঘাতে মরবার বোগা নও। এই বিলে অধ্বত্থামা মর্মস্থানে গোড়ালির চাপ দিয়ে ধৃষ্টদান্দাকে হত্যা করলেন।

আর্তনাদ শনে স্থাী ও রক্ষিগণ জাগরিত হরে সেখানে এল, কিন্তু অশ্বখামাকে ভূত মনে ক'রে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অশ্বখামা রুখে উঠে পান্ডবদের শিবিরে গেলেন। ধৃষ্ণদানুদের নারীদের ক্রন্দন শানে বহন যোখা সম্বর এসে অম্বত্থামাকে বেন্ডন করলেন, কিন্তু সকলেই রান্ত্রাদের নিহত হলেন। তার পর অম্বত্থামা উত্তমোজা ও যাধামনানুকে বধ ক'রে শিবিরস্থ নিদ্রামণন প্রান্ত ও নিরুদ্র সকল যোখাকেই হত্যা করলেন। দ্রোপদীর পাঁচ পাত্ত কোলাহল শানে জাগরিত হলেন এবং শিখন্ডীর সত্থো এসে অম্বত্থামার প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অম্বত্থামা খড়গের আঘাতে দ্রোপদীর পাত্রগণকে একে একে বধ করলেন, শিখন্ডীকেও শ্বিথন্ডিত করলেন।

শিবিরের রক্ষিগণ দেখলে, রক্তবদনা রক্তবসনা রক্তমালাধারিণী পাশহস্তা কালরাত্তির পা কল্লী তাঁর সহচরীদের সংখ্য অবিভূতি হয়েছেন, তিনি গান করছেন এবং মান্ম হস্তী ও অশ্বসকলকে বে'ধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা প্রে প্রতি রাত্তিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বখামাকে স্বর্ণেন দেখত; এখন তারা স্বান্ধ ক'রে বলতে লাগল, এই সেই'!

অর্ধরারের মধ্যেই অন্বথামা পান্ডবিশিবিরম্থ সমস্ত সৈন্য. হস্তী ও অন্ব বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত হ'ল। এই হত্যাকান্ড শেষ হ'লে অন্বথামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দ্বর্যোধনের কাছে চল্বন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয়সংবাদ দেব।

# ৪। দ্ৰোধনের মৃত্যু

অন্বথামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তথনও তিনি জীবিত আছেন, অচেতন হয়ে রুধির বমন করছেন, এবং অতি কতে মাংশাসী শ্বাপদগণকে তাড়াছেন। অশ্বখামা করুণ বিলাপ করে বললেন, পুরুষপ্রেণ্ড দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করিছ, তাঁরা এখন উভক্ষ্কের ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপত্ত, তুমি ধন্য, শত্রর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানে মার্মারে বিহরণ করবেন। গান্ধারীপত্ত, তুমি ধন্য, শত্রর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানে মার্মারে বিহরণ করবেন। গান্ধারীপত্ত, তুমি ধন্য, শত্রর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানে মার্মারে বিহর করেছ। কথাচার্মার কৃতবর্মা আরু আমারে বিহুর ধর্মার বিভাগের প্রথমতার করেছ। কর্মার বহু বজ্জ করেছি, প্রচুর কর্মার বিশ্বকারে ভবিনধারণ করব? তুমি স্বর্মার রিয়ে দ্রোলাচার্যকে জানিও যে আজু আমি ধৃত্টদানুন্নকে বধ করেছি। তুমি

আমাদের হরে বাহন্লীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রভৃতিকে আলিঙগন ক'রে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। দুর্যোধন, সনুখসংবাদ শোন — শত্র-পক্ষে কেবল পণ্ড-পান্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন অবশিষ্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আর আমি আছি। দ্রোপদীর পণ্ডপন্ত, ধ্ন্টদানুদ্দের পন্তগণ, এবং সমস্ত পাণ্ডাল ও মংস্যাদেশীর যোম্খা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সহিত পাশ্ডব-শিবিরও ধরংস হয়েছে।

প্রিয়সংবাদ শন্নে দ্বর্যোধন চৈতন্যলাভ ক'রে বললেন, আচার্যপন্ত্র, তুমি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঞ্চো মিলিত হয়ে যা করেছ, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণও তা পারেন নি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে কর্রাছ। তোমাদের মণ্গল হ'ক, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই ব'লে কুর্ব্রাজ দ্বর্যোধন প্রাণত্যাগ ক'রে প্র্ণাময় স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে প'ড়ে রইল।

# แ ঐষীকপর্বাধ্যায় ॥

#### ৫। দ্রোপদীর প্রায়োপবেশন

রাতি গত হ'লে ধৃষ্টদানুদ্দের সারথি যাধিষ্ঠারের কাছে গিয়ে অন্বথামার ন্শংস কর্মের ব্রাণ্ড জানালে। প্রশাকে আকুল হয়ে যাধিষ্ঠির ভূপতিত হলেন, তাঁর দ্রাভারা এবং সাত্যিক তাঁকে ধ'রে ওঠালেন। যাধিষ্ঠির বিলাপ ক'রে বললেন, লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত হয়েছি। যে রাজপাত্রেরা ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্দের হাতে মাজি পেরেছিলেন তাঁরা আজ অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! ধনী বাণকেরা ফেমন সমান উত্তীর্ণ হয়ে সতর্কতার অভাবে ক্ষান্ত নদাতৈ নিমান হয়, ইন্যুত্লা রাজপাত্র ও পোত্রগ্লি সেইর প্রত্বাধার হাতে নিহত হলেন। এ'রা ন্বর্গে গেছেন, দ্রোপদার জলাই শোক করছি, সেই সাধ্বী কি কয়ে এই মহাদুর্গ সইবেন? নকুলা, ছার্ম সন্ধ্রাণাত্র সাজে ছিল্লের সংগ্রে তালিবরে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পত্র পোত্র ও স্থারা ছিল্লদেহে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সাহ্দেগণ তাঁকে সান্ত্রনা দিতে লাগেলেন।

নকুল উপপলব্য নগর থেকে দ্রোপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রোপদী বাতাহত কদলীতর্র ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন, ভীমসেন তাঁকে ধ'য়ে উঠিয়ে সাম্মনা দিলেন। দ্রোপদী সরোদনে যুবিণ্ডিরকে বললেন, রাজা, ভূমি ক্ষরধর্ম অনুসারে প্রদের ষমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যক্রমে ভূমি সমগ্র প্রিথী লাভ করেছ, এখন আর মন্তমাতপ্রগামী বীর অভিমন্যুকে তোমার সমরণ হবে না। আজ যদি ভূমি পাপী দ্রোণপ্রকে যুম্বে বধ না কর তবে আমি এখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাশ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা জেনে রাখ। এই ব'লে দ্রোপদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন।

যুখিতির বললেন, কল্যাণী, তোমার পুত্র ও প্রাতারা ক্ষরধর্মানুসারে নিহত হরেছেন, তাঁদের জন্য শোক ক'রো না। দ্রোণপত্র দুর্গম বনে চ'লে গেছেন, যুক্ষে তাঁর নিপাত তুমি কি ক'রে দেখতে পাবে? দ্রোপদী বললেন, রাজা, শুনেছি অধ্বত্থামার মসতকে একটি সহজাত মণি আছে। তুমি সেই পাপীকে বধ ক'রে তার মণি মস্তকে ধারণ ক'রে নিরে এস, তবেই আমি জীবনতাাগে বিরত হব। তার পর দ্রোপদী ভীমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ ক'রে আমাকে রাণ কর। তুমি জতুগৃহ থেকে প্রাতাদের উন্ধার করেছিলে, হিড়িন্ব রাক্ষসকে বধ করেছিলে, কীচকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপত্রকে বধ ক'রে সূখা হও।

মহাবল ভীমসেন তথনই ধন্বাণ নিয়ে রথারোহণে বাচা করলেন, নকুল তাঁর সার্যাথ হলেন।

#### ৬। বহুমুলির অস্ত

ভীম চ'লে গোলে কৃষ্ণ য্, বিশিষ্ঠরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাত্য, ইনি বিপদের অভিমূখে যাছেন, আপনি ওর সঞ্চো গোলেন না কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর প্রহকে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেছেন তা প্র্রিথিবী দক্ষ্য করতে পারে। অর্জনেকেও দ্রোণ এই অস্ত্র (১) শিষ্পিরেছেন। তিনি পুরের চপল স্বভাব জানতেন সেজন্য অস্ত্রদানকালে বলোছিলেন, বংস, তুমি ব্র্যুপ্ত অত্যত বিপন্ন হ'লেও এই অস্ত্র প্ররোগ ক'রো না, বিশেষত মান্ত্রেক্ত উপর। তার পর তিনি বলোছলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চ'লে গেলে অন্বশ্বাম।

<sup>(</sup>১) বনপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জন মহাদেবের কাছে এই অস্ত্র পেরেছিলেন।

শ্বারকার এসে আমাকে বলেন, কৃষ্ণ, আমার ব্রহাশির অস্ট্র নিয়ে তোমার সন্দর্শন চক্ত আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ট্র আমি চাই না, তূমি আমার এই চক্ত ধন্ম শক্তি বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বস্থামা সন্দর্শন চক্ত নিতে গেলেন, কিস্তু দ্ব হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তথন আমি তাঁকে বললাম, মন্ট্রাহারণ, তুমি যা চেয়েছ তা অর্জন প্রদান্ত্রন বলরাম প্রভৃতিও কথনও চান নি। তুমি কেন আমার চক্ত চাও? অশ্বস্থামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্ত পেলে সসম্মানে তোমার সংশ্যেই বৃদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিস্তু দেখছি তুমি ভিম আর কেউ এই চক্ত ধারণ করতে পারে না। এই বলে অশ্বস্থামা চলে গেলেন। তিনি ক্লোধী দ্বাস্থা চপল ও ক্র, তাঁর ব্রহাশির অস্ট্রও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভীমকে রক্ষা করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গর্ড়ধন্দ্ধ রথে য্থিতির ও অর্জুনকে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে গশ্গতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রকর্মা অন্বথামা কুশের কোপীন পরে ঘৃতান্তদেহে ধ্লি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য থাবিগণের মধ্যে বংসে আছেন। ভীম ধ্নর্বাণ নিয়ে অন্বথামার প্রতি ধাবিত হলেন। কৃষ্ণার্জ্ন ও য্রিষিতিরকে দেখে অন্বথামা ভয় পেলেন; তিনি রহ্মশির অস্ব প্রয়োগের ইচ্ছায় একটি ঈষীকা (কাশ ত্ণ) নিক্ষেপ ক'য়ে বললেন, পান্ডবরা বিনণ্ট হ'ক। তথন সেই ঈষীকায় কালান্ডক যমের ন্যায় অণিন উদ্ভৃত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন অর্জুন, দ্রোণপ্রদন্ত দিব্যাস্ত্র এখনই নিক্ষেপ ক'য়ে অন্বথামার অস্ত্র নিবারণ কর।

অর্জনে বললেন, অশ্বখামার, আমাদের, এবং আর সকলের মণ্গল হ'ক, অন্য শ্বারা অন্য নিবারিত হ'ক। এই ব'লে তিনি দেবতা ও গ্রের্জনের উদ্দেশে নমস্কার ক'রে ব্রহ্মশির অন্য নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্যুও প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠল। তখন সর্বভূতহিতৈষী নারদ ও ব্যাসদেব দ্বই অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, বীরম্বয়, প্রে কোনও মহারথ এই অন্য মান্বের উপরি প্রয়োগ করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে?

অর্জন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র নির্মেরণের জনাই আমি অস্ত্র প্রয়োগ করেছি; যাতে সকলের মঞ্চল হয় আপন্যায়ী তা কর্ন। এই ব'লে অর্জন তাঁর অস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। তিনি প্রের্ব রহ্যচর্য ও বিবিধ রত পালন করেছিলেন সেজনাই রহ্মশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা তা পারলেন না। অশ্বত্থামা বিষম্ন হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভীমসেনের

ভরে এবং পাশ্ভবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অস্ত প্রতিসংহারের শক্তি আমার নেই। ব্যাসদেব বললেন, বংস, অর্জনে তোমাকে মারবার জন্য ব্রহাশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি, তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই করেছিলেন। পাশ্ভবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মণি পাশ্ভবদের দান কর, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন।

অশ্বত্থামা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কোরবদের যত রপ্ন আছে সে সমস্তের চেয়ে আমার মণির মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু রহামির অন্টের প্রত্যাহার আমার অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, তাই কর।

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্জ্বনের পর্ববধ্ উত্তরাকে বলেছিলেন, কুর্বংশ ক্ষয় পেলে পরীক্ষিৎ নামে তোমার একটি প্র হবে। সেই সাধ্ ব্রাহ্মণের বাক্য সফল হবে। অশ্বখামা ক্রুণ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশ্বও মরবে, কিন্তু সে আবার জ্বাবিত হয়ে দীর্ঘায়্ব পাবে। অশ্বখামা, তুমি কাপ্রবৃষ, বহু পাপ করেছ, বালকবধে উদ্যত হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বংসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও প্রশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাধম, তোমার অস্ত্রাণ্নিতে উত্তরার প্রত দংধ হ'লে আমি তাকে জ্বাবিত করব, সে কৃপাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা ক'রে যাট বংসর কুর্ব্রাজ্য পালন করবে।

অশ্বখামা ব্যাসদেবকৈ বললেন, ভগবান, প্রে,যোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ'ক, আমি আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বখামা পাশ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন করলেন। কৃষ্ণ ও যুর্ধিষ্ঠিরাদি ফিরে এলে ভীমসেন দ্রোপদীকে বললেন, এই তোমার মণি নাও, তোমার প্রহণতা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ করে। কৃষ্ণ বখন সন্ধিকামনার হিচ্তনাপ্রের যাচ্ছিলেন তখন তুমি এই ত্রীর ক্রীক্য বলেছিলে — 'গোবিন্দ, আমার পতি নেই পরে নেই দ্রাতা নেই, তুমি কিনই।' সেই কথা এখন স্মরণ কর। আমি পাপী দুর্ঘেধনকে বধ করেছি, দুর্শাসনের রম্ভ পান করেছি; অশ্বখামাকেও জয় করেছি, কেবল ব্রাহ্মণ আর গ্রুর্শ্যুর ব'লে ছেড়ে দিয়েছি। তার যশ মণি এবং অন্ত্র নষ্ট হয়েছে, কেবল শ্রীর অর্থশিন্ট আছে।

তার পর দ্রোপদীর অন্বরোধে য্রাধিন্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ ক'রে চন্দ্রভূষিত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। প্রশোকার্তা দ্রোপদীও গারোখান করনেন।

#### ৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচন্বভাব পাপী অন্বত্থামা কি ক'রে আমাদের মহাবল পার্বগণ ও ধৃষ্টদানুন্নাদিকে বিনন্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ বললেন, মহাদেবের শরণাপম হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন। —

প্রাকালে বহুয়া মহাদেবকে প্রাণিস্ভির জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মান হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘাকাল
প্রতীক্ষার পর বহুয়া তাঁর সংকলপ দ্বারা অপর এক প্রছটা উৎপক্ষ করলেন। এই
প্রের্থ সম্তবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে স্ভিট করলেন। প্রাণীরা
ক্ষাধিত হয়ে প্রজাপতিকেই থেতে গোল। তথন বহুয়া প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওর্ষাধ
ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্য রূপে দ্বালপ্রাণী নির্দোশ করলেন।
তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহুপ্রকার জীব স্ভেট হয়েছে দেখে
ক্রম্থ হয়ে বহুয়াকে বললেন, অপর প্রের্থ প্রজা উৎপাদন করেছে, আমি লিঙ্গ নিয়ে
কি করব? এই ব'লে তিনি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে দিয়ে মুজবান পর্বতের পাদদেশে
তপস্যা করতে গেলেন।

দেবয়ণ অতীত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থ-রুপে রুদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ রাখলেন না। রুদ্র রুদ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধন্ব নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাছ্মে হ'ল, দেবতারা ভয়ে অভিভূত হলেন। রুদ্রের শরাঘাতে বিন্ধ হয় অগ্নির সহিত যজ্ঞ মুগ্রুদেশ ধারণ ক'রে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নন্দু হ'লে দেবতারা রুদ্রের শরণাপম হলেন এবং তাঁকে প্রসম ক'রে তাঁর জন্য হবিক্ত ভাগ নিদেশি ক'রে দিলেন। রুদ্রের জ্বোধে সমস্ত জগং অস্কুত্থ হয়েছিল জিনি প্রসম হ'লে আবার স্কুত্ব হ'ল।

আখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বত্থামা যা করেছেন ত। নিজের শক্তিতে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন।

# ন্ত্ৰীপৰ্ব

#### ॥ জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায়॥

### ১। विष्टुरत्नत्र नान्यनामान

শত প্রের মৃত্যুতে ধ্তরাণ্ট অত্যত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রতিকার নেই। এখন আপান মৃত আত্মীয়স্হৃদ্পণের প্রেতকার্য করান। ধ্তরাণ্ট বললেন, আমার সমস্ত প্রে অমাত্য ও স্হৃৎ নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিমপক্ষ জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যার হয়েছি, আমার চক্ষ্য নেই, রাজ্য নেই, বন্ধ্য নেই; আমার জীবনের আর প্রয়েজন কি?

ধ্তরাণ্টকে আশ্বাস দেবার জন্য বিদ্বর বললেন, মহারাজ, শ্বয়ে আছেন কেন, উঠ্ন, সর্ব প্রাণীর গতিই এই। মান্য শোক ক'রে মৃতজনকে ফৈরে পায় না, শোক ক'রে নিজেও মরতে পারে না।—

সবে ক্ষয়ানতা নিচয়াঃ পতনানতাঃ সম্কুছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগানতা মরণানতা জীবিতম্॥
আদর্শনাদাপতিতাঃ প্নন্দাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব ন ছেষাং ছং তত্ত কা পরিবেদনা॥
শোকদ্থানসহস্রাণি ভয়দ্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে ম্টুমাবিশনিত ন পশ্ভিতম্॥
ন কালস্যা প্রিয়ঃ কশ্চিয় দ্বেশাঃ কুর্সন্তম।
ন মধ্যদ্থঃ কচিৎ কালঃ সব্ং কালঃ প্রকর্ষতি॥

— সকল সশুয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে জানে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চ'লে যায়; তারা আপনার নয়, আপনিও তানের মন; তবে কিসের থেদ? সহস্র সহস্ত শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের ক্যুব্রক প্রতিদিন মৃঢ় লোককে অভিভূত করে, কিন্তু পণ্ডিতকে করে না। কুর্মশ্রেণ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, কাল কারও প্রতি উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়।

তার পর বিদ্বে বললেন, গর্ভাধানের কিছ্র পরে জাব জরায়্বতে প্রবেশ করে, পঞ্চম মাস অতীত হ'লে তার দেহ গঠিত হয়। অনশ্তর সর্বাণগসম্পূর্ণ হয়ে দ্র্ণর্পে সে মাংসশোণিতব্র অপবিত্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়্বর বেগে সেই দ্র্ণ উধর্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কন্ট ভোগ ক'রে যোনিম্বার দিয়ে নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহণণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বন্ধ হয় এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তথন হিতৈষী স্বহুদ্গণই তাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে যমদ্তেরা তাকে আকর্ষণ করে, তথন সে মরে। হা, লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে ব্রুতে পারে না। সংকুলে জন্মালে নীচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দরিন্তের নিন্দা করে, অনাকে মুর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাক্ত ও মুর্খ, ধনবান ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শ্বমণানে গিয়ে শয়ন করে তথন দৃষ্টবৃদ্ধি লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে?

# ২। ভীমের লোহম্তি

ব্যাসদেব ধ্তরান্থের কাছে এসে বহু সান্থনা দিয়ে বললেন, তুমি শোকে অভিভূত হয়ে বার বার মাছিতি হচ্ছ জানলে যাধিন্তিরও দাংখে প্রাণত্যাগ করছে পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে রুপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? বিধির বিধানের প্রতিকার নেই এই বাঝে আমার আদেশে এবং পান্ডবদের দাংখ বিবেচনা ক'রে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কীর্তি ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজালিত অন্নির ন্যায় যে পারশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারাপ জল দিয়ে তাকে নির্বাণিত কর। এই ব'লে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

ধ্তরাণ্ট্র শোক সংবরণ ক'রে গান্ধারী, কুন্তী এবং বিধুবা বিধ্বদের নিয়ে বিদ্বের সংগ্র হান্তনাপরে থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র সহস্ত প্রারী কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের সংগ্র চলল। এক ক্রোশ গিয়ে, তাঁরা কুপাচার্ম অন্বখামা ও কৃতবর্মাকে দেখতে পেলেন। কুপাচার্ম জানালেন যে ধৃষ্ঠদানুন্দ ও দ্রোপদীর পঞ্চ পর্ব প্রভৃতি সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কুপাচার্ম হান্তনাপ্রের, কৃতবর্মা নিজের দেশে, এবং অন্বখামা ব্যাসের আশ্রমে চ'লে গেলেন।

ধ্তরান্দ্র হিন্তনাপরে থেকে নির্গত হয়েছেন শানে বাধিন্টিরাদি, কৃষ্ণ, সাত্যিক ও বাবাংপা, ভার অনাগ্রমন করলেন। দ্রোপদী ও পাঞ্চালবধ্যগও সংগ্য চললেন। পাশ্ডবগণ রেশাম করলে ধ্তরান্দ্র অপ্রতিমনে বাধিন্টিরকে আলিগনন করলেন এবং ভীমকে খালতে লাগলেন। অন্ধরাজের দাল্ট অভিসন্ধি বাবে কৃষ্ণ তাঁর হাত দিয়ে ভীমকে গারিয়ে দিলেন এবং ভীমের লোহময় মাতি ধ্তরান্দ্রের সম্মাথে রাখলেন। অবাছ শুস্তীর ন্যায় বলবান ধ্তরান্দ্র সেই লোহময়ি আলিগনন ক'য়ে ভেঙে ফেলজেন। বক্ষে চাপ লাগায় ফলে তাঁর মাখ থেকে য়ন্তপাত হ'ল, তিনি ভূমিতে পাড়ে গোজেন; তথন সঞ্জয় তাঁকে ধারে তুললেন। ধ্তরান্দ্র সরোদনে উচ্চস্বয়ে বললেন, হা হা ভীম!

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপনি ভীমকে বধ করেন নি, তাঁর প্রতিম্তিই চ্প করেছেন। দ্বেশ্বাধন ভীমের যে লোইম্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাই আমি আপনার সম্মুখে রেখিছিলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে ক্রতে হাই আপনি ভীমসেনকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার স্বেলেরা বে'চে উঠবেন না। আপনি বেদ ও বিবিধ শাস্ত অধ্যয়ন করেছেন প্র্যাণ ও রাজধর্ম ও শ্বনছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এর্প ক্রোধ করেন কেন? আপনি আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দ্বেশ্বাধনের বশে চ'লে বিপদে পড়েছেন।

ধ্তরাষ্ট্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, প্রেলেন্থই আন ক ধৈর্যসূতি করেছিল। আমার ক্রোধ এখন দ্বে হয়েছে, আমি মধ্যম পাণ্ডবকে স্পান্ত করি। আমার প্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর প্রেরাই আদার োহের পাত। এই ব'লে ধ্তরাষ্ট্র ভীম প্রভৃতিকে আলিজ্যন ও কুশলপ্রন্ন করলেন।

#### ৩। গান্ধারীর ক্রোধ

তার পর পঞ্চপাণ্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। প্রশোকার কান্ধারী বর্মিতিরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে দিবাচক্ষ্বজ্ঞান মনোভারক্ত মহর্ষি ব্যান তখনই উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর প্রতবধ্কে বললেন, গান্ধারী তুমি পাণ্ডবদের উপর রুম্ধ হয়ো না। অন্টাদশ দিন যুদ্ধের প্রতিদিনই সুন্বৈধিন তোমাকে বলত, মাতা, আমি শত্রদের সংশ্য বন্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশীর্বাদ কর্ন। তুমি প্রতিদিনই প্রতকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি চিরদিন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশ্রাপন্ন হয়ে পরিশেষে তুম্বল

বাদের জরী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে। মনন্দিনী, তৃমি পর্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ ক'রে পাণ্ডপ্রতদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর।

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আমি পাশ্ডবদের দোষ দিছিছ না, তাদের বিনাশও কামনা করি না; প্রশোকে আমার মন বিহ্নল হয়েছে। দ্বের্থাধন শকুনি কর্ণ আর দ্বঃশাসনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাস্কদেবের সমক্ষেই ভীম দ্বের্থাধনের নাভির নিন্দদেশে গদাপ্রহার করেছে, সেজনাই আমার ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে। যিনি বীর তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যক্ষ্পকালে কি ক'রে ধর্মত্যাগ করতে পারেন?

ভীম ভীত হয়ে সান্বায়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম থাই হ'ক, আমি ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা কর্ব। আপনার পরুত্ত প্রের্ব অধর্ম অন্বারে ব্রিধিন্ঠিরকে পরাভূত করেছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঞ্চো কপটাচরণ করেছেন, সেজনাই আমি অধর্ম করেছি। তিনি দাত্তসভায় পাণ্ডালীকে করেছিলেন তা আপনি জানেন; তার চেয়েও তিনি অন্যায় কার্য করেছিলেন — সভামধ্যে দ্রোপদীকে বাম উর্ব্ব দেখিয়েছিলেন। রাজ্ঞী, দ্বর্যেধন নিহত হওয়ায় শত্রতার অবসান হয়েছে, য্র্বিভির রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দ্বর হয়েছে।

গান্ধারী বললেন, ব্কোদর, তুমি দ্বংশাসনের রহুধির পান ক'রে অতি গহিতি অনার্যোচিত নিন্তর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রন্ত পান করা অন্তিত, নিজের রন্ত তো নরই। প্রাতার রন্ত নিজের রন্তেরই সমান। দ্বংশাসনের রক্ত আমার দন্ত ও ওপ্তের নীচে নামে নি, শৃথ্ব আমার দন্ত ই হস্তই রক্তান্ত হর্মেছিল। যথন দ্বংশাসন দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্ষর্যন্মানে, সারে পালন করেছি। আপনার প্রেরা যথন আমাদের অপকার করত তখন আপনি নিবারণ করেন নি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়।

গান্ধারী বললেন, বংস, আমাদের শত প্রুবের একটিকেও অব্যক্তি রাখলে না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যণ্ডিস্বর্প হ'ত। তার পর সান্ধারী সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যাধিন্ঠির কোথায়? যাধিন্ঠির কাপতে কাপতে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপুনার প্রহন্ত স্থাংস যাধিন্ঠির, আমাকে অভিশাপ দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের জন্য যাধিন্ঠির অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষার আবরণবন্দের অন্তরাল দিয়ে যাধিন্ঠিরের অধ্যালির অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যাধিন্ঠিরের সান্দার নথ

কুর্থাসত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অর্জ্বনও গান্ধারীর কাছে এলেন। অবশেষে গান্ধারী ক্রোধম্ক হয়ে মাতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে সান্থনা দিলেন।

#### ॥ স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায় ॥

### ৪। গাশ্যারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন — কৃষ্ণকে অভিশাপ

ব্যাসের আজ্ঞান্সারে ধ্তরাণ্ট্র ও য্থিণ্ঠিরাদি কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী ক'রে কৌরবনারীদের নিয়ে কুর্ক্ষেত্র উপস্থিত হলেন। র্দ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই যুম্পভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূরে থেকেই দিব্যচক্ষ, দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষোহিণীর অধিপতি দ্বরোধন গদা আলিখ্যন ক'রে রক্তান্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কণ্টকর এই, যে নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষ্যণজননী দুর্যোধনপন্নী মুস্তকে করাঘাত ক'রে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধ্রা আল্বলায়িতকেশে রণ্ডামিতে ধাবিত হচ্ছেন। মন্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মন্তক দেখে অনেকে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পত্র বিকর্ণের তর্নুণী পক্নী মাংসলোভী গ্রাধ্বদের তাড়াবার চেণ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি নারীদের দারুণ রুন্দনের নিনাদ শোন। শ্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মুখ্যাত্তবের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাঁকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ অধিক শোষ শালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদ্বহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ ক'রে বলছেন. বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মুঞ্জারাজের কুলন্দ্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের প্রস্লী জ্ঞানশ্ন্য হয়ে ভূতলে প'ড়ে গেছেন, শ্বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই অর্থান্ত্রী রেখেছে। গৃধ ও শ্রালগণ সিন্ধুসোবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ কুর্ক্তে, আমার কন্যা দ্বঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিছেে। ৺হা হা, এই দেখ, দুঃশলা তার পতির মৃহতক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াছে। ওখানে উধর্বরেতা সতাপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্নী কুপী শোকে বিহরল হয়ে পতির সেবা

করছেন, জটাধারী ব্রাহানগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে শকুনগণ বেন্দন ক'রে আছে, এই দর্ব্যন্থিও অস্তাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন!

তার পর গান্ধারী বললেন, মধ্সদেন, তুমি কেন এই যুন্থ হ'তে দিলে? তোমার সামর্থা ও বিপন্ন সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শন্নত, তথাপি তুমি ক্রন্কুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পতির শনুশ্র্মা ক'রে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার শ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিছি — তুমি যথন কুর্পান্ডব জ্ঞাতিদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তথন তোমার জ্ঞাতিগণকেও তুমি বিনন্ধ করবে। ছিল্রশ বংসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাতাহীন প্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের নারীরা ভূমিতে লন্তিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইর্প হবে।

মহামনা বাস্বদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন তা আমি জানি; যা অবশাসভাবী তার জনাই আপনি অভিশাপ দিলেন। ব্রিফবংশের সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মান্য ও দেবদানবের অবধা, তাঁরা পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উদ্ভি শ্বনে পাণ্ডবগণ উদ্বিশ্ন ও জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হলেন।

#### ॥ শ্রান্ধপর্বাধ্যায় ॥

#### ৫। মৃতসংকার — কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ

যুবিখিনের আদেশে ধোম্য বিদ্বর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগ্রর্কাষ্ঠ ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য ক্ষোমবসন কাষ্ঠ ভন্নরথ ও বিবিধ অদ্য সংগ্রহ ক'রে সমত্রে বহর্ চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজন্মিলত অন্দিনতে নিহত আত্মায়বৃদ্দ ও অন্যান্য শতসহস্র বীরগণের অল্ডোন্টিক্লিয়া সম্পাদন করলেন। তার পর ধ্তরাত্মকৈ অগ্রবর্তী ক'রে যুবিখিন্টরাদি গণ্গার তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উষ্ট্রিষ্ট খুলে ফেলে বীরপদ্দীগণের সহিত তর্পণ করলেন।

সহসা শোকাকুল হয়ে কুন্তী তাঁর প্রেগণকে স্থললৈন, অর্জন যাঁকে বধ করেছেন, তোমরা যাঁকে স্তপ্ত এবং রাধার গভজাত মনে করতে, সেই মহাধন্ধর বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উন্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বর্গের ঔরসে আমার গভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জ্যেষ্ট্রেলন।

কর্ণের এই জন্মরহস্য শন্নে পাশ্চবগণ শোকাতুর হলেন। য্রিধিন্ঠির বললেন, মাতা, যাঁর বাহরে প্রতাপে আমরা তাপিত হতাম, বন্দাব্ত অশ্নির ন্যায় কেন আপনি তাঁকে গোপন করেছিলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হরেছি। অভিমন্ম, দ্রোপদীর পণ্ড প্রুত, এবং পাণ্ডাল ও কোরবগণের বিনাশে যত দ্বঃথ পেরেছি তার শতগন্ণ দ্বঃথ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করছি। আমরা যদি তাঁর সপ্তো মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হ'ত না, এই কুর্বুকুনাশক ঘোর যুম্থও হ'ত না।

এইর্প বিলাপ ক'রে য্বিডিস্র কর্ণপত্নীগণের সহিত মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।



# শান্তিপর্ব

### ॥ রাজধর্মান, শাসনপর্বাধ্যায় ॥

#### वृश्विष्ठित-त्रकाटम नात्रमामि

মৃতজনের তর্পণের পর পাশ্ডবগণ অশোচমোচনের জন্য গণ্গাতীরে এক মাস্বাস করলেন। সেই সময়ে বাাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বেদজ্ঞ রাহমণ, স্নাতক ও গ্রুস্থগণ তাঁদের সংগ্য দেখা ক'রে কুশলজিজ্ঞাসা করলেন। যুবিতির বললেন, আমি রাহমণদের অনুগ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের শোর্যে প্রথিবী জয় করেছি, কিন্তু জ্ঞাতিক্ষয় এবং প্রুদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের দ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলোছলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদের দ্রাতা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দাত্সভায় আমাদের কট্বাক্য বলেছিলেন তখন তাঁর চরণের সংগ্যে আমাদের জননীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার ক্রোধ দ্র হয়েছিল, কিন্তু সাদৃশ্যের কারণ তখন ব্রুতে পারি নি।

দেববির্ধ নারদ কর্ণের জন্ম ও অন্তর্শিক্ষার ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, কর্ণের বাহ্বলের সাহায়েই দুর্যোধন কলিগারাজ চিগ্রাগাদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে ন্বৈরথম্ন্দে পরাজিত করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অগাদেশের মালিনী নগরী দান করেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে তিনি চন্পা নগরী পালনের ভার পের্য়েছিলেন। পরশ্রাম ও একজন ব্রাহ্মাণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুন্ডল হরণ করেছিলেন, ভীষ্ম অপ্যানিত হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এইস্কুল কারণে এবং বাস্কুদেবের ক্ট্নীতির ফলে কর্ণ ধ্বন্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জ্বন্য শোক করা অন্কুচিত।

কুনতী কাতর হয়ে বললেন, যাধিতির, আফ্রিকর্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁর জনক দিবাকরও স্বংনযোগে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তথাপি আমরা তোমার সংখ্য কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যুবিণ্ঠির বললেন, কর্ণের পরিচয় গোপন করে আপনি আমাকে কণ্ট দিয়েছেন। মহাতেজা যুবিণ্ঠির দুঃখিত-মনে অভিশাপ দিলেন — স্বীজ্ঞাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না।

#### ২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ

শোকসন্তশত যাধিন্তির অর্জনেকে বললেন, ক্ষতিয়াচার পোর্ষ ও রোধকে বিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমাদের জয় হয় নি, দার্ঘোধনেরও জয় হয় নি; তাঁকে বধ ক'রে আমাদের রোধ দার হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; আমি নিন্দর্শক নির্মাম হয়ে তত্ত্ত্ত্তান লাভের জন্যু বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ ক'রে তপস্যা করব, ভিক্ষায়ে জীবিকানিবাহ করব। বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় হয়েছে, এখন আমি অব্যয় শাশ্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করি।

অর্জন অসহিষ্ণু হয়ে ঈষং হাস্য ক'রে বললেন, আপনি অমান্বিষক কর্ম সম্পন্ন ক'রে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্লীব বা দীর্ঘস্তী তার রাজ্যভোগ কি ক'রে হবে? আপনি রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বস্ক্রা জয় করেছেন, এখন মৃঢ়তার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ থেকেই ধর্ম কাম ও ম্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযাত্রাও অসম্ভব হয়। দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অস্বরগণকে বধ ক'রে সম্দিধ লাভ করেছিলেন। রাজ্য যদি অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি ক'রে ধর্ম কার্য করবেন? এখন সর্বদক্ষিণাযুক্ত ষজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি কুপথে ধাবেন না।

ভীম বললেন, মহারাজ, আপনি মন্দব্দিধ বেদপাঠক ব্রাহানের ন্যায় কথা বলছেন। আপনি আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। আপনার এমন বাদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ, বলশালী কৃতবিদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্লীবের ব্যেক্ত জাছি। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হুর্ক্ত জ্ঞীবিকানিবাহ হবে না।

নকুল-সহদেবও য্,িধিন্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঁঝাবার চেষ্টা করলেন। তার পর দ্রোপদী বললেন, মহারাজ, তোমার দ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শ্রুষ্ককেন্ঠে অনেক কথা বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এ'দের আনন্দিত করছ না। এ'রা দেবতুলা, এ'দের প্রত্যেকেই আমাকে স্বখী করতে পারেন। পণ্ডেন্দ্রির যেমন মিলিত হয়ে শরীরের ক্রিয়া সম্পাদন করে সেইর্পে আমার পণ্ড পতি কি আমাকে স্বখী করতে পারেন না? ধর্মারাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার দ্রাতারাও যদি উন্মত্ত না হতেন তবে তোমাকে বে'ধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন। ন্পশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ো না, প্রিথবী শাসন কর, ধর্মান,সারে প্রজাপালন কর।

অর্জন পন্নর্বার বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ কাম এই বিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনন্ট হয়। ধর্মতি বা অধর্মতি যে উপায়েই হ'ক আপনি এই রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক ত্যাগ ক'রে ভোগ কর্ন, যজ্ঞ ও দান কর্ন, প্রজাপালন ও শত্ননাশ কর্ন।

ভীম বললেন, আপনি সর্বশাদ্যক্ত নরপতি, কাপার,ষের ন্যায় মোহগ্রদত হচ্ছেন কেন? আপনি শত্রুদের সর্জো যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ন। পিতৃপিতামহের অন্সরণ ক'রে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্ন, আমরা এবং বাস্তুদেব আপনার কিংকর রয়েছি।

যুবিণ্ডির বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণিহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অলপাহারে উদরাণিন প্রশমিত কর। রাজারা কিছুতেই সন্তৃষ্ট হন না, কিন্তু সম্যাসী অলেপ তুষ্ট হন। অর্জুন, দুইপ্রকার বেদবচন আছে — কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্ত্রই জান, ধর্মের সংক্ষ্মতিন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থিগণ সম্যাস ন্বারাই পরমর্গতি লাভ করেন।

মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুবিভিরের মন শান্ত হ'ল না। তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আমি খেলা করেছি সেই ভীষ্ম আমার জন্য নিপাতিত হয়েছেন, আমার মিখ্যা কথার ফলে আচার্য দ্রোণ বিনন্দ হয়েছেন, জ্যোষ্ঠ দ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত করিয়েছি, আমার রাজ্যলোভের জন্যই বালক অভিমন্য প্রাণ দিয়েছে, দ্রোপদীর পঞ্চপত্র বিনন্দ হয়েছে। আমি প্রথবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, পান করব না, প্রায়োপবেশনে শরীর শুক্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমুতি দিন, আমি এই কলেবর ত্যাগ করব।

অর্জন কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, ধর্ম পন্ত শোক্তিবে মণন হয়েছেন, তুমি এ কৈ আশ্বাস দাও। যাধিতিরের চন্দনচার্চত পাষাণতুল্য বাহা ধারণ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, পার্মশুশুস, শোক সংবরণ কর্ন, যাঁরা যাদেধ মরেছেন তাঁদের আর ফিরে পাবেন না। সেই বীরগণ অস্থ্যপ্রহারে পাত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক

করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যাধিষ্ঠির, তুমি ক্ষবিয়ধর্ম অন্মারেই ক্ষবিয়দের বিনষ্ট করেছ। যে লোক জেনে শানে পাপকর্ম করে এবং তার পর নির্লাভ্জ থাকে তাকেই পার্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু তুমি শান্ধান্তান, যা করেছ তা দা্র্যোধনাদির দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং অন্তণ্তও হয়েছ। এর্প পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযক্ত অশ্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ করে পাপমান্ত হও।

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুক্ত প্রার্থান্ড বিবৃত করলেন। যুথিন্ডির বললেন, ভগবান, আমি রাজধর্ম, চতুর্বপের ধর্ম, আপংকালোচিত ধর্ম প্রভৃতি সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুমি যদি সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুর্মপিতামহ ভীন্মের কাছে যাও, তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যুমুধিন্ডির বললেন, আমি জ্ঞাতিসংহার করেছি, ছল ক'রে ভীত্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন্ মুখে তার কাছে গিয়ে ধর্মজিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেণ্ড, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি কর্ন। গ্রীচ্মকালের অগেত লোকে বেমন মেঘের উপাসনা করে সেইর্প আপনার প্রজারা, হতার্বশিষ্ট রাজারা এবং কুর্জাণ্গলবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণের প্রজারা প্রার্থী র্পে আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপনি আমাদের সকলের প্রীতির নিমিশ্ত লোকহিতে নিযুত্ত হ'ন।

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, দ্রাত্গণ, এবং অন্যান্য বহু লোকের অনুনর শুনে মহাযশা যুখিতিরের মনস্তাপ দ্র হ'ল, তিনি শান্তিলাভ ক'রে নিজের কর্তব্যে অবহিত হলেন। তার পর ধ্তরাষ্ট্রকৈ প্ররোবর্তী ক'রে এবং স্বহ্দ্গণে পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মরাজ যুখিতির সমারোহ সহকারে হিন্তনাপ্ররে প্রবেশ করলেন।

# ৩। চার্বাক্বধ — ধর্মিণ্ঠিরের অভিষেক

রাজভবনে প্রবেশ করে যাধিতির দেবতা ও সমবেত ব্রাইট্রাণগণের যথাবিধি অর্চনা করলেন। নাম্বোধনের সথা চার্বাক রাক্ষস ভিক্তর ছন্মবেশে শিখা দন্ড ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপস্থিত ছিল। রাষ্ট্রাণদের অনামতি না নিয়েই সে যাধিতিরকে বললে, কুন্তীপা্ত, এই ন্বিজগণ আমার মাথে তোমাকে বলছেন — জুমি জ্ঞাতিহন্তা কুন্পতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গা্রাজনদের হত্যা করে

তোমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। যুবিপিউর ব্যাকুল হয়ে বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসম হ'ন; আমার মরণ আসম, আপনারা ধিক্কার দেবেন না।

রাহারণগণ জ্ঞানচক্ষর দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ দ্বেশাধনস্থা চার্বাক রাক্ষ্য। আমরা আপনার নিন্দা করি নি, আপনার ভয় দ্বে হ'ক। তার পর মেই রহারাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হ্বংকার করলেন, চার্বাক দশ্ধ হয়ে ভূপতিত হ'ল।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, প্রাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'রে বহুনার নিকট অভয়বর লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপম হ'লে রহুনা বললেন, ভবিষাতে এই রাক্ষস দ্বর্যোধন নামক এক রাজার সথা হবে এবং বাহুনুণগণের অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দশ্ধ করবেন। ভরত-শ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহ্মতেজে বিনন্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাতি ক্ষরিয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও শ্লানি থেকে মৃত্ত হয়ে এখন কর্তব্য পালন কর্ন।

তার পর য্বিষ্ঠির হ্র্টাচত্তে স্বর্ণমর পীঠে প্র্মান্থ হয়ে বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যিক তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জ্য্যন দ্ই পাশ্বের্ন উপবিষ্ট হলেন। নকুল-সহদেবের সহিত কুন্তী এক স্বর্ণভূষিত গজদন্তের আসনে বসলেন। গান্ধারী যুষ্ণুম্য ও সঞ্জয় ধ্তরাজ্যের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ নানাপ্রকার মার্গ্গানক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমতিরুমে প্রেরিছত ধোমা একটি বেদীর উপর ব্যাঘ্রচর্মাব্ত সর্বতোভদ্র নামক আসনে মহাত্মা ব্যথিতির ও দ্রুপদর্নান্দনী কৃষ্ণাকে বসিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চল্য শুন্থ থেকে জল ঢেলে যুর্ধিতিরকে অভিষিত্ত করলেন, প্রজাব্দসহ ধ্তরাত্মও জলসেক করলেন। পণব আনক ও দ্বুদ্যুভি বাজতে লাগল। যুর্ধিতির ব্রাহ্যাণদের প্রচুর দক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে স্বন্দিত ও জয় উচ্যার্প ক'রে রাজার প্রশংসা করতে লাগলেন।

য্বিষ্ঠির বললেন, আমরা ধনা, কারণ, সত্য ব্রিমথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ পাশ্ডবদের গ্র্ণকীত'ন করছেন। মহারাজ ধ্তরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং পরমদেবতা, আমি এ'র সেবা করব সেজনা জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ ক'রে আছি। স্কুদ্র্ণণ, যদি আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ থাকে তবে তোমরা ধ্তরাজ্মের প্রতি প্রের্বর ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার অধিপতি, সমুস্ত পূথিবী ও পাণ্ডবগণ এ°রই অধীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো।

প্রবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় দিয়ে য্বিধিন্ঠর ভীমসেনকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করলেন। তিনি বিদ্ররকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহাদির ভার, সঞ্জয়কে কর্তব্য-অকর্তব্য ও আয়বায় নির্পণের ভার, নকুলকে সৈন্যগণের তত্ত্বাবধানের ভার, অর্জনকে শহরোজ্যের অবরোধ ও দ্বন্টদমনের ভার, এবং প্রোহিত ধোম্যকে দেবতাব্রাহ্মণাদির সেবার ভার দিলেন। য্বিধিন্ঠিরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত ক'রে ধর্মরাজ বিদ্রব সঞ্জয় ও যুযুংসমুকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধ্তরান্টের প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবহিত থাকবেন এবং প্রবাসী ও জনপদবাসীর কার্য ও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন।

য়্বিষিষ্ঠির নিহত যোল্ধাদের ঔধর্বদেহিক সকল কর্ম সম্পাদন ক'রে ধ্তরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পতিপ্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং শত্রুজয়ের পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সূথে কালযাপন করতে লাগলেন।

ধ্তরাজ্যের অনুমতি নিয়ে যুবিষ্ঠির ভীমকে দ্বেশধনের ভবন, অর্জুনকে দ্বঃশাসনের ভবন, নকুলকে দ্বমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দ্বম্বেখর ভবন দান করলেন। তিনি প্রেরোহত ধৌম্য ও সহস্র দ্নাতক ব্রাহাণকে বহু ধন দিলেন, ভূত্য আশ্রিত অতিথি প্রভৃতিকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুল্ট করলেন, কুপাচার্যের জন্য গ্রুর উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদ্বর ও যুযুহ্ণসুকেও সম্মানিত করলেন।

# ८। ভौष्म-नकारम क्ष्म ও य्रीधिष्ठेत्रानि

একদিন যাধিতির কৃষ্ণের গাহে গিয়ে দেখলেন, তিনি সীত কোষের বন্দ্র পারে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কৌস্তুভ মাণ ধারণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর আসীন রয়েছেন। ধর্মারাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যাধিতির বললেন, কি আশ্চর্য, অমিতবিক্রম মাধব, তুমি ধ্যান করছ! তিলোকের মুখ্যল তো? ভগবান, তুমি নিবাতনিক্রমণ দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ। যদি গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল।

ঈষং হাস্য ক'রে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশযাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই প্রব্নুষপ্রেষ্ট স্বর্গে গেলে প্রিবী চন্দ্রহীন রাহির তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার আছে জিজ্ঞাসা কর্ন। যুখিন্ঠির বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবর্তী ক'রে আমরা ভীষ্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যকিকে আদেশ দিলেন, আমার রথ সন্দ্রিত করতে বল।

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে তাঁর আত্মাকে প্রমাত্মায় সমাবিষ্ট ক'রে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্যাস নারদ অসিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বৃহস্পতি শ্বক্ত কপিল বাল্মীকি ভার্গব কশ্যপ প্রভৃতি ভীষ্মকে বেষ্টন ক'রে রইলেন।

কৃষ্ণ, সাত্যকি, যুর্থিন্ঠির ও তাঁর দ্রাতারা, কৃপাচার্য, যুযুৎসর এবং সঞ্জয় রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতী নদীর তীরে পবিত্র স্থানে ভীত্ম শরশযায় শরের আছেন, মর্নিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ কিণ্ডিৎ কাতর হয়ে ভীত্মকে তাঁর শারীরিক ও মার্নাসক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, প্রুর্বশ্রেন্ঠ, আপনি যখন সর্স্থদেহে সম্খে রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস্র নারীতে পরিবৃত হ'লেও আপনাকে উধর্বরেতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে রোধ ক'রে শরশযায় শরেয় থাকতে পারে এমন আমরা শর্নি নি। সর্বপ্রকার ধর্মের তত্ত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যেন্টপান্ডব জ্ঞাতিবধের জন্য সন্ত্পত হয়েছেন, এ'র শােক আপনি দ্র কর্ন। কুর্প্রবার, আপনার জাবিনের আর ছাম্পান্ন (১) দিন অবশিষ্ট আছে, তার পরেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। আপনি পরলােকে গেলে সমস্ত জ্ঞানই ল্পত হবে এই কারণে যর্থিন্টিরাদি আপনার কাছে ধ্রিক্জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার ক্ষাসিননে আমি হর্ষে আপ্লাত হয়েছি। বাক্পতি, তোমার কাছে আমি কিবলব? সমস্ত বস্তব্যই

<sup>(</sup>১) ম্লে আছে — 'পণ্টাশতং ষট্ চ কুর্প্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম তার মৃত্যুর সময়ে বলেছেন তিনি আটাম দিন শরশয্যয় শুয়ে আছেন।

তোমার বাক্যে নিহিত আছে। দ্বেশিতার ফলে আমার বাক্শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, দিক আকাশ ও প্থিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জ্পীবিত রয়েছি। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগংকতা, গ্রে উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কি ক'রে উপদেশ দেব?

কৃষ্ণ বললেন, গণ্গানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে আপনীর গ্লানি মোহ কণ্ট ক্ষর্পপিপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও অথের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার বর্দিধ তীক্ষ্ম হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষ্ম দ্বারা সর্ব জীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে প্রুণপর্বৃদ্ধি হ'ল, বিবিধ বাদ্য বেজে উঠল, অপ্সরারা গান করতে লাগল, স্বুখ্পর্শ স্বুগন্ধ বায়, প্রবাহিত হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্থে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দক্ষ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গাত্রোত্থান করলেন, কৃষ্ণ ও যুব্ধিন্টিরাদিও ভীজ্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন।

#### ৫। রাজধর্ম

পরদিন কৃষ, যুবিভির্তাদ ও সাত্যকি পুনর্বার ভীন্সের নিকট উপস্থিত হলেন। নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশন করলে ভীষ্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লানি সবই দ্বে হয়েছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখছি, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শক্তিও আমি পেরেছি। এখন ধর্মাত্মা যুবিধিভির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশন কর্ন।

কৃষ্ণ বললেন, প্রেনীয় গ্রের্জন ও আত্মীয়-বান্ধব রিনন্ট ক'রে ধর্মরাজ লচ্ছিত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। ভীষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ দ্রাতা গ্রের্ আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যদি অনুমায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যুখিষ্ঠির সম্মুখে গৈয়ে ভীষ্মের চরণ ধারণ করলেন। ভীষ্ম আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বংসু উপবিষ্ট হও, তুমি নির্ভয়ে আমাকে প্রশন কর। যুখিষ্ঠির বললেন, প্রিত্তামই, ধর্মজ্ঞরা বলেন বে নৃপতির পক্ষে রাজধর্মই দ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রশ্মি যেমন অম্বকে, অজ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইর্প রাজধর্ম সকল লোককে নির্যান্তিত করে। অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বল্বন।

্দীষ্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহমুণগণকে নমস্কার ক'রে আমি শাশ্বত ধর্ম বিবৃত করছি। কুরুশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজা শাদ্রবিধি অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বংস যুধিন্ঠির, তুমি সর্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্ম করবৈ, পরেষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিন্দ হয় না। তমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে কিন্তু নিজের ছিদ্রগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ, **এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না।** ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড দেবে না. গ্বরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে। শাদ্রে ছয় প্রকার দ্বর্গ উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রতি সদর্য় ব্যবহার করবে যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। রাজা সর্বদা মৃদ্ধ হবেন না, সর্বদা কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন স্বর্যের ন্যায় নাতিশীতোম্ব হবেন। গার্ভণী যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ ক'রে গর্ভেরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইর পে নিজের হিতচিন্তা না ক'রে প্রজারই হিতসাধন করবেন। ভূত্যের সঙ্গে অধিক পরিহাস করবে না: তাতে তারা প্রভূকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং বন্ধনার দ্বারা রাজকার্য নন্ধ করে, প্রতির্পুকের (জাল শাসনপ্রাদির) সাহায্যে রাজ্যকে জীর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, লোককে ব'লে বেডায়, 'আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি।'

যুখিন্টির, রাজ্যের সাতটি অংগ আছে — অমাত্য স্কুং কোষ রাজ্য দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, গ্রন্থ বা মিত্র হ'লেও তাকে বধ করতে হবে। রাজ্য কাকেও অত্যন্ত অবিশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধ্য লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধ্রই ধন নেবেন এবং সাধ্য লোককে দান করবেন। যাঁর রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গ্রেহ প্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ট। শ্রুচার্য তাঁর রামচরিত আখ্যানে এই শেলাকটি বলেছেন —

রাজানং প্রথমং বিদ্যেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্। রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনম্॥

— প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভার্যা অনুষ্টির, তার পর ধন আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভার্যা কি ক'রে ধনই ক্রাইক ক'রে থাকবে?

ভীষ্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ কৃপ সার্ত্যকি প্রভৃতি আনন্দিত হয়ে সাধ্য সাধ্য বললেন। যুবিষ্ঠির সজলনয়নে ভীষ্মের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, পিতামহ. সুর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব।

#### ৬। বেণ ও পৃথ্বাজার কথা

পরদিন যুবিষ্ঠিরাদি পানবার ভীন্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস প্রভৃতি ঋষি ও ভীষ্মকে অভিবাদনের পর যুবিষ্ঠির প্রশন করলেন, পিতামহ, 'রাজা' শব্দের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল তা বলান। রাজা কি প্রকারে প্রথিবী রক্ষা করেন? লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়?

ভীদ্ম বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, সত্যয্গের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয় তা বলছি শোন। প্রাকালে রাজা ছিল না, রাজা ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও ছিল না, প্রজারা ধর্মান্মারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমশ মোহের বশে লোকের ধর্মজ্ঞান নন্দ হ'ল, বেদও লহুত হ'ল, তখন দেবতারা রহ্মার শরণ নিলেন। রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একটি নীতি লাক্ষ রচনা ক'রে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষবিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন। এই শান্দ্রে তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), বার্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি), দণ্ডনীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা এই পঞ্চ উপায়, সন্ধিবিগ্রহাদি, যুন্ধ, দ্বর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মান্য অল্পায়্য, এই ব্বে মহাদেব সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিণ্ড করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পতি ও যোগাচার্য শত্ত্বক ক্রমশ আরও সংক্ষিণ্ড করলেন।

দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, মান্বের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য তা বল্ন। বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপ্ত স্থিত করলেন। বিরজার অধসতন প্রেষ্ব যথাক্রমে কীতিমান কর্দম অনগগ নীতিমান (বা অতিবল) ও বেণ। বেণ অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সেজন্য ঋষিগণ মন্ত্রপতে কুশ দিয়ে তাঁকে বধ করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উর মন্থন করলেন, তা থেকে এক থর্বদেহ কদাকার দশ্বকাষ্ঠতুলা প্রেষ্ব উৎপন্ন হ'ল। ঋষিরা তাকে বললেন, 'নিষীদ' — উপবেশন কর। এই প্রেষ্ব ইংলয় বনপর্বতবাসী নিষাদ ও দেলছ সক্ত্রি উৎপন্ন হ'ল। তার পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হসত মন্থন করলেন, তা থেকে ইন্দের ন্যায় র্পবান একটি প্রেষ্ব উৎপন্ন হলেন। ইনি ধন্বাণধারী, বিশ্ববিদাণ্য-ধন্বেদে পারদর্শী এবং দন্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্ষিগণ এই বেশিপ্রেক বললেন, তুমি নিজের প্রিয়-অপ্রিয় এবং কাম জ্রোধ লোভ মান ত্যাগ ক'রে সর্বজীবের প্রতি সমদশী হবে এবং ধর্মপ্রত্য এবং কাম জ্রোধ লোভ মান ত্যাগ ক'রে সর্বজীবের প্রতি সমদশী হবে এবং ধর্মপ্রত্য মান্যুক্ত ধর্ম পালন করবে, দ্বজগণকে দণ্ড দেবে না এবং

বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে। বেণপত্র প্রতিজ্ঞা করলে শক্লোচার্য তাঁর পর্রোহিত হলেন, বালখিলা প্রভৃতি মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন।

এই বেণপতে পৃথা বিষা থেকে অন্তম প্রাষ্থ। প্রেণিপের স্ত ও মাণধ নামক দ্ব ব্যক্তি পৃথার স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথা স্তকে অন্প-দেশ (কোনও জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপ্ত অসমতল ছিল, পৃথা তা সমতল করলেন। বিষা, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও খাষিগণ পৃথাকে প্রাথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথার রাজস্বলালে জরা দ্বিভিক্ষ ব্যাধি তস্কর প্রভৃতির ভয় ছিল না, তিনি প্থিবী দোহন ক'রে সম্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ অভীষ্ট বস্তু উৎপাদন করেছিলেন। ধর্মপরায়ণ পৃথা প্রজারন্ধন করতেন সেজন্য 'রাজা', এবং ব্যাহাণগকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষতি) থেকে ত্রাণ করতেন সেজন্য 'ক্ষতিয়' উপাধি পেরেছিলেন। তার সময়ে মেদিনী ধর্মের জন্য প্রথিত (খ্যাত) হয়েছিলেন সেজন্যই 'প্রথিব' নাম। পৃথার রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও প্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যুবিভিন্ন, স্বর্গবাসী পুণ্যান্থার যথন পুণ্যফলভোগ সমাণত হয় তথন তিনি দশ্ডনীতিবিশারদ এবং বিষ্কৃর মহত্ত্বযুক্ত হয়ে প্রথিবীতে রাজা রুপে জন্ম-গ্রহণ করেন। পশ্ডিতগণ বলেন, নরদেব (রাজা) দেবতারই সমান।

#### ৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিয়োগ — শুল্ক

ভীষ্ম বললেন, ব্রাহানের ধর্ম ইন্দ্রিরদমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষতিরের ধর্ম দান যজন বেদাধ্যরন প্রজাপালন ও দ্বন্টের দমন; তিনি যাজন ও অধ্যাপন করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যরন, যজ্ঞ, সদ্বপায়ে ধনসঞ্চয়, এবং পিতার ন্যায় পশ্বপালন। প্রজাপতি শ্রেকে অপর তিন বর্ণের দাসর্পে স্ভিট করেছেন, তিন বর্ণের সেবা করাই শ্রের ধর্ম। শ্রে ধনসঞ্চয় করবে না, কারণ নীচ লোকে ধন দিয়ে উচ্চপ্রেণীর লোককে বশীভূত করে; কিন্তু ধার্মিক শ্রে রাজার স্ত্রান্মতিতে ধনসঞ্চয় করতে পারে। শ্রের বেদে অধিকার নেই, ব্রাহ্মগাদি কিন বর্ণের সেবা এবং তাদের অন্বৃষ্ঠিত যজ্ঞই শ্রের যক্ত্র।

ব্রহম্মচর্য গার্হ স্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য — ব্যাহমিশের এই চার আশ্রম।
মোক্ষকামী ব্রাহমণ ব্রহমুচর্যের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষতিয়াদি তিন বর্ণ
চতুরাশ্রমের স্বগর্মল গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহমণ দক্ষতিরত ও স্বধর্ম দেও তিনি
বেদচর্চা কর্মন বা না কর্মন, তাঁকে শ্রেরে ন্যায় ভিন্ন পঙ্কিতে খেতে দেবে এবং

দেবকার্যে বর্জন করবে। ধে শাদ্র তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বী ক্ষাসন্থ সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রশে করতে পারে।

যুবিভিন্ন, সমস্ত জন্তুর পদচিহা যেমন হনতীর পদচিহা লীন হর সেইর্প অন্য সঙ্গত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, তার দ্বারাই চ্ুর্বর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রচেটন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই রাজধর্মের জ্বারে থাকে। রাজা যদি দন্ত না দেন, তবে প্রবল মংস্য যেমন দুর্বল মংস্যকে জ্বান্ধন করে সেইর্প প্রবল লোকে দুর্বলের উপর পীড়ন করবে। রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।

রাজা প্রথমেই ইন্দিয় জয় ক'রে ঝায়জয়ী হবেন, তার পর শহ্বজয় করবেন।

যারা জড় অন্ধ বা বাধরের নাায় দেখতে, এবং ক্ষ্মা পিপাসা ও শ্রম সইতে পারে,
এমন বিচক্ষণ লোককে পরীক্ষার পর গা্লুডচর করবেন। অমাতা মিত্র রাজপ্ত ও
সামন্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গা্লুডচর রাখবেন। এই চয়েরা যেন
পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কি করছে তা দেখবার জনা প্রকার লোক
নিযা্র করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারেক নিযা্র করবেন। থানি, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধা্ত বন্য হস্তী এবং আরান্য বিষয়ের
শালক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শত্র আরান্ত করলে রাজা
দার্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। শালাের জন্য পানীয়
জল অপস্তুত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন।

মহর্ষি কারপ পরের্রবাকে বলেছিলেন, পাপী লোকে যথন স্থাই জ্যা ও রাহরণহত্যা ক'রেও সভায় সাধ্বাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তথন রাজাদ জ্ঞা উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে র্দ্রদেব উৎপন্ন হন, তিনি সুদ্ধিই অাত্র সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হ্দয়েই থাকেন এবং ইনিই নিজে । ও পরের দেহ বিনন্ট করেন।

তদ্বর যদি প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা তা জিপার করতে না পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি প্রণ করবেন। ধর্মরাজ, তুমি যদি সর্বদাই মৃদ্দুবভাব, অতিসং, অতিধার্মিক, ক্লীবতুলা উদ্যমহীন ও দরাল, হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না।

#### ৮। রাজার মিত্র -- দশ্চবিধি -- রাজকর -- ধুশ্বনীতি

যুখিতির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। রাজার সচিব কিপ্রকার হবেন? কিপ্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস করবেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।— সমার্থ (যার দ্বার্থ রাজার দ্বার্থের সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থ দ্বারা বশীভূত)। এ ভিন্ন রাজার পঞ্চম মিত্র — ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন, সংশয়দখলে নিরপেক্ষ থাকেন। বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুইই অবলন্দন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মবিরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ করবেন না। প্রেরিভ চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন আশুজ্কার পাত্র। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মন্ত্রী করা উচিত নয়, তাঁরা পরদ্পরকে সইতে পারবেন না।

কোনও রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যিনি লক্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার যোগ্য। সদ্বংশজাত বৃন্ধিমান রূপবান চতুর ও অনুরক্ত লোককে তোমার পরিজন নিযুক্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড করবে এবং নির্ধানকে কারাদণ্ড দেবে। দ্বৃত্তগণকে প্রহার ক'রে দমন করবে এবং সক্জনকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশ্বাস জন্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, প্রকেও নয়।

রাজা ছয় প্রকার দ্বের্গর আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন — মর্দ্র্গ মহীদ্র্গ গিরিদ্রগ মন্বাদ্রগ মৃদ্দ্রগ ও বনদ্রগ। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি, তাঁর উপরে বিশ্ব গ্রামের, শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন অধিপতি থাকবেন। এরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন থাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করবেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করবেন ক্রা। ইন্দ্রর যেমন ধারাল দাঁত দিয়ে ঘ্রুণত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে থায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা সেইর্প প্রজার কাছ থেকে ধীরে ধীরে কর আদায় করবেন। যদি শত্রের আক্রমণের ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'তোমাদের

রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভর দ্বে হ'লে এই ধন ফিরিয়ে দেব; শত্র যদি তোমাদের ধন কেড়ে নের তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা দ্বীপ্তের জনাই ধনসঞ্চর ক'রে থাক, কিন্তু সেই দ্বীপ্তেই এখন বিনষ্ট হ'তে বসেছে; আপংকালে ধনের মারা করা উচিত নর।'

ক্ষান্তির রাজা বর্মহান বিপক্ষকে আক্তমণ করবেন না। তিনি শঠ যোশ্যার সংগ্যে শঠতার শ্বারা এবং ধার্মিক যোশ্যার সংগ্যে ধর্মান,সারে যুন্থ করবেন। ভীত বা বিজিত লোককে প্রহার করা উচিত নর। বিষলিশ্ত বাণ বর্জনীয়, অসং লোকেই এর্প অস্ত্র প্রয়োগ করে। যার অস্ত্র ভণ্ন হরেছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে শরণাগত হরেছে, তাকে বধ করবে না। আহত শন্ত্র চিকিৎসা করবে অথবা তাকে নিজের গ্রহে পাঠাবে। চিকিৎসার পর ক্ষত সেরে গোলে শন্ত্রকে মুক্তি দেবে।

চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈনাসকলা করা প্রশম্ভ; তখন শস্য পঞ্চ হর, অধিক শীত বা গ্রীঅ থাকে না। বিপক্ষ বিপদ্গুম্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈনাসকলা করা যেতে পারে। ব্রিটিইনি কালে রথাশ্ববহুল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও হিম্প্রবহুল সৈন্য প্রশম্ভ। যদি শান্তিম্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ'লেই যুদ্ধ বিধেয়। যুদ্ধকালে রাজা বলবেন, 'আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়, আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।' শত্রুর সমক্ষে এইর্প ব'লে রাজা গোপনে নিজের যোম্বাদের প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হম্তা উভয়েরই সম্মান হবে।

যুখিন্ঠির, আত্মকলহের ফলে গণভেদ(১) ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মুল উচ্ছিম হয়, সেজন্য তার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। এই আভ্যন্তরিক ভয়ের তুলনায় বাহ্য শত্ত্বর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘ্বস্থতাই রাজ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

#### ৯। পিতা মাতা ও গ্রের — ব্যবহার — রাজকোষ

ভীষ্ম বললেন, পিতা মাতা ও গ্রেব্র সেবাই পরম ধর্ম। ক্রি জন গ্রোতির (বেদজ্ঞ রাহাণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা সমস্ত্র স্থাবিবী অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষাও গ্রেব্ ক্রেষ্ঠ। মান্বের নন্বর দেহ পিতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমর ।

<sup>(</sup>১) স্বপক্ষের মধ্যে ঐক্যের **অভাব**।

ব্বধিন্ঠির, ক্রোধাবিন্ট লোক বদি টিট্রিভ পক্ষীর ন্যায় কর্কশ বাক্য বলে তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে প্রের্যাধম নিন্দিত কর্ম করে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও উপেক্ষা করবে। দ্বন্ট খলের সঞ্চো বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। মন্ বলেছেন, যার ন্বারা প্রিয় বা অপ্রিয় সকল লোকের প্রতিই অপক্ষপাতে দন্ডপ্রয়োশ ক'রে প্রজ্ঞাপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দন্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে বিরত থাকে। সম্যকর্পে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার (আইন) বলে। বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে জয়ী হয়, অপর জন দন্ডলাভ করে; এই ব্যবহারশান্য রাজ্যাদের জানা বিশেষ আবশ্যক। ব্যবহার ন্বারা যা নির্ধারিত হয় তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সংপথ। যে রাজ্য ধর্মনিন্ঠ তার দ্ভিতে মাতা পিতা দ্রাতা ভার্যা প্রেরাহিত কেউ দন্ডের বহিন্তুতি নন।

রাজকোষ যদি ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপংকালে অধর্ম ও ধর্ম তুলা হয় এবং ধর্ম ও অধর্ম তুলা হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অঘাজ্ঞা লোকেরও যাজন করেন, অভােজ্যা অলও ভােজন করেন। সেইর্প ক্ষত্তিয় রাজা আপংকালে ব্রাহ্মণ ও তপদ্বী ভিন্ন অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণাচারী ম্নিভিন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন করে জীবিকানিবাহ করতে পারে না। ধনবান লােকের অগ্রাপ্য কিছ্ব নেই, রাজকোষ প্রশ্ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন।

#### ॥ আপদ্ধর্ম পর্বাধ্যায় ॥

#### ১০। আপদ্গ্রন্ত রাজা — তিন মংস্যের উপাখ্যান

ব্ধিন্ঠির প্রশন করলেন, যে রাজা অলস ও দ্বেল, যাঁর ধনাগার শ্না, মন্থাণা প্রকাশ পেরেছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে কি করবেন?

ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষ রাজা যদি ধার্মিক ও শাংশালাজ ইন তবে শীপ্ত সন্ধি করা উচিত। সন্ধি অসম্ভব হ'লে যুক্ষই কর্তব্য। সৈনা যদি অনুরন্ত ও সন্তৃষ্ট থাকে তবে অলপ সৈনোও প্থিবী জয় করা যায়। যদি যুক্ষ করা নিতানত অসম্ভব হয় তবে রাজা দুর্গ ত্যাগ ক'রে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপযুক্ত মশ্রণা ক'রে প্নব্যার নিজ্ব রাজ্য অধিকার করবেন।

শাদ্যে আছে, আপদ্গাস্ত রাজা স্বরাজ্ঞা ও পররাজ্ঞা থেকে ধনসংগ্রহ

করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডার্হ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যদি পরস্পরের নামে অভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও প্রক্রের দেবেন না, তিরুস্কারও করবেন না। কেবল সদ্পায়ে বা কেবল নিষ্ঠার উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবর্তী উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বন্দ্র ষেমন নারীর লক্ষা আবরণ করে ধনও সেইর্প রাজার সকল দোষ আবরণ করে। রাজা সর্বতোভাবে নিজের উর্যাতর চেষ্টা করবেন, বরং ভান হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দসারা যদি মর্যাদাযুক্ত (ভদ্রভাবাপের) হয় তবে তাদের উচ্ছিয় না ক'রে বশীভূত করাই উচিত। ক্ষতিয় রাজা দসার ও নিজ্জিয় লোকের ধন হরণ করতে পারেন। যিনি অসাধ্ব লোকের অর্থ নিয়ে সাধ্বদের পালন করেন তিনিই প্রাধ্যক্ত।

যুর্ধিন্ঠির, কার্যাকার্যনির্ধারণ সন্বন্ধে আমি একটি উত্তম উপাখ্যান বলছি শোন। — কোনও জলাশরে তিনটি শকুল (শোল) মংস্য বাস করত, তাদের নাম অনাগতবিধাতা(১), প্রত্যুৎপল্লমতি(২) ও দীর্ঘস্ত্র(৩)। একদিন জেলেরা মাছ ধরবার জনা সেই জলাশর থেকে জল বার ক'রে ফেলতে লাগল। ক্রমণ জল কমছে দেখে দীর্ঘদশী অনাগতবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধু হবার আগেই অন্য জলাশরে চল; যে উপযুক্ত উপারে অনাগত অনিন্টের প্রতিবিধান করে সে বিপল্ল হয় না। দীর্ঘস্ত্র বললে, তোমার কথা যথার্থা, কিন্তু কোনও বিষয়ে ম্বান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপল্লমতি বললে, কার্যকাল উপস্থিত হ'লে আমি কর্তব্যে অবহেলা করি না। তথন অনাগতবিধাতা জলস্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশরে গেল। জল বেরিয়ে গেলে জেলেরা নানা উপারে সমুন্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঞ্গে দীর্ঘস্ত্র এবং প্রত্যুৎপল্লমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমুন্ত মাছ দড়ি দিয়ে গাঁথছিল তখন প্রত্যুৎপল্লমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে। তার পর জেলেরা দড়িতে গাঁথা সমুন্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশরে ভূবিয়ে ধুতে লাগল, সেই স্ব্যোগে প্রত্যুৎপল্লমতি পালিয়ে গেল। মন্দব্যন্দি দীর্ঘস্ত্র বিন্দুর্য ইল।

য্থিতির, যে লোক মোহের বশে আসম বিপদ যুক্তি পারে না সে দীর্ঘস্তের ন্যায় বিনন্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে করে প্রেই প্রস্তুত না

<sup>(</sup>১) বে ভবিষাতের জন্য বাবস্থা করে বা প্রস্তৃত **থাকে**।

<sup>(</sup>২) যে পূর্বে প্রস্তৃত না থেকেও কার্যকালে বৃদ্ধি থাটিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

<sup>(</sup>৩) যে কাজ করতে দেরি করে, অলস।

হয় সে প্রত্যুৎপদ্মমতির ন্যায় সংশয়াপদ্ম থাকে। অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপদ্মমতি উভয়েই সূখী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনন্ট হয়। যাঁরা বিচার ক'রে যুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁর।ই সম্যুক ফললাভ করেন।

#### ১১। भार्जात-मृश्विक-मश्वाम

ভীষ্ম বললেন, অবস্থাভেদে অমিত্রও মিত্র হয়, মিত্রও অমিত্র হয়; দেশ কাল বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগা এবং কার সঙ্গো বিরোধ করা উচিত। হিতাথাঁ পশ্ডিতগণের সঙ্গো চেষ্টা ক'রে সন্ধি করা উচিত, এবং প্রাণরক্ষার জন্য শত্রর সঙ্গোও সন্ধি করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার ক'রে উপযুক্ত কালে অমিত্রের সঙ্গো সন্ধি এবং মিত্রের সঙ্গো বিরোধ করেন তিনি মহং ফল লাভ করেন। এক প্রোতন উপাখ্যান বলছি শোন।

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটবুক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মূষিক সেই বটবক্ষের মূলে শতন্বার গর্ত নির্মাণ ক'রে তাতে বাস করত। লোমশ নামে এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষাদের ভক্ষণ করত। এক চণ্ডাল পশ্পক্ষী ধরবার জন্য প্রতাহ সেই ব্লেকর নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন লোমশ সতর্কতা সত্তেও সেই ফাঁদে পডল। চিরশত্র বিডাল আবন্ধ হ'লে ম্বিক নির্ভারে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে: তখন সে মনে মনে বিভালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বেজি) এবং এক পেচকও সেখানে উপস্থিত হ'ল। ম্বিক ভাবলে, এখন আমার তিন শত্র, সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিডালের সাহায্য নেব। এই মূঢ় বিডাল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার সংখ্য সন্ধি করবে। ম্ষিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত আছ তো? ভয় নেই, তুমি রক্ষা পাবে: যদি আমাকে আক্রমণ না কর তবে আমি তোমাকৈ বিপদ থেকে উন্ধার করব। আমিও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর পেচুক্ লোল প হয়ে আমাকে দেখছে। তুমি আর আমি বহুকাল এই বটব্দ্কের জীপ্রয়ে বাস করছি, र्फी भाशाय थाक, जामि मृलामार्ग थाकि। य कारक अविभाग करत ना এवং यारक কেউ বিশ্বাস করে না, পশ্ভিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে রক্ষাকরব।

বৈদ্যেলোচন মার্জার ম্বিককে বললে, সোম্যা, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি উম্পারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব ক'রো না, তুমি আর আমি দ্বজনেই বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হ'ক। ম্বিভ পেলে আমি তোমার উপকার ভূলব না। আমি মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম।

ম্মিক আশ্বদত হয়ে বিড়ালের বক্ষদথলে লান হ'ল, তথন নকুল ও পেচক হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ম্মিক ধীরে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল বললে, সথা, বিলন্দ্র করছ কেন? আমি যদি প্রে কোনও অপরাধ ক'রে থাকি তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসম্ল হও। ম্মিক উত্তর দিলে, সথা, আমি সময়জ্ঞ। যদি অসময়ে তোমাকে বন্ধনম্ভ করি তবে আমি তোমার কবলে পড়ব। তুমি নিশ্চন্ত হও, আমি তোমার পাশের সমদত তন্তু কেটে ফেলেছি, কেবল একটি অবশিষ্ট রেখেছি; চন্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তথন তুমি চন্ত হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রম্ম নেবে, আমিও গতে প্রবেশ করব।

রাত্র প্রভাত হ'লে বিকটম্তি চ'ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হ'ল।
ম্বিক তখনই বিড়ালকে বন্ধনম্ক করলে, বিড়াল ব্ক্লশাখায় এবং ম্বিক তার
গতে গেল। চ'ডাল হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ভয়ম্ক হয়ে বিড়াল ম্বিককে বললে,
সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দ্র হয়েছে, তবে আমার কাছে
আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধ্রণণ সকলেই
তোমার সম্মান করবে। তুমি ব্নিধতে শ্রাচার্য তুলা; আমার অমাত্য হও এবং
পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও।

তখন সেই পলিত নামক ম্মিক বললে, হে লোমশ, মিত্রতা ও শত্র্তা দিথর থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শত্র্ হয়; দ্বার্থই বলবান। যে কারণে আমাদের সৌহার্দ হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কিজন্য আমি তোমার প্রিয় হ'তে পারি? তুমি আমার শত্র্ ছিলে, দ্বার্থসিন্ধির জ্লা মিত্র হয়েছিলে, এখন আবার শত্র্ হয়েছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য কর্তব্য নেই। তোমার ভার্যা আর প্রত্রাই বা আমাকে নিন্দ্রতি দিবে কেন? সখা, তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি কৃতজ্ঞ হ'তে চাও জুবে আমি যখন অসতর্ক থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ'লেই সোহার্দ রক্ষা হবে।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীচ্ম বললেন, যুরিধিন্ঠির, সেই মুরিক দুর্বল হলেও একাকী বুর্ন্দিধবলে বহু শগুরুর হাত থেকে মুরিক্ত পেয়েছিল। যারা পুর্বে শগুড়া ক'রে আবার মৈন্ত্রীর চেন্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উন্দেশ্য। তাদের মধ্যে যে অধিক ব্রন্থিমান সে অন্যকে বঞ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বঞ্চিত হয়।

#### ১২। विश्वामित-हन्छाल-मरवाम

য্থিতির বললেন, পিতামহ, যথন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে বন্ধনা করে, অনাব্দির ফলে খাদ্যাভাব হয়, জীবিকার সমস্ত ভপায় দুসারুর হস্তগত হয়, সেই আপংকালে কির্পে জীবনযাত্তা নির্বাহ করা উচিত? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন।—

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ঘোর অনাব্ দিউ হয়েছিল। কৃষি ও গোরক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং রাজাদের উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশ্না হ'ল, গবাদি পশ্ন নন্ট হয়ে গেল, মান্র ক্ষ্মিত হয়ে পরস্পরের মাংস থেতে লাগল। সেই সময়ে মহার্ষ বিশ্বামিত স্ত্রীপ্তকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষ্মার্ত হয়ে নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একদিন তিনি চন্ডালবর্সাততে এসে দেখলেন, ভন্ন কলস, কৃক্রের চর্ম, শ্কর ও গর্দভের অস্থি, এবং মৃত মন্যোর বন্দ্র চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। কোথাও ক্র্টের ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চন্ডালরা কলহ করছে। বিশ্বামিত খাদের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অম বা ফলম্ল পেলেন না; তথন তিনি দ্বর্বলতায় অবসম হয়ে ভূপতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন, এক চন্ডালের গ্রেহ সদ্যোনিহত কুক্রেরর মাংস রয়েছে। বিশ্বামিত ভাবলেন, প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাত্রিকালে চন্ডালরা নিদ্রিত হ'লে বিশ্বামিত কৃটীরে প্রবেশ করলেন। সেই কুটীরন্থ চন্ডাল জাগরিত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস চুরি করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না।

বিশ্বামিত্র উদ্বিশ্ন হয়ে বললেন, আমি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে তোমার কুরুরের জ্বনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান লুক্ত হয়েছে, আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চৌর্যে প্রবৃত্ত ইয়েছি। আশিন যেমন সর্বভূক, আমাকেও এখন সেইর্প জেনো।

চন্ডাল সসন্দ্রমে শধ্যা থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে, মহর্ষি, এমন কার্য করবেন না যাতে আপনার ধর্মহানি হয়। পন্ডিতদের মতে কুরুর শ্গালেরও অধম, আবার তার জঘনের মাংস অন্য অপ্যের মাংস অপেক্ষা অপবিত্ত। আপনি ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য, প্রাণরক্ষার জন্য অনা উপায় অবলন্দ্রন কর্ন। বিশ্বামিত বললেন, আমার অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হয়ে ধর্মাচরণ করলেই চলবে। বেদর্প অণ্নি আমার বল, তারই প্রভাবে আমি অভক্ষ্য মাংস থেয়ে ক্ষ্ধাশান্তি করব। চন্ডাল বললে, এই কুরুরমাংসে আয়্ব্দিধ হয় না, প্রাণ তৃশ্ত হয় না। পঞ্চনথ প্রাণীর মধ্যে শশকাদি পঞ্চ পশ্রই ন্বিজ্ঞাতির ভক্ষ্য, অতএব আপনি অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা কর্ন, অথবা ক্ষ্ধার বেগ দমন ক'রে ধর্মরক্ষা কর্ন।

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে ম্গামাংস আর কুক্রেমাংস সমান। আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসং কার্য করলেও আমি চন্ডাল হয়ে যাব না। চন্ডাল বললে, রাহান কুকর্ম করলে তাঁর রাহানপদ নন্ট হয়, এজন্য আমি আপনাকে নিবারণ করছি। নীচ চন্ডালের গৃহ থেকে কুক্রেমাংস হরণ করলে আপনার চরিত্র দ্বিত হবে, আপনাকে অন্তাপ করতে হবে। বিশ্বামিত্র বললেন, ভেকের চিংকার শানে ব্যক্ত জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই।

বিশ্বামিত চণ্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চ'লে গেলেন। আগে দেবগণকে তৃণ্ড ক'রে তার পর সপরিবারে মাংস ভোজন করবেন এই স্থির ক'রে তিনি যথাবিধি অণিন আহরণ ও চর্ন্(১) পাক ক'রে দেবগণ ও পিতৃগণকে আহনান করলেন। তথন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ ক'রে ওষধি ও প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করলেন। বিশ্বামিত্রের পাপ নন্ট হ'ল, তিনি পরমর্গতি লাভ করলেন।

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, চর্বর আস্বাদ না নিয়েই বিশ্বামিত্র দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃগ্ত করেছিলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিন্বান লোকের যেকোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জীবিত থাকলে তিনি বহন প্র্ণা অর্জন ও শ্বভলাভ করতে পারবেন।

য্,িধিন্ঠির বললেন, আপনি যে অগ্রদেধর যোর কর্ম কর্তব্য ব'লে নির্দেশ করলেন তা শ্বনে আমি বিষাদগ্রুত ও মোহাচ্ছর হরেছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল হচ্ছে। আপনার কথিত ধর্মে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে বেদাদি শাস্ত্র থেকে উপদেশ দিচ্ছি না, পশ্ডিতগণ বৃদ্ধিবলে আপংক্রলের কর্তব্য নির্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচ্তিত্ব স্থা, রাজধর্মের বহর শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শ্বলাচার্য বলেছেন, আপংকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের শালনই ধর্ম।

<sup>(</sup>১) হব্য। এখানে কুকুরের মাংস।

#### ১৩। খড়াগের উৎপত্তি

খড় গয় খবিশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধন্ই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু আমার মতে খড়াগই প্রশংসার যোগ্য। খড়াগধারী বীর ধনার্ধর ও গদা-শক্তিধর শত্রগণকে বাধা দিতে পারেন। আপনার মতে কোন অস্ত্র উৎকৃষ্ট? কে খড় গ উদ্ভাবন করেছিলেন?

ভীষ্ম বললেন, প্রোকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপ, প্রহ্মাদ বিরোচন বলি প্রভাত দানবেন্দ্রগণ অধর্মারত হয়েছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত রহয়া রহয়বির্গাণের সংগ্ হিমালয়শ পে গিয়ে সেখানে এক যজের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজে হুতাশন থেকে এক আশ্চর্য ভত উথিত হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতলা, দন্তসকল তীক্ষ্য, উদর কুশ, দেহ অতি উন্নত। এই দুঃধর্ষ অমিততেজা ভূতের উত্থানে বস্কুশরা বিচলিত এবং মহাসাগর বিক্ষর্থ হ'ল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল। বহুয়া বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি অসি নামক এই বীর্যবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ থরধার নির্মাল নিশ্বিংশ(১)রূপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহ্মা সেই অধ্মনিবারক তীক্ষ্ম অদ্য ভগবান রুদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়াগের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন ক'রে মধ্গলময় শিবরূপে ধারণ করলেন। তার পর তিনি সেই রুধিরাক্ত অসি ধর্মপালক বিষ্কুকে দিলেন। বিষ্কুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে মরীচি, মহর্ষিণাণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্যপত্রে মনত্র, মনত্রর পত্রে ক্ষরুপ, তার পর ইক্ষাকু পার্রেবা প্রভৃতি, তার পর ভরন্বাজ, দ্রোণ, এবং পরিশেষে রুপাচার্য সেই অন্য পেয়েছিলেন। কুপের কাছ থেকে তুমি ও তোমার দ্রাতারা সেই পরম অসি লাভ করেছ। মাদ্রীপত্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়গই প্রধান। ধন্তর উদ্ভাবক বেণপত্র প্যু, যিনি ধর্মান,সারে প্রজাপালন এবং প্রথিবী দোহন করে বহু শস্য উৎপাদন করেছিলেন; অতএব ধন্ত আদরণীয়। যুন্ধবিশারদ বীরগণের সর্বদা অসির প্জা করা উচিত।

ত।
১৪। **কৃত্যা গোতমের উপাখ্যান**ভীন্মের কথা শেষ হ'লে যাধিন্ঠির গ্রে গেলেন শ্রিমং বিদার ও প্রাতাদের সংশ্যে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন্ পর্যাদন তাঁরা পনের্বার ভীত্মের নিকট উপস্থিত হলেন।

<sup>(</sup>১) যে খড়গ লম্বায় হিশ আঙ্জলের বেশী।

যুবিভিন্ন বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধ্? কার সপ্যে পরম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন স্বহুৎ দ্র্লভ। ভীত্ম বললেন, ষারা লোভী করে ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গ্রুব্লপ্দীধর্ষক বন্ধ্পরিত্যাগী নির্লজ্জ নাম্তিক অসত্যভাষী দ্বঃশীল নৃশংস, যে মিতের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা স্ব্রাপায়ী প্রাণিহিংসাপরায়ণ কৃতঘা এবং জনসমাজে নিশিদত, এমন লোকের সপ্গে মিতাত করা উচিত নয়। যারা সংকুলজাত জ্ঞানী র্প্রান গ্রুবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেশিয়ে ও জনসমাজ খ্যাত, তারাই রাজার মিত হবার যোগ্য। যারা কন্ট্মবীকার ক'রেও স্বহুদের কার্য করেন, তারাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং স্বহুদ্গণের প্রতি সর্বদা অন্বেজ থাকেন। কৃতঘা ও মিত্রঘাতক নরাধ্যগণে স্কলেরই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—

গোতম নামে এক ব্রাহমণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যার গ্রেহ এসেছিলেন। দস্যা তাঁকে ন্তন কর এবং একটি বিধবা যুবতী দান করলে। গোতম দস্যাদের আশ্ররে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দায় হলেন। কিছ্মকাল পরে এক শাল্পস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহমণ সেই দস্যাগ্রামে এলেন; ইনি গোতমের স্বদেশবাসী ও সথা ছিলেন। গোতমের স্কন্থে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধন্র্বাণ এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরাক্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহমণ বললেন, তুমি প্রসিম্প বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন কুলাগ্যার হয়েছ কেন? গোতম বললেন, আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশ্না, অভাবে প'ড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সংগ্যে চ'লে যাব। দয়াল্ম ব্রাহমণ সন্মত হয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন, কিন্তু গোতম বার বার অন্রেরাধ করলেও আহার করলেন না।

পর্যাদন রাহমণ চ'লে গেলে গোতমও সাগরের দিকে যাত্রা ক্রলেন। তিনি একদল বাণকের সংগ নিলেন, কিন্তু বন্য হসতীর আক্রমণে বহু বানক বিনন্ট হ'ল, গোতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক স্বেয়া সমতল প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গোতম তার পাদদেশে স্থে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে বহুমার প্রিয় সখা কণ্যপপ্ত পক্ষিশ্রেষ্ঠ নাড়ীজ্জ্ম নামক বকরাজ্ব বহুমানক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজ্বধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজ্ধর্মা গোতমকে বললেন, রাহাণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাট্যোপন কর্ন।

রাজধর্মা গণ্সা থেকে নানাপ্রকার মংস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গোতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মা পর্যদিন প্রভাতকালে বললেন, সোমা, আপনি এই পথ দিয়ে যান, ঠুতন যোজন দ্রে আমার সথা বির্পাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন: তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বির্পাক্ষ গোতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। গোতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছ্নই বললেন না। বির্পাক্ষ বললেন, ব্রাহান, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্ গোতে বিবাহ করেছেন? সত্য বল্নে, ভয়্করবেন না। গোতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শ্লোকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষম্ন হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জাতিতেই ব্রাহানণ; যাই হ'ক, আমার স্বহুং মহাত্মা বকরাজ এ'কে পাঠিয়েছেন, অতএব এ'কে আমি তৃষ্ট করব। আজ কাতিকী প্রিণ্মা, সহস্র ব্রাহানণের সঞ্জে এ'কেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব।

রাহানভোজনের পর বির্পাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত এবং প্রচুর ধনরত্ব দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গোতম তাঁর স্বর্ণের ভার কন্টে বহন করে শ্রানত ও ক্ষ্মধার্ত হয়ে প্রেল্ড বটব্লের নিকট ফিরে এলেন। মিত্রবংসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষাবারা বীজন করে গোতমের শ্রান্তি দ্র করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গোতম ভাবলেন, আমি অনেক সম্বর্ণ পেয়েছি, বহু দ্রে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিছ্মই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটব্লের নিকটে অণিন জেবলে তারই নিকটে নিজের ও গোতমের শয়নের বাবস্থা করলেন। রাত্রিকালে দ্রাত্মা গোতম রাজধর্মাকে বধ করলেন এবং তার পক্ষ মাংস ও সম্বর্ণভার নিয়ে দ্রত্বেগে প্রস্থান কর্লেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বির্পাক্ষ তাঁর প্রকে বললেন, বংসা, আজ আমি রাজধর্মাকে দেখি নি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে রহ্মাকে বিদ্না করতে যান, আমাকে না দেখে গ্রেহ ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ের এস। দ্রাচার গোতম তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বিশ্ন হয়েছি। বির্পাক্ষের প্রত তাঁর অন্চরদের নিয়ে বটবক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর তিনি দ্রতবেগে গিয়ে গোতমকে ধারে ফেললেন এবং তাঁকে মের্রজ্ঞ নগরে বির্পাক্ষের

যুবিধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধ্? কার সপে পরম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাকা শোনে এবং হিতকার্য করে এমন স্বহুৎ দুর্লভ। ভীত্ম বললেন, ষারা লোভী ফুর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গ্রুর্পিন্ধীধর্মক বন্ধ্পরিত্যাগী নির্লজ্জ নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিতের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা স্বরাপায়ী প্রাণিহিংসাপরায়ণ কৃতঘা এবং জনসমাজে নিশিদত, এমন লোকের সপেগ মিত্রতা করা উচিত নয়। য়য়া সংকুলজাত জ্ঞানী রুপবান গ্রুণবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেশিয়ের ও জনসমাজ খ্যাত, তারাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। যারা কন্ট্স্পনির ক'রেও স্বহুদের কার্য করেন, তারাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং স্বহুদ্গণের প্রতি সর্বদা অনুরম্ভ থাকেন। কৃতঘা ও মিত্রঘাতক নরাধ্মগণ সক্রলেরই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—

গোতম নামে এক রাহান ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রন্থভাব দস্যার গ্রেহ এসেছিলেন। দস্যা তাঁকে ন্তন কন্দ্র এবং একটি বিধবা যুবতী দান করলে। গোতম দস্যাদের আগ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্ত ও নির্দায় হলেন। কিছ্কাল পরে এক শা্লুম্বভাব বেদজ্ঞ রাহান সেই দস্যাগ্রামে এলেন; ইনি গোতমের স্বদেশবাসী ও সথা ছিলেন। গোতমের স্কন্থে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধন্র্বাণ এবং তাঁর রাক্ষ্যের ন্যায় র্থিরান্ত দেহ দেখে নবাগত রাহান বললেন, তুমি প্রাসম্প বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাগ্যার হয়েছ কেন? গোতম বললেন, আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশ্বা, অভাবে পাড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সঞ্জে চ'লে যাব। দয়াল্ব রাহান সম্প্রত হয়ে সেখানে রাহিয়াপন করলেন, কিন্তু গোতম বার বার অন্রোধ করলেও আহার করলেন না।

পরদিন রাহারণ চ'লে গেলে গোতমও সাগরের দিকে যাত্রা ক্রলেন। তিনি একদল বণিকের সংগ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহুর বাঁণক বিনন্ট হ'ল, গোতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক স্বের্ম্য সমতল প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গোতম তার পাদদেশে স্থে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে বহুরার প্রিয় সথা কশাপপত্র পক্ষিশ্রেষ্ঠ নাড়ীজ্ঞ্ঘ নামক বকরাজ বহুরলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজধর্মা গোতমকে বললেন, ব্রাহমণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাতিযাপন কর্ন।

রাজধর্মা গণ্গা থেকে নানাপ্রকার মংস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গোতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মা পর্রদিন প্রভাতকালে বললেন, সোম্যা, আপনি এই পথ দিয়ে যান, তুলি যোজন দ্রে আমার সথা বির্পাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বির্পাক্ষ গোতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। গোতম কেবল তাঁর গোগ্র জানালেন, আর কিছ্ই বললেন না। বির্পাক্ষ বললেন, ব্রাহান, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্ গোতে বিবাহ করেছেন? সত্য বল্ন, ভ্রম করবেন না। গোতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষম হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জাতিতেই ব্রাহানণ; যাই হ'ক, আমার স্হং মহাত্মা বকরাজ এ'কে পাঠিয়েছেন, অতএব এ'কে আমি তৃষ্ট করব। আজ কাতিকী প্রিমা, সহস্র ব্রাহানের সংগ্যে এ'কেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব।

রাহানতভাজনের পর বির্পাক্ষ সকলকেই দ্বর্ণময় ভোজনপাত এবং প্রচুর ধনরত্ব দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তৃত্ব হয়ে প্রদ্থান করলেন, গোতম তাঁর দ্বর্ণের ভার কতে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষ্মাত হয়ে প্রেন্তি বটব্যক্ষের নিকট ফিরে এলেন। মিত্রবংসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষদ্বারা বীজন করে গোতমের শ্রান্তি দ্র করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গোতম ভাবলেন, আমি অনেক স্বর্ণ পেয়েছি, বহু দ্রের আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিছ্কুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটব্যক্ষর নিকটে অণিন জেরলে তারই নিকটে নিজের ও গোতমের শয়নের বাবদ্যা করলেন। রাত্রিকালে দ্রাত্মা গোতম রাজধর্মাকে বধ করলেন এবং তাঁর পরু মাংস ও স্বর্ণভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রদ্থান করলেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বির্পাক্ষ তাঁর প্রকে বললেন, বংসা, আজ আমি রাজধর্মাকে দেখি নি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে রহ্মাকে বিদ্না করতে যান, আমাকে না দেখে গ্রেহ ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দ্রাচার গোতম তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বিশ্ন হয়েছি। বির্পাক্ষের প্রত তাঁর অন্চরদের নিয়ে বটবক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার অভিথ দেখতে পেলেন। তার পর তিনি দ্বতবেগে গিয়ে গোতমকে ধারে ফেললেন এবং তাঁকে মের্রজ নগরে বির্পাক্ষের

কাছে নিয়ে গেলেন। রাজধর্মার মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বির্পাক্ষ বললেন, এই পাপাত্মা গোতমকে এখনই বধ কর, এর মাংস রাক্ষসরা থাক। রাক্ষসরা বিনীত হয়ে বললে, মহারাজ, একে দস্যার হাতে দিন, এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। বির্পাক্ষের আদেশে রাক্ষসরা গোতমকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দস্যদের দিলে, কিন্ত দস্যরাও খেতে চাইল না। মিনুদ্রোহী কুত্যা নৃশংস লোক কীটেরও অভক্ষ্য।

বির পাক্ষ যথাবিধি রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা পর্যান্বনী সর্রোভ উধের্ব আবিভূতি হলেন, তাঁর মুখ থেকে দুম্পফেন নিঃস্ত হয়ে চিতার উপর পড়ল। বকরাজ রাজধর্মা প্রনজীবিত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে বললেন, প্রোকালে রাজ্ধর্মা একবার বহুয়ার সভায় যান নি: বহুয়া রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মার নিধন হয়েছিল।

রাজধর্মা ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, খদি আমার উপর দয়া থাকে তবে আমার প্রিয় সখা গোতমকে প্রনন্ধাবিত কর্মন। গোতম জীবন লাভ করলে রাজধর্মা তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে ধনরত্বের সহিত বিদায় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় বহুমার সভায় গেলেন। গোতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং প্রনর্ভ (ন্বিতীয়বার বিবাহিতা) শুদ্রা পত্নীর গর্ভে দুক্ষতকারী বহু পুরের জন্ম দিলেন। দেবগণের শাপে রুত্যা গোতম মহানবকে গিয়েছিলেন।

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, কুতঘা লোকের যশ সাখ ও আশ্রয় নেই তারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। মিত্র হ'তে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য কন্ত লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মৃত্তির পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর করেন এবং মিরদ্রোহী কৃতঘা নরাধমকে বর্জন করেন।

### յլ মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায় ॥

১৫। **আত্মজ্ঞান — রাহ্মণ-সেনজিং-সংবাদ**্ধির বললেন, পিতামহ, আপনি সম্প্র য্বিধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি রাজধর্মের অঞ্টর্টাত আপদ্ধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তার উপদেশ দিন। ধনক্ষয় হ'লে অথবা স্থাপন্তাদির মৃত্যু হ'লে যে বৃদ্ধি ন্বারা শোক দূর করা যায় ভার সন্বন্ধেও বল্মন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও বিফল হয় না। লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বৃদ্ধিমান লোকের আত্মমাক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকনিবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি এক প্রাচীন কথা বলছি শোন।—

রাজা সেনজিং প্রের মৃত্যুতে অতান্ত কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহারণ তাঁকে এই কথা ব'লে প্রবােধ দিয়েছিলেন। — রাজা, তুমি নিজেই শােচনীয়, তবে অনাের জনা শােক করছ কেন? আমি মনে করি, আমার আআও আমার নয়, আবার সমগ্র প্রথিবীই আমার। এইর্প ব্লিধ থাকায় আমি হ্লুট হই না বা্থিতও হই না। মহাসাগরে যেসকল কান্ঠ ভাসে তারা কখনও মিলিত হয় কখনও পৃথক হয়; জীবগণের মিলনবিজ্ঞেদও সেইর্প। প্রাদির উপর দেনহ করা উচিত নয়, কারণ বিজ্ঞেদ অনিবার্ধ। তােমার প্রে অদ্শা দ্থান থেকে এসেছিল, আবার অদ্শা দ্থানেই চ'লে গেছে; সে তােমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, তবে কেন শােক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দ্রংথের উৎপত্তি হয়। স্থের অন্তে দ্রংথ এবং দ্রংথের অন্তে স্থ হয়, স্থান্থ চরের নায়ে আবর্তান করে। জীবন ও শরীর একসংগাই উৎপন্ন হয়, একসংগাই বিনন্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযােছ তিল নিপাীড়ত করে, অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশসকল সেইর্প জাবগণকে সংসারচক্রে নিপাীড়ত করে। মান্ম স্বাপর্যাদির জন্য পাপক্র্ম করে, কিন্তু সে একাকাইই ইংলাকে ও পরলােকে পাপের ফল ভাগে করে। ব্লিধ থাকলেই ধন হয় না, ধন থাকলেই স্থে হয় না। —

বে চ মৃত্তমা লোকে যে চ বৃদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
তে নরাঃ সৃথমেধন্তে ক্লিশ্যতার্তারতাে জনঃ॥
যে চ বৃদ্ধিস্থং প্রাণ্ডা দ্বন্দ্বাতীতা বিমংসরাঃ।
তামৈবার্থা ন চানর্থা ব্যথর্যান্ত কদাচন॥
অথ যে বৃদ্ধিমপ্রাণ্ডা ব্যতিকান্তাশ্চ মৃত্তাম্।
তেহতিবেলং প্রহ্মান্তি সন্তাপম্প্যান্তিক্ চ্যা
স্থা বা যদি বা দুঃখং প্রিরং বা যদি ক্লীপ্রয়ম্।
প্রাণ্ডং প্রাণ্ডম্পাসীত হৃদ্যেনাগ্রাজিতঃ॥

— জগতে যারা মৃত্তম এবং যারা প্রম্বৃদ্ধি লাভ করেছে তারাই স্থভোগ করে, যারা মৃথ্যবর্তী তারা ক্লেশ পায়। যারা ব্লিয়াদেবয়াদির অতীত এবং অস্রাশ্না হয়ে পরমব্যন্থিজনিত স্থ লাভ করেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ ব্যথিত করে না। আর, যাঁরা পরমব্যন্থি লাভ করেন নি অথচ মৃঢ়তা অতিক্রম করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দৃঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হ'ক, অপরাজিত (অনভিভূত) হয়ে হ্দয়ে মেনে নেবে।

ব্রাহ্মণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনজিং শান্তিলাভ করলেন।

#### ১৬। অজগরবত — কামনাত্যাগ

ভীষ্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহমণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং অল্লবন্দের অভাবে কণ্ট পেয়ে সম্মাস নিরেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মান্ম জন্মাবিধি যে সম্থদ্ধখ ভোগ করে, সে, সমসত যদি সে দৈবকৃত মনে করে তবে হুণ্ট বা ব্যথিত হয় না। যাঁর কিছম্ই নেই তিনি সমুখে শয়ন করেন, সমুখে উত্থান করেন তাঁর শত্র হয় না। রাজ্যের তুলনায় অকিগুনতারই গ্রণ অধিক। বিদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার বিত্তের অন্ত নেই, তথাপি আমার কিছম্ই নেই; মিথিলারাজ্য দশ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছম্ নন্ট হয় না।

দানবরাজ প্রহ্মাদ এক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, আপনি নির্লোভ শ্বন্থকতাব দরাল্ম জিতেনিদ্রর অস্রাহীন মেধাবী ও প্রাক্ত, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। আপনি লাভালাভে তুন্ট বা দুর্গ্গত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপনি উদাসীন। আপনার তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ কির্পু তা আমাকে বল্বন। ব্রাহ্মণ বললেন, প্রহ্মাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; মহাকায় ও স্ক্র্মা, স্থাবর ও জংগম সকল জীবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারী জ্যোতিত্কগণেরও পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি স্বুখে নিদ্রা যাই। রাদ লোকে দের তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপরিমাণে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি কথনও অনের কণা, কথনও পিণ্যাক (তিলের খোল), কথনও পলাল্ল খাই; কথনও পর্যভেক কথনও ভূমিতে শ্বই; কথনও চীর কথনও মহাম্ল্য বস্ত্র পরি। স্বধ্ম থেকে চ্যুত না হয়ে রাগদেবধাদি ত্যাগ ক'রে পবিক্রভাবে আমি ক্রিক্সাররত আচরণ করিছ। অজগর সপ্র যেনন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুন্ট থাকে, আমিও সেইর্প যদ্ছোগত বিষয়েই তুন্ট থাকি। আমার শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই, আমি স্বুখের অনিত্যতা উপলব্ধি ক'রে পবিক্রভাবে আত্মনিংঠ হয়ে এই অজগ্ররত পালন করিছে।

যুধি তির, কশ্যপবংশীয় এক খাষিপুত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে প'ড়ে আহত হর্মেছিলেন। ক্ষুঞ্ধ ও কুন্ধ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগের সংকলপ করলেন। তথন ইন্দ্র শ্যালের রুপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানবজন্ম, রাহারণত্ব ও বেদবিদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অংগ্রুলিযুক্ত দুই হস্ত আছে, তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সোভাগ্যক্তমে তুমি শ্যাল কটি মুবিক স্থান বা ভেক হও নি, মনুষ্য এবং রাহারণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমার অক্ষথা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কটিটাদি তাড়াতে পারি না; আবার আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুমি নিজের অক্ষথায় তুর্ট হও। রিনি কামনা রোধ করতে পারেন তিনি ভয় থেকে মুক্ত হন। মানুষ যে বস্তুর রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লট্রাক (চড়াই) পক্ষীর মাংস অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দমিত করাই গ্রেমন্ট্রের। তুমি প্রাণিবসর্জনের সংকলপ ত্যাগ ক'রে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপ্তেশ্ব দিয়ে ইন্দ্র নিজ রুপ ধারণ করলেন, তথন খ্যিপুত্র দেবরাজকে প্র্জা ক'রে স্বগ্রেহ চ'লে গেলেন।

#### ১৭। স্বৃণ্টিতত্ত্ব — সদাচার

যুবিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্থাবরজগ্গম সমেত এই জগং কি থেকে সৃষ্ট হ'ল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব আমাকে বলনে। ভীত্ম বললেন, ভরন্বাজের প্রশেনর উত্তরে মহর্ষি ভূগা বলেছিলেন শোন। — মানস নামে এক দেব আছেন, তিনি অনাদি অজর অমর অব্যন্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যায়; তাঁ হ'তেই সমসত জীব সৃষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সলিল প্রভৃতির মৃল কারণ। মুনিসদেবের সৃষ্ট পশ্ম হ'তে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা উৎপত্ন হয়েই 'সোহহং' বলেছিলেন, সেজন্য তিনি অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মেদিনী সাগ্র ক্রীকাশ বায়ন অনিক চন্দ্র স্থা প্রভৃতি তাঁরই অংগ। অহংকারের যিনি স্রষ্ট্য সেই আত্মভূত দন্ত্রেয় আদিদেবই ভগবান অনন্ত-বিষ্ণু।

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রস্থাও দেখা যায় না সেখানে স্বয়ংদীপত দেবগণ বিরাজ করেন। পৃথিবীর অন্তে সমৃদ্র, তার পর অন্ধকার,

তার পর সলিল, ভার পর আহ্ম। আবার রসাতলের পর সলিল, তার পর সপ-লোক, তার পর প**ের্বা**র আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ত্ব দেবগণেরও দর্ক্তের।

জীবের িন্দাশ নেই, দেহ নণ্ট হ'লে জীব দেহান্তরে যায়। কাণ্ঠ দশ্ধ হয়ে গেলে অণ্নি শ্রেমন অদৃশাভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগের পর জীবও সেইর্প আক্রাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য নির্মাহ করেন এবং স্থেদ্বঃথ অন্ভব করেন।

সভ্যই ব্রহা ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে স্থি ও পালন করে। ধর্ম ও আর্ম্ম ক্রাতেই সুন্থের উৎপত্তি হয়, যার শারীরিক ও মানসিক দৃঃখ নেই সেই সুন্থ আন্ত্রাকরে। স্বর্গে নিত্য সুন্থ, ইহলোকে সুন্থদৃঃখ দৃইই আছে, নরকে কেবল দৃঃখ। সুন্থই পরমপদার্থ।

য্বিণিন্টর বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারের বিধি শ্নতে ইচ্ছা করি। ভীত্ম বললেন, সদাচারই সাধ্দের লক্ষণ, অসাধ্রা দ্রাচার। প্রতিঃকালে শোচের পর দেবতাদের তপণ ক'রে নদীতে অবগাহন করবে। স্বেণিদ্য হ'লে নিদ্রা যাবে না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্র'- ও পশিচম-ম্থ হয়ে সাবিত্রীমন্ত স্থাপ করবে। হত পদ ম্থ আর্দ্র ক'রে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। অতিথি হতা ও ভ্তাদের সংগ্রে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়। ব্রাহমণের উচ্ছিত্ট ননীর হ্দয়ের ন্যায় অম্ততুল্য। যিনি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যাওে সংক্তে মাংসও খাবেন না। উদীয়মান স্বর্থ এবং নালা পরস্থীকে দেখবে না। স্বাহারি দর্শন এবং স্থীলোকের সঙ্গো এক্র শায়ন ও ভোজন করবে না। জ্যেন্টাদের 'তুমি' বলবে না।

তার পর যুবিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীক্ষ অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্বপালকান ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন।

# ১৮। वतारत्भी विष्णु — यटब्ब र्जाहरता — श्राममद्भुक निन्मा

যাধিন্দির বললেন, পিতামহ, কৃষ্ণ তির্যগ্রেমীনতৈ বরাহর্পে কেন জন্মেছিলেন তা শানতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, পারাকালে নরক প্রভৃতি বলদিপতি অসারগণ দেবগণের সম্দিধ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তাদের উৎপীড়নে বসামতী ভারাক্তান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন ষে বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর মহাডেজা বিষ্ণু বরাহের ম্তি ধারণ ক'রে ভূগভে গিয়ে দানবদের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে গ্রিলোক বিক্ষ্বুখ হ'ল, দানবগণ বিষ্ণুতেজে মোহিত ও গতাস্ব হয়ে পতিত হ'ল। মহর্ষিগণ স্তব করলে বরাহর্বুপী বিষ্ণু রসাতল থেকে উত্থিত হলেন। সেই মহাযোগী ভূতভাবন পদ্মনাভ বিষ্ণুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দ্বে হয়েছিল।

তার পর যাধিতিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বিব্ত করে অহিংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। — প্রাকালে রাজা বিচথা গোমেধ্যজ্ঞে নিহত ব্বের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শ্নে কাতর হরে এই আশীর্বাদ করেছিলেন — গোজাতির স্বাস্ত হ'ক। যারা মৃত্ ও সংশায়গ্রুত নাস্তিক তারাই যজ্ঞে পশ্রধের প্রশাসা করে। ধর্মান্ধা মন্ সকল কর্মে অহিংসারই উপদেশ দিয়েছেন। সর্বভূতে অহিংসাই সকল ধর্নের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধ্রতেরাই স্বা মংস্য মাংস মধ্য ও কৃশরাম ভোজন প্রবিত্ত করেছে, বেদে এসকলের বিধান নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহ্মণগণ পায়স ও প্রত্প ন্বারাই অর্চনা করেন। শ্রুষ্প্রতার মহান্থাদের হতে যা কিছ্ উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে নিবেদন করা যেতে পারে।

যুখিতির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না দিয়েও রাজা কোন্ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পর্রাতন ইতিহাস বলছি শোন। — দামুখদেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাবিশেষে ধর্ম অধর্মার্মণে এবং অধর্ম ধর্মার্মণে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পায়ে না। দামুমণ্ডেনন বললেন, দসানুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দুষ্টের দমনের নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যক, নতুবা ধর্মারক্ষা হয় না। অন্য উপায় বিদি তের্মার জানা খাকে তো বল।

সতাবান বললেন, ক্ষাত্রিয় বৈশ্য ও শ্বদ্ধকে ব্রাহ্মণের অধ্বীন করা কর্তব্য।
কেউ যদি ব্রাহ্মণের বাক্য না শোনে তৃবে ব্রাহ্মণ রাজ্মকে জানাবেন, তখন রাজা
তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না ক'রে বধদণ্ড দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার পিতা মাতা পদ্ধী প্রত প্রভৃতিরও প্রাদসংশয় হয়। অসাধ্রোকেও পরে সচ্চরিত্র হ'তে পারে, অসাধ্রেও সাধ্ব সন্তান হ'তে পারে, অতএব সম্লে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য র্পেও হ'তে পারে, যথা ভরপ্রদর্শন, বন্ধন (কারাদন্ড), বির্পেকরণ প্রভৃতি। অপরীধী যদি প্রোহিতের শরণাগত হয়ে বলে — আর এমন কর্ম করব না, তবে তাকে প্রথম বারে মার্ক্তনা করাই উচিত। মান্যগণ্য লোকের প্রথম অপরাধ ক্ষমার্হ, বার বার অপরাধ দন্ডনীয়।

দ্মেখনেন বললেন, প্রে লোকেরা সম্শাস্য সত্যনিষ্ঠ ও ম্দ্মুস্বভাব ছিল, বিক্কারেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হ'ত। তার পর বাগ্দণ্ড (তিরুস্কার) ও অর্থদণ্ড প্রচলিত হয়, সম্প্রতি বধদণ্ড প্রবর্তিত হয়েছে। এখন অপরাধীকে বধদণ্ড দিয়েও অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কথিত আছে, দস্যমু কারও আত্মীয় নয়, তার সঙ্গো কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যায়া শমশান থেকে শবের বস্তাদি এবং ভূতাবিষ্ট লোকের ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না।

সত্যবান বললেন, যদি অহিংস উপায়ে অসাধনুকে সাধ্ করা অসাধ্য হয় তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার কর্ন। কিন্তু যদি ভয় দেখিয়ে শাসন করা সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপ্র্বক বধ করা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও সেইর্প হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অন্মরণ করে। যে রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস করে। নিজের বন্ধ্ ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়্ শক্তি ও কাল বিচার ক'রে রাজা দণ্ডবিধান করবেন। জীবগণের প্রতি অন্কম্পা ক'রে দ্বায়ম্ভূব মন্ বলেছেন, যিনি সত্যার্থী (ব্রহ্মলাভেচ্ছ্ম্ম) তিনি মহৎ কর্মের ফল কদাচ ত্যাগ করবেন না।

#### ১৯। বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্ণুর মাহাদ্মা — জ্বরের উৎপত্তি

ব্যধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, আমরা অতি পাপী ও নির্ভ্ কর্ম অর্থের নিমিত্ত আত্মীয়গণকে সংহার করেছি। যাতে অর্থ তৃষ্ণ নিব্ত হয় তার উপায় বল্ন।

ভীষ্ম বললেন, তত্ত্বজিজ্ঞাস্ মান্ডব্যকে বিদ্ধেইরার্জ জনক এই কথা বলেছিলেন। — আমার কিছুই নেই, তথাপি স্বথে জীবনযাপন করি। মিথিলা দশ্ধ হরে গেলেও আমার কিছু নন্ট হর না। সকল সম্দিধই দ্বংথের কারণ। সমসত প্রতিক স্বাধ্ব এবং স্বাগাঁর স্বাধ্ব তৃষ্ণাক্ষরন্ত্রনিত স্থেব ষোড়শাংশের একাংশগু

নয়। ব্যের দেহবৃদ্ধির সপো ষেমন তার শৃংগাও বৃদ্ধি পার, সেইর্প ধনবৃদ্ধির সপো বিষয়তৃষ্ণাও বিধিত হয়। সামান্য বস্তুতেও যদি মমতা হয় তবে তা নন্ট হ'লে দ্বঃখ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে আপনার তুল্য মনে করেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশ্বন্ধিচিত্ত হয়ে সবই ত্যাগ করতে পারেন। মন্দবৃদ্ধি লোকের পক্ষে যা ত্যাগ করা দ্বঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা জীর্ণ হয় না, যা আমরণস্থায়ী রোগের তূল্য, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ করেন তিনিই স্বানী হন।

যুবিণিন্ঠর বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু আমাদের চেয়ে দৃঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ ক'রে সম্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে পারব যাতে সকল দৃঃখের অবসান হবে?

ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, ঐশ্বর্যকে দোষজনক মনে ক'রো না। তোমরা ধর্মজ্ঞ, ঐশ্বর্য সত্ত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বারা ষথাকালে মোক্ষলাভ করবে। উদ্যোগী প্রেব্রের অবশাই রহালাভ হয়। প্রাকালে দৈতারাজ ব্র যথন নির্জিত রাজ্যহীন ও অসহায় হয়ে শর্রুগণের মধ্যে অবস্থান কর্রছিলেন তথন শ্ক্রাচার্য তাঁকে
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দ্বঃখিত হও নি কেন?
ব্র বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ
হয় না। প্রের্ব আমি রিলোক জয় করেছিলাম, তপস্যা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ
করেছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নত্ত হয়েছে। এখন আমি ধৈর্য অবলন্বন
ক'রে শোকহীন হয়েছি। ইন্দের সহিত যুদ্ধের সময় আমি ভগবান হরিনারায়ণ
সনাতন বিষ্ণুকে দেখেছিলাম, যার কেশ মুঞ্জত্বের ন্যায় পীতবর্ণ, শ্মন্ত্র পিতামহ। আমার সেই প্রণাের ফল এখনও কিছ্ব অবশিষ্ট আছে,
তারই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন কর্রছি — রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন? জীব কি
প্রকারে রহাত্ব লাভ করে?

এই সময়ে মহামন্নি সনংকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শুক্ত তাঁকে বললেন, আপনি এই দানবরাজের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন কর্মন। সনংকুমার বললেন, মহাবাহ্ম, এই জগং বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, জিন্তি সমস্ত স্থিত এবং লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় মা; যিনি ইন্দিয়সংযম ও চিত্তশোধন করেছেন, যাঁর বর্ন্ধি নিমলি হয়েছে, তিনিই পরলোকে মোক্ষলাভ করেন। স্বর্ণকার যেমন বহুবার অণিনতে নিক্ষেপ ক'রে অতি যয়ে স্বর্ণ শোষন করে, জীবও সেইর্প বহুবার জন্মগ্রহণ ক'রে কর্ম দ্বারা বিশ্বিদ্ধি লাভ করে।

ষেমন অলপ প্রভেপর সংস্পর্শে তিলসর্যপাদি নিজ গন্থ ত্যাগ করে না, কিন্তু বার বার বহু প্রভেপর সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মূভ হয়ে প্রভপগন্থে বাসিত হয়, সেইর্প বহুবার জন্মগ্রহণ ক'রে মান্ধ আসভিজনিত দোষ থেকে মূভ হয়। যার চিত্ত শান্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অন্সন্ধান ক'রে চৈতনাস্বর্প রহেরর সাক্ষাৎকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন।

সনংকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ ব্র যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমুগতি লাভ করলেন।

যুখিন্ঠির বললেন, পিতামহ, সনংকুমার যাঁর কথা বলেছিলেন, এই জনার্দন কৃষ্ণই কি সেই ভগবান? ভীন্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপ্রের্মের অন্টমাংশ। ইনিই জগতের প্রদ্ধী এবং প্রলম্নকালে সমস্ত বিনন্ট হ'লে ইনিই প্রেবর্গর জগৎ স্থিট করেন; এই বিচিত্র বিশ্ব এ'তেই অবস্থান করছে। ধর্মরাজ, তোমরা শুন্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা দেবলাকে যাবে, তার পর আবার মর্ত্যলোকে আসবে; প্রন্বার দেবলাকে স্থেভাগ ক'রে সিম্পাণরে পদ লাভ করবে। তোমাদের ভর নেই, সকলে স্থেকালযাপন কর।

ষ্বিধিন্দির বললেন, পিতামহ, ব্র ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হলেন কি করে? ভীন্দম বললেন, যুন্ধকালে ব্রের অতি বিশাল ম্বিত দেখে ভরে ইন্দ্রের উর্নুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি ব্র কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে ম্বিত হ'লে বিশন্ট তার চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ ব্রবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের তেজ এবং ব্রের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি বল্লু ন্বারা তোমার শর্বুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বল্লপ্রহার ক'রে ব্রুক্তে পাতিত করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযক্ত নদ্ট করিছলেন তখন তাঁর ঘর্মবিন্দুর্থিকে একটি প্রের্ব উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জ্বর। রহ্মার অন্রের্ধে মহাদেব জ্বরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করেছিলেন। হিচ্তমুস্তকের তাপ, পর্বত্বের শিলাজতু, জলের শৈবাল, ভূজশের নির্মেক, গোজাতির খ্রেরোগ, ভূমির উষরতা, পশ্রের দ্ভিরোধ, অন্বের গলরোগ, ময়্বের শিখোদ্ভেদ, কোকিলের নেররোগ, মেধের পিত্তভেদ, শ্বেকর হিক্কা, এবং শাদ্বলের শ্রম, এই সকলকে জ্বর বলা হয়।

#### २०। मक्कयख

মহাভারতবক্কা বৈশম্পায়নকে জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পরু প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কির্পে নন্ট এবং পর্নর্বার অন্থিত হয়েছিল তা আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন, প্রাকালে হিমালয় পর্বতের প্রেঠ পবিত্র গঙগাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি অম্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব গম্ধর্ব, আদিতাগণ বস্বাগণ রবাগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং রহাার সহিত অবিগণ ও পিতৃগণ আমন্তিত হয়ে এসেছিলেন। জরায়্জ অওজ ম্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সমাগত সকলকে দেখে দধীচি ম্নিন রবাধ হয়ে বললেন, যে অন্কোনে মহেশ্বর রাদ্র প্রিজত হন না তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসল হয়েছে, মোহবশে তা কেউ ব্রুতে পারছে না। এই ব'লে মহাযোগী দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে উপবিষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচি ব্রুলেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা ক'রে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। তখন তিনি যজ্ঞস্থান থেকে স'রে গিয়ে বললেন, যে লোক অপ্রজার প্রজা করে এবং প্রজার প্রজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। আমি সত্য বলছি, এই যজ্ঞে জগৎপতি যজ্ঞভাজা পশ্বপতি আসছেন, তোমরা সকলেই দেখতে পাবে।

দক্ষ বললেন, এখানে শ্লেপাণি জটাজ্টেধারী একাদশ রুদ্র উপস্থিত রয়েছেন, আমি মহেশ্বর রুদ্রকে চিনি না। দধীচি বললেন, তোমরা সকলে মন্দ্রণা ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি জানি না। তোমার এই বিপ্রল যক্ত পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞেশ্বর বিষ্কৃই যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকারী; আমি এই সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত মন্দ্রপ্তে হবি তাঁকেই নিবেদন করব।

এই সময়ে কৈলাসশিখরে দেবী ভগবতী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, অটি কির্পেদান রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পতি যজের অর্ধ বা একত্তীয় ভাগ পেতে পারেন? মহাদেব বললেন, দেবী, তুমি কি আমাকে জান না? তোমার মোহের জনাই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোক মোহাবিল্ট হয়েছে। সকল যজে আমারই সতব করা হয়, আমার উন্দেশেই সামগান হয়, রহম্বিং রাহমণগণ আমারই অর্চনা করেন, অধ্বর্থগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, অতি প্রাকৃত (আশিক্ষিত গ্রাম্য) লোকেও দ্বীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন,

আমি আর্থ্যশংসা করছি না, যজ্ঞের জন্য আমি যা স্থি করছি দেখ। এই ব'লে মহাদেব তাঁর মূখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্ষকর প্রন্থ স্থি করলেন; তাঁর মূখ অতি ভরংকর, শরীর অণিনশিখায় ব্যাশ্ত, বহু হস্তে বহু আরুষ। বীরভদ্র নামক এই প্রবৃষ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন? মহেশ্বর বললেন, দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কর।

বীরভদ্র তাঁর রোমক্প থেকে রৌম্য নামক র্দুতৃল্য অসংখ্য গণদেবতা স্থিত ক'রে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরীও ভীমর্পা মহাকালীর ম্তি ধারণ ক'রে বীরভদ্রের অন্গমন করলেন। এ রা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'লে দেবগণ ক্রুত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বস্কুর্ধরা কম্পিত হ'ল, বায়্ব ঘ্রণিত এবং সম্দ্র বিক্ষ্কুর্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগং তিমিরাচ্ছ্রের হ'ল। বীরভদ্রের অন্তরগণ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চ্র্ণ উৎপাটিত ও দংধ ক'রে, সকলকে প্রহার করতে লাগল। তারা অল্ল মাংস পায়স প্রভৃতি থেয়ে ও নন্ত ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দেখিয়ে হতব্দিধ ক'রে, এবং স্রনারীদের ছ্বড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল। র্দ্রক্মা বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দংধ এবং যজ্ঞের(১) শিরশেছদন ক'রে ঘোর সিংহনাদ করলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি কে? বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোজনের জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসি নি, এই যজ্ঞ নণ্ট করতেই এসেছি। ভগবতীকে ক্ষ্মুখ্খ দেখে মহাদেব ক্রুম্থ হয়েছেন। আমি রুদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, ইনি ভগতীর কোপ হ'তে বিনিঃসৃত ভদ্রকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপতির শরণনাও; অন্য দেবতার নিকট বর্মলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল।

দক্ষ প্রণিপাত ক'রে মহেশ্বরের দত্তব করতে লাগলেন। তখন সহস্র স্থেরি ন্যায় দীণিতমান মহাদেব অণিনকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে সহাস্যমুখে দক্ষকে বললেন, বল, কি চাও। দক্ষ ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রনমনে বললেন, ভগবান, এই যজ্জের জন্য বহু যয়ে আমি যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দণ্য ভক্ষিত ও নাশিত হয়েছে; যদি প্রসম্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন — আমার যজ্জি যেন নিজ্জল না হয়। ভগবান বির্পাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজ্জান্ম ইয়ে অন্টোত্তর সহস্র নাম পাঠ ক'রে ভগবান ব্রভধ্বজের দত্ব করলেন।

<sup>(</sup>১) সৌপ্তিকপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ ম্গর্পে পালিয়েছিলেন।

# ২**১। আ**সন্থিত্যাগ — শুক্রের ইতিহাস

যুর্বিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কির্পে আসন্তি থেকে মুক্ত হ'তে পারেন তা বল্বন। ভীষ্ম বললেন, সগরের প্রশেনর উত্তরে অরিষ্টনেমি যা বলেছিলেন শোন। — মোক্ষসথেই প্রকৃত স্থু স্নেহপাশে বন্ধ মূঢ় লোকে তা বুঝতে পারে না। যখন দেখবে যে পুত্রেরা যোবন পেয়েছে এবং জীবিকানির্বাহে সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মৃত্ত হয়ে যথাস থে বিচরণ করবে। পত্রবংসলা বৃদ্ধা ভার্যাকেও গুহে রেখে মোক্ষের অন্বেষণে যত্নবান হবে। পুত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়স,থ ভোগ করার পর সংসার ত্যাগ ক'রে নিম্পত্ত হয়ে বিচরণ করবে। যদি মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে আমার অভাবে পরিবারবর্গ কি করে জীবিকানির্বাহ করবে — এমন চিন্তা করবে না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বার্ধত হয়, এবং স্বয়ং সাখদাঃখ ভোগ ক'রে পরিশেষে মৃত্যুর কবলে পড়ে। সকল জীবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা কর্তৃক বিহিত ভক্ষ্য লাভ করে। মান্ত্রষ মুর্ণপিন্ডের তুলা এবং সর্বদা পরতন্ত্র, তার পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা ব্থা। মরণের পর তুমি স্বজনের সূত্র্যার্থ কিছুই জানতে পারবে না: তোমার জীবন্দশায় এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করবে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাণিনই ভোক্তা এবং ভোজা অল্ল সোম দ্বরূপ — এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যিনি নিজেকে এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যিনি সুখদুঃখে লাভালাভে জয়পরাজয়ে সমবুন্ধি, যিনি জানেন যে ইহলোকে অর্থ দূর্লভ এবং ক্লেশই স্বলভ, তিনিই ম্বব্তিলাভ করেন।

য্থিতির বললেন, পিতামহ, দেববি উশনা (শ্রুক) কেন দেবতাদের বিপক্ষেথেকে অস্রদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁর শ্রুক নাম কেন হ'ল, তিনি (গ্রুহর্পে) আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত ক'রে অসিনি আমার কৌত্হল নিবৃত্ত কর্ন। ভীষ্ম বললেন, বিষদ্ শ্রেকর মাতা (১)কে বধ করেছিলেন সেজন্য শ্রুক দেবদেবধী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবের্ক্তে বৃদ্ধ ক'রে তাঁর সমস্ত

<sup>(</sup>১) ভূগন্পন্নী। দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসন্বর্গণ এ'র আশ্রমে শরণ নিরেছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, এজন্য বিষ্ণু তাঁর চক্ত দিয়ে ভূগন্পন্নীর শিরশেছদ করেন।

ধন হরণ করলেন। কুবেরের অভিযোগ শানে মহাদেব শালহদেত শাক্তকে মারতে এলেন, তখন শাক্ত শালের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শাক্তকে ধারে মার্থে পারে গ্রাস ক'রে ফেললেন। তার পর তিনি মহাহদের জলমধ্যে দশ কোটি বংসর তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শাক্তরও উৎকর্ষ লাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে উঠলে শাক্ত বহিগত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, তুমি আমার শিশ্ন দিয়ে নিগতি হও। শিশ্নপথে নিগতি হওয়ায় উশনার নাম শাক্ত হ'ল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শাক্তকে দেখে মহাদেব ক্র্মুণ্ধ হয়ে তাঁর শাল উদ্যত করলেন। তথন ভগবতী বললেন, শাক্ত এখন আমার পানুর হ'ল, তোমার উদর থেকে যে বহিগতি হয়েছে সে বিনন্ট হ'তে পারে না। মহাদেব সহাস্যে বললেন, শাক্ত যেথানে ইছ্যা যেতে পারেন।

# २२। **म्रान्छा-**जनक-**मःवा**म

ষ্বিধিন্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে স্কলভা ও জনকের এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন। — সত্যয্গে মিথিলায় জনক (১) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধ্বজ। তিনি সম্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জিতেলিদ্র হয়ে রাজ্যশাসন করতেন। স্কলভা নামে এক ভিক্ষ্কণী (সম্যাসিনী) রাজ্যি জনকের খ্যাতি শ্বনে তাঁকে পরীক্ষা করবার সংকলপ করলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ ক'রে মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর স্কলভা যোগবলে নিজের সত্ত্ব ব্রদ্ধি ও চক্ষ্বতে সম্মিবিষ্ট করলেন(২)।

স্বলভার অভিপ্রায় ব্ঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমার সম্মানের জন্য আমি নিজের তত্ত্বজ্ঞানলাভের বিষয় বলছি শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা পূর্ক্তাশিখ আমার গ্রুর, তাঁর কাছেই আমি সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই তিবিধ ক্রেক্ষিতত্ত্ব শিখেছি। আসন্তি মোহ ও স্বখদঃখাদি দ্বন্দ্র থেকে ম্বৃত্ত হয়ে আমি ক্রমব্যুদ্ধি লাভ করেছি! বদি একজন আমার দক্ষিণ বাহ্বতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম

<sup>(</sup>১) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ'ত।

<sup>(</sup>২) অর্থাৎ স্কাত তাঁর স্কাশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন।

বাহ্ ছেদন করে তবে দ্রুলকেই আমি সমদ্ভিতে দেখব। নিঃদ্ব হ'লেই মোক্ষলাভ হয় না, ধনী হ'লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সম্যাসিনী, তোমাকে স্কুমারী স্দ্রেরী ও থ্বতী দেখছি, তুমি যোগসিন্ধ কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় হছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন্ উপায়ে আমার হদেরে প্রবেশ করেছ? তুমি রাহ্মণী, আমি ক্ষবিষ; তুমি সম্যাসিনী হয়ে মোক্ষের অন্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থাশ্রমে আছি; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যদি তোমার পতি জাবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপঙ্গী। তুমি আমাকে পরাজিত ক'রে নিজের উম্লতি করতে চাছে। স্বী-প্র্যুষের যদি প্রস্পরের প্রতি অন্বাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সম্যাসধর্ম পালন কর।

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে সূলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাণ্ঠের সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলবিন্দ্র, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাণীর সহিত সংশিল্পট থাকে। চক্ষ্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্রিগণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষ্কু নিজেকে দেখে না. কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরম্পরকে জানতে পারে না। তুমি যদি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু আমার, এই বস্তু আমার নয় — এই দ্বন্দ্ব থেকে তুমি যদি মুক্ত হয়ে থাক, তবে তোমার প্রশ্ন নিরথ ক। তুমি মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে কর। কৃপথাভোজীর যেমন ঔষধসেবন, সমদ্দিইীন লোকের মোক্ষের অভিমান সেইর্প বৃথা। তুমি যদি জীবন্ম ভ হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে? পদ্মপরে জলের ন্যায় আমি নিলি তভাবে তোমার দেহে আছি: এতে যদি তোমার স্পর্শজ্ঞান হয় তবে পঞ্চশিখের উপদেশ বৃথা হয়েছে। আমি তোমার সজাতি, রাজর্ষি প্রধানের বংশে আমি জন্মেছি, আমার নাম স্কুলভা। যোগ্য পতি না পাওয়ায় আমি মোক্ষধর্মের সন্ধানে সম্র্যাসিনী হয়েছি, সেই ধর্ম জানবার জন্যই তোম্মার কাছে এসেছি। নগরমধ্যে শ্না গৃহ পেলে ভিক্ষাক যেমন সেখানে রাত্রিয়াপুরু করে, সেইর প আমি তোমার শরীরে এক রাত্রি বাস করব। মিথিলারাজ, ত্যেমঞ্জিইটছে আমি সম্মান ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শর্নারের মধ্যে এক রাব্লি সির্ন ক'রে কাল আমি প্রস্থান করব।

স্বলভার যাক্তিসম্মত ও অর্থযাক্ত বাক্য শানে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে নীরবে রইলেন।

# ২৩। ব্যাসপুত শুক — নারদের উপদেশ

যুবিণ্ডির বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পুরু ধর্মাত্মা শুকু কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ ও সিন্ধিলাভ করেছিলেন তা বলনে। ভীত্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও
শৈলরাজস্তা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবেণ্ডিত হয়ে সন্মের্র শ্ভেগ বিহার
করতেন। ব্যাসদেব পুরুকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা
করতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, শৈবপায়ন, তুমি অণ্নি বায়্ম জল ভূমি
ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পুরু লাভ করবে, সে বহুমুপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে তিলোক
আবরণ ক'রে যশন্বী হবে।

বরলাভ ক'রে ব্যাস অণিন উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরণি কাণ্ঠ নিয়ে মন্থন করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘৃতাচী অণ্সরাকে দেখে ব্যাস কামাবিল্ট হলেন। তথন ঘৃতাচী শন্ক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, তাঁর শত্রু অরণিকাণ্টের উপর স্থালত হ'ল; তথাপি তিনি মন্থন করতে লাগলেন। সেই অরণিতে শত্রুদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শত্রুরে মন্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম শত্রুক হ'ল। তথন গণ্গা মৃতিমতী হয়ে স্বমের্শিখরে এসে শিশনুকে স্নান করালেন, শত্রুর জন্য আকাশ থেকে ব্রহাচারীর ধারণীয় দণ্ড ও কৃষ্ণাজন পতিত হ'ল এবং দিব্য বাদ্যধর্নন ও গন্ধর্ব-অণ্সরাদের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতীর সংগ্য এসে সদ্যোজাত মৃনিপ্তের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডল্ব ও দিব্যবন্দ্র দিলেন। বহু সহস্র হংস, শতপত্র (কাঠঠোকরা), সারস, শত্রুক, চাষ (নীলকণ্ঠ) প্রভৃতি শত্নস্ক্রেক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মাত্র সমস্ত বেদ শত্রুরে আয়ব্ত হ'ল। তিনি বৃহস্পতির নিকট সকল শাদ্র অধ্যয়ন করলেন।

শ্বকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস তাঁকে নিখিল যোগ ও কাপিল (সাংখ্য) শাস্ত্র শির্মিখয়ে বললেন, তুমি মিখিলায় জনক রাজার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শ্বকদের স্বান্ধর্মর্শৃণ থেকে যাত্রা ক'রে ইলাব্তবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ অতিক্রম ক্রন্তেন এবং চীন হ্ব প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্যাবর্তে এলেন। তার ক্রিটি অমরাবতীতুলা তৃতীয় কক্ষায় প্রবেশ করলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন র্পবতী বারাজ্যনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে প্রজা ক'রে মুস্বাদ্ব অন্ন নিবেদন করলে। জিতেন্দ্রিয় শ্বকদেব সেইসকল নারীগণে পরিবৃত হয়ে নিবিকারচিত্তে এক দিবারাল যাপন করলেন।

পরদিন জনক রাজা মৃত্তকে অর্ঘ্য ধারণ ক'রে তাঁর গ্রন্থনু শ্ব শ্বকদেবের কাছে এলেন। যথাবিধি সংবর্ধনা ও কুশলজিজ্ঞাসার পর শ্বকদেবের প্রন্থের উত্তরে জনক রাহারণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শ্বক বললেন, মহারাজ, যার মনে রাগন্থেয়াদি দ্বন্দ্ব নেই এবং শাশ্বত জ্ঞানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও কি রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না এবং গ্রন্থর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার ও কর্মকান্ডের উল্ছেদ না হয় সেজনাই রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম বিহিত হয়েছে। একে একে চার আ্রমের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশ শ্রভাশ্বভ কর্ম ত্যাগ্রন্থ রামকলাভ হয়। কিন্তু বহ্ন জন্মের সাধনার ফলে যাঁর চিত্তশান্দিধ হয়েছে তিনি রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

তার পর জনক মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শুক্দেব আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব সেথানে স্মৃদ্র বৈশন্পায়ন জৈমিন ও পৈল এই চার শিষ্যের সঙ্গে শ্রুদেবকেও বেদাধ্য়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাণ্ত হ'লে শিষ্যগণ এই বর প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গ্রুন্পূত্র শ্রুক — এই পাঁচ জন ভিন্ন আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহু প্রচার কর; শিষ্য ব্রতচারী ও প্র্ণ্যাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চরিত্র পরীক্ষা না ক'রে বেদশিক্ষা দান করবে না। শিষ্যগণ তুট হয়ে পরস্পরকে আলিখ্যন এবং ব্যাসকে প্রণাম ক'রে বিশ্যাত হলেন।

শিষ্যগণ চ'লে গেলে ব্যাসদেব তাঁর প্রত্রের সঙ্গে নীরবে ব'সে রইলেন। সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বাশষ্ঠবংশীয় মহার্ষি, বেদধ্বনি শ্রনছি না কেন, ছুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্যগণের বিচ্ছেদে আমার মন নিরানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, রাহ্যুদের দোষ ব্রত না করা, প্থিবীর দোষ বাহাক (১) দেশ, স্থালোকের দোষ ক্রেছ্ট্লে। অত্এব ছুমি প্রের সঙ্গে বেদধ্বনি কর, রাক্ষসভয় দ্র হ'ক।

নারদের বাক্যে হৃষ্ট হয়ে ব্যাসদেব তাঁর প্রত্রের স্ক্টেউচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ করতে লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায় বইতে লাগল; অনধ্যায়কাল বিবেচনা ক'রে

<sup>(</sup>১) কর্ণপর্ব ১২-পরিচ্ছেদে বাহাীকদেশের নিন্দা আছে।

ব্যাস তাঁর প্রত্তেক নিবারণ করলেন। শ্কেদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায়্কোথা থেকে এল? আপনি বায়্র বিষয় বল্ন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান ও প্রাণ এই পাঁচ বায়্র ক্রিয়া বিব্ত ক'রে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন — সংবহ উদ্বহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তিনি আরও দ্ই বায়্র নাম বললেন — পরিবহ ও পরাবহ। তার পর তিনি বললেন, এই সকল বায়্দ্বারাই মেঘের সঞ্চরণ, বিদ্যুৎপ্রকাশ, সম্দ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘের উৎপত্তি, বারিবর্ষণ, ঝঞা প্রভৃতি সাধিত হয়।

বায়্বেগ শানত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর প্রেকে আবার বেদপাঠের অন্মতি দিয়ে গণগায় স্নান করতে গোলেন। শ্কেদেব নারদকে বললেন, দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর আপনি তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, প্রাকালে ভগবান সনংকুমার এই বাক্য বলেছিলেন।—

নাম্পি বিদ্যাসমং চক্ষ্বাসিত সত্যসমং তপঃ।
নাম্পি রাগসমং দ্বংখং নাম্পি ত্যাগসমং স্থম্॥
নিতাং ক্রোধাং তপো রক্ষেচ্ছিরং রক্ষেচ মংসরাং।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ॥
আনুশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদিপ হিতং বদেং।
বদ্ভূতহিত্মতান্তমেতং সত্যং মতো মম॥

— বিদ্যার তুল্য চক্ষ্ম নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসন্তির তুল্য দ্বঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সমুখ নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হ'তে নিজের শ্রীকে, মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। অন্শংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছ্মই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিল্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য।

ন হিংস্যাৎ সর্ব ভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্বতি কেনচিং ॥
মৃতং বা যদি বা নন্দং যোহতীতমন্দ্রেচিত।
দ্বংখেন লভতে দ্বংখং ন্বাবনথে প্রস্পাতে॥
ভৈষজ্যমেতদ্ দ্বংখস্য যদেতন্ত্রান্চিন্তয়েও।
চিন্তামানং হি ন ব্যেতি ভূয়্নচাপি প্রবর্ধতে॥

— কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য আচরণ করবে; এই মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গো শত্রতা করবে-না। যদি কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট হয়, তবে সেই অতীত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দৃঃখ হ'তেই দৃঃখ পেয়ে দ্বিগন্থ অনথ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দৃঃখনিবারণের ঔষধ; চিন্তা করলে দৃঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়। —

ব্যাধিভিমথ্যমানাং তাজতাং বিপ্ৰলং ধনম্।
বেদনাং নাপক্ষণিত যতমানাশ্চিকংসকাঃ॥
তে চাতিনিপ্ণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতোষধাঃ।
ব্যাধিভিঃ পরিক্ষান্তে ম্গা ব্যাধৈরিবাদিতাঃ॥
কে বা ভূবি চিকিংসন্তে রোগার্তান্ ম্গপক্ষিণঃ।
শ্বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবন্তি তে॥
ঘোরানপি দ্রাধ্ধান্ ন্পতীন্গ্রতেজসঃ।
আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশ্ন্ পশ্বগা ইব॥

— ব্যাধিতে ক্লিণ্ট হয়ে যাদের বিপ্লে ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যত্ন ক'রেও তাদের মনোবেদনা দ্র করতে পারেন না। অতিনিপ্র অভিজ্ঞ বৈদাগণ, যাঁরা ঔষধ সঞ্চয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কর্তৃক নিপাঁড়িত ম্গের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন। প্থিবীতে রোগার্ত ম্গ পক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্র লোককে কে চিকিৎসা করে? এরা প্রায়ই পাঁড়িত হয় না। পশ্র যেমন প্রবলতর পশ্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অতি দুর্ধর্য উন্তর্জো নৃপতিও সেইর্প রোগের কবলে পড়েন।

দেববির্ধ নারদ শ্বকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দিলেন। শ্বকদেব ভাবলেন, স্থাপ্রাদি পালনে বহু কেশ, বিদ্যার্জনেও বহু প্রম; অলপ আয়াসে কি ক'রে আমি শাশ্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না? শ্বকদেব স্থির করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ ক'রে স্থাম'ডলে প্রবেশ করবেন। তিনি নারদের অনুমতি নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন্টা ব্যাস বললেন, প্র, তুমি কিছ্কণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষ্য তৃত্ত হ'ক। শ্বকদেব উদাসীন স্নেহশ্বা ও সংশয়ম্ভ হয়ে পিতাকে ত্যাগ ক'রে কলাস পর্বতের উপরে চ'লে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যোগাবলাবন করে আকাশে উঠে স্থের অভিম্থে যাতা করলেন এবং বায়্ম'ডলের উধের্ব গিয়ে বহুত্ব লাভ করলেন।

ব্যাসদেব স্নেহবশত প্রুত্রের অনুগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শুক ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাত্মা সর্বতোমুখ শুক স্থাবরজ্ঞাম অনুনাদিত ক'রে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবধি গিরি**ন্দি**হ্ব প্রভৃতিতে কিছন বললে তার। প্রতিধর্ননি শোনা যায়।

শ্বকদেব অন্তহিত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতশিখরে ব'সে তাঁর প্রত্রের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাকিনীতীরে যে অপ্সরারা নগন হয়ে ক্রীড়া করছিল তারা ব্যাসকে দেখে গ্রুস্ত ও লজ্জিত হ'ল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, কেউ গ্রুদ্ধের অন্তরালে গেল, কেউ পরিধেয় বন্ত গ্রহণে ম্বরান্বিত হ'ল। এই দেখে প্রের অনাসন্তি এবং নিজের আসন্তি ব্রেঝ ব্যাসদেব প্রীত(১)ও লজ্জিত হলেন। অনন্তর পিনাকপাণি/ভগবান শংকর আবিভূতি হয়ে প্রতিরহকাতর ব্যাসদেবকে সান্দ্বনা দিয়ে বললেন, তোমার প্রত্রের ও তোমার কীর্তি চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মহাম্নিন, তুমি আম্বর প্রসাদে সর্বদা সর্বত্র নিজ প্রত্রের ছায়া দেখতে পাবে।

# ২৪। উঞ্চরতধারীর উপাখ্যান

য্বিণিঠর বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বল্বন। ভীষ্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে। ধর্মের বহু দ্বার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল হয় না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মেই তিনি অবলম্বন করেন। প্রাকালে দেবির্ষি নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন।—

গণগার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় বাহান্য বাস করতেন, তাঁর অনেক পরু ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল — বেদোন্ত ধর্ম, শান্দ্রোন্ত ধর্ম, এবং শিষ্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোন্টি তাঁর পক্ষে গ্রেয়। একদিন তাঁর গ্রেহ একজন রাহান্য অতিথি এলে তিনি যথাবিধি সংকার ক'রে নিজের সংশয়ের বিষয় জানালেন। অতিথি বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছ্ম দিথর করতে পারি নি। কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, আনপ্রম্থ, গাহ্মিথ্য, রাজধর্ম, গ্রের্জনির্দিষ্ট ধর্ম, বাক্সংযম, পিতামাতার সেবা, অহিংসা, সত্যকথন, সম্মুখ্যুদ্ধে মর্বা, অথবা উঞ্চব্তিকেই গ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করেন। আমার গ্রের্ নিকট শ্রেম্বিছ, নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে নাগাহ্বয় (নাগ নামক) নগর আছে, সেখানে প্রশ্নেষ্টিছ, নৈমিষক্ষেত্র বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন।

<sup>(</sup>১) ব্যাস জানতেন যে অপসরারা জিতেন্দ্রির নির্বিকার শ্বকের সমক্ষে লজ্জিত হ'ত না।

পরাদন অতিথি চ'লে গেলে ব্রাহাণ নাগনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বহু বন তীর্থ সরোবর প্রভৃতি অভিক্রম ক'রে পদ্মনাভের পদ্মীর নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মপরায়ণা নাগপদ্ধী বললেন, আমার পতি স্থের রথ বহন করবার জন্য গেছেন, সাত আট দিন পরে ফিরে আসবেন। ব্রাহাণ বললেন, আমি গোমতীতীরে যাচ্ছি, সেখানে অকপাহারী হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব। পদ্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে ফিরে এলে নাগপদ্ধী তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনার্থী এক ব্রাহাণ গোমতীতীরে অনাহারে রয়েছেন, বহু অনুরোধেও তিনি আহার করেন নি, তাঁর কি প্রয়োজন তাও বলেন নি। পদ্মনাভ তখনই ব্রাহাণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেলে। বাহাণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণা; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে সেইর্প আমি এত দিন তোমার প্রতীক্ষা করেছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে বলব, এখন তুমি আমার এই প্রদেশর উত্তর দাও — তুমি পর্যায়্রহমে স্বর্ধের একচক্র রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্বর্য বিষয় কি দেখেছ?

পশ্বনাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ৫ সিশ্ধ মানিগণ তাঁর সহস্র রশিম আশ্রর করে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাহিত্য হয়, বর্ষায় বারিপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধাবতাঁ তেজাময় মহান আত্মা সর্বলোক্ত নিরীক্ষণ করেন। তিনি বর্ষিত জল পবিত্র কিরণ শ্বায়া আট মাস পানর্বার গ্রহণ করেন, তাঁর জনাই এই বস্কুধরা বীজ ধারণ করে, তাঁর নধ্যে অনাদি অনন্ত পারুরেষাত্তম বিরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি আছে? তথাপি আরও আশ্চর্য যা দেখেছি তা শানুনা। একদিন মধ্যাহ্মকালে যথন ভাস্কর সর্বলোক তাপিত করছিলেন তখন তাঁর অভিমানে শ্বিতায় আদিতাতুলা দীশ্তিমান অপর এক পারুর্যকে আনি যেতে দেখলাম। সার্যদেব তাঁর দিকে দাই হস্ত প্রসারিত ক'রে সংবর্ধনা করলেন, সেই তেজাময় পারুরত সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে সার্যের রশিমন্তলে প্রবিষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সার্য তা আর বোঝা গেল না। আময়য় সার্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, শ্বিতীয়সার্যতুলা ইনি কে? সার্য রল্পানে, ইনি আশিনদেব নন, অসার বা পারগত নন; ইনি উঞ্চারিত(১)-রতধারী সাম্মাধানিট ব্রাহারণ ছিলেন, অনাসন্ত এবং সর্বভূতিহতে রত হয়ে ফলমাল জাগিপ্ত জল ও বায়া ভক্ষণ ক'রে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুণ্ট ক'রে ইনি এঞ্নি সাম্মাধানিট ব্রাহারণ করে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুণ্ট ক'রে ইনি এঞ্নি সাম্মাধানণ এবেছেন।

ব্রাহমণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হরেছি

<sup>(</sup>১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খ'টে নেওয়া; অর্থাৎ অত্যন্থ উপকরণে জীবিকানির্বাহ।

তোমার কথায় আমি পথের ক্লেখনে পেরেছি, তোমার মণ্গল হ'ক, আমি এখন প্রশ্বান করব। পদ্মনাভ বললের শ্বিজপ্রেণ্ট, কোন্ প্রয়োজনে আপনি এসেছিলেন তা না ব'লেই বাবেন? ব্রক্ষম ল উপবিণ্ট পথিকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চ'লে বাওয়া আপনার উচিন্ত নয়। আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত, আপনিও নিশ্চয় আমাকে দেনহ করেন, আমার অনুচরগণও আপনার অনুগত, তবে কেন বাবার জন্য বাসত হয়েছেন? রাহফ্রা বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভূজগাম, তোমার কথা বথার্থ। তুমিও বে, আমিও সে, তেগার আমার এবং সর্বভূতের একই সন্তা। তোমার কথায় আমার সংশর্ম দ্রে হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই ব'লে রাহ্যাণ প্রস্থান করলেন এবং ভৃগ্বংশ—জাত চাবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উঞ্বাতি অবলন্দন করলেন।



# অনুশাসনপর্ব

# ১। গোতমী, ব্যাধ, পর্পা, মৃত্যু ও কাল

যাধিন্দির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুপ্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধর্জনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হছে না। আপনাকে শরে আবৃত ক্ষতিবক্ষত ও রাধিরান্ত দেখে আমি অবসম হছি। আমরা যে নিন্দিত কর্ম করেছি তার ফলে আমাদের গতি কিপ্রকার হবে? দার্ঘোধনকে ভাগাবান মনে করি, তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জনাই নিন্দর আমাদের স্থি করেছেন। যদি আমাদের প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন যাতে পরলোকে পাপমাক হ'তে পারি। ভীত্ম বললেন, মানা্যের আত্মা বিধাতার অধীন, তাকে পাপপা্ণার কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তার হেতু অতি সাক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। —

গোতমী নামে এক বৃন্ধা ব্রাহমণী ছিলেন, তার পত্র সপ্পের দংশনে হতচেতন হর। অর্জ্বনক নামে এক ব্যাধ ব্রুম্থ হরে সপ্পেক পাশবন্ধ ক'রে গোতমীর কাছে এনে বললে, এই সপ্পাধম আপনার পত্রহন্তা, বল্ন একে কি ক'রে বধ করব; একে অণিনতে ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব? গোতমী বললেন, অর্জ্বনক, তৃমি নির্বোধ, এই সপ্পিক মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পত্র বে'চে উঠবে না, একে ছেড়ে দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা ক'রে কে অনন্ত নরকে বাবে?

ব্যাধ বললে, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্থ মানুষের উপযুক্ত, কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ধনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝে তারা শানুনাশ করেই শোকম্ব হয়, এবং অনা লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সপ্রেক বধ করে আপনি শোকম্ব হ'ন। গোতমী বললেন, যারা আমার নাম ধর্মনিন্ঠ তাদের শোক হয় না; এই বালক নির্মাতর বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আমি সপ্রেক বধ করতে পারি না। বাহাুশের পক্ষে কোপ অকর্ত্রা, ভাতে কেবল যাতনা হয়।

তুমি এই সপাকে ক্ষমা ক'রে মনন্তি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহন লোকের প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত।

র্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গোতমী সর্পবিধে সম্মত হলেন না। তখন সেই সর্প মৃদ্বুস্বরে মনুবাভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ অর্জুনক, আমার কি দোষ? আমি পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন করি নি, মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে করেছি; যদি পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুরই হয়েছে। ব্যাধ বললে, অন্যের বশবর্তী হলেও তুমি এই পাপকার্যের কারণ, সেজনা বধ্যোগ্য। সর্প বললে, কেবল আমিই কারণ নই, বহু কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধ্যোগ্য।

সর্প ও ব্যাধ যখন এইর্প বাদান্বাদ করছিল তখন দ্বাং মৃত্যু সেখানে আবিভূতি হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আমি কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমাকে প্রেরণ করেছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে দ্থাবর জন্সম স্ব্র্য চন্দ্র বিষণ্ণ ইন্দ্র জল বায়্ণ অশিন প্রভৃতি সমন্তই কালের অধীন, অতএব তুমি আমার উপর দোবারোপ করতে পার না। সর্প বললে, আপনাকে আমি দোষী বা নির্দোষী বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংখন করেছি — এই কথাই বলেছি; দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শ্নলে, এখন আমাকে মৃত্তি দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই বালকের বিনাশের কারণ, তোমাদের ধিক।

এমন সময় স্বয়ং কাল আবিভূতি হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশ্ব নিজ কর্মফলেই বিনন্ট হয়েছে। কুম্ভকার যেমন মৃংপিশ্ড থেকে ইচ্ছান্সারে বস্তু উৎপাদন করে, মান্ধও সেইর্প আত্মকৃত কর্মের ফল পায়। এই শিশ্ব নিজেই তার বিনাশের কারণ।

গোতমী বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ নর, নিজ কর্মফলেই এ বিনন্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে প্রহীন হয়েছি। অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান কর্ন, তুমিও সর্পকে মৃত্তি দাও। গোতমী এইর্প বললে কাল ও মৃত্যু চ'লে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দিলে, জোতমীও শোকশ্না হলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেরেছেন, তোমার বা দুর্যোধনের ক্র্মের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

# ২। স্দর্শন-ওঘবতীর অতিথিসংকার

যুবিভিন্ন বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরারণ হয়ে কি করে মৃত্যুকে জ্বর করতে পারে তা বলনে। ভীত্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। — মাহিত্মতী নগরীতে ইক্ষনকুবংশীর দ্বেশ্ধন নামে এক ধর্মান্মা রাজা ছিলেন। তাঁর জ্বসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে স্ন্দর্শনা নামে এক পর্মর্পবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান আন্দিবের অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শ্বক্ষর্প এই বর পেলেন যে আন্দ সর্বদা মাহিত্মতীতে অধিভিত্ত থাকবেন। সহদেব বখন দক্ষিণ দিক জ্বর করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেই আন্দি দেখেছিলেন(১)। আন্দদেবের জ্বরসে স্ক্রশনার এক প্রে হ'ল, তাঁর নাম স্ক্রশন। স্ক্রশনের সঙ্গো নৃগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর বিবাহ হ'ল।

সন্দর্শন পদ্মীর সংগ্য কুর্ক্তেরে বাস করতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন বে গ্রুস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি ওঘবতীকে বললেন, তুমি অতিথিকে সর্বপ্রকারে তুন্ট রাখবে, এমন কি প্রয়োজন হ'লে নির্বিচারে নিজেকেও দান করবে। আমি গ্রেহ থাকি বা না থাকি তুমি কখনও অতিথিসেবার অবহেলা করবে না। কল্যাণী, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ওঘবতী তাঁর মস্তকে অঞ্জাল রেশে বললেন, তোমার আদেশ অবশাই পালন করব।

একদিন স্ন্দর্শন কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বরং ধর্ম ব্রাহন্নণের বেশে গুষবতীর কাছে এসে বললেন, আমি তোমার অতিথি, বদি গার্হস্থাধর্মে তোমার আদ্ধা থাকে তবে আমার সংকার কর। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, বিপ্র, আপনার কি প্রয়োজন? ব্রাহন্নগর্মণী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। গুষবতী অন্যান্য অভীণ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহন্নণ তাতে সম্মত হলেন না। তথন তিনি পতির আজ্ঞা সারণ ক'রে সলক্ষভাবে বললেন, তাই হ'ক, এবং ব্রাহন্নণের সপ্যে সহাস্যে অন্য গ্রহে গেলেন।

সন্দর্শন ফিরে এসে পদ্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার জার্কতে লাগলেন। ওঘবতী তখন রাহানেরে বাহাপাশে বন্ধ ছিলেন এবং নিজেকে উচ্ছিন্ট মনে ক'রে পতির আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সন্দর্শন আবার বলকোন, আমার সাধ্বী পতিরতা সরলা পদ্দী কোধার গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছ্ই নেই। তখন কুটীরের

<sup>(</sup>১) সভাপর্ব ৬-পরিচ্ছেদ দু**ত্**ব্য।

ভিতর থেকে ব্রাহাণ বললেন, অণ্নিপত্রে স্কার্নন, আমি অতিথি ব্রাহাণ ডোমার গ্রেহ এসেছি, তোমার ভার্যা আমার প্রার্থনা পরেণ করছেন; তোমার যা উচিত মনে হয় কর।

স্কুদর্শনের পশ্চাতে লোহমুদ্গরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছিলেন: তিনি স্থির করেছিলেন, স্কুদর্শন যদি অতিথিসংকারবত পালন না করেন তবে তাঁকে বধ করবেন। অতিথির কথা শুনে স্কুদর্শন বিস্মিত হলেন, এবং ঈর্ষা ও ক্লোধ ত্যাগ ক'রে বললেন, দ্বিজয়েষ্ঠ, আপনার সরেত সম্পন্ন হ'ক, আমার প্রাণ পদ্ধী এবং আর যা কিছু, আছে সবই আমি অতিথিকে দান করতে পারি। আমি সত্য कथा वर्लाष्ट, এই मेजान्याता एनवजाता आभारक भागन कत्रन अथवा महन कत्रन। তখন সেই অতিথি ব্রাহমণ কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে চিলোক অন্নাদিত ক'রে বললেন, আমি ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছি। মৃত্যু সর্বদা তোমার রন্ধ অন্যেশ্যান করছিলেন, তাঁকে তমি জয় করেছ। নরশ্রেষ্ঠ, গ্রিলোকে এমন কেউ নেই বে তোমার পতিব্রতা সাধনী পঙ্কীর প্রতি দুন্দিপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং নিজের গুণে রক্ষিতা, ইনি যা বলবেন তার অনাথা হবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্থশরীর স্বারা ওঘবতী নদী হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্থ-শরীরে তোমার অনুগমন করবেন। তুমিও সশরীরে এ'র সঙ্গে শাশ্বত সনাতন লোক লাভ করবে। তাম মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীর্যবলে পঞ্চভতকে অতিক্রম করেছ, গ্রুম্থ ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শক্তবর্ণ সহস্র অন্ব বোজিত রথে স্বদর্শন ও ওববতীকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ভীষ্ম ব্রবিভিন্নকে বললেন, গৃহদেশর পক্ষে অতিথিই প্রমদেবতা, অতিথি প্রিক্ত হ'লে যে শৃত্রচিন্তা করেন তার ফল শত যজ্ঞেরও অধিক। সাধুন্বভাব অতিথি যদি সমাদর না পান তবে তিনি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পুণ্য নিয়ে প্রস্থান করেন। বংস, গৃহস্থ সাদর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছিলেন তার প্রােমর আখ্যান তােমাকে বললাম।

৩। কৃতজ্ঞ শ্কে — দৈব ও প্রেৰকার — ভশাংশ্বনের শ্বীভাব
য্বিতির বললেন, পিতামহ, আপনি অনুক্রি যুমিতির বললেন, পিতামহ, আপনি অনুকম্পা-ধর্মের ও ভরজনের গুল-বর্ণনা কর্মন। ভীষ্ম বললেন, আমি একটি উপাধ্যান বলছি শোন। — কাশীরাজ্যের অরণ্যে এক ব্যাধ ম্গব্ধের জন্য বিধলিণ্ড বাণ নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু লক্ষ্যপ্রখ

হরে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিশ্ব হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শ্কুপঞ্চিবহু কাল থেকে বাস করত। বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপরহীন ও শ্কুক হয়ে গেল কিন্তু আশ্রয়দাতার প্রতি ভব্তির জন্য শক্ত সেই বনস্পতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহার ক্ষণিদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শ্কের আচরণে আশ্বর্ষ হলেন এবং রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, পক্ষিশ্রেষ্ঠ শ্কুক, তুমি এই ফলপরহীন শ্কুক তর্ম ত্যাগ ক'রে অনার যাছে না কেন? এই মহারণ্যে আশ্রয়যোগ্য আরও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শক্ষুক বললে, দেবরাজ, আমি এখানেই জন্মছি এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি এই বৃক্ষের ভন্ত, এর দ্বংখে দ্বংখিত এবং অননাগতি। আপান ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অনার যেতে বলছেন? এই বৃক্ষ বখন স্কুম্ব ছিল তখন আমি এর আশ্রমে ছিলাম, আজ আমি কি ক'রে একে ছেড়ে যেতে পারি? শক্ষের কথা শক্ষে বিত্ত করলেন।

ভীষ্ম য্থিতিরকে বললেন, মহারাজ, বৃক্ষ যেমন শ্বককে আশ্রয় দিয়ে উপকৃত হয়েছিল, লোকেও সেইর্প ভক্তজনকে আশ্রয় দিয়ে সর্ব বিষয়ে সিন্ধিলাভ করে।

য্বিশিষ্টর বললেন, পিতামহ, দৈব ও প্রব্রব্বার এই দ্ইএর মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, এ সদ্বন্ধে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্টকে যা বলেছিলেন শোন। — কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরপে বীজ বপন করে সেইর্প ফল উৎপন্ন হয়; মান্যও তার সংকর্ম ও অসংকর্ম অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না, প্রেয়বকার ব্যতীত দৈবও সিন্ধ হয় না। পণ্ডিতগণ প্রেয়বকারকে ক্ষেত্রের সহিত এবং দৈবকে বীজের সহিত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে, সেইর্প প্র্যুবকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্রীব পতির সাহত ফ্রীর সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ করে দৈবের উপর নিভ্রের কাল করিব প্রেয়বকার দ্বারাই লোকে দ্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাশ্ডিত্য লাভ করে। ক্ষপণ ক্রীব নিষ্কিয় অকর্মকারী দ্বর্লল ও যত্নহীন লোকের অর্থলাভ হয় না প্র্যুবকার অবলন্দন করে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। প্রেয়ই দেবগণের আশ্রয়, প্র্যুবকর্ম হ্রার সমস্তই পাওয়া যায়, প্র্যুগশীল লোকে দৈবক্তে অতিক্রম করেন। দৈবের প্রভূত্ব নেই, শিষ্য যেমন গ্রের্র অন্সরণ করে দৈব সেইর্প প্রের্যকারের অনুসরণ করে।

য্থিতির বললেন, পিতামহ, স্বীপ্রেষের মিলনকালে কার স্পর্শস্থ অধিক হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক প্রোতন ইতিহাস বলছি শোন।—ভগাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজর্ষি প্রকামনায় অগ্নন্ট্ত যক্ত ক'রে শত প্রে লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিরই স্তৃতি হয় এজনা ইন্দ্র জ্বন্ধ হয়ে রাজর্ষির ছিদ্র অল্বেষণ করতে লাগলেন। একদিন ভগাস্বন ম্গায়া করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে বিমোহিত করলেন। রাজা দিগ্রালত শ্রালত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘ্রতে ঘ্রতে একটি সরোবর দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন করলেন এবং তংক্ষণাৎ স্বীর্প পেলেন। নিজের র্পাল্ডর দেখে রাজা অতিশয় লাজ্জিত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকারে অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্যিত হলেন। তাঁর পত্নী প্রগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্যিত হলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'রে রাজা তাঁর প্রদের বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদ্ভাবে থেকে একর রাজা ভোগ কর।

স্থার পাঁ ভণ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই তাপসের ঔরসে রাজার গর্ভে এক শ প্র হ'ল। তিনি এই প্রদের নিয়ে প্র্জাত প্রদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার প্ররুষ অবস্থার প্র, আমি স্থাই হবার পর এরা জন্মছে। তোমরা এই দ্রাতাদের সণ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ কর। ভণ্গাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত প্র একত রাজ্য ভোগ করতে লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আমি এই রাজমির অপকার করতে গিয়ে উপকারই করেছি। তিনি রাহারণের বেশে রাজপ্রদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার প্র তাদের মধ্যেও সোদ্রাত্ত থাকে না; কশ্যপের প্রত স্বরু ও অস্বরগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তোমরা রাজমির ভণ্গাস্বনের প্রে, আর এরা একজন তপস্বীর প্রঃ; এরা তোমাদের গৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শ্নে রাজপ্রদের মধ্যে ভেদব্দিশ হ'ল, তাঁরা যুন্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনণ্ট করলেন।

প্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভণ্গাম্বন কাদতে লাগলেন। তখন ইন্দু ক্রার কাছে এসে বললেন, তুমি আমাকে আহনান না ক'রে আমার অপ্রির অফিনন্ট্ত যজ্ঞ করেছিলে সেজন্য আমি তোমাকে নির্মাতিত করেছি। ভণ্যাম্বন সদানত হয়ে ক্ষমা চেয়ে ইন্দুকে প্রসম করলেন। ইন্দু বললেন, আমি তৃষ্ট হয়েছ; বল, তোমার কোন্প্রদের প্রন্জবিন চাও — তোমার ঔরস প্রদের, না গর্ভজাত প্রদের? তাপসীবশো ভণ্গাম্বন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আমার দ্যীত্ব লাভের পর যারা জন্মেছিল তাদেরই জীবিত কর্ন। ইন্দু বিস্মিত হয়ে বললেন, এই প্রেরা তোমার প্রস্কুষ

অবস্থার প্রদের চেরে প্রিয় হ'ল কেন? ভণ্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, প্র্র্য অপেক্ষা স্থার স্নেহই অধিক। ইন্দ্র প্রতি হয়ে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে তোমার সকল প্রেই জীবিত হ'ক। এখন তুমি প্র্র্যম্ব বা স্থাম্ম কি চাও বল। রাজা বললেন, আমি স্থার্থের প্রথেত চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন, দেবরাজ, স্থাপ্র্যের সংযোগকালে স্থারই অধিক স্থ হয়, আমি স্থাভাবেই তুম্ব আছি। ইন্দ্র 'তাই হ'ক' ব'লে চ'লে গেলেন।

# ৪। হরপার্বতীর নিকট কুঞ্চের বরলাভ

য্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি জগংপতি মহেশ্বর শম্ভুর নামসকল' বল্ন। ভীষ্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহ্ কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুল্ট করেছিলেন, ইনিই তাঁর নাম ও গ্নাবলী কীর্তন কর্ন।

ভীন্মের অনুরোধ শুনে বাস্ফাদেব বললেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণও মহাদেবের সকল তত্ত্ত জানেন না, মানুষ কি ক'রে জানবে? আমি তাঁর কথা কিণ্ডিং বলছি শ্নান। অনন্তর কৃষ্ণ জলস্পর্শ করে শ্রাচ হয়ে বলতে লাগলেন। — একদা জ্বাম্ববতী আমাকে বললেন, তমি পর্বে মহাদেবের আরাধনা করেছিলে, তার ফলে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেক স্ট্রচার, চারুবেশ যশোধর চার্ট্রার চার্যশা প্রদান্ত্র শশ্তু এই আট জন পুত্র জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পুত্র আমাকেও দাও! জ্বাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, রাজা আহুক (১) ও বলরাম প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে গরুড়ের প্রতে আরোহণ ক'রে হিমালয় পর্বতে গেলাম। সেখানে মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদের পত্র উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার অভিলাব জানালে তিনি বললেন, তুমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপন্নীক এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আমি ক্ষীরাম খেতে চাইলে জননী আমাকে রুলেছিলেন. বংস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষীরাম্ন কোথায় স্পাব ? র্যাদ শংকরকে প্রসম্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে 🛒 জার পর আমি বহু কাল তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তৃষ্ট করলমে। তাঁর প্রসাদে ক্ষ্মীম অজর অমর সর্বজ্ঞ ও স্দেশন হয়েছি এবং বন্ধ্গণের সহিত অমৃততুল্য ক্ষীরাম ভোজন করতে পাছি। মহাদেব সর্বদা আমাত্র আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আমি দিব্যনেত্রে

<sup>(</sup>১) উ**গ্রসেনের পিতা, অথবা উগ্র**সেন।

দেখছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চন্বিশটি বর লাভ করবে।

্তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুনিবর উপমনাুর ইতিহাস শুনে আমি তাঁর কাছে দীকা নিলাম এবং মুক্তকম, ভন ক'রে ঘুতান্তদেহে দণ্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ ক'রে কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সহিত আবিভাত হলেন। আমি চরণে পতিত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার প্রার্থনা শুনে আটটি বর দিলেন — ধর্মে দুর্ঢ়নিষ্ঠা, যুদ্ধে শত্রনাশের শক্তি, শ্রেষ্ঠ যশ, পরম বল, যোগসিন্ধি, লোকপ্রিয়তা, মহাদেবের নৈকটা, এবং শত শত পত্র। তার পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আর্টটি বর দিলেন — শ্বিজ্বগণের প্রতি অক্রোধ, পিতার অনুগ্রহ, শত পত্রে, পরম ভোগ, কলে প্রীতি, মাতার প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা-প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার যোল ভার্যা হবে, তোমার প্রতি তাদের প্রীতি থাকবে, তোমার ধনধান্যাদি অক্ষয় হবে, তুমি বন্দ্রদের অতিশয় প্রিয় হবে, তোমার শরীর কমনীয় হবে, এবং তোমার গ্রহে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি ভোজন করবে। তার পর আমি উপমন্যুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর-প্রাণ্ডির সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহান্যা এবং স্থির, স্থাণ্ম, প্রভু, প্রবর, বরদ, বর, সর্বাত্মা প্রভৃতি অন্টোত্তর শত নাম কীর্তন করলেন। হর-পার্বতীর আরাধনা ক'রেই আমি জান্ববতীর পত্রে শান্বকে পেরেছিলাম।

# ৫। অন্টাবক্রের পরীক্ষা

য্বিণিতার বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে 'সহধর্ম' বলা হয় তার উদ্দেশ্য কি? পতিপঙ্গীর এক সংগ্য ঝাবপ্রান্ত যজ্ঞাদির অন্তর্কান, না প্রজ্ঞাপতিবিহিত সম্তানোংপাদন, না অস্বরধর্মান্বায়ী কেবল ইন্দ্রিয়সেবা? ভাঙ্গ বললেন, আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। — বদান্য নামক খ্রিয় কন্যা স্প্রভার র্পগ্রেণ মৃশ্ধ হয়ে অভাবক্ত তার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। বদান্য বললেন, আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিম্তু প্রথমে তুমি উপ্তর দিকে যাত্রা করবে এবং হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন অতিক্রম ক'রে ভগবান রুদ্রের আবাস দেখে এক রমণীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃন্ধা তপস্বিনী আছেন; তুমি তার সঞ্চো ক্রের কিয়ে এলে আমার কন্যাকে পাবে।

অন্টাবক্স উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হুদের নিকটে এসে রৄদ্র ও রৄদ্রাণীর প্রেলা করলেন। তার পর এক দৈব বংসর (মানুষের ৩৬০ বংসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ করে কৈলাস মন্দর ও স্ক্রের্ পর্বত অতিক্রম করলেন এবং রমণীয় বনের মধ্যে একটি দিব্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রমে কুবেরালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কান্টনময় ভবন ছিল। অন্টাবক্র সেই ভবনের ন্বারে এসে বললেন, আমি অতিথি এসেছি। তখন সাতিটি রুপবতী মনোহারিণী কন্যা এসে তাঁকে বললে, ভগবান, ভিতরে আস্ক্রন। অন্টাবক্র মৃশ্ধ হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে গেলৈন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃন্ধা রমণী শুদ্র বসন পরে সর্বাভরণে ভূষিত হয়ে পর্যব্দেব বাসে আছেন। পরস্পর অভিবাদনের পর বৃন্ধা অন্টাবক্রকে বললেন, আপান বস্ক্রন। অন্টাবক্র বললেন, এইসকল নারীদের মধ্যে বিনি জ্ঞানবতী ও শান্ত-প্রকৃতি তিনি এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গ্রেছ চ'লে যান। কন্যারা অন্টাবক্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেল, কেবল বৃন্ধা রইলেন।

অন্টাবক্ত শ্যায় শ্রের বৃন্ধাকে বললেন, রাত্তি গভীর হয়েছে, তুমিও শোও।
বৃন্ধা অন্য এক শ্যায় শ্রেলন, কিন্তু কিছ্ কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে
মহর্ষির শ্যায় এসে তাঁকে আলিশান করলেন। অন্টাবক্ত কান্টপ্রাচীরের ন্যায়
নির্বিকার হয়ে আছেন দেখে বৃন্ধা দ্রগ্রিত হয়ে বললেন, বিপ্রমি, প্রফল্ল হও,
আমার মনোরথ প্রণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই
সমস্ত ধনের প্রভু। অন্টাবক্ত বললেন, আমি পরদারগমন করি না। আমি বিষয়ভোগে
অনভিজ্ঞ, ধর্মপালনের জনাই সন্তান কামনা করি, প্রত্রাভ হ'লে আমার সদ্গতি
হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ ক'রো না; যদি তোমার অন্য প্রার্থনা
কিছ্র থাকে তো বল। বৃন্ধা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশ দেশ কাল ব্রেথ
মতি স্পির করতে পারবে এবং কৃতকৃতা হবে। অন্টাবক্ত সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন,
কিন্তু সেই বৃন্ধার জ্বীর্ণ দেহ দেখে তাঁর কিছ্নুমাত্র অন্বরাগ হ'ল না। তিনি ভাবতে
লাগলেন, ইনিই কি এই গ্রের অধিন্টাত্রী দেবতা, শাপের ফলে বির্প্তিরছেন?

পরিদন বৃন্ধা অন্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন ক'রে তাঁকে সমঙ্গে স্নান করিয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্বাদ্ অল থেতে দিলেন। রাফ্রিকালে তাঁরা প্রের ন্যায় পৃথক শ্যায় শ্লেন এবং অর্ধরায়ে বৃন্ধা প্রনর্ক্তি মহির্মির শ্যায় এলেন। মহর্মি বললেন, পরদারে আমার আসন্তি নেই, তুমি নিজের শ্যায় যাও, তোমার মঙ্গাল হ'ক। বৃন্ধা বললেন, আমি স্বতন্দা, কারও পন্নী নই; যদি অন্য দ্বীর সংসর্গে আপত্তি থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহর্মি বললেন, নারীর স্বাতন্তা কোনও কালে নেই; কৌমারে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পত্নে তাকে রক্ষা করে। বৃষ্ধা বললেন, আমি কন্যা, ব্রহাচর্ধ পালন করি, আমাকে বিবাহ কর, প্রত্যাখ্যান করে। না।

সহসা বৃশ্ধার রুপান্তর হ'ল, তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরুপ্রতী কন্যার আকৃতি ধারণ করলেন। অন্টাবক্র আন্টর্য হয়ে ভাবলেন, মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দুহিতাকে ত্যাগ ক'রে কি এই পরমস্বাদরী কন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শক্তি ও ধৈর্য আছে, আমি সত্য থেকে চ্যুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজের রুপ পরিবর্তন করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রম ব্রাহমণ, আমি উত্তর দিকের অধিষ্ঠানী দেবী, মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরীক্ষা কর্মছিলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। জেনে রাখ যে স্থীজাতি চপলা, স্থাবিরা স্থাবিও কামজনুর হয়। দেবতারা তোমার উপর প্রসম হয়েছেন, তুমি নির্বিঘ্যে গ্রহে ফিরে যাও এবং ব্যক্তিতা কন্যাকে বিবাহ ক'রে প্রকাভ কর।

তার পর অন্টাবক্ত বদানোর কাছে এসে সমস্ত ব্তান্ত জানালেন, বদানা তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অন্টাবক্ত শন্তনক্ষরযোগে সন্প্রভাকে বিবাহ ক'রে নিজ্ব আশ্রমে সন্থে বাস করতে লাগলেন। (১)

### ৬। রহাহত্যাতৃল্য পাপ — গণ্গামাহাম্য — মতণ্গ

য্বিতির বললেন, পিতামহ, রহাহত্যা না করলেও কোন্ কর্মে বহাহত্যার পাপ হয়? ভীক্ষ বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আমি যা শ্নেছি তাই বলছি।— যে লোক ভিক্ষা দেব ব'লে রাহারণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দ্ব্রিষ্টা দের বেদাধ্যারী রাহারণের বৃত্তি হরণ করে, পিপাসার্ত গোসম্হের জ্লপানে যে রাধ্রা দের, প্র্তি বা ম্নিপ্রণীত শাস্ত্র যে অনভিজ্ঞতার জন্য দ্বিত করে, র্প্র্তী দ্বিত্তাকে যে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান না করে, শ্বিজাতিকে যে অধ্যক্ষিক মৃত্ অকারণে মর্মান্তিক দ্বংখ দের, যে লোক চক্ষ্বহীন পজ্যা বা জড়ের স্বর্গ হরণ করে, যে মৃত্

<sup>(</sup>১) ব্রিধিন্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গের এই উপাধ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পন্ট নর। বোধ হয় প্রতিপাদ্য এই, যে প্রজাপতিবিহিত সম্তানোংপাদনের জনাই সহধর্মিণীর প্রয়োজন।

আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে অগ্নিপ্রদান করে — তারা সকলেই রহন্তহাকারীর সমান।

যুবিতির বললেন, কোন্ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেণ্ঠ গণ্য হয়? কোন্ নদী প্রাতমা? ভীক্ষ বললেন, এক সিন্ধ বাহান্য এক শিলব্তি (উপ্প্রতি) বাহান্যকে যা বলেছিলেন শোন। — সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেণ্ঠ যার মধ্য দিয়ে সরিদ্বরা গণ্যা প্রবাহিত হন। তপস্যা বহাচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, গণ্যার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে পাপকর্ম ক'রে পরে গণ্যার সেবা করে তারাও উত্তম গতি পার। হংসাদি বহাবিধ বিহণে সমাকীর্ণ গোডিসমন্বিত গণ্যাকে দেখলে লোকে স্বর্গ ও বিস্মৃত হয়। গণ্যাদর্শন গণ্যাজলম্পর্শ ও গণ্যায় অবগাহন করলে উধ্বতন ও অধস্তন সাত প্রব্রের সদ্গতি হয়।

ষ্বিধিন্ঠর বললেন, ক্ষান্তর বৈশ্য বা শ্রু কোন্ উপায়ে বাহান্তর পেতে পারে? ভীত্ম বললেন, রাহান্তর অতি দ্র্লভ, বহুবার জন্মগুহণের পর লোকে ব্যহান্তর হ'তে পারে। আমি এক প্রুমজন ইতিহাস বলছি শোন। কোনও ব্রাহান্তর মতজা নামে একটি গ্রণবান পরে ছিল। একদিন রাহান্ত তাঁর প্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনতে বললেন। মতজা একটি গর্দভয়োজত রথে যাত্রা করনেন, কিন্তু অলপবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল। মতজা রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার ক্ষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার মাতার কাছে উপস্থিত হ'ল তখন প্রতের নাসিকায় ক্ষত দেখে গর্দভা বললে, বংস, দ্বঃখিত হ'য়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চালিত করছে, বাহান্ত এমন নিষ্ঠার হয় না। এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছ, শিশ্রের উপর এর দয়া নেই। মতজা রখ থেকে নেমে গর্দভাকৈ বললেন, কল্যাণী, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা কি ক'রে দ্বিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভা বললে, তুমি কামোন্মন্তা ব্রাহ্মণীর গর্ছে শ্রু নাপিতের ঔরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি বাহান্ত নও, চণ্ডাল।

মতণ্য তথনই গ্রে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্ জানালেন এবং বাহমুণছ লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। ক্রিনি সহস্রাধিক বংসর কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে বললেন ত্রাম চণ্ডাল হয়ে জন্মেছ, বাহমুণছ পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতণ্য যথন ব্রুলেন যে বাহমুণছ-লাভ অসম্ভব তথন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারী কামর্পী বিহণ্য হই, বাহমুণ ক্ষান্তর প্রভৃতি সকলেই যেন আমার প্রা করে, আমার কীতি যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বংস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং কামিনীগণের প্রেনীয় হবে, গ্রিলোকে অতুল কীতি লাভ করবে।

# ৭। দিবোদাদের পত্র প্রভর্ষন — বীতহব্যের রাহ্মণম্বলাভ

যুখিতির বললেন, পিতামহ, শুনেছি রাজা বীতহব্য ক্ষরির হয়েও
াবশ্বামিরের ন্যায় রাহারণছ পেরেছিলেন। আপনি তার ইতিহাস বল্ন। ভাষা
বললেন, মন্র প্র শর্যাতির বংশে রাজা বংস জন্মগ্রহণ করেন; বংসের দ্বই প্রে,
হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজণ্ড। বীতহব্যের দশ পদ্মীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও
অন্যবিশারদ প্র জন্মছিলেন; তারা কাশীরাজ হর্যশ্বকে এবং পরে তার প্রত
স্বদেবকে যুন্থে বধ করেন। তার পর স্বদেবের প্র দিবোদাস বারাণসীর রাজা
হলেন এবং গণ্যার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অময়াবতীর ন্যায় সম্ব্
ও স্বরিক্ষত রাজধানী স্থাপন করলেন। বীতহব্যের প্রেগণ আবার আক্রমণ করলে
মহারাজ দিবোদাস তাদের সংগ্ সহস্র দিন ঘার যুন্থ করলেন, কিন্তু অবশেষে
পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পতিপ্র ভরন্থাজের শরণাপাল হলেন।
ভরন্বাজ তাকৈ আশ্বাস দিয়ে এক যক্ত করলেন, তার ফলে দিবোদাসের প্রতর্পন
নামে একটি প্রে হ'ল।

প্রতর্গন জন্মগ্রহণ ক'রেই ত্রয়োদশবর্ষীয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।
তিনি সমস্ত বেদ ও ধনুর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভরুন্বাল্ধ যোগবলে তাঁর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবিষ্ট করলেন। দিবোদাস তাঁর পরাক্রান্ত প্রেকে দেখে হুন্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিপ্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্গন গণগা পার হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন। তার সপো যুন্ধ ক'রে বীতহব্যের প্রেগণ ছিল্লমস্তক হয়ে পতিত হলেন। তখন বীতহ্ব্য পলায়ন ক'রে মহর্ষি ভূগরে শরণ নিলেন। প্রতর্গন বীতহ্ব্যের অনুসরণ ক'রে ভূগরে আশ্রমে এলেন। ইষ্ণাবিধি সংকার ক'রে ভূগর বললেন, মহারাল্জ, কি প্রয়োজন বল। প্রতর্গন বললেন, মহর্ষির্বা, এখানে বীতহ্ব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপনি তাঁকে ত্যাগ কর্নে, তাঁর শত প্রে আমার পিত্কুল ও কাশীয়াল্য ধরংস করেছে। আমি তাদের বিনন্ধ করেছি, এখন বীতহ্ব্যকে বধ করলেই পিভূগণের নিকট ঋণমন্ত হব। ধর্মাছা ভূগর শরণাগত বীতহ্ব্যের প্রতি কুপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্যহ্মণ। প্রতর্গন হুন্ট হয়ে ভূগরে পাদন্দপর্শ ক'রে বললেন, ভগবান, তাই হ'ক, তাতেই আমি কৃতক্ত্য

হয়েছি, বীর্ষবান বীতহব্যকে জাতিত্যাগে বাধ্য করেছি। আপনি প্রসম হয়ে অনুমতি দিন, আমি এখন ফিরে যাই।

সপ থেমন বিষ উদ্গার করে সেইর্প বীতহবোর উদ্দেশে এই কঠোর বাক্য ব'লে প্রতর্গন প্রশ্বান করলেন। ভূগ্র বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহার্ষি ও ব্রহারাদী হয়ে গেলেন। গৃংসমদ নামে তাঁর এক র্পবান প্র হয়েছিল, অস্বরা তাঁকে ইন্দ্র মনে ক'রে নিপাঁড়িত করেছিল। ঋগ্বেদে গৃংসমদের কথা আছে। তাঁর অধস্তন শ্বাদশ প্র্যুষ্থ প্রমিত, তাঁর প্র র্বু, যিনি প্রমন্বরাকে বিবাহ করেছিলেন। র্বুর্র প্র শ্ননক, তাঁর প্র মহাস্থা শোনক। ভূগ্র অন্গ্রহে বীতহব্য ও তাঁর বংশধরগণ সকলেই ব্যহাণ্ড লাভ করেছিলেন।

#### ৮। বাহাৰসেবা — সংপাত ও অসংপাত

যুবিণ্ঠির বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ? ভীত্ম বললেন, রাহ্মণসেবাই রাজার শ্রেণ্ঠ কার্য। একদিন ইন্দ্র জ্ঞাধারী ও ভঙ্গালিণ্ড হয়ে ছত্মবেশে অস্কররাজ শন্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কির্প আচরণের ফলে স্বজ্ঞাতীয়গণের মধ্যে শ্রেণ্ঠ হয়েছ? শন্বর বললেন, আমি রাহ্মণদের ঈর্যা করি না, তাঁদের শাদ্বীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রিন, তাঁদের মতেই চলি। আমি রাহ্মণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের প্রজা করি। মধ্মত্মিক্ষ যেমন চক্রমধ্যে মধ্নিকেক করে, তাঁরা সেইর্প আমাকে সদ্পদেশে তৃণ্ড করেন। তাঁরা যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ করি। এই কারণেই আমি তারাগণের মধ্যে চন্দের নায় অস্করগণের মধ্যে শ্রেণ্ঠ গণা হই।

ব্রধিন্ঠির বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আগ্রিত, এবং দ্রদেশ হ'তে অভ্যাগত, এই ত্রিবিধ মন্ধ্রের মধ্যে কাকে সংপাত্র মনে করা উচিত? কাকে দান করলে উত্তম ফল হয়? ভীষ্ম বললেন, তুমি যে ত্রিবিধ মন্ধ্যের কথা বললে তাঁরা সকলেই সংপাত্র, তাঁদের কেউ গ্হেস্থ, কেউ সম্যাসী। তাঁদের সকলেরই প্রার্থনা প্রেণ করা কর্তব্য, কিল্তু ভ্তাদের পীড়ন ক'রে দান করা আন্তিত। ঋষ্কি প্রের্যাহত আচার্য দিয়ে কুট্নুন্ব বাল্যব যদি শাস্ত্রপ্ত ও অক্সান্তিত। খাঁদ্রক দানের যোগ্য পাত্র। সাবধানে পরীক্ষার পর দান করা উচিত। যাঁর অক্রোধ সত্যানিন্ঠা আহিংসা তপস্যা সরলতা অনভিমান লক্ষা সহিষ্কৃতা জিতেন্দ্রিরতা ও মনঃসংষম আছে এবং যিনি অকার্য করেন না তিনিই সন্মানের পাত্র। যে বেদ ও

শাদ্র মানে না এবং সর্ববিষয়ে নিয়মহীন সে অসংপার। বে রাহার পশ্চিতাভিমানী ও বেদনিন্দক, নির্থক তকবিদ্যার অনুরক্ত, সভার হেতুবাদ দ্বারা জ্বরী হ'তে চার, যে কটুভাষী বহুবক্তা ও মৃঢ়, তাকে কুকুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উচিত।

# ১। দ্বীজাতির কুংসা — বিপলের গরেপেদীরকা

যুহিণ্ডির বললেন, পিতামহ, শোনা যায় স্মীজাতি লঘুচিত্ত এবং সকল দোষের মলে। আপনি তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বল্পন। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে নারদ ও প্রংশ্চলী (বেশ্যা) পঞ্চভূড়ার কথা বলছি শোন। — একদিন নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহালোকবাসিনী অস্সরা পণ্ডচ্ডাকে দেখতে পেলেন। ্নারদ বললেন, সন্দরী, স্মীজাতির স্বভাব কিপ্রকার তা আমি তোমার কাছে শুনতে ইচ্ছা করি। পঞ্চডো বললেন, আমি দ্বী হয়ে দ্বীজ্ঞাতির নিন্দা করতে পারব না, এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারুহাসিনী পঞ্চত্ত্য वनरानन, प्रविर्ध, नाजीरनज এই দোষ যে जाजा जन्न वर्गीया ज्ञानवणी खे नथवा रूपनेख সদাচার লংঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান র প্রান ও বশীভূত পতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, যে পরের কাছে গিয়ে কিঞিং চাট্রাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক প্রেবের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই, পরে, মের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপযোবনবতী সূবেশা দৈবরিণীকে দেখলে কুলদ্মীরাও সেইরূপ হ'তে ইচ্ছা করে। পরেষ না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পরেণ করে। সরুরূপ পরেবুষ দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয়-বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অন্নি — এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।

সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।

প্রসংগক্তমে ভীষ্ম বললেন, প্রোকালে বিপ্ল ধ্যেক্ট্রে তাঁর গ্রন্পন্নীকে রক্ষা করেছিলেন তা বলছি শোন। — দেবশর্মা নামে এক ক্ষাঁব ছিলেন, তাঁর পদ্ধীর নাম র্ন্চ। অতুলনীয়া স্ক্দরী র্ন্চির উপর ইন্দের লোভ ছিল। দেবশর্মা স্থীচিরিত্র ও ইন্দের পরস্থীলালসা জানতেন সেজনা র্ন্চিকে সাবধানে রক্ষা করতেন।
একদিন তিনি তাঁর প্রিরশিষ্য বিপ্লকে বললেন, আমি যক্ত করতে যাচ্ছি, তুমি

দেবশর্মা চ'লে গেলে বিপ্রল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দুকে নিবারণ করা অভানত পক্ষে দ্বঃসাধ্য, আমি পোর্ষ দ্বারা গ্রেপ্সীকে রক্ষা করতে পারব না। অভানত আমি যোগবলে এর শরীরে প্রবেশ ক'রে পদ্মপত্রে জলবিন্দ্রে ন্যায় নিলিপ্ত হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইর্প চিন্তা ক'রে মহাতপা বিপ্রল র্চির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্রশিম র্ন্চির নেত্রে সংযোজিত ক'রে বায়্র যেমন আকাশে যায় সেইর্প গ্রেপ্সীর দেহে প্রবেশ করলেন। র্ন্চি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপ্রল ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন।

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রূপ ধারণ ক'রে সেখানে এসে দেখলেন. আলেখ্যে চিত্রিত মৃতির ন্যায় বিপলে স্তব্ধনেত্রে ব'সে আছেন, তাঁর নিকটে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশাক্ষী রুচিও রয়েছেন। ইন্দ্রের রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে রুচি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, 'তুমি কে?' কিল্তু পারলেন না। ইন্দ্র মধ্রবাক্যে বললেন, স্বন্দরী, আমি ইন্দ্র, কামার্ড হয়ে তোমার কাছে এর্সোছ, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। রুচিকে নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে আহ্বান করলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেণ্টা করলেন। তথন বিপত্ন গুরুপুসীর মুখ দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নির্গত হওয়ায় রুচি লফ্জিত **राजन, रेन्द्र ७ উদ্বিশ্ন राजन।** जात शत पनवताक मिनाम् कि न्वाता एम्थालन, মহাতপা বিপলে দর্পণম্থ প্রতিবিশ্বের ন্যায় র্ন্তির দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্র শাপের ভরে বৃষ্ঠ হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপলে তখন নিজের দেহে প্র্রেশ ক'রে বললেন, অজিতেন্দ্রিয় দ্বেন্নিধ পাপাত্মা প্রেন্দর, তুমি দেবতা আর্ত্তমান্বিষর প্রভা অধিক দিন ভোগ করবে না; গোতমের শাপে তোমার এবিদৈহে যোনিচিহঃ হয়েছিল তা কি ভূলে গেছ? আমি পারেপ্রাকে রক্ষ্য করিছি, তুমি দ্রে হও, আমার গরের তোমাকে দেখলে এখনই দণ্ধ ক'রে ফেলবৈন। তুমি নিজেকে অমর ভেবে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু, নেই।

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লন্জিত হয়ে তথনই অন্তহিত হলেন।

ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যক্ত কর্মাণত ক'রে ফিরে এলেন এবং সকল ব্ত্তানত শুনে প্রীত হয়ে বিপ্লেকে এই রে দিলেন যে তাঁর ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর গ্রুর্র অনুমতি নিরে দিনুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্তি ও সিন্ধি লাভ ক'রে স্পর্ধিত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে অপারাজ চিত্ররথের পদ্দী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর ভাগনী রুচিকে বিশ্বল্য করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনী এক দিব্যাজ্যনার অপ্য থেকে কড<sup>হস</sup>িল পদ্পে ভূপতিত হ'ল। রুচি সেই পুডেপ তাঁর কেশ্কলাপ ভূষিত ক'রে ভাগ্নী প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবতী রুচিকে বললেন. আমাকে এইরুণ পুরুপ আনিয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপতিত অম্লান প্রুম্প সংগ্রহ ক'রে অধ্যরজ্বানী চম্পানগরীতে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নর্নমথ্ন (নরনারী) পরস্পরের হাত ধ'রে ঘুরছে এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে ব'লে কলহ করছে। অবশেষে তারা এই শপথ করলে — আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে বিপ্রলের ন্যায় ্রগতি পায়। এই কথা শুনে বিপক্লে চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছুদ্রে গিয়ে দেখলেন, ছ জ্বন লোক স্বর্ণ ও রোপ্য নির্মিত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও শপথ কর<mark>লে — আমাদের মধ্যে যে অন্যা</mark>য় করবে সে যেন বিপ<sub>র</sub>লের গ**িত পা**য়। তখন বিপল্লের মনে পড়ল, তিনি যে গ্রেপেছীর দেহে প্রবেশ করে হলেন ত. श्रद्धातक स्नानान नि। विश्वाल श्रुष्टश निराय हम्भानगतीरण अरल एपतम । वलालन, তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আমি আর র**্**টও জ্বানি। সেই মিথনে **বাঁরা চক্রবং** আবর্তন করেন তাঁরা অহোরাত, এবং প**ার**ি হয় পুরেষ ছয় ঋত। এবা সকলেই তোমার দুক্তত জানেন। মানুষ নির্দনে দু করলেও িবারাত ও ছয় ঋত তা দেখেন। তুমি র চিকে রক্ষা ক'রে হুত ও গবি ত হয়েছিলে কিন্তু ব্যভিচার আশব্দা ক'রে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিক্কাছেন। তুমি অন্য উপায়ে দর্ব ক্রিরিচিকে রক্ষা করতে পারবে না বুঝে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলে, কিন্দু্র্তিত তোমার কোনও পাপ হয় নি। বংস, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি দ্বর্গুলোক লাভ ক'রে স্বখী হবে।

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, যুর্বিষ্ঠির, দ্রীলোককে সর্বদা রক্ষা করা উচিত। সাধনী ও অসাধনী দুইপ্রকার দ্রী আছে, লোকমাতা সাধনী দ্রীগণ এই প্রিবী ধারণ করেন। দুশ্চরিত্রা কুলনাশিনী অসাধনী দ্রীদের গাতলক্ষণ দেখলেই চেনা ধার, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যভিচারিণী হয় এবং প্রাণহানি করে।

# ১০। বিবাহভেদ — দুহিতার অধিকার — বর্ণসংকর — পুত্রভেদ্

যুথিপির বললেন, পিতামহ, কির্পে পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভীক্ষ বললেন, স্বভাব চরিত্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। এইর্প বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষরিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় ক'রে যে বিবাহ হয় তার নাম আস্মর। আত্মীয়বর্গকে হত্যা ক'রে রোর্ম্বামানা কন্যার সহিত বিবাহের নাম রাক্ষ্য। শেষোন্ত দ্বই বিবাহ নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের প্রের্ম তার সবর্ণের বা নিন্দবর্তী অন্যান্য বর্ণের স্করীকে বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষরিয়ের পক্ষে সবর্ণা পত্নীই শ্রেন্ড। ত্রিশ বংসরের পাত্র দশ বংসরের কন্যাকে এবং একুশ বংসরের পাত্র সাত বংসরের কন্যাকে বিবাহ করবে।(১) ঋত্মতী হ'লে কন্যা তিন বংসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং পতি অন্বেষণ ক'রে নেবে। মন্ত্রপাঠ ও হোম ক'রে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ সিন্দ্র হয়, কেবল বাগ্দান করলে বা পণ নিলে হয় না। সংতপদীগমনের পর প্রাণিগ্রহণ্যনন্ত্র সম্পূর্ণ হয়।

যুবিষ্ঠির বললেন, যদি কন্যা থাকে তবে অপ্রুক ব্যক্তির ধন আর কেউ পেতে পারে কি? ভীষ্ম বললেন, দ্বৃষ্টিতা প্রুরের সমান, তার পৈতৃক ধন আর কেউ নিতে পারে না। পুত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দ্বৃহিতারই অধিকার। অপ্রুক ব্যক্তির দৌহিত্রও প্রুরের সমান অধিকারী।

য্বিণিন্টর বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপত্তি ও কর্মের বিষয় বলনে। ভীক্ষ বললেন, পিতা যদি ৱাহান হয়, তবৈ ৱাহানণীর পত্র ৱাহান, ক্ষ্তিয়ার পত্র মুর্থাভিষিত্ত, বৈশ্যার পত্র অম্বন্ট, এবং শ্রার পত্র পারশব নামে উভ হয়। পিতা যদি ক্ষতিয় হয় তবে ক্ষতিয়ার পত্র ক্ষতিয়, বৈশ্যার পত্র মাহিস্কা, এবং শ্রার পত্র উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পত্রক্ষেত্রীয়ার পত্রক্ষেত্র

<sup>(</sup>১) ১৬-পরিছেদে বলা হয়েছে যে বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত।

করণ বলা হয়। শ্রে-শ্রের পরে শ্রেই হয়। নিন্দবর্গের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান নিন্দনীয় হয়। ক্ষতিয়-রাহয়ণীয় পরে সর্ত, তাদের কর্ম রাজাদের স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-রাহয়ণীয় পরে বৈদেহক বা মোদ্গাল্যা, তাদের কর্ম অন্তঃপর্রক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই। শ্রে-রাহয়ণীয় পরে চম্ভাল, তারা কুলের কলব্দ, গ্রামের বহির্দেশে বাস করে এবং ঘাতক (জ্লাদ)এর কর্ম করে। বৈশ্য-ক্ষতিয়ার পরে বাক্যজীবী বন্দী বা মাগধ। শ্রে-ক্ষতিয়ার পরে মংসজীবী নিষাদ। শ্রে-বৈশ্যার পরে আয়োগব (স্তেশ্র)। শান্তে কেবল চতুর্বর্ণের ধর্ম নির্দিশ্চ আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্যা নেই।

তার পর ভাষ্ম বললেন, ঔরসজাত পত্র আত্মন্বর্প। পতির অন্মতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সদতানের নাম নির্ভেজ, বিনা অন্মতিতে সদতান হ'লে তার নাম প্রস্তিজ। বিনাম্ল্যে প্রাণ্ড অপরের পত্র দ্তুকপত্র, ম্ল্য ন্বারা প্রাণ্ড কৃতকপত্র। গর্ভবিতী স্থান বিবাহের পর যে পত্র হয় তার নাম অধ্যোড়। অবিবাহিত কুমারীর পত্র কানীন।

#### ১১। छावन ও नर्य

ষ্বিধিন্টার বললেন, পিতামহ, যাদের সংগ্য একত বাস করা যায় তাদের উপর কির্প দ্নেহ হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। — প্রাকালে ভ্যাবংশজাত মহর্ষি চাবন ব্রতধারী হয়ে দ্বাদশ বংসর গণগাযম্নার জন্তমধ্যে রাস করেছিলেন। তিনি সর্বভ্তের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, মংস্যাদি জলচর নির্ভয়ে তাঁর গুণ্ঠ আঘাণ করত। একদিন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মংস্য ধরলে, সেই সংগ্য চাবনকেও তারা জালবন্ধ ক'রে তীরে তুলল। তাঁর পিণ্যালবর্ণ দ্যাম্ব্র, মুস্তকের জ্ঞা এবং শৈবাল-শৃত্থ-শৃত্বকু-মণ্ডিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাজলিপ্রটে ভূমিন্ট হয়ে প্রণাম করলে। মংসাদের মরণাপন্ন দেখে চাবন কুপাবিন্ট হয়ে বার বার দীঘিনিংশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধীবরগণ বললে, মহাম্নি, আমাদের অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষমা কর্বন, আদেশ কর্বন আমরা আপনার কি প্রির্কার্য করব। চাবন বললেন, আমি এই মংসাদের সঙ্গে একত বাস করেছি, এলের ত্যাগ করতে পারি না; আমি মংসাদের সংগ্যই প্রাণত্যাগ করব বা বিক্রীত হব।

ধীবরগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে রাজা নহ্দরের কাছে গিয়ে সকল ব্তান্ত জানালে। অমাত্য ও প্রেরাহিতের সংগ্য নহম্ম সম্বর এসে চ্যবনকে বললেন, শ্বিজ্ঞান্তম, আপনার কি প্রিয়কার্য করব বলনে। চাবন বললেন, এই মংসাজীবীরা অত্যুক্ত প্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মংসার মন্তা এবং আমারও মন্তা দাও। নহন্ব সহস্র মন্তা দিতে চাইলে চাবন বললেন, আমার মন্তা সহস্র মন্তা দার, তুমি বিবেচনা ক'রে উপযুক্ত মন্তা দাও। নহন্ব কমে কমে লক্ষ মন্তা, কোটি মন্তা, অর্ধ রাজ্য ও সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চাবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহন্ব দৃর্যাপত ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগর্ভজাত ফলম্লালী তপন্বী এসেনহ্মকে বললেন, মহারাজ, রাহাণ আর গো অম্লা, আপনি এই রাহানের মন্তান্তর্মকে বললেন, মহারাজ, রাহাণ আর গো অম্লা, আপনি এই রাহানের মন্তান্তর্ম একটি গাভী দিন। নহন্য তথন হ্ন্ট হয়ে চাবনকে বললেন, রহার্মি, গাত্রোখান কর্ন, আপনাকে আমি গাভী শ্বারা ক্রয় করলাম। চাবন তুন্ট হয়ে বললেন, এখন তুমি যথার্থই আমাকে ক্রয় করেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; গোমাহান্তা কীর্তান ও প্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাল ও কল্যাণ হয়। গাভী লক্ষ্মীর মন্ত এবং স্বর্গের সোপান স্বর্প। গাভী থেকেই বজ্ঞীয় হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহান্তা বলা আমার সাধ্য নয়।

ধীবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপনি প্রসম হয়ে এই গাভী গ্রহণ কর্ন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভী নিলাম, তোমরা পাপম্ভ হয়ে এই মংস্যাদের সংখ্যা দ্বগে যাও। তার পর চ্যবন নহ্মকে আশীর্বাদ ক'রে নিজ্ঞ আশ্রমে চ'লে গেলেন।

# ১২। চাৰন ও কুশিক

যাধিতির বললেন, পিতামহ, পরশ্রাম ব্রহার্ষির বংশে জ'ল্ম ক্রথমা হলেন কেন? আবার, ক্ষান্তির কুশিকের বংশে জ'ল্ম বিশ্বামিল রাহারণ কি ক'রে হলেন? ভবীত্ম বললেন, ভগ্ননন্দন চাবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তার বংশে ক্ষানার সংক্রামিত হবে, সেজন্য তিনি কুশিকবংশ দশ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন। চাবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তোমার সংগ্যা বাস্ত্র করতে চাই। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনি সমস্তই আপনার। চাবন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক রতের অনুষ্ঠান করব, তুমি ও তোমার মহিষী অকুন্ঠিত হয়ে আমার পরিচর্যা কর। কুশিক সানন্দে সম্মত হয়ে তাঁকে একটি উত্তম শয়নগ্রহে নিয়ে গেলেন। স্থান্ত হ'লে চাবন আহারের পর শয়্যার শ্রের বললেন, জেমরা আমাকে জাগিও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশিক

ও তার মহিষী আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ দিন পরে চ্যবন শষ্যা থেকে উঠে শরনগৃহ থেকে নিম্ফান্ত হলেন, কুশিক ও তার মহিষী অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষ্মার্ড হ'লেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে চ্যবন অন্তহিত হলেন।

সক্ষাক কৃশিক অন্বেশণ ক'রে কোথাও চাবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা শরনগৃহে এসে দেখলেন, মহর্ষি শব্যায় শ্রের আছেন। কৃশিক ও তাঁর মহিষী বিচ্ছিত হয়ে প্নর্বার পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ দিন পরে চাবন উঠে বললেন, আমি স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপত্নীক কৃশিক চাবনের দেহে মহাম্ল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চাবন স্নানশালায় গিরে স্নান ক'রে আবার অন্তহিত হলেন। প্নর্বার আবিভূতি হয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন এবং অয় আনবার আদেশ দুলেন। অয় মাংস শাক পিন্টক কল প্রভৃতি আনা হ'লে চাবন তাঁর শব্যা-আসনাদির সঞ্চো সমস্ত ভোজারব্যে অন্দিদান ক'রে আবার অন্তহিত হলেন এবং প্রদিন দেখা দিলেন।

এইর্পে অনেক দিন গেল, চ্যবন কুশিকের কোনও রন্থ (৪,িট) দেখতে পেলেন না। একদিন তিনি বললেন, তুমি ও তোমার মহিষী আমাকে রথে বহন ক'রে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদের আমি প্রচুর ধনরত্ন দিতে ইছা করি, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মহিষী রথ টানতে লাগলেন, রাজভ্তাগণ ধনরত্ন নিয়ে পশ্চাতে চলল। চ্যবনের কষাঘাতে সম্বীক কুশিক ক্ষত্তবিক্ষত হলেন, প্রবাসিগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজস্র ধন দান করার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই ব'লে তিনি রাজা ও মহিষীর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। কুশিক বললেন, মহার্ম, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দ্রে হয়েছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গ্রেহ যাও, আমি কিছুকাল এই গণ্গাতীরে বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দ্রেখিত হয়ো না, শীয়ই তোমানের সকল কামনা প্রণ হবে।

পরদিন প্রভাতে কৃশিক ও তাঁর মহিষী গণ্গাতীরে একে দেখলেন, সেখানে গন্ধর্বনগর তুলা কাঞ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মন্দোভিত সরোবর, চিত্রশালা, তোরল, বহুব্কসমন্বিত উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি স্বন্দ দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুর বা অমরাবতীতে এসেছি? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভৃতি অদৃশ্য হয়ে গেল, গণ্গাতীর

পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুশিক তার মহিষীকে বললেন, তপোবলেই এইসকল হ'তে পারে, ত্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি চাবনের কি আশ্চর শক্তি! ব্রাহ্যুণরা সর্ববিষয়ে পবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওঃ: যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্লভ।

কৃষিক ও তাঁর মহিষীকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয় ও মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরীক্ষা থেকে মুক্ত হ'লে। আমি প্রতি হয়েছি, বর চাও। কৃষিক বললেন, ভূগুপেষ্ঠ, আপনার নিকটে থেকে অণিনমধ্যবতী ব্যক্তির ন্যায় আমরা ষে দশ্ধ হই নি এই যথেন্ট। যদি প্রীত হয়ে থাকেন তো বল্লন, আপনি যেসকল অন্তৃত কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য কি? চ্যবন বললেন, মহারাজ, আমি রহ্মার নিকট শুনেছিলাম যে ব্রাহ্মণ-ক্ষতিয়ের বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে, তোমার এক তেজস্বী বলবান পুত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দণ্ধ করবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বহু, উৎপীড়ন ক'রেও তোমাকে ক্রন্থ করতে পারি নি, অভিশাপ দেবার কোনও ছিদ্রও পাই নি। তোমাদের প্রীতির জনাই এই কানন সূষ্টি করেছিলান, তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে দ্বর্গসাথ অনাভব করেছ। রাজা, তুমি বাহাাুণত্ব ও তপশ্চর্যার আকাৎক্ষা করেছ তাও আমি জানি। ব্রাহমুণ্ড অতি দুল্ভি খ্যাষ্ট্র ও তপস্বিত্ব আরও দুর্লভ। তথাপি তোমার কামনা সিন্ধ হবে, তোমার অধস্তন তৃতীয় পরেষ (বিশ্বামিত্র) ব্রাহারণত্ব লাভ করবেন। ক্ষতিয়গণ ভূগারংশীয়দের যজমান, তথাপি তারা দৈববশে ভগ্নবংশীয়গণকে বধ করবে। তার পর আসাদের ভগ্নবংশে উব (ঔব) (১) নামে এক মহাতেজম্বী পরেষ জন্মাবেন, তাঁর পরে ঋচীক সমস্ত ধন্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং পত্র জমদণিনকে তা দান করবেন। জয়দণিনর সহিত তোমার পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে: তাঁদের পুত্র মহাতেজা পরশুরাম (১) ক্ষরাচারী হবেন। গাধির পুর বিশ্বামিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে চাবন তীর্থযানায় গেলেন।

১৩। দানধর্ম — অপালক রাজা — কপিলা — লক্ষ্ম ও গে

য্বিধিন্ঠারের প্রদেনত ক্রিক্ত — যার্ধিষ্ঠিরের প্রশেনর উত্তরে ভীষ্ম তপস্যা ও সিবিধ ব্রতাচরণের ফল এবং ংখন, ভূমি জল স্বেণ অল ম্গমাংস ঘৃত দৃশ্ধ তিল বদত শ্যায় পাদ্কা প্রভৃতি

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ৩১- এবং বনপর্ব ২৫-পরিচ্ছেদ দুল্টবা।

দানের ফল সবিস্তারে বিবৃত ক'রে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহমণকে দান করা শ্রের, যাচকরা দসারে ন্যায় দাতাকে উদ্বিশ্ন করে। যাহিত্যির, তোমার রাজ্যে যদি অযাচক দরিদ্র ব্রাহমণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভঙ্গাবৃত অশ্নির ন্যায় জ্ঞান করবে: তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য।

তার পর ভীষ্ম বললেন, রাজাদের যজ্ঞান্-ন্টান করা উচিত, কিন্তু প্রজ্ঞান্পীড়ন করে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদ্ খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু থেতে পার না, রাহার্গাদি প্রজারা ক্ষ্মার অবসম হয়, পতিপ্রদের মধ্য থেকে রোর্ন্থামানা রমণী সবলে অপহতে হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যিনি প্রজা রক্ষা করতে পারেন না, সবলে ধন হয়ণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুলা রাজাকে প্রজাগণ মিলিত হয়ে বধ করবে। যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিণত কুরুরের নাায় বিনন্ট করা উচিত। মন্স্মতি অন্সারে প্রজার পাপ ও প্রণার চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্রমিত হয়।

তার পর ভীষ্ম গোদানের ফল সবিশেষ কীর্তান ক'রে বললেন, গোসম্হের মধ্যে কিপলাই শ্রেষ্ঠ। প্রজ্ঞাস্থির পর প্রজ্ঞাপতি দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর উদ্গার থেকে কামধেন, স্রভী উৎপত্র হন। স্রভীই স্বর্ণবর্ণা কিপলা গাভীদের জন্ম দির্মোছলেন। একদা কিপলাদের দ্বেধফেন মহাদেবের মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি ক্র্ম্থ হন, তাঁর দ্বিউপাতের ফলে কিপলাদের গাত্র বিবিধবর্ণ হয়েছে। প্রজ্ঞাপতি দক্ষ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি অমৃতে অভিযিক্ত হয়েছেন। দক্ষ মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগ্রলি গাভী দিয়েছিলাম, সেই বৃষভ মহাদেবের বাহন ও লাঞ্ছন হ'ল।

যুখিন্ঠির, আমি এক প্রোতন ইতিহাস বলছি শোন। — একদিন লক্ষ্মী মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তারা জিল্ঞাসা করলে, দেবী, তুমি কে? তামার রুপের তুলনা নেই। লক্ষ্মী বললেন, আমি লোককাশ্তা শ্রী; আমি দৈত্যদের ত্যাগ করেছি সেজন্য তারা বিনন্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল্ট স্থাভোগ করছেন। গোগণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা করি, তোমরা শ্রীযুক্তা হও। গাভীরা বললে, তুমি অস্থিরা চপলা, বহুলোকের অনুবৃদ্ধী, আমরা তোমাকে চাই না। আমরা সকলেই কাশ্তিমতী, তোমাকে আমানেক প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মী বললেন, অনাহ্ত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় — এই প্রবাদ সত্য। মন্যা দেব দানব গন্ধর্বাদি উগ্র তপস্যা ন্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও আমাকে গ্রহণ কর, ত্রিলোকে কেউ আমার অপস্থান করে না। তোমরা আমাকে

প্রত্যাখ্যান করলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসম্ন হও, আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও প্রান কুংসিত নয়, আমি তোমাদের অধ্যাদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভীরা মন্দ্রণা ক'রে বললে, কল্যাণী যশন্দ্রনী, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; তুমি আমাদের পবিত্র প্রেরীষ ও মৃত্রে অবস্থান কর। লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি সম্মানিত হয়েছি।

## ১৪। দানের অপাত্র — বশিষ্ঠাদির লোভসংবরণ

য়াণিউরের অনুরোধে ভীত্ম শ্রাণ্ধকরের বিধি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে বললেন, দৈব ও পিতৃকার্যে দানের প্রে ব্রাহার্ণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাদি বিচার করা উচিত। যে ব্রাহারণ ধর্ত ভ্র্নহত্যাকারী যক্ষ্মারোগী পশ্পালক বিদ্যাহীন কুসীদজীবী বা রাজভৃত্য, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যার গ্রেহ উপপতি আছে, যে চোর পারদারিক শ্রেয়জক বা শস্তজীবী, যে কুকুর নিয়ে ম্গয়া করে, যাকে কুকুর দংশন করেছে, যে জ্রেন্ড ভ্রাতার প্রে বিবাহ করেছে, যে কুশীলব (নট) বা কৃষিজীবী, যে কররেখা ও নক্ষ্রাদি দেখে শ্রেশন্ত নির্ণয় করে, এমন ব্রাহারণ অপাঙ্রেয়, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহারণ গ্রেবানের দান গ্রহণ করেন তিনি অলপদোষী হন, যিনি নির্গ্ণের দান নেন তিনি পাপে নিম্ন্ন হন। আমি এক প্রোতন ইতিহাস বলছি শোন।—

কশাপ অতি বশিষ্ঠ ভরুত্বাজ গোতম বিশ্বামিত্র জমদিশ এবং বশিষ্ঠপত্নী অর্থতী বহু,লোক লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে প্থিবী পর্যটন করছিলেন। গণ্ডা নামে এক কিংকরী এবং তার স্বামী পশ্মেখ নামক শ্রে শ্বিদরে পরিচর্ষা করত। এই সময়ে অনাব্দির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অত্যন্ত দ্বৈল হয়ে গিয়েছিল। শিবিপত্র শৈব্য-ব্যাদির্ভ এক বজ্ঞ ক'রে ঋত্বিগ্গণণকে এজ পত্র দক্ষিণা-স্বর্প দিয়েছিলেন; সেই পত্র অ্কালে প্রাণভাগ কর্লে মহর্ষিগণ নিজের জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য বললেন, আপনারা এই অভক্ষা বস্তু ত্যাগ কর্নে, আপনাদের প্রভির্ব জন্য যা চান তাই আমি দেব। ক্ষিরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সত্ব হয় বটে, কিন্তু পরিগামে তা বিষত্লা, দানপ্রতিগ্রহের ফলে সম্পত্র তপস্যা নত্ব হয়। যারা

যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে খাষিরা অন্যন্ত চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক কর্রাছলেন তা প'ড়ে রইল।

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মন্ত্রীরা বন থেকে উড়্ম্বর (ডুম্র) ফল সংগ্রহ ক'রে ঋষিদের দিতে লাগলেন। কিছ্মিদন পরে রাজা ফলের মধ্যে স্বর্ণ প্রের পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি অতি সেই ফল গ্রের্ভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ নই, এই স্বর্ণময় ফল নিতে পারি না। ঋষিরা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চ'লে গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্র্মুধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞান্ন থেকে যাতুধানী নামে এক ভয়ংকরী কৃত্যা উত্থিত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি অতি প্রভৃতি সাত জন ঋষি, অর্ম্ধতী, তাঁদের দাস পশ্সথ এবং দাসী গণ্ডার ক্রছে য়য়ঞ্জ; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে বিনহ্ট কর।

श्रीयता এक तत्न कलभूल त्थारा विष्ठत्रन कर्ताष्ट्रालन । এकिमन जाँता प्रश्यानन, এক স্থলেকায় পরিব্রাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অর্বুধতী ঋষিদের वलालन, जाभनारमंत्र राष्ट्र अभन भूष्टे नयः। अधिका वलालन, जाभका थामाणार्व कृष হয়েছি, আমাদের নিত্যকর্ম ও করতে পারি না: এই পরিব্রাজকের অভাব নেই সেজন্য সে ও তার কুকুর স্থালদেহ। তার পর সেই পরিবাজক নিকটে এসে খবিদের করম্পর্শ ক'রে বললেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করব। একদিন সকলে এক মনোহর সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করছিল। ঋষিরা মুণাল নিতে গেলে যাত্ধানী বললে, আগে তোমরা নিজেদের নাম ও তার অর্থ বল তার পর মূণাল নিও। ঋষিগণ অরুশ্বতী গণ্ডা ও পশুস্থ নিজ নিজ নাম ও তার অর্থ জানালে যাতৃধানী প্রত্যেককে বললে, তোমার নামের অর্থ ব্যুঝলাম না, যা হ'ক, তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পরিব্রাজক বললেন, এরা সকলে যেপ্রকারে নিজ নিজ নাম জানালেন আমি তেমন পারব না: আমার নাম শ্রনঃস্থস্থ (যম বা ধর্মের স্থা)। যাতৃধানী বললে, তোমার বাক্য সন্দিশ্ধ, পুনর্বার নাম বল । পরিব্রাঞ্জক বললেন, আমি একবার নাম বলেছি তথাপি তুমি ব্রুতে পারলে না, অভিএব এই বিদশ্ভের আঘাতে তোমাকে বধ করব। এই ব'লে তিনি যাতুধানীর এক্তিকে আঘাত করলেন, সে ভূপতিত হয়ে ভশ্মসাং হ'ল।

শ্বিরা তথন ম্ণাল তুলে তীরে রাখলেন এবং প্রেমর্বার জলে নেমে তপ্প করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা ম্ণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে অভিশাপ দিলেন। পরিশেষে শ্নঃস্থ এই শপথ করলেন — যে চুরি করেছে সে বেদক্ত বা ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে

কন্যাদান কর্ক এবং অথব বৈদ অধ্যয়ন ক'রে দ্নান কর্ক। ঋষিরা বললেন, তুমি যে শপথ করলে তা সকল রাহ্মণেরই অভীষ্ট, তুমিই আমাদের ম্ণাল চুরি করেছ। শ্নঃসথ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পরীক্ষার জনাই এমন করেছি। এই ষাতুধানী রাজা শৈব্য-ব্যাদভির আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসেছিল; আমি ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করেছি। আপনারা সর্ববিধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষ্মা সহ্য করেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনন্দিত হয়ে ইন্দের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন।

# ১৫। ছত্ত পাদ্যকা — প্ৰপ ধ্প ও দীপ

যুবিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাম্পাদিতে যে ছত্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার প্রবর্তন কি প্রকারে হ'ল? ভীষ্ম বললেন, একদা জ্বৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহাকালে মহর্ষি জমদাপন ধন, দ্বারা শর নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পদ্নী রেণ্কা সেই শর তলে এনে দিচ্ছিলেন। প্রথর রৌদ্রে রেণ্টকার কন্ট হ'তে লাগল। তাঁর বিলম্ব দেখে জমদণ্টিন ক্রন্থ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? রেণ্কা বললেন, স্থাকিরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি ব্লেফর ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জমদিশ দিবা ধন, ও বহু, শর নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে উদাত হলেন। তখন দিবাকর ব্রাহ্মণের বেশে এসে বললেন, ব্রহ্মর্যি, সূর্য আকাশে থেকে কিরণ দ্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে অম উৎপন্ন হয়। সূর্যকে নিপাতিত ক'রে তোমার কি লাভ হবে? স্ব্র্থাকাশে স্থির থাকেন না, তাঁকে তুমি কি ক'রে বিশ্ব করবে? জমদণিন বললেন, আমি জ্ঞাননেত্র দ্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহে মুতুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থির থাক, সেই সমরে তোমাকে বিন্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যাতে লোকে রোদ্রতাপিত পথ দিয়ে বিনা কন্টে যেতে পারে। তখন স্থা জুর্ম্বর্টিনকৈ ছত্র ও পাদ্বে বিদরে বললেন, মহর্ষি, এই দ্বইএর স্বারা আমার ত্যুপ্তেরকৈ মদতক ও চরণ রক্ষিত হবে।

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, যুর্নিধিন্টর, সূর্যই ছত্র ও পাদ্বকার প্রবর্তক, ব্রাহ্মণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীষ্ম দেবার্চনায় প্রুত্থ ধুপু ও দীপের উপযোগিতা প্রসঞ্জে বললেন, প্রুত্প মনকে আহ্মাদিত করে সেজনা তার নাম সম্মনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ প্রণেই দেবতাদের প্রীতিকর। পদ্মাদি জলজ প্রণ গদ্ধর্ব নাগ ও বক্ষগণকে প্রদেয়। কট্ ও কণ্টকমর ওর্ষাধ এবং রক্তবর্ণ প্রণ শাল্পের অভিচারের জন্য অথব্বেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধ্প তিন প্রকার; গ্র্গগ্রন্থ প্রভৃতিকে নির্যাস, কার্ট্রার ধ্পেকে সারী, এবং মিপ্রিড উপাদান থেকে প্রস্তুত ধ্পকে কৃত্রিম বলে। নির্যাসের মধ্যে গ্র্গগ্রন্থ প্রেড, সারী ধ্পের মধ্যে অগ্রের প্রেড। শল্পকী (১) ও তব্জাতীয় নির্যাসের ধ্প দৈতাদের প্রিয়। সর্জ্বর (ধ্না) ও গন্ধকান্ঠ প্রভৃতির সংযোগে যে কৃত্রিম ধ্প হয় তা দেব দানব মান্ব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মান্বের ডেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তরায়ণের রাত্রিতে দীপদান কর্তব্য।

# ১৬। সদাচার — ভ্রাতার কর্তব্য

যু, খিভিন্ন বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়ু ও শতবীর্য বলা হয়, তবে অকালম,ত্যু হয় কেন? কি করলে মান,্য আয়, কীর্তি ও শ্রী লাভ করতে পারে? ভীষ্ম বললেন, যারা দ্বরাচার তারা দীর্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হিত চায় তাকে সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহার মাহাতে উঠে ধর্মার্থনিন্তা ও আচমন ক'রে কৃতাঞ্চলি ও পূর্বমূখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামী স্থা দেখবে না; রাহ্বগ্রন্ত, জলে প্রতিফলিত এবং আকাশমধ্যগত স্থের দিকেও 'দ্যিউপাত করবে না। মত্র-পর্রীষ দেখবে না, ম্পর্শাও করবে না। একাকী অথবা অজ্ঞাত বা নীচজাতীয় লোকের সঞ্চে চলবে না। ব্রাহমুণ গো রাজা বৃশ্ধ ভারবাহী र्शार्जनी ७ मूर्व मारक भथ एक्टए एमरन। जातात वावर ज भाग का ७ वन्त भारत ना। ব্থা মাংস এবং পৃষ্ঠদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্মভেদী वाका वनार्व ना; भूथ त्थारक रच वाकावान निर्माण दश जा रकवन भर्भ स्थारनार विष्य दश् তার আঘাতে লোকে দিবারাত্র দর্বেখ পার। কুঠার প্রভৃতিতে ছিল্ল বন আবার অভ্যুদ্ধিত হয়, কিন্তু দুর্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভৃতি অন্ত দেহ ্থেকে উন্ধার করা যায়, কিন্তু বাক্শলা হৃদয় থেকে তুলে ফেল্ন্জায় না। হীনাঞা অতিরিক্তাপা বিদ্যাহীন র পহীন নির্ধন বা দর্বল লোক্ট্রে উপহাস করবে না। পিষ্টক মাংস পায়স প্রভৃতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তৃত করবে, কেবদ নিজের জন্য নয়। গতিশী স্ত্রীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মুস্তক

<sup>(</sup>১) শলই, লবান বা শিলারস জাতীয়।

রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর কিঞিং খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আর্দ্রচরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। বৃন্ধকে অভিবাদন করবে এবং ন্বয়ং আসন দেবে। বিবন্দ্র হয়ে ন্নান বা শয়ন করবে না। উচ্ছিন্ট হয়ে (এ'টো মৃথে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গয়রুর সপ্পে বিতন্তা বা গয়রুনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা স্কুলক্ষণা বয়ন্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। নিমন্তিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গয়য়জনের আজ্ঞা পালন করবে, তাদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অন্তরিদ্যা অন্ব-হন্তী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। ঋতুর পশ্চম দিনে গভাধান হ'লে কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পত্র হয় এই ব্রেণ পদ্মীর সহবাস করবে। যথাশক্তি যজ্ঞ ন্বায়া দেবতাদের আরাধনা করবে। য্রাধিন্ঠির, তুমি সদাচার সন্বন্ধে আর যা জানতে চাও তা বেদজ্ঞ বৃন্ধদের জিজ্ঞাসা ক'রো। সদাচারই ঐন্বর্থ কীতি আয়য় ও ধর্মের মূল।

তার পর ভাষ্ম দ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। — গ্রের্ বেমন শিষ্যের প্রতি সেইর্প জ্যেষ্ঠ দ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার করবেন। শগ্রেরা যাতে দ্রাতাদের মধ্যে ভেদ স্থিট না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ দ্রাতা সতর্ক থাকবেন। তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কনিষ্ঠাগণকে বঞ্চিত করবেন না। কনিষ্ঠ যদি দ্বুক্ম করে তবে তার যাতে মঞ্গল হয় এমন চেন্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ দ্রাতা সং বা অসং যাই হ'ন, কনিষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ দ্রাতাই পিতৃস্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা দ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতার সমান।

# ১৭। মানসতীর্থ — বৃহস্পতির উপদেশ

য্বিধিন্ঠিরের প্রশেনর উত্তরে ভীক্ষ উপবাসের গ্রেবর্ণনার পর তীথ্ সন্বন্ধে বললেন, প্থিবীর সকল তীথই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীথই পবিরতম্ব ধির্য তার হুদ, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তীথে স্নান করলে অন্থিত অজ্বতা ম্দ্রতা আহিংসা অনিন্ঠ্রতা শান্তি ও ইন্দ্রিদমনশন্তি লাভ হয় কলি দিয়ে দেহ ধোত করলেই স্নান হয় না, যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, তাঁর বাহা ও অভ্যন্তর শ্রিচ হয়। মানসতীথে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সলিল দ্বারা স্নানই তর্দ্বর্শনিদের মতে শ্রেষ্ঠ।

য্বিতির প্রাণন করলেন, মান্ব্র কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কির্প

কার্যের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভীষ্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পতি আসছেন, ইনিই তোমার প্রশেনর উত্তর দেবেন। বৃহস্পতি উপস্থিত হয়ে যার্ধিষ্ঠিরের প্রন্ন শনুনে বললেন, মহারাজ, মানন্থ একাকীই জন্মায়, মরে, দর্গতি থেকে উত্থার পার, এবং দুর্গতি ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধ, কেউ তার সহায় নয়। আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন ক'রে মৃতব্যক্তির দেহ কাষ্ঠ-লোণ্ট্রের ন্যায় ত্যাগ ক'রে চলে যায়. কেবল ধর্মই অনুগ্রমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, পঞ্চতস্থ দেবতারা তার শৃভাশুভ কর্মস্কল দর্শন করেন। মানুষ যে অল্ল ভোজন করে তাতে পঞ্চত পরিতৃণ্ড হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় ক'রে দ্বীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসূত হয়ে সংসারচক্রে ক্লেশ ভোগ করে। যে ব্যক্তি জন্মার্বাধ ধর্থাশন্তি ধর্মাচরণ করে সে নিতা সুখী হয়: যে অধার্মিক সে যমালয়ে ষায় এবং তির্যগ্রোনি লাভ করে; যে ধ্রম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে সুখের পর দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি মোহবশে অধর্ম ক'রে পরে অনুতপত হয় তাকে দুস্কুতের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনুতাপ হয় তার তত পাপক্ষর হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট নিজের কর্ম ব্যক্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ শীঘ্র দুর হয়। অহিংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সকল প্রাণীকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, যিনৈ ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তিনি পরলোকে স,খলাভ করেন।

#### ১৮। भारताहाज

ব্হংপতি চ'লে গেলে য্থিডির বললেন, পিতামহ, আপনি বহু বার বলেছেন যে আহংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শ্নেছি যে পিতৃগণ আমিষ ইচ্ছা করেন সেজন্য প্রান্থে বহু বিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় পাওয়া যাবে? ভীষ্ম বললেন, ধাঁরা সোণদর্য স্বান্থ্য আয়ৢ ব্লিখ বল ও মরণশক্তি চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়স্ভ্ব মন্ বলেছেন, যিরি মাংসাহার ও পশ্রত্যা করেন না তিনি সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পার্ক্ত নারদ বলেছেন, যে পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস ব্লিখ করতে চায় সে কর্ম্ব ভোগ করে। মাংসাশী লোক যদি মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বেদাধায়ন ও সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেও সের্প ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসন্তি জন্মালে তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-রত আচরণ করলে সকল প্রাণী সভয় লাভ

করে। যদি মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশ্হেনন করে না মাংসখাদকের জনাই পশ্বাতক হয়েছে। মন্ বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদেধ পিতৃগণের উদ্দেশে যে মন্দ্রপত্ত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবি স্বর্প, তা ভিল্ল অন্য মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষা।

যুবিষ্ঠির বললেন, মাংসাশী লোকে পিণ্টক শাক প্রভৃতি স্বাদ্র খাদ্য অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে করি মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছ.ই নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগণে বলনে। ভীষ্ম বললেন তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদ্ব কিছব নেই। কৃশ দ্বর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথপ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদা, তাতে সদা বলব্যিধ ও প্রতিষ্ঠি হয়। কিন্তু যে লোক পরমাংস ন্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষ্যুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশ্বগণ যজের নিমিত্ত সূত্ত হয়েছে, অতএব ্ষক্ত ভিন্ন অন্য কারণে পশ্বহত্যা রাক্ষসের কার্য। প্রোকালে অগস্ত্য অরণ্যের পশা্বগণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন, সেজন্য ক্ষতিয়ের পক্ষে মৃগয়া প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ ক'রে ম্গয়ায় প্রবৃত্ত হয়, হয় পশ্ব মরে নতুবা ম্গয়াকারী মরে; দ্ইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য ম্গয়ায় দোষ হয় না। কিন্তু সর্বভূতে দয়ার তুলা ধর্ম নেই, দয়াল, তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নেই, অতএব আত্মবান মানবের সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। যারা পশ্মাংস খায়, পরজ্ঞকে তারা সেই পশ্ব কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে. অতএব আমি তাকে খাব — 'মাংস' শব্দের এই তাংপর্য।

#### ১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ

ব্রধিন্ঠির বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দ্বেইএর মধ্যে কোন্ উপার শ্রেণ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, কেউ সাম স্বারা কেউ দান স্বারা প্রসাদ্ধিত হয়, লোকের প্রকৃতি ব্বেথ সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম স্ব্রেটি দ্বেলত প্রাণীকেও বশ করা যায়। একটি উপাথ্যান বর্লাছ শোন।— এক স্ব্রেক্তা রাহ্মণ জনহীন বনে এক ক্ষ্বার্তা রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। রাহ্মণ হতব্দিধ ও ব্রুত্ত না হয়ে রাক্ষসকে মিন্ট্বাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বললে, তুমি যদি আমার প্রশেনর উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি কিজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে

যাচ্ছিতা বল। ব্রাহাণ কিছ্কেণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে বন্ধ্যহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পাণ্ডবর্ণ ও কুশ হচ্ছ। তোমার মিত্রগণ তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পেয়েও তোমার প্রতি বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদের উপকার করেছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গ্রেণবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাঞ্জ কিন্তু দেখছ যে গুণহীন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শন্ত মিত্র পে এনে তোমাকে বন্ধনা করেছে। নিজের গ্রন প্রকাশ ক'রেও তুমি অসং লোকের কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বৃদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান নেই, কেবল তেজস্বিতার প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার বান্ধবদের তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সূরূপ যুবা তোমার প্রতিবেশী. সে তোমার প্রিয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লম্জার বশে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পার না। কোন্ও চিরাভিল্যিত ফল তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ না ক'রেও তুমি অকারণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপীদের উন্নতি এবং সাধুদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সুহুদ্গণের অনুরোধে তুমি পরস্পর-বিরোধী লোকদের তৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। শ্রোতিয় ব্রাহমুণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী লোকের ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব দেখে ত্রাম ক্ষরুধ হয়েছ। রাক্ষস, এইসকল কারণে তুমি পাণ্ডবর্ণ ও কুশ হয়ে যাচ্ছ।

রাহারণের কথা শন্নে রাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাঁকে বহন অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিলে।

### ২০। ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীম্মোপদেশের সমাণ্ডি

যুবিণিঠর বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম (শ্রুতি) এই দুই প্রমাণের কোন্টি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, পশ্ডিতাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কিন্তু অনলস প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিন্ধান্ত দ্রন্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ কিন্তু অনলস ও অভিনিবিষ্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য। যারা শিষ্ট্রাচুরিহীন, বেদ ও ধর্মের বিশ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যারা সাধ্য শাস্ত্রচর্চায় যাদের বৃদ্ধি বিশ্বেষ হয়েছে, তাদের কাছেই সংশয়ভঞ্জনের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ ও শিষ্টাচার — এই তিনটিই প্রমাণ। যুবিণিঠর বললেন, তবে ধর্মও কি তিন্প্রকার? ভীষ্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তর্কশ্বায়া

ধর্ম জানতে চেণ্টা ক'রো না, প্রমাণের যে নির্দিষ্ট পর্ম্বাত আছে তার দ্বারাই নিজে ন্দংশর দ্বর করতে পারবে। অহিংসা সত্য অক্রোধ ও দান — এই চারটিই সনাত্রর ধর্ম, তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। পিতৃপিতামহের অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্যাত্রের দেবা কর, তাঁরাই তোমাকে ধর্মের উপদেশ দেবেন।

ভীষ্ম এইর্পে যুধিন্ঠিরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব মানে যে ক্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিত্রাপিতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহর্ষি ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে বললেন, গণ্গানন্দন, কুর্রাজ যুর্ধিন্ঠির এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমতি দাও, তিনি তাঁর দ্রাত্গণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সংগ হস্তিনাপ্রের ফিরে যাবেন। ভীত্র যুর্ধিন্ঠিরকে মধ্রবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সংগ নগরে যাও, তোমার মনস্তাপ দ্র হ'ক। তুমি প্রন্ধাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃণ্ড কর, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং সাহুদ্গণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার মহ্দ্গণ সেইর্প তোমাকে আশ্রয় কর্ন। স্মের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যুধিন্ঠির সম্মত হলেন এবং ভীষ্মকে অভিবাদনের পর ধৃত্রাম্থ্র ও গান্ধারীকে অগ্রবর্তী ক'রে সকলের সংশে হস্তিনাপ্রেরে যাত্রা করলেন।

### ২১। ভীম্মের স্বর্গারোহণ

যুবিভিন্ন হিচ্তনাপুরে এসে পুরবাসী ও জনপদ্ধাসীদের যথোচিত সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং পতিপুরহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সান্দ্রনা করলেন। পঞ্চাশ দিন পরে তিনি স্মরণ করলেন স্ত্রে তিনিজার কাছে তাঁর যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি অনুজ্রে গাঠিয়ে জন্য ঘ্ত মাল্য ক্ষেমবন্দ্র চন্দন অগ্রুর, প্রভৃতি এবং বিবিধ মহায় রক্ষ পাঠিয়ে দিলেন এবং ধ্তরাত্ম গান্ধারী কুলতী ও দ্রাভগণকে অগবর্তী ক'রে যাজকগণের সঞ্চে যাটা করলেন। কৃষ্ণ বিদ্রে যুমুংস্ক ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁবা কুরুক্কেত্রে ভীত্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও অসিতদেবল

তাঁর কাছে ব'সে আছেন এবং নানা দেশ হ'তে আগত রাজা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা করছেন।

সকলকে আ রাদন ক'রে যুবিণিঠর ভীত্মকে বললেন, জাহাবীনন্দন, আমি যুবিণিঠর, আপনাকে প্রণাম করছি। মহাবাহু, আপনি শ্বনতে পাচ্ছেন? বলন এখন আমি আপনার কি করব। আমি অপন নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি; আচার্য খাত্বক ও ব্রাহারণগণ, আমার দ্রাত্গণ, আপনার পত্র জনেশ্বর ধৃতরাত্ত্র, এবং অমাত্যসহ বাস্ক্রেদবও এসেছেন। কুর্গ্রেণ্ঠ, আপনি চক্ষ্ব উন্ধীলন ক'রে সকলকে দেখুন। আপনার অন্ত্যাণ্টির জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আমি আয়োজন করেছি।

ভাষ্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর যাধিন্ঠিরের হাত ধ'রে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, কৃষ্তীপা্ত, তুমি উপযা্ত কালে এসেছ। আমি আটার দিন এই তীক্ষা শরশয্যায় শা্রে আছি, বেধ্র হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে। এখন চান্দ্র মাঘ মাসের তিন ভাগ অর্বাশ্ব আছে, শা্রুপক্ষ চলছে। তার পর ভাষ্ম ধ্তরান্ট্রকৈ বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শান্তাবিং বহা রাহাাণের সেবা করেছ, বেদ ও ধর্মের সা্ক্ষা তত্ত্ব তুমি জান; তোমার শােক করা উচিত নয়, য়া ভবিতবা তাই ঘটেছে। পাশ্তুর পা্তেরা ধর্মত তোমার পা্তক্তা, তুমি ধর্মানা, সাারে এদের পালন কর। ধর্মারাজ বাাধিন্ঠির শা্ল্যম্বভাব গা্রাব্রংসল ও অহিংস ইনি তোমার আজ্ঞানাবর্তা হয়ে চলবেন। তোমার পা্তেরা দা্রাত্মা ক্রোধা মাা ঈর্ষান্বিত ও দা্বান্ত ছিল, তাদের জন্য শােক করো না।

অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, হে দেবদেবেশ সনুরাসনুরক্তিদত শঙ্খচক্র-গদাধর বিবিক্তম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন পর্যাস্থ্যা, আমি তোমার একানত ভক্ত; পনুর ষোত্তম, তুমি আমাকে ব্রাণ কর, তোমার অন্গত পাৎ বর্গণকে রক্ষা কর। আমি দুর্বিশিধ দুর্বোধনকে বলেছিলাম —

যতঃ কৃষ্ণততো ধর্মো যতো ধর্ম ততো জয়ঃ।

— যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্মা, যেখানে ধর্মা সেখানে জয়। আমি বার বার তাকে সন্ধি করতে বলেছিলাম, কিন্তু সেই মৃঢ় আমার কথা শোলে নি, প্রিথনীর সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ, এইন আমি কলেবর ত্যাগা করব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগতি পাই।

কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি আপান বস্থাণের লোকে যান। রাজির্বি, আপনি নিষ্পাপ, পিতৃভক্ত, দ্বিতীয় মার্ক'ন্ডের তুল্য; মৃত্যু ভূত্যের ন্যায় আপনার বশবর্তী হয়ে আছে। তার পর ভীষ্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিংগন

ক'রে য্বিধিন্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ — বিশেষত আচার্ষ ও ঋষিগ্র্গণ, তোমার প্রজনীয়।

শাশ্তন্পূর ভাষ্ম সমবেত কুর্গণকে এইর্প ব'লে নীরব হলেন, তার পর যথান্তমে ম্লাধারাদিতে তাঁর চিন্ত নিবেশিত করলেন। তাঁর প্রাণবার্মনির্দ্ধ হয়ে যেমন উধর্নগামী হ'তে লাগল সেই সপ্যে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণম্প্ত ও বাধাহীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ বহরেরন্থ ভেদ ক'রে মহা উম্কার ন্যায় আকাশে উঠে অন্তহিত হ'ল। প্রুপব্দিট ও দেবদ্বন্তির ধর্ননি হ'তে লাগল, সিম্প ও মহর্ষিগণ সাধ্য সাধ্য বলতে লাগলেন। ভীষ্ম এইর্পে স্বর্গারোহণ করলে পাশ্ডবগণ বিদ্রুর ও যুযুৎস্র চিতা রচনা করলেন, যুর্খিন্টর ও বিদ্রুর তাঁকে ক্ষৌম বন্দ্র পরিয়ে দিলেন, যুযুৎস্র তাঁর উপরে ছত্র ধারণ করলেন, ভীমার্জ্বনশ্রহ চামর বীন্ধন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উন্ধীষ পরিয়ে দিলেন, ধ্তরাষ্ট্র ও যুর্ধিন্টির তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারীগণ ভীষ্মের আপাদমস্তক তালপত্র (পাথা) দিয়ে বীন্ধন করতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধ্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ভীষ্মের দেহ চন্দনকাষ্ট অগ্নর্য প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে অন্নিদান করলেন। অন্ত্যেন্টি ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগীরথীতীরে গিয়ে যথাবিধি তপণ করলেন।

সেই সময়ে দেবী ভাগীরথী জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কোরবগণ, আমার পর রাজোচিত গ্রণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশ্রামের নিকট যিনি পরাজিত হন নি, তিনি শিখণ্ডীর দিব্য অস্তে নিহত হয়েছেন। আমার হৃদয় লোহময়, তাই প্রিয়প্রের মরণে বিদীর্ণ হয় নি। ভাগীরথীর এইর্প বিলাপ শ্রনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কর, তোমার প্রত্ পরমলোকে গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তিনি ক্ষত্রধর্মান্সারে যুন্ধ ক'রে অর্জ্বন কর্তৃকি নিহত হয়ে বস্বলোকে গেছেন।

# আশ্বমেধিকপর্ব

# ॥ আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায়॥

# ১। যুধিষ্ঠিরের প্রনর্বার মনস্তাপ

ভীন্দের উদ্দেশে তপ্পের পর ধ্তরাণ্টকে অগ্রবর্তী ক'রে য্রিধিন্টর গণগার তীরে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রন্প্র্নারনে ভূপতিত হলেন। ভীম তাঁকে তুলে ধরলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধ্তরাণ্ট্র বললেন, প্রর্মশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষরধর্মান্ন্সারে প্রথিবী জ্বয় করেছ, এখন দ্রাতা ও স্বহ্দ্বর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ নেই, গান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপত্র স্বন্ধন্থ ধনের ন্যায় বিনন্ধ হয়েছে। দিব্যদর্শী বিদ্বর আমাকে বলেছিলেন — মহারাজ, দ্বর্যোধনের অপরাধে আপনার কুলক্ষর হবে; তাকে ত্যাগ কর্ন, কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে তাকে মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্রা য্রিণ্টেরকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর্ন; আর তা যদি ইচ্ছা না করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ কর্ন। দীর্ঘদশী বিদ্বরের এই উপদেশ আমি শ্রনি নি সেজনাই শোকসাগরে নিমণন হয়েছি। এখন তুমি এই দ্বংখার্ত বৃশ্ধ পিতামাতার প্রতি দ্বিন্টপাত কর।

য্বিধিন্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যুক্ত শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তুক্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে বিবিধ যজ্ঞ কর্ন, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃষ্ত কর্ন, অমাদি দান করে অতিথি ও দরিদ্রগণকে তৃষ্ট কর্ন। যাঁরা য্দের মরেছেন তাঁদের আর আপনি দেখতে পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা। য্বিধিন্টির উত্তর দিলেন, গোবিন্দু আমার উপর তোমার প্রীতি ও অন্কুম্পা আছে তা জানি; তুমি সন্তুষ্টিতি আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও, পিতামহ ভীষ্ম ও প্রর্যুপ্তের ক্রিক্স্তুর জন্য আমি কিছ্তেই শান্তি পাছি না।

ব্যাসদেব বললেন, বংস, তোমার বৃদ্ধি পরিপঞ্চ নয়, তাই বালকের ন্যায় মোহগ্রুত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়েছি। তুমি ক্ষরিয়ের

ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সবিস্তারে শন্দেছ; তথাপি তোমার সংশয় দ্র হয় নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে তোমার প্রশ্বা নেই, তোমার স্মরণশক্তিও নেই। সর্বধর্মের তত্ত্ব জেনেও কেন ত্মি অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রুস্ত হচ্ছ? যদি নিজেকে পাপী মনে কর তবে আমি পাপনাশের উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান করলে পাপমন্ত হওয়া যায়, অতএব তুমি দশরথপন্ত রাম এবং তোমার প্রপ্রেষ্ব দ্বেদ্ত-শক্তলার পত্ত ভরতের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দান কর।

য্বিষ্ঠির বললেন, দ্বিজান্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নি-6য় পাপম্ভ হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান ক'রে জ্ঞাতিবধের প্রার্থিনন্ত করতে পারি। এখন যে অলপবয়ন্দক নির্ধান রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আমি কিছ্ব চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন্, কুন্তীপ্র, তোমার শ্না কোষ আবার প্র্ণ হবে। মর্ত্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপ্লে ধন রাহ্মণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি নিয়ে এস। য্রিষ্ঠির বললেন, মর্ত্ত রাজার যজ্ঞে কি ক'রে ধন সন্ধিত হয়েছিল? তিনি কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন?

# ২। মরুত্ত ও সংবর্ত

ব্যাসদেব বললেন, সভ্যযুগে মন্দু দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপৌর ইক্ষরাকু। ইক্ষরাকুর শত পুত্র হয়েছিল, সকলকে উৎপীড়িত করতেন সেজন্য প্রজারা তাঁকে অপসারিত ক'রে তাঁর পুত্র স্ব্রুবর্গাকে রাজা করেছিল। স্বর্বা পরম ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিল্তু কালক্রমে তাঁর কোষ ও অশ্বাজাদি ক্ষয় পাওয়ায় সামন্তরাজগণ তাঁকে নির্যাতিত করতে লাগলেন। তথন তিনি তরে হক্তে ফ্রুংকার দিয়ে সৈন্যদল স্থিট ক'রে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি করন্ধম (১) নামে খ্যাত হন। তেতাযুগের, প্রারন্তে তাঁর জ্বিবিক্ষণ নামে একটি সর্বগ্রাণিকত পুত্র হয়েছিল। অবিক্ষিতের পুত্র ম্ত্রাবলশালী দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বর্প রাজচক্রবর্তী মর্ত্ত। ধর্মাত্মা মর্ত্ত হিমালয়ের উত্তরম্থ মের্ পর্বতে এক

<sup>(</sup>১) যিনি হাতে ফু' দেন। ·

যজের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞার স্বর্ণকারগণ স্বর্ণময় কুন্ড পাত্র স্থালী ও আসন এর্ত প্রস্তৃত করেছিল যে তার সংখ্যা হয় না।

বৃহস্পতি ও সংবর্ত দ্বজনেই মহর্ষি অণ্সিরার পর্ব, কিন্তু তাঁরা প্থক থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পতির উৎপীড়নৈ সংবর্ত সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দিগন্দর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে অস্বরবিজয়ী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে নিজের প্ররোহিত করলেন। মহর্ষি অণ্সিরা করন্ধমের কুল-প্রেরাহিত ছিলেন। করন্ধমের পোঁত মহারাজ মর্বন্তের প্রতি ঈর্ষান্দিত হয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বললেন, আমি তিলোকের অধীন্দর, আর মর্ব্ত কেবল প্রথিবীর রাজা; আপনি আমাদের দ্বজনের পৌরোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ, আন্বস্ত হও, আমি প্রতিজ্ঞা কর্নছি মর্ত্যবাসী মর্বত্তর পোরাহিত্য করব না।

মর্ত্ত তাঁর যজের আয়েজন ক'রে ব্হুম্পতির কাছে এসে বললেন, ভগবান, আপনি প্রে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তদন্সারে আমি যজের সমসত উপকরণ সংগ্রহ করেছি; আমি আপনার যজমান, আপনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন কর্ন। ব্হুম্পতি বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে মনুষ্যের যাজন করব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পোরাহিত্যে বরণ কর। মরুত্ত লম্জিত ও উদ্বিশ্ন হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবর্ষি নারদকে দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অভিগরার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা সংবর্ত দিগম্বর হয়ে উন্মন্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেম্বরের দর্শন কামনায় তিনি এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই প্রেরীর স্বারদেশে একটি মৃতদেহ রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন করবে এবং কোনও নির্জন স্থানে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর শরণ নেবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলবে — নারদ আপনার সন্ধান বলেছেন। যদি তিনি আমাকে অন্বেষণ করতে চান তবে বলবে যে নারদ অভিনপ্রবেশ করেছেন।

নারদের উপদেশ অনুসারে মর্ত্ত বারাণসীতে গেলেন এবং প্রীর দ্বারদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখারে এলেন এবং শব দেখেই ফিরলেন। মর্ত্ত কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর অনুসরণ ক'রে এক নির্দ্ধন দ্থানে উপদ্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গাত্রে ধ্লি কর্দম শেলছ্মা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাপি রাজা নিরুত্ত হলেন না। পরিশেষে সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান দিয়েছে। মর্ত্ত বললেন,

আপনি আমার গ্রন্পত্ত, আমি আপনার পরম ভক্ত; দেবর্ষি নারদ আপনার সন্ধান দিয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাজ্ঞিক; তিনি এখন কোথায়? মর্ত্ত বললেন, তিনি অগ্নপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তৃষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার যক্ত করতে পারি। তার পর তিনি কঠোর বাক্যে ভর্ণসনা ক'রে বললেন, আমি বায়্বরোগগ্রুত বিকৃতবেশধারী অস্থিরমতি; আমাকে দিয়ে যক্ত করাতে চাও কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পতির কাছে যাও, তিনি আমার সমুস্ত যজমান দেবতা ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। তিনি আমার প্রজনীয়, তাঁর অনুমতি বিনা আমি তোমার যক্ত করতে পারব না।

মীরার জানালেন যে বৃহস্পতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তথন সংবর্ত বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তোমার উপর কুম্থ হবেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে পরিত্যাগ করবে না। মরুত্ত মূপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের প্রত্থে মূপ্পবান নামে একটি পর্বত আছে, শ্লপাণি মহেশ্বর উমার সহিত সেখানে বিহার করেন; রুদ্র সাধ্য প্রভৃতি গণদেব এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাদি তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের চর্তুম্পান্বের স্র্বামির ন্যায় দীপ্যমান স্বর্ণের আকর আছে। তুমি সেখানে গিয়ে মহাদেবের শরণাপার হও, তিনি প্রসন্ন হ'লে তুমি সেই স্বর্ণ লাভ করবে।

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মর্ত্ত মুগ্গবান পর্বতে গেলেন এবং মহাদেবকে তৃষ্ট ক'রে সেই সুবর্ণরাশি নিয়ে যজের আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর আদেশে শিলিপগণ বহু সুবর্ণময় আধার নির্মাণ করলে। মরুত্তের সম্বিধর সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি সন্তন্ত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হ'তে লাগল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হ'ক সংবর্ত ও মরুত্তকে দমন কর। ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সন্তো নিয়ে অণিনদেব যজ্ঞস্থলে এসে মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রতি তৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আমি বৃহস্পতিকে এনেছি, ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত বললেন, সংবর্ত ই আমার যাজন করবেন; আমি কৃতাঞ্জলিপ্রটে নিবেদন করছি, বৃহস্পতি দেবর জের প্ররোহত, আমার নাায় মানুষের যাজন করা তাঁর শোড়া পায়্রা আণিন মরুত্তকে প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তথন সংবর্ড কিন্দ্র হয়ে বললেন, অণিন, তুমি চ'লে যাও, আবার যদি বৃহস্পতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে জন্ম করব।

অণিন ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শানে বললেন, তুমিই তো সকলকে দশ্ধ

কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভঙ্মা করবেন? তোমার কথা অগ্রন্থের। তার পর ইন্দ্র গন্ধুর্বরাজ ধ্তরাণ্ট্রকৈ মর্বত্তের কাছে পাঠালেন। ধ্তরাণ্ট্র নিজের পরিচয় দিয়ে মর্ব্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যদি ব্হঙ্গতিকে প্ররোহিত না কর তবে ইন্দ্র তোমাকে বজ্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত মর্ব্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভনী বিদ্যা ন্বারা তোমার ভয় নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করলেন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মর্ত্ত ও সংবর্ত তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মর্ত্ত বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গ্রুর্ব মহাতেজা সংবর্তকে আমি জানি, এ'র আহ্বানেই আমি ক্রোধ ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যদি প্রুটিত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নিদেশি কর্ন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ অতি বিচিত্র ও সম্প্র যজ্ঞভাগ নিদেশি করলেন; মহাসমারোহে মর্ত্তের যজ্ঞ অন্তিত হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মর্ত্ত, আমরা তোমার প্রজার তুষ্ট হয়েছি; এখন রাহারণগণ অণিনর জন্য লোহিতবর্ণ, বিশ্বদেবগণের জন্য বিবিধবর্ণ, এবং অন্যান্য দেবগণের জন্য উচ্ছিম্ন (উৎ-শিশ্ন) নীলবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) পবিত্র বৃষ্ণ বধ কর্ন। যজ্ঞ সমাণত হ'লে মর্ত্ত রাহারণগণকে রাশি রাশি সন্বর্ণ দান করলেন। তার পর তিনি প্রভৃত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গ্রুর্ব আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সসাগরা প্রিথবী শাসন করতে লাগলেন।

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, য্বিধিণ্ঠর, তুমি মর্বত্তর সণিত স্বর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তৃণ্ত কর।

### ৩। কামগীতা

কৃষ্ণ যুবিদিউরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সরলতাই বহালাভের পনথা; — জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রকাশ মাত্র। মহারাজ, আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শত্রুকেও আপনি জ্য় করেন নি, কারণ নিজের অভ্যন্তরন্থ অহংবৃদ্ধি রূপ শত্রুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় স্থদ্খাদির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার দ্বভাব। আপনি যেসকল কণ্ট ভোগ করছেন তা সমরণ না করে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ন। এই যুদ্ধ একাকী

করতে হয়, এতে অস্ত্র অন্ফর বা বন্ধার প্রয়োজন নেই। যদি নিজের মনকে জয় করতে না পারেন তবে আপনার অতি দ্বরকম্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ ক'রে পিতৃপিতামহের অনুবর্তী হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আমি প্রেরাবিং পণ্ডিত-গণের কথিত কামগীতা বলছি শ্রন্রন ৷---

কামনা বলেছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; যে অস্ত্র দ্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেষ্টা করে সেই অস্ত্রই আমার প্রভাবে বিফল হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আমি জগ্গমস্থ ব্যক্ত জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাপা সাধন ক'রে যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে স্থাবরস্থ অব্যক্ত জীবাত্মা রূপে আমি অধিষ্ঠান করি। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে পরাস্ত করতে চায় তার মনে আমি ভাব রূপে অবস্থান করি, সে আমার অস্তিত্ব জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আমি তপ রূপেই থাকি। যে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ ক'রে আমি হাস্য ও নৃত্য করি। আমি সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধু-গণকে বার বার স্মরণ ক'রে বৃথা দ্বঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ ক'রে বিবিধ-দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শ্বনে যুর্ঘিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল। তিনি বললেন, আমি মর্ত্তের স্বর্ণরাশি সংগ্রহ ক'রে অন্বমেধ যজ্ঞ করব। আপনাদের বাক্যে আমি আশ্বাসিত হয়েছি; ভাগ্যহীন পরেরুষ আপনাদের ন্যায় উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না।

॥ অনুগীতাপর্বাধ্যায়॥

8। অনুগীতা

একদা এক রমণীয় স্থানে বিচরণ করতে করতে অর্জুন কৃষকে বললেন, কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও ঐশ্বর্ষ ও দেখেছিলাম। তুমি স্বৃহ্দ্ভাবে আমাকে প্রের্ব যে সকল উপদেশ দিয়েছিলে আমি ব্রন্থির দোষে তা ভূলে গেছি। তুমি শীঘ্রই বারকায় ফিরে যাবে, সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শন্নতে ইচ্ছা করি। অর্জুনকে আলিগুন ক'রে কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে নিগ্ত সনাতন ধর্ম'তত্ত্ব এবং শাশ্বত লোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পার নি, এতে আমি দ্বঃখিত হয়েছি। অমি যোগ্যবৃক্ত হয়ে প্রে রহমুতত্ত্ব বিবৃত করেছিলাম এখন আর তা বলতে পারব না। যাই হ'ক, এক সিশ্ধ ব্রাহমুণ ধর্মান্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই আমি বলছি শোন।—

মান্য প্রাকমের ফলে উত্তম গতি পায় এবং দেবলোকে স্থভোগ করে, কিন্তু এই অবন্থা চিরম্থায়ী নয়। অতি কন্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপরীত বৃদ্ধির বশে অসং কর্মে প্রবৃত্ত হয়; সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরম্পরবিরোধী বস্তু ভোজন ও পান করে, ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার ঝায়, দিবুসে নিদ্রা য়য়, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্বীসংসর্গের ফলে দ্বর্ণল হয়। এইর্পে সে বায়্বিপত্তাদি প্রকোপিত করে এবং পরিশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্বন্ধনাদির শ্বারা আত্মহত্যা করে।

দেহত্যাগের সময় শরীরদথ উদ্মা বায়্ম শ্বারা প্রকোপিত হয়ে মর্ম দ্থান ভেদ করে, তথন জীবাঝা বেদনাগ্রুদ্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জীবই বার বার জন্মম্ত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্রেশ পায়। সনাতন জীবাঝাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত কর্ম সকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্ম বিশ্বনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। চক্ষ্মজান লোকে দেখে — অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন হচ্ছে, সেইর্প সিন্ধ প্রম্ব জ্ঞানচক্ষ্ম শ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও প্নর্বার গর্ভা-প্রবেশ দেখতে পান। সংসার র্প কর্মভূমিতে শ্ভাশ্মভ কর্ম ক'রে কেউ এখানেই ফলভোগ করে, কেউ প্লাবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসং কর্মের ফলে নরকে পতিত হয়; সেই নরক থেকে ম্বিজ্বলাভ অতি দ্রহ্। মৃত্যুর পর প্রণাঝারা ক্রিন্দ্র স্বর্ণ বাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নীচ্ছিলান আছে।

শার ও শোণিত সংযাত্ত হয়ে দ্রীজাতির গর্ভান্তির প্রবেশ ক'রে জ্বীবের কর্মানাসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জ্বীবাদ্মা অতি সাক্ষা ও অদ্শা, ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইনিই শাশ্বত ব্রহা এবং সর্বপ্রাণীর বীজ্ঞস্বর্প; এবার প্রভাবেই প্রাণীরা জ্বীবিত থাকে। বহিন্ন যেমন জনপ্রবিষ্ট হয়ে লোহপিশ্ডকে তাপিত করে, সেইর্প জীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গ্রুকে প্রকাশিত করে, সেইর্প চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে।

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলব্ধি না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে শন্তাশন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলতোগ করে। দান রত রহনুচর্য বেদাত্যাস প্রশান্ততা অনন্কম্পা সংযম অহিংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণিগণের অহিত না করা, পিতামাতার সেবা, গ্রুর্ দেবতা ও অতিথির প্জা, শ্রুচিতা, ইন্দ্রিসংযম, এবং শন্তজনক কর্মের অনন্তান — সাধ্দের এইসকল ম্বভাবসিন্ধ। এইর্প সদাচারেই ধর্ম বিধিত হয় এবং প্রজা চিরকাল পালিত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধ্ব অপেক্ষা যোগী শ্রুষ্ঠ, তিনি শীঘ্র মন্তিলাভ করেন। যিনি ব্রেছেন যে স্ব্যদ্বংখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বম্তুর সম্ঘিট, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সন্থই দৃঃখ, তিনি এই ঘার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। জন্মমরণশীল রোগসংকুল প্রাণিসম্বের দেহে যিনি একই চৈতনাময় সত্ত্ব দেখেন তিনি পরম পদের অন্বেষণ করলে সিন্ধিলাভ করেন।

যিনি সকলের মিত্র, সর্ব বিষয়ে সহিষ্ণু, শাল্ত ও জিতেল্ডিয়, যাঁর ভয় ক্রোধ অভিমান নেই, যিনি পবিত্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রতি আত্মবং আচরণ করেন, জল্ম-মৃত্যু স্খ-দৃঃথ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সমান জ্ঞান করেন, যিনি অপরের দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যাঁর শত্র্-মিত্র নেই, সল্তানে আর্সন্তি নেই, যিনি আকাৎক্ষাশ্ন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, যিনি ধার্মিক নন অধার্মিকও নন, যাঁর চিত্ত প্রশালত হয়েছে, তিনি আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে ম্রিজলাভ করেন। যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, সতত আত্মদোষদর্শী, আত্মাকে নিগ্রেণ অথচ গ্র্ণভোত্তা রুপে দেখেন, শারীরিক ও মানাসক সকল সংকল্প তাাগ করেছেন, তিনিই ইন্ধনহীন অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। যিনি সর্বসংস্কারমুক্ত নিন্দ্রল্ব, এবং কিছ্ই নিজের ব'লে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে নিব্তু ক'রে একাল্তমনে য়েগ্রারত হ'লে হ্দেয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শনে পাওয়া যায়। যেমন স্বন্ধে কিছ্ জেখিলে জাগরণের পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইর্প যোগাবদ্থায় পরমাত্মাকে প্রক্রিক করলে যোগভংগার পরেও সেই উপলব্ধি থাকে।

তার প্লর কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সবিস্তারে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রীতির জন্য এইসকল নিগ্র্ট বিষয় বললাম; তুমি আমার উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে

মাক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি বহা কাল আমার পিতাকে দেখি নি, এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করি। অর্জান বললেন, কৃষ্ণ, এখন হািস্তনাপারে চল, রাজা যাবিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তুমি শ্বারকায় যেয়ো।

# ৫। কুম্খের দ্বারকাযাত্রা — মর্বাসী উতৎক

কৃষ্ণ দ্বারকায় যেতে চান শানে যাধিতির বললেন, পান্ডরীকাক্ষ, তোমার মঙ্গল হ'ক; তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য। দ্বারবতী পারীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসাদেব, দেবী দেবকী, এবং বলদেবকে আমাদের অভিবাদন জানিও, আমাকে ওু আমার প্রাত্গণকে নিত্য স্মরণে রেখা, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

ধ্তরাণ্ট, গান্ধারী, পিতৃত্বসা কুনতী ও বিদ্যুর প্রভৃতির নিকট বিদায় নির্দ্ধৈ কৃষ্ণ তাঁর ভাগনী স্বভূদার সংগ্ণ রথারোহণে যাত্রা করলেন। বিদ্যুর ভামার্জুনাদি ও সাত্যাকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছু দ্রুর গিয়ে তিনি বিদ্যুর প্রভৃতিকে নিবতিত ক'রে দার্ক ও সাত্যাকিকে বললেন, বেগে রথ চালাও। কৃষ্ণ ও অর্জুন বহুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দ্ভিউপথের বাহিরে গেলে অর্জুনাদি হুস্তিনাপ্রের ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহন্প্রকার শন্ত লক্ষণ দেখা গেল। বায়্ন সবেগে প্রবাহিত হয়ে রথের সম্মন্থস্থ পথের ধ্লি কৎকর ও কণ্টক দ্র করলেন, ইন্দ্র স্নুগন্ধ বারি ও দিব্য প্রুৎপ বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছ্ন দ্রে যাবার পর কৃষ্ণ মর্প্রদেশে উপস্থিত হয়ে ম্নিপ্রেণ্ঠ উতৎকর দর্শন পেলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কৃশলজিজ্ঞাসার পর উতৎক বললেন, শোরি, তোমার যয়ে কুর্পান্ডবদের মধ্যে সোদ্রাত স্থাপিত হয়েছে তো? কৃষ্ণ বললেন, আমি সন্ধির জন্য বহন চেন্টা করেছিলাম কিন্তু তা সফল হয় নি। ব্লেধ বা বল ন্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না; ধতুরান্তের প্রুণণ স্বান্ধ্বে যালত্যাগ করেছেন, কেবল পঞ্চান্ডব জ্বীবিত আছেন, তাঁদেরও প্রুটমিত নিহত হয়েছেন। উতৎক কুন্ধ হয়ে বললেন, কুর্ম্ব, তুমি সমর্থ হয়েও কুর্পাণ্ডবাদকে রক্ষা কর নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুর্কুল বিনন্ট হয়েছে, আমি তোমাকে শাপ দেব। বাস্বদেব বললেন, আমি অন্নুময় করছি, শাপ দেবেন না। অলপ তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জানি যে

আপনি কৌমার ও ব্রহম্মচর্য পালন ক'রে তপঃসিন্ধ হয়েছেন, গর্ব্বকেও তুণ্ট করেছেন; আপনার তপস্যা আমি নণ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উত্তেকর অনুরোধে বিশ্বর্প দেখালেন। উত্তর্ক বিশ্বরাপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি পদন্বর ন্বারা পৃথিবী, মস্তক ন্বারা গগন, জঠর ন্বারা দালোক-ভূলোকের মধ্যদেশ, এবং ভূজ ন্বারা দিক্সমূহ ব্যাণ্ড ক'রে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ ক'রে পূর্বরূপ ধারণ কর। কৃষ্ণ পূর্বরূপ গ্রহণ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষি, আপনি অভীন্ট বর প্রার্থনা কর্ন। উত্তর্ক বললেন, প্রের্যোক্তম, তোমার যে রূপ দেখেছি তাই আমার পক্ষে প্রশিত বর। যদি নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও ফো এই মর্ভ্মিতে ইচ্ছান্সারে জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন হ'লেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন।

কিছ্ন কাল পরে একদিন উতৎক মর্ভুমিতে চলতে চলতে ত্রিত হয়ে কৃষকে স্মরণ করলেন। তথন এক দিগন্বর মলিনদেহ চণ্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল, তার সংগ কৃর্রের দল, হাতে খড়্গ ও ধন্বাণ; তার অধাদেশে জলস্রোত প্রস্রাব) প্রবাহিত হচ্ছে। চণ্ডাল সহাস্যে বললে, ভৃগ্বংশজাত উতৎক, তুমি আমার এই জল পান কর। উতৎক পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রন্থ হয়ে তিরুক্নার করলেন। চণ্ডাল অর্ন্তাহ্বত হ'ল। তার পর শংখচক্রগাদাধর কৃষ্ণকে দেখে উতৎক বললেন, প্র্রুষশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত নয়। কৃষ্ণ সান্থনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অম্ত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে অন্রোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মান্যুক্ত অমরত্ব দেওয়া অকর্ত্রা; যদি উতৎককে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চণ্ডালের রুপে দিতে যার্ক্তরা; যদি উতৎককে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চণ্ডালের রুপে দিতে যার্ক্তরা; বিদ উতৎককে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ'ক, অসমি বর দিছি, আপনার শিপসো পেলেই মেঘ উদিত হয়ে এই মর্ভুমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উতৎকমেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতৎক প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এখনও উতৎকমেঘ সেই মর্ভুমিতে জলবর্ষণ করে।

## ৬। উত্তেকর প্রবিব্রান্ত

জনমেজয় প্রশন করলেন, উতৎক এমন কি তপস্যা করেছিলেন যে তিনি জগৎপ্রভূ বিষ্কৃকে শাপ দিতে উদাত হয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, উতৎক (১) অতিশয় গ্রহ্ভক্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গ্রহ্ম গোতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা অধিক ক্ষেহ্ম করতেন। একদিন উতৎক কাষ্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার সময় দেখলেন, রোপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কাষ্ঠে লগন হয়ে আছে। পরিশ্রান্ত ক্ষ্ম্বাতুর উতৎক তাঁর বার্ধক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন। গোতমের কন্যা দ্রত্বেগে এসে উতৎকর অশ্র্ম অর্জালতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর হম্ত দশ্ধ হ'ল। গোতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকার্ত হ'লে কৈন? উতৎক বললেন, আমি শতবর্ষ আপনার প্রিয়সাধন করেছি; এতদিন আমার বার্ধক্য জানতে পারি নি, স্ম্বভোগও করি নি। আমার চেয়ে যায়া ছোট এমন শত সহস্র শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গ্রে ফিরে গেছে। গোতম বললেন, ভোমার শ্রহ্ময়য় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি নি যে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; এখন আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি গ্রেহ যাও।

উতৎক বললেন, ভগবান, আপনাকে গ্রেন্দিঞ্চণা কি দেব? গোতম বললেন, তুমি আমাকে পরিতৃত্ব করেছ, তাই গ্রেন্দিঞ্চণা। তুমি যদি ষোড়শবষীর যুবা হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ করতে পারবে না। উতৎক তখনই যুবা হয়ে গ্রেক্ন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং গোতমের আদেশ নিয়ে গ্রেন্প্লীকে বললেন, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব বল্ন। বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বললেন, সোদাস রাজার মহিষী যে দিব্য মণিময় কুণ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উতৎক কুণ্ডল আনতে গেছেন শ্রেন গোতম দ্বর্গিত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সোদাস বাশস্তের শাপে রাক্ষ্স হয়েছেন, তাঁর কাছে উতৎককে পাঠানো উচিত হয় নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জানুত্বাম না; তোমার আশীর্বাদে উতৎকর কোনও অমণ্ডাল হবে না।

তোমার আশীর্বাদে উতৎেকর কোনও অমঙ্গল হবে না।
দীর্ঘ শমগ্রাধারী শোণিতান্তদেহ ঘোরদর্শন সোদাসকে দেখে উতৎক ভীত
হলেন না। সোদাস বললেন, ব্রাহারণ, আমি আহার অফেবরণ করছিলাম, তুমি
উপযুক্ত কালে এসেছ। উতৎক বললেন, মহারাজ, আমি গ্রুর্পঙ্গীর জন্য আপনার

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উত্তেকর উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার, তিনি জনমেজয়ের সমকালীন।

মহিষীর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এর্মেছ; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গ্রন্থলীকে কুণ্ডল দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সোদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্পরের নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে।

সোদাসমহিষী মদয়ন্তীর নিকট উপন্থিত হয়ে উতৎক তাঁর প্রার্থনা জানালেন। মদয়ন্তী বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার কুণ্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা চেন্টা করেন। এই কুণ্ডল ভূমিতে রাখলে সর্পগণ, উচ্ছিন্ট অবস্থায় ধারণ করলে যক্ষণণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুণ্ডল সর্বদা সন্বর্ণ ক্ষরণ করে, রাত্রিকালে নক্ষর ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ করলে ক্ষ্মা পিপাসা এবং আন্ন বিষ প্রভৃতির ভয় দ্র হয়। রাহমণ, তুমি মহারাজের অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুণ্ডল পাবে।

উতৎক অভিজ্ঞান চাইলে সোদাস বললেন, তুমি মহিষীকে এই কথা ব'লো — আমার এই দ্বর্গতি থেকে ম্বিন্ত পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমার কুণ্ডলম্বয় দান কর। উতৎক সোদাসের এই বাক্য জানালে মদয়নতী তাঁকে কুণ্ডল দিলেন। উতৎক সোদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মহিষী কুণ্ডল দিয়েছেন; আমি প্রতিজ্ঞা লগ্যন করব না, কিন্তু আজ আপনার সংগ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আমাকে বধ করলে আপনার মিত্রহত্যার পাপ হবে। আপনিই বল্বন, আপনার কাছে আবার আসা আমার উচিত কিনা। সোদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না।

ম্গাচমের উত্তরনীয়ে কুন্ডল বেংধে উত্তব্দ দুত্বেগে গোতমের আগ্রমে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ক্ষুণিত হয়ে তিনি একটি বিল্ব বৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে লাগলেন, সেই সময়ে কুন্ডলসহ তাঁর উত্তরনীয় ভূমিতে প'ড়ে গেল। ঐরাবতবংশজ্ঞাত এক সর্পা কুন্ডলন্বয় মুখে নিয়ে বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করলে। বৃক্ষ থেকে নেমে উত্তব্দ তাঁর দন্ডকাণ্ঠ (রহমুচারনীর যথি) দিয়ে বল্মীক খাড়তে লাগলেন, কিন্তু পায়ত্রিশ দিন খাড়েও তিনি ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তথন ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুমি কেবুল দন্ডকাণ্ঠ দিয়ে পথ প্রস্তুত্ত করতে পারবে না। এই বালে ইন্দ্র দন্ডকাণ্ঠে তাঁর বক্স সংযুক্ত করে দিলেন। তখন উত্তব্দ ভূমি বিদীণ ক'রে স্ক্রিশাল ক্ষিলিলেক উপস্থিত হলেন। তার ন্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার প্র্ছু শ্বেত, মুখ ও চক্ষ্ম তামবর্ণ। অশ্ব উত্তব্দে বললে, বংস, তুমি আমার গ্রহান্বারে ফ্রুংকার দাও; ঘ্ণা ক'রো না, আমি অণিন, তোমার গ্রের গ্রের গ্রের। উত্তব্দ ফ্রুংকার দিলে অন্বের রোমক্রপ থেকে

ভয়ংকর ধ্ম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাশ্ত হ'ল। বাসন্কি প্রভৃতি নাগগণ গ্রুশত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উতৎককে প্রজা ক'রে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর উতৎক অণিনকে প্রদক্ষিণ ক'রে গ্রুব্গ্হে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল দিলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উত্তক এই প্রকারে তিলাক প্রমণ ক'রে কুণ্ডল এনেছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব হয়েছিল।

# ৭। কুন্ধের দ্বারকায় আগমন — ধ্রবিষ্ঠিরের স্বর্ণসংগ্রহ

দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বস্বুদেবকৈ সবিস্তারে কুর্পাণ্ডবয্দেধর বিবরণ দিলেন, কিন্তু দেহিত্র অভিমান্তর মৃত্যুসংবাদে বস্বুদেব অত্যন্ত কাতর হবেন এই আশঙকায় তা জানালেন না। স্বভ্রা বললেন, তুমি আমার প্রের নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই ব'লে স্বভ্রা ভূপতিত হলেন। বস্বুদেব শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ অভিমান্তর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। দেহিত্রের আশ্চর্য বীরত্বের বিবরণ শ্বুনে বস্বুদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবিধি প্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন।

হিন্দ্রনাপরের পান্ডবগণও অভিমন্ত্র জন্য কাতর হয়ে কাল্যাপন করছিলেন। বিরাটকন্যা উত্তরা পতির শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার ফলে তাঁর গভন্পে সন্তান ক্ষীণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশন্তিনী, শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পত্র হবে, বাস্বদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য অনুসারে সে পান্ডবগণের পরে প্রিবী শাসন করবে।

তার পর যাধিতির অশ্বমেধ যজের জন্য উদ্যোগী হলেক তিনি ধ্তরাদ্দপার যাধ্বংসাকে রাজ্যরক্ষার তার দিলেন এবং মর্ত্ত রাজ্যর সাব্বর্ণরাশি আনবার জন্য শাভাদনে প্রোহিত ধোম্য ও প্রতাদের স্প্রেক্তিসিলা হিমালয়ের অভিমাথে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যাধিতির স্থাপনের আজ্ঞাদিলেন এবং পাণ্ডপ মোদক পায়স মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়ে মহেশ্বরের প্রভাকরলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনাকরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অম্বাদি নিবেদিত হ'ল। তার পর যাধিতির ব্যাহানগণের অনুমতি নিয়ে ভূমি খননের

আদেশ দিলেন। স্বর্ণমির ক্ষাদ্র বৃহৎ বহুবিধ ভাশ্ড ভূগ্গার কটাহ এবং শত সহস্র বিচিত্র আধার সেই খনি থেকে উন্ধৃত হ'ল। তার পর যুধিষ্ঠির প্নবর্ণার মহাদেবের প্রজা করলেন এবং বহু সহস্র উন্থ্র অশ্ব হৃদ্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই স্বর্ণ-রাশি বন্ধন ক'রে হিন্তনাপ্রের যাত্রা করলেন। গ্রেভারপীড়িত বাহনগণ দুই ক্রোশ অশ্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল!

#### ৮। পরীক্ষিতের জন্ম

য্বিধিন্ঠিরের অশ্বমেধ ইচ্জের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন এবং বলরামকে অগ্রবর্তা ক'রে কনিষ্ঠ প্রাতা গদ, ভগিনী স্বভূচা, পরে প্রদান্ত্রনা চার্বদেষ্ণ ও শাত্র, এবং সাত্যাকি কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণের সঙ্গে হাস্তনাপ্রের উপস্থিত হলেন।

সেই সময়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শব রুপে প্রস্ত হলেন। প্রবাসিগণের হর্ষধন্নি উথিত হয়েই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ বাথিত হয়ে সাত্যকির সপ্পে অন্তঃপ্রে গেলেন, কৃত্তী দ্রোপদী স্ভান্ন ও অন্যান্য কুর্নারীগণ সরােদনে তাঁকে বেষ্টন করলেন। কৃত্তী বললেন, বাস্দেব, তুমিই আমাদের একমান্ত গতি, এই কুর্কুল তােমারই আপ্রিত। তােমার ভাগিনেয় অভিমন্যা্র প্র অশ্বত্থামার অন্তপ্রভাবে মৃত হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জাবিত ক'রে উত্তরা স্ভান্ন দ্রোপদী ও আমাকে রক্ষাকর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বর্প, এবং আমার পতি শ্বদা্র ও অভিমন্যার পিশ্ডদাতা। তুমি প্রে বলেছিলে যে একে প্রনর্ভাবিত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করে। অভিমন্যা উত্তরাকে বলেছিল — তােমার প্রত আমার মাতুলগ্রে ধন্বেদি ও নাতিশাদ্র শিখবে। মধ্স্দেন, আমরা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি কুর্কুলের কল্যাণ করে।

স্ভদ্র আত কণ্ঠে বললেন, প্রভরীকাক্ষ, এই দেখ, পার্থের পোত্রও অন্যান্য কুর্বংশীয়ের ন্যায় গতাস্ব হয়েছে। পাশ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ শ্নে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যদি জীবিত লা হয় তবে তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন্ উপকার হবে? তুমি ধর্মান্যা স্তাবাদী সত্যবিক্রম, তোমার শক্তি আমি জানি। মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে শস্যকে সঞ্জীবিত করে সেইর্প তুমি অভিমন্ত্র মৃত প্রকে জীবিত কর। আমি তোমার ভগিনী, প্রহীনা; শরণাপন্ন হয়ে বলছি, দয়া কর।

স্ভান প্রভৃতিকে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ স্তিকাগ্রহে প্রবেশ ক'রে দেখলেন্ সেই গ্রহ শত্রু প্রুপমালায় সঙ্জিত, চতুর্দিকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিন্দুক (গাব) কাষ্টের অধ্যার, সর্যপ, পরিষ্কৃত অস্ত্র, অণ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক দ্রব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষ্ণাগণ উপস্থিত রয়েছেন। এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রতি হয়ে সাধ্য সাধ্য বললেন। তখন দ্রোপদী উত্তরাকে বললেন, কল্যাণী, তোমার শ্বশার অচিন্ত্যাম্মা মধ্যসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্র সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন ক'রে কর্বণম্বরে বললেন, প্রত্তরীকাক্ষ্ণ দেখনে, আমি পুত্রহীনা হয়েছি, অভিমন্ত্র ন্যায় আমিও নিহত হয়েছি। দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মান্তে বিনষ্ট আমার পত্নেকে আপনি জীবিত কর্ন। অশ্থামার অস্ত্রমোচনকালে যদি আপনারা বলতেন — এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ কর্ক্ত, তবে ভাল হ'ত। গোবিন্দ, আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জীবিত কর্বন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপুত্র আমার সকল মনোরথ নন্ট করেছে, আমার জীবনে কি প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, তা বিফল হ'ল। আমার চণ্ডলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত প্রুকে আপনি দেখন। এর পিতা যেমন কৃতঘা ও নিষ্ঠার এও সেইর্প, তাই পাণ্ডব-গণের সম্পদ ত্যাগ ক'রে যমসদনে গেছে।

এইপ্রকার বিলাপ ক'রে উত্তরা ম্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন, কুল্তী প্রভৃতি তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে উত্তরা ম্ত প্রুকে কোলে নিয়ে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞের প্রু হয়ে ব্রিক্তপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম করছ না কেন? তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে ব'লো — বীর, কাল প্র্ণ না হ'লে কেউ মরে না, তাই আমি পতিপ্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আমি ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অশ্নিপ্রবেশ করব। প্রু, ওঠ, তোমার শোকার্তা প্রপিতামহী কুল্তী এবং আমাদের দিকে দ্ভিপাত কর: তোমার চঞ্চলনয়ন, পিতার তুলা যার মুখ সেই লোকনাথ প্রভরীকাক্ষ কৃষ্ণকে দেখ।

কৃষ্ণ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথা৷ হবে না: দেখি, সকলের সমক্ষেই

কৃষ্ণ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না: দেখ্য সকলের সমক্ষেই এই বালককে প্রেজনীবিত করব। যদি আমি কখনও মিঞ্জনীন ব'লে থাকি, এন্ধে বিমন্থ না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও রাহমুণগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিমন্যুর এই প্রে জীবনলাভ কর্ক। যদি অজ্বনের সহিত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ও ধর্ম নিতা আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি কংস ও কেশীকে আমি

ধর্মান্সারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হ'ক। বাস্দেব এইর্প বললে শিশ্ব ধীরে ধীরে চেতনা পেরে স্পন্দিত হ'তে লাগল।

অশ্বধামার রহ্মান্ত কৃষ্ণ কর্তৃক নিবতিতি হয়ে রহ্মার কাছে চ'লে গেল। তথন বালকের তেজঃপ্রভাবে স্তিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, রাক্ষসরা পালিয়ে গেল, আকা বালী হ'ল — সাধ্ কেশব, সাধ্। বালকের অধ্যসণ্ডালন দেখে কুর্কুলের নারীণা হ'ল হলেন, রাহ্মণরা স্বাস্তিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবক্ত স্ত মাগধ প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তরা প্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ বহু রন্ধ উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পরিক্ষীণ হ'লে অভিমন্মর এই প্র জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন — পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের বয়স এক মাস হ'লে পান্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন স্ক্রিক্ষত হস্তিনাপ্রের নানাপ্রকার উৎসব হ'তে লাগল।

# ৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জ্যনের যাত্রা

কিছ্মিদন পরে ব্যাসদেব হিস্তনাপ্রের এলে য্রিধিন্টর তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনার প্রসাদে আমি যজ্ঞের জন্য ধনরত্ব সংগ্রহ করেছি, এখন আপনি যজ্ঞের অনুমতি দিন। ব্যাস বললেন, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি অন্বমেধ যজ্ঞ ক'রে বিহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপম্মন্ত হবে।

্যর্থিতির কৃষ্ণকে বললেন, যদ্নন্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকী সন্পর্বতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমার পরাক্রম ও বৃদ্দিতে প্রথিবী জয় করেছি। তুমি আমাদের পর্ম গর্র, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি: অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি কুর্বীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, আপনি আমাদের রাজা ও গ্রের্। অতএব আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ কর্মন এবং আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়েজিত কর্মন।

যুথিন্ঠির সম্মত হ'লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, শৈক্ষ্যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব তিবস্থিদিমার তুমি যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হবে। অম্ববিদ্যাবিশারদ স্ত ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় অম্ব নির্বাচন কর্ম, তার পর সেই অম্ব মৃত্ত হয়ে তোমার যশোরাশি প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা স্থিবী পরিভ্রমণ কর্মক। দিব্যধন্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অম্বকে রক্ষ কর্মেন।

ভীমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুট্ম্বগণের তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যাসের উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা ক'রে যুবিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও রাজা যদি তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেণ্টা করবে যাতে যুন্ধ না হয়, এবং তাঁকে আমার এই যজে নিম্নত্রণ করবে।

ষধাকালে যুর্যিন্ডির দীক্ষিত হয়ে স্বর্ণমালা কৃষ্ণাজিন দশ্ড ও ক্ষোমবাস ধারণ করলেন। যজের অন্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অর্জ্ন শ্বেত অশ্বে আরোহণ ক'রে সেই কৃষ্ণসার (শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহু বেদপ্ত রাহাণ এবং ক্ষানিয় বীর অর্জ্বনের সংখ্য যান্তা করলেন। সকলে বললেন, অর্জ্বন, তোমার মণ্ডাল হ'ক, তুমি নিবিঘাে ফিরে এসাে।

# ১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ — বল্লাহন উল্পী ও চিত্রাণ্যদা

বিগতিদেশের বেসকল বীর কুর্ক্ষেত্রযুদ্ধে হত হয়েছিলেন তাঁদের প্র-পৌরগণ ব্রিষ্ঠিরের যজ্ঞান্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন বিনয়বাক্যে তাঁদের নিব্ত করবার চেণ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শ্নলেন না, অর্জুনের সংগ্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে আপনার কিংকর, আদেশ কর্ন কি করব। অর্জুন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণ-রক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন।

তার পর ষজ্ঞীর অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষপ্রের উপস্থিত হ'ল, ভগদত্তের প্রে বক্সদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর য্লেধর পর বক্সদত্ত তাঁর মহাহস্তী অর্জ্বনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জ্বন নারাচের আঘাতে সেই হস্তীকে বধ ক'রে বক্সদত্তকে বললেন, মহারাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগামী চৈত্রপ্রিণমায় ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমল্রণ করিছ, তুমি সেই যজ্ঞে ষেয়ো। পরাজিত বক্সদত্ত সম্মত হলেন।

স্থান সিন্ধ্দেশে এলে সেখানকার রাজারা জয়দ্রথের নিধন স্মর্ক্ত ক'রে দ্রুন্ধ স্থান্ধ কিবলে কিবলে কিবলে কিবলে কিবলে স্থান্ধ স্থান্ধ করলে। কিবলে কিবলে কর্মান্ত করলে। তথন ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা জয়দ্রথপত্নী দৃঃশলা তাঁর বালক স্থানির সংগ্র রথারোহণে অর্জ্বনের কাছে এলেন। ধন্ ত্যাগ ক'রে অর্জ্বন বললেন, ভগিনী, আমি কি করক বল। দৃঃশলা বললেন, তোমার ভাগিনের স্বর্থের এই প্র তোমাকে প্রণাম করছে, ভূমি একে কৃপাদ্ভিতৈ দেখ। অর্জ্বন বললেন, এর পিতা কোথার? দৃঃশলা

বললেন, তুমি যুন্ধার্থী হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পরে সর্বথ অকস্মাৎ প্রাণ-ত্যাগ করেছে। দ্বোধন ও মন্দব্দিধ জয়দ্রথকে তুমি ভূলে যাও, তোমার ভাগনী ও তার পোত্রের প্রতি দয়া কর। পরীক্ষিৎ বেমন অভিমন্যর প্রে, এই বালক তেমন স্বরধের প্রে। অর্জন অভিশয় দ্বংখিত হলেন এবং দ্বংশলাকে সান্ধনা দিয়ে গ্রেহ পাঠিয়ে দিলেন।

যজ্ঞাশ্ব বিচরণ করতে করতে মণিপ্রে এল। পিতা ধনজয় এসেছেন শ্নেম মণিপ্রপতি বছন্বাহন রাহ্মণগণকে অগ্রবর্তী ক'রে সবিনয়ে উপস্থিত হলেন। অর্জন্ন রুষ্ট হয়ে তাঁর প্রকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষরিয় ধর্মের বহিভূতি; আমি য্রিধিন্টিরের যজ্ঞাশ্বের সপেন তোমার রাজ্যে এসেছি, তুমি যুদ্ধ করছ না কেন? অর্জনের তিরুক্তার শ্রনে নাগকন্যা উল্পী পৃথিবী ভেদ ক'রে উপস্থিত হয়ে বছ্রনাহনকে বললেন, প্রু, আমি তোমার মাতা (বিমাতা) উল্পী; তুমি তোমার মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা হ'লেই ইনি প্রীত হবেন। তথন বছ্রবাহন স্বর্ণময় বর্ম ও শিরন্দাণ ধারণ ক'রে রথে উঠলেন এবং অন্চরদের সঙ্গে গিয়ে অন্ব হরণ করলেন। অর্জন প্রীত হয়ে প্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তুমাল যুদ্ধের পর অর্জন শর্বিন্ধ ও অচেতন হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। পিতার এই অবন্থা দেখে বছ্রবাহনও মোহগ্রুন্ত হয়ে ভূপতিত হলেন।

মণিপ্ররাজমাতা চিত্রাশ্গদা রণস্থলে এসে পতিপ্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে তাঁর সপঙ্গীকে বললেন, উল্পী, তোমার জন্যই আমার বালক প্রের হস্তে মহাবীর অর্জন নিহত হয়েছেন। তুমি ধর্মশীলা, কিন্তু প্রেকে দিয়ে পতিকে বিনন্ট ক'রে তোমার অন্তাপ হচ্ছে না কেন? আমার প্রেও মরেছে, কিন্তু আমি তার জন্য শোক না ক'রে পতির জনাই শোকাকুল হয়েছি। আমি অন্নয় করছি, অর্জন যদি কিছ্ম অপরাধ ক'রে থাকেন তো ক্ষমা ক'রে এ'কে জ্বীবিত কর। ইনি বহ্ম ভার্যা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রেষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইর্জে নিবলাপ ক'রে চিত্রাজ্যদা অর্জনের চরণ গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশন করলেন্

এই সময়ে বজুবাহনের চেতনা ফিরে এল। জিনি ভূপতিত পিতা ও জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আমি নৃশংস পিত্ইণতা, ত্রাহানুণরা আদেশ দিন আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আব্ত হয়ে এবং এবং এবং করে আবন ক'রে ন্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখন, আমি অর্জনেকে বধ ক'রে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন

করব। এই ব'লে বল্ল্বাহন আচমন ক'রে তার মাতার সহিত প্রায়োপবিষ্ট হলেন।

তথন উল্পী সঞ্জীবন মণি স্মরণ করলেন; তংক্ষণাং সেই মণি নাগলোক থেকে চ'লে এল। উল্পী তা হাতে নিয়ে বদ্রবাহনকে বললেন, প্রে, শোক ক'রো না, এঠ; অর্জ্রন দেবগণেরও অজ্য়ে। ইনি তোমার বল পরীক্ষার ইচ্ছায় যুন্ধ করতে এসেছেন, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মোহিনী মায়া দেখিয়েছি। এই দিবা মণির স্পর্শে মতু নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পাথের বক্ষে এই মণি রাখ। বদ্রবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মণি রাখলেন। তথন অর্জ্বন বেন দীঘনিয়া থেকে জাগরিত হলেন এবং মস্তক আদ্রাণ ক'রে প্রকে আলিজান করলেন।

অর্জন উল্পীকে বললেন, নাগরাজনিদিনী, তুমি ও মণিপ্রপতির মাতা চিত্রাজ্ঞান কেন এখানে এসেছ? আমার বা বল্লবাহনের বা তোমার সপন্নী চিত্রাজ্ঞানার কোনও অপরাধ হয় নি তো? উল্পী সহাস্যে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে অপরাধী নও। মহাবাহ্ম ধনপ্তায়, তুমি মহাভারতখন্দে অধর্মাচরণ ক'রে শান্তন্প্র ভীত্মকে শিখণভীর সাহাধ্যে নিপাতিত করেছিলে। আজ প্র কর্তৃক নিপাতিত হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মৃত্তি পেলে। এই প্রায়ন্তিত্ত না হ'লে তুমি মরণের পর নরকে যেতে। ভাগীরখী ও বস্কাণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে পারেন না; প্র আত্মনর্প, তাই তুমি প্রকর্তৃক পরাজিত হয়েছ।

অর্জন বললেন, দেবী, তুমি উপযুক্ত কার্য করেছ। তার পর তিনি বদ্র্ন্বাহনকে বললেন, চৈত্রপ্রিমার যুর্যিন্তির অন্বমেধ যক্ত করবেন, তুমি তোমার দ্বই মাতা এবং অমাতাগণের সংশ্যে সেথানে যেয়ো। বদ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি সেই যক্তে দ্বিজ্ঞগণের পরিবেশক হব। আজ রাত্রিতে আপনি দ্বই ভার্যার সংশ্য আপনার এই ভবনে বিশ্রাম কর্ন, কাল আবার অন্বের অন্যমন করবেন্টা অর্জন বললেন, মহাবাহ্ম, আমি তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অন্ব্রিমানে যাবে আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মণ্যল হ'ক, আমি আর্মার এখানে থাকতে পারব না। এই ব'লে প্রে ও দুই পঙ্কীর নিকট বিদায় নিজ্ঞা অর্জনে প্রস্থান করলেন।

যজ্ঞাশ্ব মগধে এলে সহদেবপরে (জরাসন্থের পোঁত) রাজা মেঘসন্থি অর্জনের সপ্যে যদ্ধে করতে এলেন, কিন্তু পরাসত হয়ে বশাতা স্বীকার করলেন। অর্জুন তাঁকে যজে উপদ্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তার পর অর্জুন অন্বের অনুসরণে সম্প্রতীর দিয়ে বঙ্গা প্রুড্র কোশল প্রভৃতি দেশে গিয়ে সেখানকার দেলছোগাকে পরাসত করলেন। দক্ষিণে নানা দেশে বিচরণ ক'রে অন্ব চেদিরাজ্যে এল। শিশ্বপালপুর শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গা কোশল কিরাত ও তঙ্গান দেশের রাজারা অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গাদ ও নিষাদরাজ একলবাের পুত্র যুদ্ধে পরাসত হলেন। অর্জুন পুনর্বার দক্ষিণ সম্প্রের তীর দিয়ে চললেন এবং দ্রাবিড় অন্ধ মাহিষক ও কোম্বাগরিবাসী বীরগণকে জয় ক'রে স্বরাত্র গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম ক'রে ন্বারকায় এলেন। যাদ্ব কুমারগণ অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি উপ্রসেন এবং অর্জুনের মাতুল বস্বদেব তাঁদের নিবারিত ক'রে অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন।

তার পর পশ্চিম সম্দ্রের উপকুল এবং সম্দ্র্য পশুনদ প্রদেশ অতিক্রম ক'রে অন্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপতি শকুনিপতে বহু সৈন্য নিয়ে যুন্ধ করতে এলেন, অর্জ্বনের অনুরোধেও নিব্ত হলেন না। অর্জ্বন শরাঘাতে গান্ধার-পতির শিরস্থাণ বিচ্যুত করলেন। গান্ধারপতি ভীত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলেন, তাঁর বহু সৈন্য অর্জ্বনের অস্থাঘাতে বিনন্ধ হ'ল। তখন গান্ধাররাজমাতা বৃদ্ধ-মন্দ্রীর সপ্পে অর্ঘাহন্তে অর্জ্বনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুনিপত্রকে সান্ধনা দিয়ে অর্জ্বন বললেন, ধ্তরাদ্ম ও গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে আমি তোমার প্রাণহরণ করির নি, কিন্তু তোমার বৃদ্ধির দোষে তোমার অন্তর্গণ নিহত হ'ল। তার পর অর্জ্বন শকুনিপত্রকে যজ্যে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে হাছতনাপত্রের যাত্রা করলেন।

#### ১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ

মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শৃত্তনক্ষত্রযোগে য্রিধিন্টির তাঁর দ্রাতাদের ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জুন শীঘ্র ক্লিরে আসবেন। তুমি যজ্ঞদথান নির্পণের জন্য বেদজ্ব রাহ্মণদের পাঠাও ব্রিধিন্টিরের আদেশ অনুসারে স্থান নির্পিত হ'লে স্থপতিগণ শত শত প্রাক্রিদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও পথ সমন্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ করলেন। আমন্তিত নরপতিগণ বহু রম্ন স্থা, অধ্ব ও আর্থ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শিবিরে সাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল হ'তে লাগল। যজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাশ্মী বাহ্মণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য

তর্ক করতে লাগলেন। আমদিরত রাজারা ইচ্ছান্সারে বিচরণ করে যজ্ঞের আয়োজন দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণভূষিত য্পকাষ্ঠ, স্থলচর জলচর পার্বত ও আরণ্য বিবিধ পদ্ম পক্ষী ও উদ্ভিদ, অম্রের স্ত্প, দাধ ও ঘ্তের হ্রদ প্রভৃতি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ রাহানভোজনের পর দ্নদ্ভি বাজতে লাগল; প্রতিদিন এইর্পে বহু বার দ্বেদ্ভিধ্বনি শোনা গেল।

কৃষ্ণ যাধিন্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দতে দ্বারা আর্জন আমাকে এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। — কৃষ্ণ, তুমি রাজা যাধিন্ঠিরকে ব'লো যেন সমাগত রাজগণের সমাচিত সংকার হয়, এবং অর্যাদানকালে এমন কিছ্ননা করা হয় যাতে রাজাদের বিলেব্যের ফলে প্রজানাশ হ'তে পারে (১)। যাধিন্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শানে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি শানেছি অর্জনে যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গো, তাঁর যাদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বদাই দাংখভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও অনিন্টস্কেক লক্ষণ দেখি নি। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পার্মার্মাংহ ধনজ্বয়ের পিশ্ডিকা (পায়ের গানি) অধিক স্থলে; এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা শ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে আমুল্যক্ত আর কিছ্ন আমি দেখি না। যাধিন্টির বললেন, তোমার কথা ঠিক। দ্রোপদী কৃষ্ণের দিকে অসা্রাস্কেক (২) বক্র দ্ভিপাত করলেন, কৃষ্ণও সন্দেহে তাঁর স্থার দিকে ফিরে চাইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকোতুকে অর্জনের ওই কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পর্রাদন অর্জ্যন যজ্ঞাশ্বসহ হিল্তনাপ্রের ফিরে এলেন এবং ধ্তরাণ্ট্র ধ্রিণিন্টর প্রভৃতিকে অভিবাদন করে কৃষ্ণকে আলিখ্যন করলেন। এই সময়ে মণিপ্রেরাজ বদ্র্বাহনও তার মাতৃশ্বয়ের সহিত উপস্থিত হলেন এবং গ্রেজনকে বন্দনার পর পিতামহী কুল্তীর উত্তম ভবনে গেলেন। চিগ্রাখ্যদা ও উল্পী বিনীতভাবে কুল্তী দ্রোপদী স্ভুল্ল প্রভৃতির সহিত মিলিত হলেন। বদ্র্বাহনকে কৃষ্ণ দ্র্যাশ্বযুক্ত শ্বশ্ভ্ষিত মহাম্লা রথ উপহার দিলেন; ধ্রিণিন্ট্রাদিও তাঁকে বিপ্রল ক্ষ্ণিন্লেন।

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব যাধিষ্ঠিরকে বললেন, যজ্ঞের মুক্তি উপদ্যিত হয়েছে, আজ থেকে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহারাজ, এই যজ্ঞি তুমি ব্রাহানণগণকে তিন গণে দক্ষিণা দাও, তাতে তিন অম্বমেধের ফল স্বাক্তি এবং জ্ঞাতিবধের পাপ

<sup>(</sup>১) অর্থাৎ রাজস্য যজ্ঞের সময় যা ঘণ্টছিল তেমন যেন না হয়।

<sup>(</sup>২) বােধ হয় এর অর্থ — কৃতিম কোপস্চক।

থেকে মৃত্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথাবিধি সকল কার্ব করতে লাগলেন। বিল্ব থাদর পলাশ এই তিন প্রকার কান্ডের প্রত্যেকের ছয়, দেবদার্র দ্ই, এবং শেলজ্মাতক(১) কান্ডের একটি ষ্প নিমিত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মরাজের আদেশে ভীম ন্বর্শভূষিত বহু য্প শোভার জনা প্রস্তুত করালেন। চারটি অগ্নিস্থান য্তু আঠার হাত যজ্ঞবেদী বিকোণ গর্ডাকারে নিমিত হ'ল। ঋত্বিগ্গণ নানা দেবতার উদ্দেশে বহু পশ্ব পক্ষী ব্য ও জলচর আহরণ করলেন। তিন শত পশ্র সঙ্গো যজ্ঞীয় অশ্বও য্প্রশ্ধ হ'ল।

আগনতে অন্যান্য পশ্ন যথাবিধি উৎসর্গের পর ব্রাহারণগণ শাস্থান্সারে যজ্ঞীয় অশ্ব বধ ক'রে দ্রুপদনন্দিনীকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তাঁরা অশ্বের বসা আগনতে দিলেন, যুথিছির ও তাঁর দ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার ধ্যু আদ্রাণ করলেন। যোল জন ঋত্বিক অশ্বের অধ্যসকল আগনতে আহুতি দিলেন। এইরপে যজ্ঞ সমাশ্ত হ'লে সশিষ্য ব্যাসদেব যুখিছিঠরের সংবর্ধনা করলেন। যুখিছির ব্রাহারণগণকে সহস্র কোটি নিষ্ক এবং ব্যাসদেবকে বস্কুধরা দক্ষিণা দিলেন। ব্যাস বললেন, মহারাজ, ব্রাহারণরা ধনাথাঁ, তুমি বস্কুধরার পরিবর্তে আমাকে ধন দাও। যুখিছির বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে প্রথিবী-দক্ষিণাই বিহিত; অর্জুন যা জয় করেছেন সেই প্রথিবী আমি দান করেছি, আপনারা তা ভাগ ক'রে নিন। এই প্রথিবী এখন ব্রহাম্ব, আমি আর তা নিতে পারি না, আমি বনপ্রবেশ করব।

দোপদী ও ভীমাদি বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তথন সভাস্থ সকলে রোমাণ্ডিত হলেন, অন্তরীক্ষ থেকে সাধ্য সাধ্য ধর্নিন শোনা গেল, রাহ্মণগণ হৃষ্ট হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব প্রনর্বার বললেন, মহারাজ, আমি তোমাকে প্রথিবী প্রত্যপণি করছি, তুমি তার পরিবর্তে স্বর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন কর্ন। তথন য্থিষ্ঠির ও তাঁর দ্রাতারা ত্রিগ্রণ দক্ষিণার কোটি কোটি গ্রণ দান করলেন, ব্যাস তা চার ভাগ ক'রে ধাত্বিকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। যজ্ঞায়তনে যে সমস্ত স্বর্ণমন্থ অল্যক্রির তোরণ যুপ ঘট স্থালী ইন্টক প্রভৃতি ছিল, যুগিন্টিরের আদেশে রাহ্মণ্রেল ভাগ ক'রে নিলেন। অর্বশিন্ট দ্রব্য ক্ষতিয় বৈশ্য শ্রে ও লেচ্ছগণকে ক্রেন্ট্রের হ'ল।

যজ্ঞ সমাপত হ'লে ব্রাহমণরা প্রভূত ধন নিক্ষেতিলৈ গেলেন। ব্যাসদেব তার অংশ কুণতীকে দিলেন। যুবিণ্ডির তার দ্রাতাদের সহিত যজ্ঞাণতস্নান ক'রে

<sup>(</sup>১) বহুবার বা বহুরারি।

সমাগত রাজগণকে বহন রত্ন হসতী অন্ব স্থা বস্তা ও সন্বর্ণ উপহার দিলেন এবং বছনুবাহনকেও বিপন্ন ধন দিলেন। রাজারা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। দন্ঃশলার বালক পোত্রকে যুবিষ্ঠির সিন্ধ্রাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি ব্যিবংশীর বীরগণ যথোচিত সংকার লাভ ক'রে ধর্মারাজের আজ্ঞা নিয়ে স্বারকায় প্রস্থান করলেন।

# ১২। শন্তদোতা বাহাৰ — নকুলর্পী ধর্ম

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহায়াজ, সেই মহায়জ্ঞ সমাপত হ'লে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মারাজের যশ সর্ব দিকে ঘোষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপরু প্রশেব্দিট হ'তে লাগল তখন এক বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষ্ম নীল এবং পাশ্বদেশ(১) স্বর্গবর্ণ। সে ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপতিগণ, কুর্ক্ষেত্রাসী এক উঞ্জীবী বদানা ব্রাহমণ যে শক্ক্মান করেছিলেন তার সঞ্জো আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুলের এই কথা শন্নে ব্রাহমণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিশ্দা করছ?

নকুল হাস্য ক'রে বললে, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলি নি, দর্প ক'রেও বলি নি। ধর্মক্ষেত্র কুর্ক্ষেত্রে এক ব্রাহাণ কপোতের ন্যায় উছ্বৃত্তি (২) দ্বারা জীবিকানিবাহ করতেন। একদা দার্ণ দ্ভিক্ষের ফলে তাঁর সণ্ডয় শ্ন্য হয়ে গেলে তিনি অতি কন্টে কিণ্ডিং যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শন্ত্র প্রস্তৃত করলেন। জপ আহ্রিক ও হোমের পর ব্রাহাণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম করছেন এমন সময়ে এক ক্ষ্মার্ত অতিথি ব্রাহাণ এসে আহার চাইলেন। গ্রুম্থ ব্রাহাণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শন্ত্রর ভাগ নিবেদন করলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষ্মানিব্যি হ'ল না। ত্থন ব্রাহাণের পক্ষ্মী বললেন, তুমি একে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহারণ তাঁর ক্ষর্ধার্ত প্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্নীকে বৃদ্ধান, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না; কটি-পতংগ-ম্গাদিও নিজের স্থাকৈ পোষণ করে। ধর্ম অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভাষার সাহায্যে হয়, ভাষাকে

<sup>(</sup>১) পরে আছে — মৃতক।(২) শান্তিপর্ব ২৪-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দুন্টব্য।

পালন না করলে লোকে নরকে ধার। ব্রাহমণী শ্বনলেন না, নিজের শস্ত্র অতিথিকে দিলেন। অতিথি তা থেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃশ্তি হ'ল না। তথন রাহমণের প্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। রাহমণ বললেন, প্র, তোমার বরস যদি সহস্র বংসরও হয় তথাপি তৃমি আমার দ্দিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। রাহমণপ্র আপত্তি শ্বনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষর্ধা দ্র হ'ল না। তথন রাহমণের সাধ্বী প্রবধ্ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। রাহমণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তৃমি ক্ষর্ধার্ত হয়ে আছ, তৃমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি ক'রে দেখব? প্রবধ্ শ্বনলেন না, অগত্যা রাহমণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথির পী ধর্ম বললেন, দ্বিজপ্রেষ্ঠ, তোমার শুন্ধ দান পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে প্রুপবৃণ্ডি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিদ্যিত হয়ে দতব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নন্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং দ্বীপ্রাদির দেনহ অতিক্রম ক'রে নিজ কর্মন্বার দ্বালক জয় করেছ। শন্ত্র্মদান ক'রে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত অশ্বমেধেও তা হয় না। দিবা যান উপদ্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে পক্ষী প্রত্ব ও প্রবেধ্র সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথির পী ধর্ম এইর প বললে ব্রাহাণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। তথন আমি গর্ত থেকে নির্গত হরে ভূল্নিণ্ঠত হলাম। সিস্তু শন্ত্রকণার গলেধ, দিব্য প্রুপের মর্দনে এবং সেই সাধ্ব ব্রাহানের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাণ্ডনমর হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইর প হবে এই আকাঙ্কার আমি ডপোবন ও যজ্জস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুর্রাজের এই যজ্জে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাণ্ডনমর হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য ক'রে বলেছিলাম যে সেই উঞ্জাবী ব্রাহানের শন্ত্র্নদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্জের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা ব'লে চ'লে গেল। সে অস্ক্রিশ্য হ'লে শিবজগণ নিজ নিজ গ্রে প্রস্থান করলেন।

জনমেজর বললেন, মহর্ষি, আমি মনে করি মজের তুল্য প্রণ্যফলদায়ক কিছ্ই নেই; নকুল ইন্দ্রতৃল্য রাজা ব্র্ধিন্ডিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন বললেন, একদা মহর্ষি জমদন্দি শ্রাম্থের জন্য হোমধেন, দোহন ক'রে একটি পশ্চি ন্তুন ভাশ্ডে দুশ্ধ রেখেছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষিকে প্রীক্ষা করবার ইচ্ছায় ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ ক'রে দৃণ্ধ নন্ট করলেন। জ্বমাণিন কৃদ্ধ হলেন না দেখে ধর্ম রাহানগর্পে আবিভূত হয়ে বললেন, ভূগুপ্রেষ্ঠ, আমি পরাজিত হয়েছি; ভূগ্বংশীয়গণ অতাত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভীত হয়েছি, আপনি প্রসন্ন হ'ন। জমদণিন বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ কর নি। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দৃণ্ধ রেখেছিলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। তথন ক্রোধর্পী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ পেলেন। শাপম্ভির জন্য ধর্ম অন্নাম করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা কর, তা হ'লে শাপম্ভ হবে। নকুল তপোবন ও যজ্ঞন্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা করতে লাগল। যুর্ধিতির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বর্প, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা ক'রে নকুল পাপম্ভ হয়েছিল।



# আশ্রনাসিকপর্ব

# ॥ আশ্রমবাসপর্বাধ্যায় ॥

# ১। ধ্রিণিঠন্নের উদারতা

যুন্ধজ্জের পর পাণ্ডবগণ ছবিশ বংসর রাজ্যপালন করেছিলেন। প্রথম পনর বংসর তাঁরা য্তরান্থের সম্মতি নিয়ে সকল কার্য করতেন। বিদ্র সঞ্জয় যর্যংসন্ ও কৃপাচার্য ধ্তরান্থের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুর্রাজকে দেবতা থারি পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির কথা শোনাতেন। বিদ্রর ধর্ম ও ব্যবহার আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর স্নুনীতির ফলে সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে অলপ ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্ম আদায় হ'ত। তিনি কারার্ম্থ বা বধদন্দপ্রাশ্ত অপরাধীকে মন্তি দিলে যুখিন্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুল্তী দ্রোপদী স্বভ্রা উল্পী চিত্রাশ্যদা, ধ্র্টকেতুর ভগিনী(১), জরাসন্থের কন্যা(২) প্রভৃতি সর্বদা গাম্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ল্লাতাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন, প্রহণীন ধ্তরাষ্ট্র যেন কোনও দ্বংখ ন। পান। সকলেই এই আজ্ঞা পালন করতেন, কিন্তু ধ্তরাষ্ট্রের দ্বন্দির ফলে প্রের্থ যা ঘটেছিল ভীম তা ভূলতে পারলেন না।

যুবিতির তাঁর দ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, বৃদ্ধ কুর্রাজ আমাদের সকলেরই মাননীয়; যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমার স্ত্ং, যিনি করবেন না তিনি আমার শত্র। ইনি আমাদের জনাই প্রপৌরাদির শোকে কাতর হয়ে আছেন, অতএব এ'র সকল অভিলাষ প্রণ করা আমাদের কর্তব্য। মৃত আত্মীয়স্ত্দ্গণের শ্রাম্থাদির জন্য এ'র যা আবশ্যক সবই যেন ইনি পান।

যুবিন্দিরের আচরণে ধ্তরাণ্ট অতিশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারী ও স্বৃত্তশোক ত্যাগ ক'রে পান্ডবর্গনেকে নিজপ্ততুলা মনে করতে লাগলেন। ধ্রভূরাণ্ট প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান্ডবর্গনের মন্গলের নিমিত্ত স্বস্তায়ন ও হোম্প্রতিরাতে লাগলেন।

<sup>(</sup>১) নকুলপদ্দী করেণ মত্যী।

তিনি পাণ্ডুপ্রেদের সেবায় যে আনহদ পেলেন তা প্রে নিজের প্রেদের কাছে পান নি ৷

## ২। ভীমের আক্রোশ — ধৃতরাণ্টের সংকল্প

এইর্পে পনর বংসর কেটে গেল। ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধ্তরাণ্টের অপ্রিয় কার্য করতেন এবং অন্চর ন্বারা তাঁর আজ্ঞা লংঘন করাতেন। একদিন ভীম তাঁর বংধ্দের কাছে তাল ঠকে বললেন, আমার এই চন্দনচার্চত পরিষতুলা বাহ্রর প্রতাপেই ম্ট দ্বের্যধনাদি পরে ও বান্ধব সহ নিহত হয়েছে। এই নিষ্ঠ্র বাক্য শ্নতে পেয়ে ধ্তরাণ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, ব্লিধ্মতী গান্ধারী কালধর্ম ব্বে নীরবে রইলেন। য্বিধিষ্ঠর অর্জ্বন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রোপদী এ বিষয়ে কিছ্রই জানতে পায়েন নি। ধ্তরাণ্ট্র বান্দাকুল্পুণ্ডে তাঁর স্কুর্দ্গণকে বললেন, আমার দ্বের্শিধর ফলেই কুর্কুল ক্ষর পেয়েছে। প্রেন্দেবর বলে আমি ব্যাসদেব কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোল কৃপ বিদ্বর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শ্রনি নি, পান্ডবগণকে তাদের পিত্রাজ্ঞা ফিরিয়ে দিই নি। এই অপরাষ সহস্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদ্যে বিন্ধ হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়ন্চিত্রের জন্য আমি দিনের চতুর্থ ভাগে বা সন্টম ভাগে বংকিণ্ডিং আহার করি, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। আ ম ও গান্ধারী মৃণ্চর্ম পরে কুন্দশয্যায় শ্রের্ণ নিত্য জপ করি। যুর্বিষ্ঠির শ্রনলে অন্তণ্ড হবেন সেজন্য এ কথা আমি কাকেও জানাই নি।

তার পর ধ্তরাণ্ট্র যুবিন্ঠিরকে বললেন, বংস, তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে আমি সুখে আছি, দান ও শ্রান্ধকর্মাদি ক'রে পুণাসণ্টরও করেছি; পুরহীনা নিশারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রোপদীর অপমান ও গ্রামাদের ঐশ্বর্যহরণ করেছিল তারা ক্ষর্রধর্মান্মারে মুন্থে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। নে আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তাই অমারে করা উচিত। তুর্মি এমনিন্ঠ দেনা তোলকে বলছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমৃতি দাও। বৃদ্ধ স পুরুলে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের ক্রুক্রেটিত ধর্ম। আমি গুধারীর ও জামাকে আশীর্বাদ কর্ব্র চীরবল্কল ধারণ ক'রে উপবাসী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ কর্ব্র চীরবল্কল ধারণ ক'রে উপবাসী হয়ে তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার ক্রিধকারে প্রভাশ্বত যে কর্ম অনুন্তিত হয় রাজাও তার ফলভোগী হন।

ম্বিডির বললেন, কুর্রাজ, আপনি দ্বংখভোগ করলে এই রাজ্য আমার

প্রীতিকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি অতি দর্ব্যাশি রাজ্যাসম্ভ ও প্রমাদগ্রস্ত। আপুনি অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভোগে কি প্রয়োজন? আপুনি আমাদের পিতা ও পরম গ্রের, আপনি চ'লে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ঔরসপত্ত যুষ্থেন, বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহণ কর্ন, আমিই বনে যাব। অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন কর্বন, অযশ দ্বারা আমাকে দণ্ধ করবেন না। আমি রাজা নই, আর্পানই রাজা। দুর্যোধনাদির কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমাত্র ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রন্ত হর্মোছলাম। আমরাও আপনার পত্র, গান্ধারী ও কন্তীকে সমান জ্ঞান করি। আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, আপনি মনের দঃখ দরে করন।

ধ তরাষ্ট্র বললেন, বংস, আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তমি আমার যথোচিত সেবা করেছ. এখন বনগমনের অনুমতি দাও। ধৃতরাষ্ট্র সহসা কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বার্ধকা ও অধিক কথা বলার ফলে আমার মন অবসন্ন ও মুখ শৃষ্ক হচ্ছে, আমি সঞ্জয় আর রুপাচার্যকে বলছি, এরা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় করুন। এই বলে ধ্তরাষ্ট্র গান্ধারীর দেহে ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন।

যু, ধিষ্ঠির বললেন, হায়, যিনি শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যিনি লোহভাম চূর্ণ করেছিলেন, তিনি এখন অচেতন হয়ে অবলা দ্বীকে অবলম্বন করলেন ! এইরূপ বিলাপ ক'রে যুর্নিষ্ঠির জলার্ন্র হস্ত দিয়ে ধ্তরাষ্ট্রের মুখ ও বক্ষ মুছিয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বংস, আমাকে আলিখ্যান কর, তোমার স্পর্শে আমি প্রনজীবিত হয়েছি। আজ আমি দিবসের অন্টম ভাগে আহার করব এই দ্থির কর্নোছলাম, এখন তার সময় ইয়েছে; দুর্বলতার ফলে আমার চেতনা লুংত হয়েছিল। বার বার কথা বললে আমার ক্লান্তি হয়: তাম আর কন্ট দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও।

যু, ধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রতি করার জন্য আফি রাজ্য বা জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আপনি এখন আহার কর্ন, বনগমনের কথা পরে হবে।

# ৩। ধৃতরাজ্রের প্রজাসম্ভার্ষণ

ব্যাসদেব এসে য্রাধিষ্ঠিরকে বললেন, কুর্নন্দন ধ্তরাষ্ট্র যা বলছেন তাতে তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃন্ধ ও প্রেশোকাতুর, গান্ধারীও অতি কন্টে ধৈর্য ধারে আছেন; এ'দের বনে যেতে দাও, যেন এখানে এ'দের মৃত্যু না হয়। অন্তকালে রাজাদের অরণাবাসই শ্রেয়। যুদ্ধে অথবা যথাবিধি অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজার্ষিদের পরম ধর্ম। ধ্তরাজ্ফের তপস্যা করবার সময় হয়েছে, তোমার উপর এখন এ'র কিছ্মান ক্রোধ নেই।

ব্যাসদেব চ'লে গেলে যুথিপির বিনীত হয়ে ধ্তরাণ্টকে বললেন, আপনার বা অভিলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মতি দিয়েছেন। কুর্বাজ, আমি নতমস্তকে অন্নয় করছি, এখন আহার কর্ন, পরে অরণ্যাশ্রমে যাবেন। জরাজীর্ণ গজপতির ন্যায় ধ্তরাণ্ট ধীরে ধীরে নিজ গ্হে গেলেন এবং আহ্যিকাদির পর আহার করলেন। গান্ধারী কুনতী ও বধ্গণ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। ভোজনের পর ধ্তরাণ্ট ঘ্রিখিন্তরের পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সন্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তার পর শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গ্রেছ গেলেন।

**४.** जतात्मेत्र जन्दतार्थ य्रीर्धार्भेत कृत्रकाश्यालत श्रकाशयाक एएक जानारानन । পরেবাসী ও জনপদবাসী ব্রাহমুণাদি এবং নানা দেশ হ'তে আগত নরপতিগণ সমবেত হ'লে ধৃতরাষ্ট্র সকলকে সন্বোধন ক'রে বললেন, আপুনারা বহুকাল কুর্কুলের সঙ্গে একত বাস করেছেন, আমরা পরস্পরের স্কৃত্ ও হিতৈষী। ব্যাসদেব ও রাজা যুবিণ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আমি গান্ধারীর সংগে বনে যেতে ইচ্ছা করেছি, আপনারাও বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুমতি দিন। আমি মনে করি, আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আমি প্রেবিরহে কাতর হয়ে আছি, বয়স এবং উপবাসের জন্য দূর্বলও হয়েছি। যুবিণ্ঠিরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সূত্রভোগ করেছি। এখন এই পত্রহীন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আবু কি গতি আছে? বংসগণ, শান্তনার পরে ভীষ্মপরিপালিত বিচিত্রবীর্য এবং পান্ডু এই রাজ্য পালন করেছিলেন; তার পর আমিও আপুনাদের সেবা করেছি। যদি আমার ক্রিট্রট হয়ে থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দব্দিধ দ্বরোধনও এই ক্রিক্টাক রাজ্য ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ কুরে নিটি তার দুনাতির करन এবং আমার দোষে অসংখ্য মহীপাল यदम्ध প্রাণ্ ক্রারিরেছেন। আমার কার্য ভাল বা মন্দ যাই হ'ক, আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলুছি — আপনারা তা মনে রাখবেন না। এই প্রহণন শোকাতুর অন্ধ বৃন্ধকে প্রান্তন কুর্রাজগণের বংশধর ব'লে ক্ষমা করবেন। আমি ও দুর্গখনী গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি —

আমাদের বনগমনের অনুমতি দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপত্রে যুর্ঘিষ্ঠিরের প্রতি আপনারা সমদ্দি রাখবেন। লোকপাল তল্য চার দ্রাতা যাঁর সচিব সেই ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা যুর্বিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যুস্ত ধনের ন্যায় আমি যুর্বিষ্ঠিরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদের সকলকেও যু*্বি*ঠরের হুস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রতি ব্রুম্ধ হন নি, এখন আমি ও ্রুধারী কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা কর্রাছ — আমার অস্থিরমতি লোভী স্বেচ্ছাচারী ্রদের অপরাধ ক্ষমা কর্ন।

ধৃতরাজ্বের অন্বর শ্বনে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দ বাষ্পাকুন্নয়নে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং নঃথে অচেতনপ্রায় হলেন। পরিশেখে শাস্ব নামে এক বান্মী ব্রাহমুণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রতিনিধির্পে আমি আপনাকে বলছি — আপনার কথা যথার্থ, আপনি ও আমরা পর্যারের সহেং। আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষগণ পিতা ও দ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন করেছেন, রাজা দুর্যোধনও আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি। স্পারা তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস ক'রে সূত্রে ছিলাম তা আপনি জানেন্। এখন কু**ন্তীপুত্র যুর্ঘিন্ডির সহস্র বংসর আমাদের পালন করুন। আমরা অনুন**য় ওরছি, জ্ঞাতিবধের জন্য আর দুর্যোধনের দোষ দেবেন না। কুরুকুলনাশের জন্য আপনি দুর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমর। অনুমতি দিচ্ছি, আপনি বনে গিয়ে প্রণ্যকর্ম কর্মন, আপনার পুত্রগণও স্বর্গলোক লাভ করন, যাধিষ্ঠির হ'তে আপনি যে মানসিক দঃখ পেয়েছেন তা অপনীত হ'ক। প্রবৃষ্ণ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার।

ব্রাহমণের কথা শন্নে সকলে সাধ্য সাধ্য বললেন, ধ্তরাণ্ট্রও প্রীত হলেন। প্রজারা অভিবাদন ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেল, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার্মীর সংখ্য নিজ ভবনে গেলেন।

৪। **ধ্তরান্ত্র প্রভৃতির বন্যান্ত্র** বিদ্বর যু**র্**ধিকিস্ক পর্রাদন প্রভাতকালে বিদ্বর যুমিণ্ডিরের কার্ছে এসে বললেন, মহারাজ, ধ তরাষ্ট্র স্থির করেছেন যে আগামী কার্তিক-পূর্ণিমায় বনে যাবেন। ভীষ্ম দ্রোণ সোমদত্ত বাহ্মীক দ্রেখিনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত স্বহৃদ্গণের প্রান্থের জন্য তিনি কিণ্ডিং অর্থ প্রার্থনা করছেন। যু, ধিষ্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন

অর্নেও অন্মোদন করেলের, কিন্তু কোধী ভীম সম্মতি দিলেন না। অর্জনে তাঁকে ন্যুভাবে বললেন, কালেরে বৃদ্ধ পিতা (জ্যেতিতাত) বনে যাবার প্রের্ব ভীষ্ম প্রভৃতির প্রাদধ করতে ান; আপনার বাহ্বলে যে ধন অর্জিত হয়েছে তারই কিণ্ডিং তিনি চাচ্ছেন। কালের কি বিপর্যায় দেখনে, প্রের্ব যাঁর কাছে আমরা প্রার্থী হয়ে গ্রেছি এখন কল্টেশ্ব তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। প্রের্থশ্রেষ্ঠ, আপনি আপন্তি ক্ষরবন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপ্যশ হবে।

ভীমদেশ সক্রোধে বললেন, ভীজাদ্রোণাদি এবং স্বৃহ্দ্গণের প্রাণধ আমরাই করব, কর্পের শান্ধ কুনতী করবেন। প্রাণেধর জন্য ধৃতরান্ট্রকৈ অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তায় কুনান্গার প্রগণ পরলোকে কন্টভোগ কর্ক। অর্জ্বন, প্রের কথা কি তুমি ভূকে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ কোথায় ছিল। প্রাণ ভীজ্ম ও সোমদন্ত তথন কি করেছিলেন? দাত্তসভায় এই দ্বর্দধ ধ্তরান্ট্রই বিদ্বকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — আমরা কোন্ বস্তু জিতলাম? এসব কি তোমার মনে নেই?

যুবিণ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তার পর তি ি বিদ্রুরকে লললেন, আপনি কুর্রাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি িজের কোষ থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুণ্ট হবেন না। বনবাসকালো ভীম অনেশ কণ্ট ভোগ করছেন, তাঁর কর্কশ আচরণে কুর্রাজ যেন রুণ্ট না হন। আমা ও অজ্যনের সুমুস্ত ধনের তিনিই প্রভু।

বিদ্রের মুখে যুথিতিরের বাক্য শুনে ধ্তরাণ্ট প্রতি হলের গ্রথং আত্মীয় ও বান্ধবগণের প্রাণ্ড ক'রে রাহানগণকে প্রভূত ধন দান করলেন । তার পার তিনি কার্তিক-পূর্ণিমায় যজ্ঞ ক'রে অণিনহোত্র সম্মুখে রেখে বন্যাত্রা কর লাই। তার্গিন্টর শোকে অভিভূত হয়ে ভূপতিত হলেন, অর্জুন তাঁকে সান্থনা দিতে লাগলেন। শার্কিপ বিদ্রের সঞ্জয় যুযুৎসন কৃপাচার্য ও ধোম্য প্রভূতি রাহানগণণ সজলনয়নে কুর্ম্ব তার্বি অনুগমন করলেন। বন্ধনেত্রা গান্ধারী কুল্ডীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধ্তরাণ্ট্রিকাশার সক্রেধ দুই হসত রেখে চলক্ষে লাগলেন। দ্রোপদী স্বভূরা উত্তরা উল্পূর্ণী চিত্রাপ্রাণ্ট প্রভূতিও সরোদনে অনুগমন করলেন। পাশ্ডবদের বনগমনকালে ক্রিকিনাপ্রের প্রজারা রেমার দুঃখিত হয়েছিল, ধ্তরাণ্টের যাত্রাকালেও সেইর্ম্বর্ণ হ'ল। বিদ্রুর ও সঞ্জয় সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুন্র যাবার পর ধ্তরাণ্ট্র মুখিন্টিরাদিকে ফিরে যেতে বললেন। গাশ্ধারীকে দুঢ়ভাবে ধ'রে কুল্ডী বললেন, আমি মুক্ত নাস্থ করব, তপান্থনী গাশ্ধারীর ও কুর্ব্রাজের পদসেবা করব। যুখিন্টির, তুমি

সহদেবের উপর কখনও অপ্রসম হয়ে। না, সে তোমার ও আমার অনুরক্ত। কর্ণকে সর্বদা স্মরণ ক'রো, তাঁর উদ্দেশে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রোপদীর প্রিয়সাধন ক'রো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে।

য্বিধিন্ঠির কাতর হয়ে কুল্তীকে নিব্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়াই যদি আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের দিয়ে লোকক্ষয় করালেন কেন? কুল্তী প্রদের অন্বনয় শ্বনলেন না, অশ্রুরোধ ক'রে বললেন, তোমরা পাণ্ডুর প্রত এবং দেবতুলা পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হল্তে নির্জিত হয়ে যাতে তোমাদের দ্বঃখভোগ করতে না হয় সেজনাই আমি তোমাদের যুল্থে উৎসাহিত করেছিলাম, তোমাদের তেজোব্দির নিমিন্ত বাস্বদেবের নিকট বিদ্বলার উপাথ্যান বলেছিলাম। স্বামীর রাজত্বকালে আমি বহু সুথ ভোগ করেছি, এখন প্রেরে বিজিত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পতি যেখানে আছেন সেই প্রণালোকে আমি যেতে ইচ্ছা করি; ধৃতরাভ্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা ক'রে শরীর শ্বন্ধক করব। কুর্প্রেন্ড্রেন্ড, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত গ্রে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মতি থাকুক, মন মহৎ হ'ক।

ধ্তরান্দ্র বললেন, যাধিতিরের জননী ফিরে যান, পাত্র ও ঐশ্বর্থ ত্যাগ ক'রে ইনি কেন দার্গম বনে যাবেন? রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা কর্ন। গান্ধারী, তুমি এ'কে নিব্ত হ'তে বল। ধর্মপরায়ণা সতী কুল্তী বনগমনের সংকলপ ত্যাগ করলেন না; তথন দ্রোপদী প্রভৃতি বধ্গণ সরোদনে পান্ডবদের সঙ্গে হিন্তনাপারে ফিরে গেলেন।

## ৫। ধৃতরাত্র-সকাশে নারদাদি

বহু দ্রে গিয়ে ধৃতরাদ্র ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হলেন। সুন্ধ্যাকালে স্থের আরাধনার পর বিদ্বের ও সঞ্জয় কুশশযায় প্রস্তুত ক'রে দিলেন; ধৃতরাদ্ধ এক শযায় এবং কুন্তীর সহিত গান্ধারী অন্য শযায় রাহিযাপন করলেন। প্রতঃকালে যথাবিধি আহিকে ও হোমের পর তাঁরা উত্তর দিকে যায়ে ক্রেলেন এবং কুর্ক্লেফে উপস্থিত হয়ে রাজর্ধি শত্যপুক্তে দেখতে পেলেন। ইনি, কিকয় দেশের রাজা ছিলেন, বৃন্ধাবস্থায় জ্যেন্ডপত্রকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গো ধৃতরাদ্ধ ব্যানের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা আজন ও বন্ধক ধারণ ক'রে শত্যপের আশ্রমে বিদ্বের সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।

একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভৃতি ধ্তরাণ্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসংগ্য নারদ বললেন, শতব্পের পিতামহ সহস্রচিত্য তপস্যার ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। আরও অনেক রাজ্য এই বনে তপঃসিন্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধ্তরাণ্ট্র, আপনিও ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সহিত উত্তম গতি লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে বাস ক'রে নিত্য আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা দিব্যনেত্রে দেখছি, সংকর্মের ফলে কুন্তীও তাঁর কাছে যাবেন। বিদ্বর যুর্ঘিন্ডিরে প্রবেশ করবেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন।

রাজিষি শত্যুপ বললেন, দেবিষি, ধ্তরাণ্ট্র কোন্ লোকে যাবেন তা তোঃ আপনি বললেন না। নারদ বললেন, আমি ইন্দের কাছে শ্নেছি রাজা ধ্তরাণ্ট্র আর তিন বংসর জীবিত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সহিত দিব্য বিমানে কুবেরভবনে গিয়ে ইচ্ছান্সারে দেব গন্ধব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধ্তরাণ্ট্রকে এইর্পে আন্বাসিত ক'রে নারদাদি প্রস্থান করবেন।

# ৬। ধৃতরাদ্র-সকাশে যুরিণিঠরাদি

ধ্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বনে গেলে প্রবাসিগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, প্রহীন বৃন্ধ ক্র্রাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুনতী নির্জন বনে কি ক'রে বাস ক্রছেন? প্রগণ ও রাজন্তী ত্যাগ ক'রে কুনতী কেন দ্বন্ধর তপস্যা করতে গেলেন?

কুলতীর বিরহে পাণ্ডবগণ কাতর হয়ে কালমাপন করতে লাগলেন, কোনও বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁরা দিথর করলেন যে বনে গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রোপদীও গমনের জন্য উৎস্কুক হলেন। যুি ধিন্ঠিরের আঁজ্ঞার রথ হুল্তী অন্ব ও সৈন্য সন্জিত হ'ল, বহু প্রেবাসী তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দিন নগরের বহির্ভাগে বাস ক'রে ষষ্ঠ দিনে যুি ধিন্ঠির সদলে যাত্রা করলেন। কুপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন; যুি ধিন্ঠির ও অর্জুন রূথে, ভীম হুল্তীতে, নকুল-সহদেব অন্বে, এবং দ্রোপদী প্রভৃতি নারীগণ শিবিকায় যান্ত্রিকরলেন। নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিবিধ যানে যুি ধিন্ঠিরের অনুগমন কর্ল্ডেন। যুম্বংস্কু ও ধোম্য প্রেরক্ষার জন্য হিন্তনাপ্তরে রইলেন।

পাশ্ডবগণ যম্না পার হয়ে কুর্ক্লেরে এসে শ্রুষ্ঠ্প ও ধ্তরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদরজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ব্রিষিন্ঠির সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেন্ঠতাত কুর্বংশ-পতি কোথার? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি প্রুপ ও জল আনতে এবং যম্নায়

স্নান করতে গেছেন। পাশ্ডবগণ সম্বর যম্মনার দিকে চললেন এবং কিছমুদ্রে গিয়ে দেখলেন, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে কৃতী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে রোদন ক'রে কুনতীর পায়ে পড়লেন। তার পর পান্ডবগণ ধতেরাষ্ট্রাদিকে প্রণাম ক'রে তাঁদের জলপূর্ণে কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পঞ্চপান্ডব ও দ্রোপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পরিচয় দিলেন। — যাঁর দেহ বিশান্থ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ. মহাসিংহের ন্যায় সবল, যাঁর নাসিকা উন্নত এবং চক্ষ্য দীর্ঘ ও তামবর্ণ, ইনি কর্মরাজ যু, বিশ্বির। এই মন্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহ, স্থালস্কন্ধ পরেষ ব্রেদর। এর পার্টেব যে মহাধন,ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হচ্তিয়্থপতিতুল্য যুবা রয়েছেন, ইনি অর্জন। কুল্তীর নিকটে বিষ্কৃত্ত মহেন্দের ন্যায় অনুপম রূপবান ও বলবান যে দ্বজন রয়েছেন, এ'রা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা পদ্মপলাশাক্ষী মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় নারী কৃষ্ণ। এ র পার্টেব যে কনকবণা চন্দ্রপ্রভার ন্যায় রূপবতী রমণী রয়েছেন ইনি চক্রপাণি ক্রফের ভগিনী স্বভন্ন: এই স্বর্ণগোরাখ্যী নাগকন্যা উল্পী, এবং আর্দ্র মধ্কে প্রুডেপর ন্যায় যার কান্তি, ইনি রাজকন্যা চিত্রাণ্গদা: এ'রা অর্জ্যনের ভার্যা। যিনি ক্লফের সহিত প্পর্ধা করতেন সেই রাজসেনাপতি শল্যের ভাগনী এই নীলোপেলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালী)। এই চন্পকগোরী জরাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্নী। এবে নিকটে যে ইন্দীবর্শ্যামবর্ণা রমণী ভূমিতে ব'সে আছেন, ইনি নকুলের পদ্দী (ধৃষ্টকেতুর ভূগিনী করেণ্মতী)। এই প্রতশ্তকান্তনবর্ণা সন্দরী বিনি পত্রেকে কোলে নিয়ে আছেন, ইনি বিরাটকন্যা উত্তরা; দ্রোণ প্রভৃতি এ'র পতি অভিমন্যুকে রথহীন অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই এক শত নারী, যাঁরা শক্ত উত্তরীয় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, এ'রা ধৃতরাম্বের অনাথা পত্রবধ্য।

# ৭। বিদ্যরের তিরোধান

Mile 19 elle lagg তাপসগণ চ'লে গেলে ধ্তরাষ্ট্র ধ্বিধিষ্ঠরাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কিছ্নক্ষণ আলাপের পর যুখিন্ডির বললেন, মহারাজ, বিদুর কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধৃতরাষ্ট্র বলুলেন পত্র, বিদরে কেবল বায়, ভক্ষণ ক'রে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায় আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন প্রদেশে ব্রাহমণরা কখনও কখনও তাঁকে দেখতে পান।

এই সময়ে যাধিন্ঠির দরে থেকে শীর্ণদেহ দিগন্বর বিদ্রকে দেখতে পেলের, তাঁর মহতকে জটা, মাথে বীটা (১), দেহ মললিগত ও ধালিধ্সর। বিদ্র আশ্রমের দিকে দ্ভিপাত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলেন, যাধিন্ঠির বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, ভো ভো বিদ্রর, আমি আপনার প্রিয় যাধিন্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি। বিদ্রর এক বক্ষে ঠেস দিয়ে অনিমেষনয়নে যাধিন্ঠিরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর দ্ভিতিত নিজের দ্ভিট, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত ক'রে যোগবলে যাধিন্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ঠ হলেন। যাধিন্ঠিরের বোধ হ'ল তাঁর বল পর্বোপেক্ষা বহ্ন্ণ বাদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুরের বক্ষাপ্রিত হতখলোচন প্রাণহীন দেহ দেখে তিনি ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ করলেশ এবং অন্তোন্ডিক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শানলেন — রাজা, বিদ্যুরের দেহ দুগ্ধ ক'রো না, এ'র কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যতিধর্ম প্রাণ্ত হয়ে সান্তানিক লোক লাভ করেছেন, এ'র জন্য শোক ক'রো না। তখন যাধিন্ঠির আশ্রমে ফিরে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃত্রান্থ প্রভৃতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

পর্রাদন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শত্যুপ প্রভৃতির সংগ্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন। কুশলপ্রশেনর পর ব্যাস ধৃতরাণ্ট্রকৈ বললেন, কুর্রাজ, তুমি বিদ্বের পরিণাম শ্বনেছ। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদ্বের রুপে জন্মেছিলেন (৩)। ব্রহ্মার আদেশে বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে তোমার এই দ্রাতাকে আমি উৎপাদন করেছিলাম। এই তপস্বী সত্যানিষ্ঠা ইল্যিরদমন শমগ্রণ অহিংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। য্রাধিষ্ঠিরও ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদ্বর, যিনি বিদ্বর তিনিই যুধিষ্ঠির। এই পাণ্ডুপ্রত যুধিষ্ঠির, যিনি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এ'র শরীরেই বিদ্বর যোগবলে প্রবিষ্ঠ হয়েছেন। প্রত, আমি তোমার সংশয় ছেদনের জনাই এখানে এসেছি। তোমার যদি কিছ্ব প্রার্থনা থাকে, যদি কিছ্ব দেখতে বা জানতে চাঙ্ক তো আমাকে ব'লো, আমি তোমার অভীষ্ট প্রেণ করব।

<sup>(</sup>১) পর্নালর আকার কাষ্ঠথন্ড, গর্নালডান্ডা খেলার গর্ন্থলির তুল্য। বাক্য ও আহার বর্জনের চিহা।

<sup>(</sup>२) विमन्त ७ याधिष्ठेत मुख्या ४ धर्मात अःग।

<sup>(</sup>৩) আদিপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদ দুর্<u>ণটব্য।</u>

# ॥ প্রদর্শনপর্বাধ্যায়॥

#### ৮। মৃত যোগ্ধগণের সমাগম

পাশ্চবগণ ধ্তরাজ্বের আশ্রমে সন্থে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে ব্যাসদেব পন্নর্বার এলেন, সেই সময়ে মহার্ষ নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব বিশ্বাবসন্ তুম্বার ও চিত্রসেনও উপস্থিত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস ধ্তরাজ্বকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আমি জানি, তুমি এবং গান্ধারী কুম্তী দ্রোপদী সন্ভদ্র প্রভৃতি পন্তবিয়োগের তীব্র শোক ভোগ করছ। তোমার কি কামনা বল, তপস্যার প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব।

ধ্তরান্দ্র বললেন, আপনার ও এই সাধ্বাণের সমাগমে আমি ধন্য হরেছি, আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দ্বন্তির ফলে পান্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপতি বিনাশিত হয়েছেন সেই দ্বর্তিধ হতভাগ্য দ্বের্যাধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আমি শান্তি পাচ্ছি না। গান্ধারী কৃতাঞ্জুলিপ্টে তাঁর শ্বশ্র ব্যাসকে বললেন, ম্বিনপ্থেগব, ষোড়শ বংসর গত হয়েছে তথাপি কুর্রাজের প্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপনি তপোবলে নানা লোক স্থি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত প্রগণকে কি দেখাতে পারেন নাং? আমাদের এই প্রিয়তমা প্রবধ্ দ্রোপদী, কৃষভগিনী স্ভদ্রা, ভূরিশ্রবার এই ভার্যা, আপনার যে শত পোর যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্নীগণ — এদের শোকের জন্য অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বার্ধিত হচ্ছে। এমন উপায় কর্ব যাতে আমরা এবং আপনার এই প্রবধ্ কুন্তী শোকশ্বার হ'তে পারি।

গানধার এইর প বললে কুন্তী তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লজ্জিতভাবে বললেন, ভগবান, আপনি আমার শ্বশ্রে, দেবতার দেবতা; আমি সতা কথা বলছি শ্নন্ন। তার পর কুন্তী কর্ণের জন্মব্তান্ত বিবৃত ক'রে বললেক, আমি মৃত্তার বশে সজ্ঞানে সেই প্রতকে উপেক্ষা করেছি, তার ফলে আমার ক্রম্পাস বা পাপশ্না যাই হ'ক আপনাকে জান্দ্রাম। সেই প্রতকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি; ম্নিশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদ্যের কামনা আজ পূর্ণ কর্ন।

• ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতারা ঐশ্বর্ষবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দ্ভিট স্পর্শ বা সংগ্ম — এই পাঁচ প্রকারে পত্র

উৎপাদন করতে পারেন। তোমার মনস্তাপ দ্র হ'ক। যাঁরা বলশালী তাঁদের পক্ষে
সমস্তই হিতকর পবিত্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই স্কৃপ্তিথিতের ন্যার
নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বীরগণ ক্ষরধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন,
তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বরাজ ধ্তরাত্মই কুর্রাজ
রূপে জন্মেছেন। পান্ডু মর্দ্রণ হ'তে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বিদ্র ও য্রিধিন্ঠির
ধর্মের অংশে জন্মেছেন। দ্র্রোধন কলি, শকুনি ন্বাপর, দ্বঃশাসনাদি রাক্ষ্য, ভীমসেন
বায়্র, অর্জ্ন নর-ঝার, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব অন্বিনীকুমারন্বয়, অভিমন্য, চন্দ্র,
কর্ণ স্বর্গ, ধ্তাদ্যুন্ন অন্নি, শিখন্ডী রাক্ষ্য, দ্রোণ ব্হস্পতি, অন্বভামা রুদ্র, এবং
ভীক্ষ বস্ত্র হ'তে উৎপন্ন। দেবগণই মন্যার্পে প্থিবীতে এসে নিজ নিজ কার্য
সম্পন্ন ক'রে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে চল, নিহত
আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে।

ব্যাস এইর্প বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ ক'রে গণগার অভিম্থে যাত্রা করলেন। ধ্তরান্ট্র, পঞ্চপান্ডব, অমাত্যগণ, নারীগণ, ঋষি ও গন্ধবর্গণ, অন্তরবর্গ, সকলেই গণগাতীরে এসে অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহ্রকাল উপিস্থিত হ'লে তাঁরা পবিহভাবে একাগ্রমনে গণগাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগারথীর প্রণাজলে অবগাহন ক'রে মৃত কৌরব ও পান্ডব যোশ্যা ও নরপতিগণকে আহ্বান করলেন। তখন জলমধ্যে কুর্পান্ডবসেনার তুম্বল নিনাদ উঠল; ভীষ্ম দ্রোণ, প্রসহ বিরাট ও দ্রুপদ, অভিমন্য ঘটোৎকচ কর্ণ, দ্রেশ্যন দ্বংশাসন প্রভৃতি, শকুনি, জরাসন্ধপ্ত সহদেব, ভগদত্ত ভূরিপ্রবা শল্য ব্যসেন, দ্রেশ্যনপত্ত লক্ষ্মণ, সান্জ ধৃষ্টকেতু, বাহ্মীক সোমদত্ত চেকিতান প্রভৃতি বীরগণ দিব্য দেহ ধারণ ক'রে গণগাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উথিত হলেন। জীবন্দশায় যাঁর ষেপ্রকার বেশ ধ্রুজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অণ্সরা ও গন্ধর্বগণ স্তব্গান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরান্ট্রকৈ দিব্য চক্ষ্ম দান করলেন। সকলে রোমাণ্ডিত হয়ে চিত্রপটে অভিকত্রে ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগ্রেক্রি

কুর, ও পাশ্ডব পক্ষের বীরগণ ক্রোধ ও দেবধ ত্যাগ ক'রে নিজ্পাপ হয়ে একর সমাগত হলেন। প্র পিতামাতার সহিত, ভার্যা পতির সহিত, ভার্তা প্রতির সহিত এবং মির মিরের সহিত সহর্বে মিলিত হলেন। পাশ্ডবগণ কর্ণ অভিমন্য, ও দ্রোপদীর পশ্চ প্রেরের কাছে এলেন। মানিবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সহিত ম্বিলিত হয়ে সেই রাত্রিতে স্বর্গবাসের সম্থ অন্ভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দঃখ অষশ কিছ্মই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পদ্বীর সহিত এক রাত্রি সমুখে যাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই ম্তোখিত যোদ্ধ্রণকে প্রস্থানের অন্মতি দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও ধন্জ সহ গণগাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। পতিহীনা ক্ষত্রিয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পতিলোকে যেতে চান তাঁরা শীঘ্র জাহাবীর জলে অবগাহন কর্ন। তখন সাধ্বী বরাণগনাগণ ধ্তরাম্থের অন্মতি নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পতির সহিত মিলিত হলেন।

যিনি এই প্রিয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তিনি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় বিষয় লাভ করেন। যিনি অপরকে শোনান তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শন্ত-গতি লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধ্য মানব শন্তিভাবে শ্রুদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব শোনেন তিনি পরমগতি প্রাশ্ত হন।

### ১। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিং — পাণ্ডবগণের প্রস্থান

জনমেজয় তাঁর পূর্ব পূর্র মদের এই প্রনরাগমনের বিবরণ শ্বনে বললেন, যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনিলাভ কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল? ব্যাসাঁশষা বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মান্বের কর্ম থেকেই শরীর উৎপশ্ল হয়। শরীরের উপাদান মহাভূতসম্হ, ভূতাধিপতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানের ফলে দেহ নন্ট হ'লেও মহাভূত নন্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তিনি পূর্ব রূপে প্রকাশিত হ'তে পারেন।

তার পর বৈশশপায়ন বললেন, জন্মান্য ধ্তরান্ট প্রে তাঁর প্রদের কখনও দেখেন নি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেরেছিলেন। জনমেজর বললেন, বরদাতা ব্যাসদেব যদি আমার পিতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রুদ্ধা হবে, আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক ভিজনমেজর এইর্প বললে ব্যাসের তপস্যার প্রভাবে পরীক্ষিৎ তাঁর প্রের্বর্ররসে ও র্পে অমাত্যগণ সহ আবির্ভূত হলেন, তাঁর সঞ্চেম মহান্মা শমীক ৻য়ুঠ্প শৃংগাঁও এলেন।

জনমেজয় অতিশয় আনশ্দিত হলেন এবং যজ্জসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের পর জরংকার্প্রে আনতীককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ অতি আশ্চর্য ; আমি পিতার

<sup>(</sup>১) আদিপর্ব ৮-পরিচ্ছেদ দুর্<u>ণ</u>ব্য।

দর্শন পেরেছি, তাঁর আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে। আস্তীক বললেন, মহারাজ, যাঁর যজ্ঞে মহার্ম দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকেন তিনি ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। পান্ডর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শ্রনেছ, পিতাকে দেখেছ, সপসিকল ভদ্মসাং হয়েছে, তোমার সতাবাকোর ফলে তক্ষকও মুক্তিলাভ করেছেন। তুমি খবিদের পূজা করেছ, সাধ্যজনের সহিত মিলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভারত শ্যনেছ: এর ফলে তোমার বিপলে ধর্ম লাভ হয়েছে।

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। — সকলে গঙ্গাতীর হ'তে আশ্রমে ফিরে এলে ব্যাসদেব ধ্তরাত্মকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ খাষদের মুথে বিবিধ উপদেশ শুনেছ, শ্বভগতিপ্রাণ্ড প্রুগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কর, যুর্বধিষ্ঠিরকে দ্রাতাদের সংখ্য রাজ্যে ফিরে যেতে বল; এ'রা মাসাধিক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য শ্বনে ধ্তরাষ্ট্র যুবিষ্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঞ্চাল হ'ক, তোমরা এখন হস্তিনাপরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে। তমি আমার পুরের কার্য করেছ, আমাদের পিন্ড কীর্তি ও কুল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চ'লে যাও।

যাধিষ্ঠির বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব বললেন, আমি মাতা কুন্তীকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধৃতরাজ্ব গান্ধারী ও কুন্তী বহু, প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরুষ্ঠ করলেন। তথন পান্ডবর্গণ বিদায় নিয়ে ভার্যা বান্ধব ও সৈন্য সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

## ॥ নারদাগমনপর্বাধ্যায়॥

১০। ধ্তরাণ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু হিন্তনাপুরে ফিবে সাস্তব্ধ পান্ডবর্গণ হিস্তনাপন্তর ফিরে যাবার দ্ব বংসর্ক্সটর একদিন দেবর্ষি নারদ যুবিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ ক'রে কথাপ্রসংগ্র বললেন, আমি গণ্গা ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ ক'রে তোমাকে দেখতে এর্সোছ। যুবিষ্ঠির বললেন, ভগবান, যদি আমার পিতা ধৃতরাত্রকৈ দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বল্লন।

নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধ্তরাষ্ট্র গান্ধারী কুনতী ও সঞ্জয় গুণ্গান্বারে গেলেন, অণ্নিহোত সহ পরের্রাহতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে ধ্তরাষ্ট্র মূখে বীটা (১) দিয়ে মৌনী ও বায়,ভূক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, তাঁর দেহ অস্থিচম সার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুনতী এক মাস অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ করলেন। তাঁদের যাজকগণ ষথাবিধি অণ্নিতে আহুরতি দিতে লাগলেন। ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপত হ'ল, বৃক্ষ ও পশ্ব সকল দশ্ধ হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দর্বেল হয়েছিলেন, সেজন্য পালাতে পারলেন না। তথন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর, আমরা এই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ ক'রে পরমর্গতি লাউ করব। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই ব্যাণিনতে প্রাণ-জ্যাগ করলে আপনার অনিষ্ট হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'রে এসেছি, এখন মরলে অনিষ্ট হবে না, জল বায় ব্লাগন বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের পক্ষে প্রশস্ত: সঞ্জয়, তুমি চ'লে যাও। এই ব'লে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্বাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিন্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কান্ঠের ন্যায় নিশ্চল হ'ল। এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গণ্গাতীরের মহার্ষ গণকে সকল ব্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন।

তার পর নারদ বললেন, আমি গণ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের কথা শ্নেন তোমাদের জানাতে এসেছি। আমি ধ্তরাত্মীদির দেহ দেখেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদ্গতিও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

পান্ডবগণ দ্বংখে অভিভূত হলেন এবং উধর্বাহর হয়ে নিজেদের ধিক্কার দিয়ে রোদন করতে লাগলেন। যাধিতির বললেন, আমরা জাবিত থাকতে মহাত্মা ধ্তরাণ্টের অনাথের ন্যান মৃত্যু হ'ল! অনিনর তুলা কৃত্যা কেউ নেই, অর্জান্থান্ডবদাহ ক'রে ভিক্ষার্থী রাহা্মবেশী অনিনকে বৃথা তৃণ্ত করেছিলেন। সেই অর্জানের জননীকেই তিনি দশ্ধ করলেন! রাজ্যি ধ্তরাণ্ট্র সেই মহার্জি মন্তপ্ত অনিন রক্ষা করতেন, তথাপি বৃথান্দিতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল হ

নারদ বললেন, তাঁরা ব্থাণিনতে দণ্ধ হন নি। ধুজুরার্ট্র বনপ্রবেশের প্রের্থ ষে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার অফিন এক নিজনি বঞ্জে নিক্ষেপ করেছিলেন; সেই আন্দিই বর্ধিত হয়ে সর্বত্র ব্যাণ্ড হয়। ধৃতরাত্ত্ব নিজের যজ্ঞাণিনতে জীবন বিস্কাল

<sup>(</sup>১) ৭-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দুষ্টবা।

দিয়ে পরমগতি পেরিছেন। তোমার জননীও গ্রর্শ্বশ্র্যার ফলে সিন্ধিলাভ করেছেন তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি দ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তুর্পণ কর।

যুবিণিঠর তাঁর প্রাতা ও নারীগণের সঙ্গে গণগাতীরে যাত্রা করলেন, প্রবাসী ও জনপদবাসিগণ একবন্দ্র পরিধান ক'রে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যুযুৎস্কে অগ্রবর্তী ক'রে যথাবিধি ধ্তরাত্ম গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে যুবিণিঠর তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা খাদ্য যান মণিরত্ম দাসী প্রভৃতি দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজ্বনের অস্থি সংগ্রহ ক'রে গণগায় ফেলা হ'ল।

দেববি নারদ যাধিতিরকে সান্থন। দিয়ে চ'লে গেলেন। কুরাক্ষেত্রযাদেধর পরে হতপত্র ধ্তরাজ্য এইরাপে হস্তিনাপারে পনর বংসর এবং বনবাসে তিন বংসর যাপন করেছিলেন।



# মৌষলপর্ব

# ১। শান্তের মুখল প্রসব — দ্বারকায় দ্বৈক্ষিণ

ৈবশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন ধ্রীধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্ হিংশ বংসরে ব্ঞিবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দ্রুলীতিপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এর্প ঘটেছিল আপনি সবিস্তারে বল্রন। বাস্বদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।—

একদিন বিশ্বামিত্র ক'ব ও নারদ মুনি ন্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ (২) প্রভৃতি বীরগণের কুবৃদ্ধি হ'ল। তাঁরা শান্তকে দ্বীবেশে সন্জিত ক'রে মুনিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি প্রোভিলাষী বদ্ধ (৩)র পদ্দী; আপনারা বল্বন ইনি কি প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুনিগণ অত্যন্ত জুন্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র শান্ব একটি ঘোর লোহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দ্বৃত্ত নৃশংস ও গবিত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদ্কুলের সকলেই বিনষ্ট হবে। হলায়্ধ সমুদ্ধে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিন্ধ করবে। এই ব'লে মুনিগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে অভিশাপের কথা জানালেন।

কৃষ্ণ ব্ ষ্ণিবংশীয়গণকে বললেন, ম্ নিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই ব'লে তিনি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রতিকার করতে ইচ্ছা করলেন না। পরাদিন শাদ্ব ম্বল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষয় হয়ে সেই ম্বলের স্ক্রে চ্র্র করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। তার পর আহ্ক (উগ্রসেন) বলরাম কৃষ্ণ ও বদ্রুর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল — আজ থেকে এই নগরে কেউ স্কুরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে স্বান্ধ্বে জীবিত অবন্ধায় শ্লে দেওয়া হবে।

বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিণ্গালরণ ম্বন্দিতমুম্বক বিকটাকার কালপ্রেষ গ্রে গ্রে ঘ্রের বেড়াচ্ছেন এবং ফ্রিন্তে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু সিম্ধ করতে

<sup>(</sup>১) যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ বৃদ্ধি কুকুরা কৃষ্ণ বৃদ্ধিবংশীয়।

<sup>(</sup>২) কৃষ্ণের বৈমাত দ্রাতা, সন্ভদ্রার সহোদর। ্তি(৩) যাদব বীর বিশেষ।

পারতেন না। দ্বারকায় নানাপ্রকার দর্শক্ষণ দেখা গেল; ম্বিকের দল নিচিত যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শ্গালের রব করতে লাগল। গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হিস্তশাবক, কুরুরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে ম্বিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নির্লক্ষভাবে পাপকার্য করতে লাগলেন।

একদিন রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভারতয**্দ্ধ**-কালে এইপ্রকার দ্বিনিমিত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসম হয়েছে। তোমরা সম্ব্রুতীরুষ্থ প্রভাসতীথে যাও।

#### ২। যাদবগণের বিনাশ

ল্বারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী নিদ্রিত পর্রাণ্গনাদের মণ্গলস্ত্র এবং ভয়ংকর রাক্ষ্সগণ যাদবদের অলংকার ছত্র ধরক্ষ ও কবচ হরণ করতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলের সমক্ষ্কে আকাশে অন্তর্হিত হ'ল, দার্কের সমক্ষে অন্বগণ কৃষ্ণের দিব্য রথ নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে চ'লে গেল। অপ্সরারা বলরামের তালধর্ক্ত এবং কৃষ্ণের গর্ভৃধর্ক্ত হরণ ক'রে উচ্চরবে বললে, যাদবগণ, প্রভাসতীর্থে চ'লে যাও।

বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পের মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গ ও সৈনাদের সঙ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিরন্তর পানভোজনে রত হলেন এবং ব্রাহারণের জন্য প্রস্তুত অলে স্বরা মিশ্রিত ক'রে বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যাকি গদ (১) বদ্র ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সমক্ষেই স্বরাপান করতে লাগলেন। সাত্যাকি অত্যন্ত মন্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, কোন্ ক্ষতির মৃতবং নিদ্রামন্দ লোককে বধ করে? তুমি যা করেছিলে যাদবগণ তা ক্ষমা করবেন না। প্রদান্ত্রন সাত্যাকির বাক্যের সমর্থন করলেন। কৃতবর্মাক্রিম্ব হয়ে বললেন, ভূরিশ্রবা যখন ছিল্লবাহ্র হয়ে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন কুমি নৃশংসভাবে তাঁকে বধ করেছিলে কেন? সাত্যাকি সামন্তক মণি হরণ ও স্বর্যাক্রিক বি, বানজে বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শন্নে সত্যভামা কৃষ্ণকে ক্রুষ্ণ করবার জন্য তাঁর ক্রাড়ে

<sup>(</sup>১) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ দ্রাতা।

<sup>(</sup>২) সত্যভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রেরর প্ররোচনায় শতধন্বা একে বধ করেছিলেন। বিষ্ণুপ্রাণে ও হরিবংশে স্যমন্তক মণির উপাখ্যান আছে।

ব'সে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যকি উঠে বললেন, সন্মধ্যমা, আমি শপথ করছি, ধৃষ্টদান্ত্রন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপত্রগণ ষেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; এই পাপাত্মা অশ্বত্থামার সাহায্যে তাঁদের সন্পতাবন্ধায় হত্যা করেছিল। এই ব'লে তিনি খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন।

তখন ভোজ ও অন্ধক্যণ সাত্যকিকে বেন্টন ক'রে উচ্ছিন্ট ভোজনপার দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যায় ব্বে কৃষ্ণ ক্র্ন্থ হলেন না। র্বিক্রণীপ্রে প্রদান্ত্রন সাত্যকিকে রক্ষা করবার জন্য যুক্ষ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যকির সহিত তিনিও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক ম্বন্টি এরকা (৩) নিলেন, তা বজ্রতুলা লোহ-ম্বলে পরিণত হ'ল। সেই ম্বলের আঘাতে তিনি সম্ম্বস্থ সকলকে বধ করতে লাগলেন। সেখানকার সমসত এরকাই ম্বল হয়ে গেল; তার ন্বারা অন্ধক ভোজ ব্রিষ্ণ প্রভিত যাদবগণ পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা প্রকে, প্রত্ পিতাকে নিপাতিত করলেন। অন্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, কারও পলায়নের ব্রদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদান্ত্রন শান্ব চার্বদেক্ষ আনির্দ্ধ গদ প্রভৃতি নিহত হলেন। তখন বদ্রু ও দার্ক বললেন, ভগবান, বহু লোককে বিন্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চল্বন।

#### ৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ

বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নির্জন স্থানে বৃক্ষম্লে ব'সে চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দার্ককে বললেন, তুমি সম্বর হিন্তনাপ্রর গিয়ে যাদবগণের নিধনসংবাদ অর্জনৈকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দার্ক তখনই যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বদ্রকে বললেন, তুমি নারীদের রক্ষা করতে যাও, যেন দসার্রা তাঁদের আক্রমণ না করে। বদ্র যাত্রার উপক্রম করতেই এক ব্যাধের মন্দ্গর সহসা নিপতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে বল্লেন, আমি নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাছিছ, আপনি আমার জ্ন্য অপেক্ষ্যুক্রিরন।

কৃষ্ণ তাঁর পিতা বস্পেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধুন্প্রের না আসা পর্যত আপনি নারীদের রক্ষা কর্ন। বলরাম বন্মধ্যে আমার প্রয়া অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাছে যাচছ। আমি কুর্পান্ডবয্দেধ এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখেছি।

<sup>(</sup>১) হোগলা বা তম্জাতীয় তৃণ।

যাদ্বশ্না এই প্রবীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে তপস্যা করব। এই ব'লে কৃষ্ণ বস্পেবের চরণবন্দনা করবেন এবং নারী ও বালকদের কর্দন শুনে বললেন, স্বাসাচী এখানে আসছেন, তিনি তোমাদের দুঃখ্যোচন করবেন।

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে ব'সে আছেন; তাঁর মুখ থেকে একটি দেবতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রন্তমুখ মহানাগ নিগত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। সাগর, দিব্য নদী সকল, বাস্কৃতি কর্কোটক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বর্ণ প্রত্যুদ্বমন ক'রে স্বাগতপ্রশন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা করলেন।

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছ্মুক্ষণ বিচরণের পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দ্বর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ ম্গ মনে ক'রে তাঁর পদতল শরবিন্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমণন পীতান্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি ল্বারা আকাশ ব্যাণ্ড ক'রে উধের্ব স্বকীয় লোকে প্রয়াণ করলেন। দেবতা ঋষি চারণ সিন্ধ গন্ধর্ব প্রভৃতি সেই ঈশ্বরের অর্চনা করলেন, ম্ননিশ্রেষ্ঠগণ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে অভিনন্দিত করলেন।

# ৪। অর্জ্যনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন

দার্ক হাল্তনাপ্রে গিয়ে ন্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভাজ অন্ধক কুকুর ও বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের নিধন শন্নে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদ্কুল ধ্বংস হয়েছে এই আশজ্বায় অর্জন তাঁর মাতুল বস্বদেবকে দেখবার জন্য ত্রানই যায়া করলেন। ন্বারকায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরী পুর্তিহীনা রমণীয় নায়ে শ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণস্থা অর্জনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল ভাজার স্বী উচ্চকণ্ঠেরোদন করতে লাগলেন। অর্জনের চক্ষ্ণ বাল্পাকুল হ'ল জিনি সেই পতিপ্রহানানারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশন্দে য়োদন ক'য়ে ভূপতিত হলেন। র্নক্রাণী সত্যভামা প্রভৃতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণমর পীঠে বসালেন এবং তাঁকে বেন্টন ক'য়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

অনন্তর অর্জনে বসন্দেবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি প্রশোকে সন্তব্ত হরে শন্বে আছেন। বসন্দেব বললেন, অর্জনে, আমার মৃত্যু নেই; যাঁরা শত শত নৃপতি ও দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, সেই প্রদের না দেখেও আমি জাঁবিত আছি। বে দল্লন তোমার প্রিয় শিষা ছিল, যারা অতিরথ ব'লে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, সেই প্রদান্দন ও সাত্যকিই ব্রিষ্ণবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আমি তাদের দোর্থ দিতে পারি না, ঋষিশাপেই আমাদের বংশ বিনন্ধ হয়েছে। তুমি ও নারদাদি মুনিগণ বাঁকে সনাতন বিষ্ণু ব'লে জানতে, আমার প্রত সেই গোবিন্দ যদ্বংশের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছেন, তিনি জ্ঞাতিদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন নি। কৃষ্ণ আমাকে ব'লে গেছেন — 'আমি আর অর্জনে একই, অর্জন্ন দ্বারকায় এসে দ্বা ও বালকগণের রক্ষার ভার নেবেন এবং মৃতজনের ঔর্ধন্ব দেহিক ক্রিয়া করবেন; তিনি প্রস্থান করলেই দ্বারকা সমন্দ্রজলে প্লাবিত হবে; আমি বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে অন্তকালের প্রতীক্ষা করব।'

তার পর বস্দেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবনধারণে আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অন্সারে এই রাজ্য, নারীগণ ও ধনরত্ন তোমাকে সমর্পণ করিছি। অর্জুন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধববিহীন এই প্রথিবী আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমার দ্রাত্গণ ও দ্রোপদীর মনের অবস্থাও অন্রন্প, কারণ আমরা ছ জন একাছা। রাজা য্রিষ্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হ্রেছে, অতএব আমি স্থী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে সম্বর ইন্দ্রপ্রস্থে যাব।

পরদিন প্রভাতকালে বস্দেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা মদিরা ও রোহিণী পতির চিতায় আরোহণ ক'রে তাঁর সহগামিনী হলেন। অর্জ্বন সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ ক'রে এনে সংকার করলেন। স্পতম দিনে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী, পোঁচ বক্স (১), এবং অসংখ্য নারী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রখী গজারোহী ও অ্ব্বারোহী অন্ট্রগণ এবং ব্রাহ্মণক্ষতিয়াদি প্রজা তাঁদের সঞ্জে গেলেন। অর্জ্বন স্বার্ক্সর যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগলেন তংক্ষণাং সেই স্থেন সমন্ত্রজন্তে স্থানিত হ'ল।

কিছে, দিন পরে তাঁরা গবাদি পশ্ম ও ধান্য সম্পন্ন পশ্মন্ত প্রদেশের এক স্থানে এলেন। সেথানকার আভীর দস্মণা যাদবনারীদের দেক্ত্রি লাক্ষ হয়ে যদি নিয়ে আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষং হাস্য ক'রে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দ্র

<sup>(</sup>১) ভাগবতে আছে, ইনি কৃষ্ণের প্রপৌত, প্রদানেনর পৌত, অনির্দেধর পূত্র।

হও, নতুবা আমার শুরু ছিল হরে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিব্ত হ'ল না দেখে অর্জুন তাঁর গাল্ডীক নিলেন এবং অতি কন্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাদ্র স্মরণ ক্ষামে পারলেন না। তিনি এবং সহগামী যোল্ধারা বাধা দেবার চেন্টা করলেও দস্যুরা নার্রীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছার তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তিনি ধন্র অগ্রভাগ দিরে প্রহার করতে লাগলেন, ক্লিন্টু সেই ল্লেছ্ড দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় স্কুদরীদের হরণ ক'রে দ্রদ্ধি তাঁর দ্রদ্ভি দেখে দীঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং জ্বাশিন্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন।

কৃতবর্মার পরে এবং ভোজ নারীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পরেকে সরহবতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অর্জন অবশিষ্ট বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনলেন। কৃষ্ণের পোর বক্সকে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দিলেন। অরুরের পঙ্নীরা প্রব্রজ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পঙ্নী রর্কিন্নগী গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী ও জান্ববতী অন্নিপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পঙ্নীগণ হিমালয় অতিক্রম ক'রে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রার্কাবাসী প্রস্থাগকে বক্সের নিকটে রেখে অর্জন্ন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আগ্রমে একান।

অর্জনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্রীহীন শেশকৈ কেন? তোমার গাত্রে কি কেউ নথ কেশ বস্ত্রাণ্ডল বা কলসের জল দিনে??? ভূমি কি রজস্বলাগমন বা বহুমহত্যা করেছ, না যুদ্ধে পরাজিত হয়েছ? অর্জ্বর সমস্ত ঘটনা, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু, এবং দস্যহুস্তে তার পরাজয়ের বিবরণ দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামতন্ চভূভূজ পীতান্বর পরমপ্রেম্ব, যিনি আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাচ্ছিনা; আর আমার জাবনধারণের ফল কি? তার অদর্শনে আমি অবস্থা ্রেছি, আমার শরীর ঘ্রছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। ম্নিসত্তম, বল্ন এখন আমার জিক্তব্য।

ব্যাস বললেন, কুর্শার্দ্লে, ব্ঞি-অন্ধক বীরগণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেল, তাঁদের জন্য শোক ক'রো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ ভারী দেরতার নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তিনি প্থিবীর ভার হরণ ক'রে দেহত্যাগ ক'রে স্বীয় ধামে গেছেন। প্র্র্মশ্রেষ্ঠ, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য প্থিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছ; তেমোদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্ত্রসমূহের

প্ররোজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার হস্তগত হবে।

ব্যাসের উপদেশ শন্নে অর্জন হস্তিনাপ্রের গেলেন এবং যহিধিন্ঠারকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

Baffyadallousz

# মহাপ্রস্থানিকপর্ব

## ১। মহাপ্রস্থানের পথে যুর্যিতিঠরাদি

অর্জনের মুখে যাদবগণের ধরংসের বিবরণ শুনে যুবিণ্ডির বললেন, কালই সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন, তিনি আমাকেও আকর্ষণ করছেন; এখন তোমরা নিজ কর্তব্য স্থির কর। ভীমার্জনে নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব অতিক্রম করতে চাই না।

পরীক্ষিংকে রাজ্যে অভিষিত্ত ক'রে এবং য্যুংসন্র উপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে যাধিন্ঠির সন্ভদ্রাকে বললেন, তোমার পোঁত কুর্রাজ র্পে হিচ্তনাপন্রে থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপোঁত্র বজ্রকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিত্ত করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এ'দের রক্ষা ক'রো, যেন অধর্ম না হয়। অনন্তর যাধিন্ঠির ও তাঁর দ্রাতারা বসন্দেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির যথাবিধি শ্রাম্ম করলেন এবং কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যাস নারদ মার্ক'ন্ডেয় ভরম্বাজ ও যাজ্ঞবন্ক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহানগণকে বহু ধনরত্ম দান করলেন। যাধিন্ঠির কৃপাচার্যকে পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান ক'রে মহাপ্রথানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্বিশ্ন হয়ে বারণ করতে লাগল, কিন্তু বাধিন্ঠির তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

য্বিধিন্ঠির, তাঁর দ্রাত্গণ, এবং দ্রোপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল পরিধান করলেন এবং যজ্ঞ ক'রে তার অণ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা হস্তিনাপ্র থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। প্রবাসী ও অন্তঃপ্রবাসিনীগণ বহু দ্রে পর্যন্ত অন্গমন করলেন, কিন্তু কেউ পান্ডবগণকে নিব্তু হ'তে বললেন না। নাগকন্যা উল্পী গণ্গায় প্রবেশ করলেন, চিত্রাপ্যদা মণিপ্রের গেলেন, অন্যান্য পান্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের কাছে রইলেন।

পঞ্চপাশ্ডব ও দ্রোপদী উপবাস ক'রে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কুকুর তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম ক'রে লোহিতা সাগরের তাঁরে উপস্থিত হলেন। আসন্তিবশত অর্জুন এপর্যন্ত তাঁর গাশ্ডীব ধন্ত দুই অক্ষয় ত্ল ত্যাগ করেন নি। এখন অশ্নি মৃতিমান হয়ে পথরোধ ক্ষয়ে বললেন, পাশ্ডবগণ, আমার কথা শোন, আর্মি আঁণন, প্রে অর্জুন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দশ্ধ করেছিলাম। অর্জুনের আর গাণ্ডীবের প্রয়োজন নেই; আমি বর্বুণের কাছ থেকে এই ধন্ব এনে দিরেছিলাম, এখন ইনি বর্বুণকে প্রতার্পণ কর্ন। কৃষ্ণের চক্তও এখন প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শ্বনে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধন্ব ও দ্বই ত্ণ জলে নিক্ষেপ করলেন, আঁণনও অর্জাহতি হলেন। পাণ্ডবগণ প্রথবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছার প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসম্ব্রের উত্তর তাঁর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরণলাবিত দ্বারকাপ্রেই দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

# ২। দ্রোপদী সহদেব নকুল অজর্ব ও ভীমের মৃত্যু

পান্ডবগণ হিমালয় পার হয়ে বাল্বকার্ণব ও মের্পর্বত দর্শন করে যোগয়ন্ত হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রোপদী যোগদ্রুই হয়ে ভূপতিত হলেন। ভীম য্বিধিন্টিরকে বললেন, দ্বুপদর্নান্দনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মাচরণ করেন নি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? য্বিধিন্টির বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই ব'লে য্বিধিন্টির সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, দ্রোপদীর দিকে আর দ্ভিপাত করলেন না।

কিছ্মুক্ষণ পরে সহদেব প'ড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপত্র নিরহংকার ছিলেন এবং সর্বাদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপতিত হলেন কেন? য্র্থিডিঠর বললেন, সহদেব মনে করতেন ওঁর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এই ব'লে য্র্থিডিঠর অগ্রসর হলেন।

তার পর নকুল প'ড়ে গেলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় র পবান দ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন নি এবং সর্বাদা আমাদের আজ্ঞাবহু ছিলেন; ইনি ভূপতিত হলেন কেন? যািধিতার বললেন, নকুল মনে করতেন তার ভূল্যে র পবান কেউ নেই। ব্কোদর, তুমি আমার সঙ্গে এস, নকুল তার কর্মের রিমিনিদিশ্টি ফল পেয়েছেন।

দ্রোপদী ও নকুল-সহদেবের পরিণাম দেখে অজ্বর্জ শোকার্ত হয়ে চলছিলেন, কিছ্ব দ্রে গিয়ে তিনিও প'ড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পরিহাস ক'রেও কখনও মিখ্যা বলেন নি, তবে কেন এ'র এমন দশা হ'ল? যুবিণ্ঠির বললেন, অর্জুন সর্বদা গর্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট করবেন, কিম্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া

ইনি অন্য ধন্ধরিদের অবজ্ঞা করতেন; ঐশ্বর্যকামী পর্র্বের এমন করা উচিত নর। এই ব'লে যুর্যিন্ডির চলতে লাগলেন।

অনন্তর ভীম ভূপতিত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখনন, আমিও প'ড়ে গোছ; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? বাধিন্ঠির বললেন, তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। এই ব'লে বাধিন্ঠির ভীমের প্রতি দ্ভিপাত না ক'রে অগ্রসর হলেন। কুকুর তাঁর পিছনে চলল।

# ৩। यद्धिर्फिदबंब সশরীরে প্রগ্যাতা

ভূমি ও আকাশ নিনাদিত ক'রে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং ধ্ব্যধিষ্ঠিরকে বললেন, তূমি এই রথে ওঠ। ধ্ব্যধ্যিষ্ঠর খ্ব্যধিষ্ঠির শোকসন্তণত হয়ে বললেন, স্বেশ্বর, আমার দ্রাভারা এবং স্বকুমারী দ্রুপদরাজপ্রুটী এখানে প'ড়ে আছেন, তাঁদের ফেলে সামি যেতে পারি না, আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুনুন। ইন্দ্র বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ ক'রে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক ক'রো না, তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। ধ্ব্যিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর আমার ভন্ত, একেও আমার সংগে নিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার পক্ষে নির্দর্গতা হবে।

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমরত্ব ঐশ্বর্য সিন্ধি ও স্বর্গ-সমুখের অধিকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নির্দিয়তা হবে না। যুমিন্ডির বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্যের আচরণ করতে পারব না; এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'রে আমি দিব্য ঐশ্বর্য ও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাদির ফল বিনম্প্ট করেন। ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর।

যুখিন্টির বললেন, মহেন্দ্র, ভন্তকে ত্যাগ করলে ব্রহাহত্যার তুলা সৌপ হর, নিজের সুখের জন্য আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও আমি ভীত অসহার আর্ত দুর্বল ভন্তকে রক্ষা করি, এই আমার ক্রত। ইন্দ্র বললেন, কুকুরের দুন্দি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি নন্দ হয়। দ্রান্তগাল ও প্রিয়া পত্নীকে ত্যাগ ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে ছাড়তে চাও না কেন? যুখিন্টির বললেন, মৃত জনকে জাবিত করা যায় না, তাদের সংশো কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার দ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জাবিত করবার শক্তি

নেই সেজন্যই ত্যাগ করেছি, তাঁদের জীবন্দশায় ত্যাগ করি নি। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, দ্বীবধ, রহমুস্বহরণ ও মিত্রবধ — এই চার কার্যে যে পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইর্প হয়।

তখন কুরুরর্পী ভগবান ধর্ম নিজ মৃতি গ্রহণ ক'রে বললেন, মহারাজ, তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেরেছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। প্র, দৈবতবনে আমি একবার তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম, তুমি ভীমার্জনের পরিবর্তে নকুলের জাবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননীর ন্যায় মাদ্রীরও একটি প্র থাকে (১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতগ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ ক'রে অক্ষয় লোক লাভ করবে।

তার পর ধর্ম ইন্দ্র মর্দ্রণণ প্রভৃতি দেবতা এবং দেববির্ণণ য্রিধিন্ঠিরকে দিব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেববির্ধ নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজবির্ণণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীতি এই কুর্বাজ য্রিধিন্ঠির আব্তক্তরে দিয়েছেন; ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে অতিক্রম করেছেন। আর কেউ সম্পরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শ্রনি নি।

যাই হ'ক আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি মান্বের দেনহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শ্ভেলোক জয় করেছ সেখানেই বাস কর। তুমি পরমাসিদ্ধ লাভ ক'রে এখানে এসেছ, তোমার দ্রাতারা এখানে আসবার অধিকার পান নি। এখনও তোমার মান্ব ভাব রয়েছে কেন? এ দ্বর্গ, এই দেখ দেবর্ষি ও সিন্ধগণ এখানে রয়েছেন। যুধিন্ঠির বললেন, দেবরাজ, যেখানে আমার দ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার দ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গ্রেবতী শ্যামাণ্যিনী নারীশ্রেন্ঠা পত্নী আছেন, সেখানেই আমি যাব।

<sup>(</sup>১) বনপর্ব **৫৭-পরিচম্বে দু**ন্টবা।

# স্বর্গারোহণপর্ব

# यार्थिष्ठेदत्रत नत्रकमर्थन

জনমেজয় বৈশশ্পায়নকে বললেন, মহবি ব্যাসের প্রসাদে আপনি সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন; আমার প্রিপিতামহণণ স্বর্গে গিয়ে কোন্ স্থানে রইলেন তা শ্নতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। —

যুখিতির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দুর্যোধন স্থের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে দেবগণ ও সাধাগণের মধ্যে ব'সে আছেন। ধর্মরাজ কুন্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাঞালীকে সভামধ্যে নিগ্হীত করেছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহু কণ্ট ভোগ করেছি এবং যুদ্ধে বহু সৃত্ত্ ও বাশ্ধব বিনণ্ট করেছি, সেই লোভী অদ্রদর্শী দুর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি আমার দ্রাতাদের কাছে যাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা ব'লো না, স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষন্তধর্মান্সারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কথনও ভীত হন নি। তোমরা প্রের্ব যে কণ্ট পেরেছিলে তা এখন ভূলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ ক'রে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও।

ব্বিষিন্টির বললেন, যার জন্য প্রিথবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য কোধে দশ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মাচারী পাপী স্বৃহ্দ্দ্রোহী দ্বেশধনের যদি এই গতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহারত সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রাতারা কোথায় গেছেন? কর্ণ ধৃষ্টদানুন্দ সাত্যকি বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী অভিমন্য দ্রৌপদীপ্রগণ প্রভৃতি কোন্লোকে গেছেন? আমি তাঁদের দেখতে ইছ্যা করি। দেবর্ষি, সেই মহারথগণ কি ন্বর্গবাসের অধিকার পান নি? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। আমার দ্রাতারা যেখানে আছেন সেই ন্থানই আমার দ্বর্গ।

দেবগণ বললেন, বংস, যদি তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তা যাও, বিলম্ব করো না। এই ব'লে তাঁরা এক দেবদ্তকে আদেশ দিলেন মুহিণিন্টারকে তাঁর আত্মীয়-সহত্দ্গণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদ্ত অগ্রব্তা ইয়ে পাপীরা যে পথে যায় সেই পথ দিয়ে ব্যিন্টিরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাব্ত, পাপীদের গন্ধয়ন্ত, মাংসশোণিতের কর্দম অন্থি কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছয়, এবং মশক মন্দিকা কৃমি কীট ও ভল্লন্কাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুদিকে আন্দা জনলছে; লোহমন্থ কাক, স্টামন্থ গ্রে এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘ্রের বেড়াচছে; মেদরন্ধিরলিশ্ত ছিয়বাহন ছিয়পাদ ছিয়োদর মৃতদেহ সর্বত্র প'ড়ে আছে। সেই প্রতিগন্ধময় লোমহর্ষকর পথে যেতে যেতে য্নিধিন্ঠির তপতজলপ্র্ণ দ্রগম নদী, তীক্ষাক্ষরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, তপততৈলপ্র্ণ লোহকুম্ভ, তীক্ষাকণ্টকময় শাল্মলী ব্ক্ষ প্রভৃতি, এবং পার্পীদের যন্ত্রাভাগে দেখলেন। তিনি দেবদ্তকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দিয়ে আর কত দ্রে যেতে হবে? আমার ভ্রাতারা কোথায়?

দেবদ্ত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হ'লেই দেবগণের আদেশ অনুসারে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মনঃকন্টে ও দ্বর্গন্থে পীড়িত হয়ে য্রিধিন্ঠির প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করলেন। তখন তিনি এই কর্ব্ণ বাক্য শ্নুনলেন — হে ধর্মপ্রত রাজর্মি, দয়া ক'রে ম্বুত্র্কাল থাকুন। আপনার আগমনে স্বর্গণ্ধ পবিত্র বায়্ম প্রবাহিত হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা স্বুখী হয়েছি, আমাদের যাতনাও নিব্তু হয়েছে। দয়াল্ম যুধিন্ঠির বার বার এইর্প বাক্য শ্রুনে প্রশন করলেন, আপনারা কে, কেন এখানে আছেন? তখন চারিদিক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল — আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্যুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধ্রুদ্যুন্ন, আমি দ্রোপদী, আমরা দ্রোপদীপ্র। যুধিন্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি করেছেন! কোন্ পাপের ফলে এ'রা এই পাপগন্ধ্যয় নিদার্ণ স্থানে আছেন? আমি স্বুত না জাগরিত, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যুধিন্ঠির দ্বুখ ও দ্বিন্ট্রার ব্যাকুল হলেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে দেবদ্তকে বললেন, তুমি যাঁদের দ্বুত তাঁদের কাছে গিয়ে বল যে আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে আমার দ্রাতারা স্বুখী হয়েছেন। দেবদ্ত ফিরে গিয়ে ইন্দুকে যুধিন্ঠিরের বাক্য জানালেন।

কিছ্কণ পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ধর্ম ব্রধিন্ঠিরের কাছে এলেন্ট্র সহসা অন্ধকার দ্রে হ'ল, বৈতরণী নদী, লোহকুন্ড, কণ্টকময় শাল্মলী ক্রুল্ল প্রভৃতি এবং বিকৃত শরীর সকল অদ্শ্য হ'ল, পাপীদের আর্তনাদ আরু দ্রোনা গেল না, শীতল স্কুগণ পবিত্র বায় বইতে লাগল। স্রপতি ইন্দ্র বললেন্ মহাবাহ, ব্রধিন্ঠির, দেবগণ তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুণ্ধ হয়ো না, সকল রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মান্বেরই পাপপ্ণ্য থাকে; যার পাপের ভাগ অধিক এবং প্ণা অলপ সে প্রথমে দ্বগ ভোগ ক'রে পরে নরকে যায়; যার প্রা

অধিক এবং পাপ অলপ সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দ্রোণকে অদ্বথামার মৃত্যুসংবাদ দিরে প্রতারিত করেছিলে, তাই আমি তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখিয়েছি। তোমার প্রাতারা এবং দ্রোপদীও ছলক্রমে নরকভোগ করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পরিতাপ কর সেই কর্ণও পরমিসিন্ধি লাভ করেছেন। তুমি প্রের্ব কণ্টভোগ করেছ, এখন শোকশ্ন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। এই চিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগণ্যায় সনান করে মানুষভাব থেকে মৃত্ত হও।

ম্তিমান ধর্ম তাঁর পর যাধিতিরকে বললেন, বংস, এই তৃতীয় বার তোমাকে আমি পরীক্ষা করেছি, তোমাকে বিচলিত করা অসাধ্য। তোমরা কেউ নরক-ভোগের যোগ্য নও, তৃমি যা দেখেছ তা ইল্দ্রের মায়া। তার পর যাধিতির আকাশগংগায় স্নান ক'রে মন্যাদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ ক'রে যেখানে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ ক্রোধশ্না হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন।

# ২। কুর্পাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ

য়্ধিন্তির কুর্পান্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ রাহ্মী তন্
ধারণ ক'রে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভৃতি ঘোর অদ্যসমূহ প্র্র্বমা্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অর্জুন তাঁকে উপাসনা করছেন। য্থিতিরকে দেখে
কৃষ্ণার্জন যথাবিধি অভিবাদন করলেন। তার পর যা্ধিতির অন্যান্য স্থানে গিয়ে
দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বীরপ্রেষ্ঠ কর্ণ, মর্দ্গণবেন্টিত ভীমসেন, অন্বিন্বয়ের
নিকটে নকুল-সহদেব, এবং স্থের ন্যায় প্রভাশালিনী কমল-উৎপলের মাল্যধারিণী
পাঞ্চালীকে দেখলেন।

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রোপদী অব্যোনজা লক্ষ্মী, শ্লপাণি তোমানের প্রতির নিমিত্ত এ'কে স্থি করেছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমানের প্রের্পে এ'র গর্ভে জন্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধ্তরাষ্ট্রকৈ দেখ, ইনিই তোমার জ্ঞিতিত ছিলেন। এই স্বর্ত্তা বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। ব্ঞি ও অন্ধক্ ক্রেণীয় মহারথগণ, সাত্যাক প্রভৃতি ভোজবংশীয় বীরগণ, এবং স্ভ্তাপত চন্দ্রকান্তি অভিমন্য — এ'রা সকলেই দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রী, এ'রা বিমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বস্বগণের মধ্যে ভীক্ষ এবং বৃহস্পতির

পার্টেব তোমার গ্রের দ্রোণকে দেখ। অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধ্বগণের সঙ্গে রয়েছেন।

कनरमञ्जय श्रम्न कद्रात्नन, न्विरकाखम, आर्थान याँगित कथा वनात्नन जाँता কত কাল স্বৰ্গবাস করেছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্ গতি পেরেছিলেন? বৈশ-পায়ন বললেন, অগাধব্যন্থি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন শুনেছি তাই বলছি। — ভীষ্ম বস্কুগণে, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে, কুতবর্মা মরুদুগণে, প্রদ্যুদ্দ সনংক্ষারে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ক্বেরলোকে, পাণ্ড কৃন্তী ও মাদ্রী ইন্দলোকে. এবং বিরাট দ্রুপদ ভূরিগ্রবা উগ্রসেন কংস অকুর বস্ফুদেব শাস্ব প্রভৃতি বিশ্বদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপাত্র বর্চা অভিমন্য রূপে জন্মেছিলেন, তিনি চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুনি স্বাপরের, এবং ধৃষ্টদানুন পাবকের শরীরে গেছেন। ধ্তরাম্থের পুরেরা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা অস্নাঘাতে প্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদরে ও ব্রধিন্ঠির ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামর্পী ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যিনি **জন্মেছিলেন সেই বাস,দেব নারায়ণের সহিত যাক্ত হয়েছেন।** তাঁর যোল হাজার পত্নী কালকমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'রে অপ্সরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন। ঘটোৎকচ প্রভৃতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে এ'দের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতকথা শুনে অতিশয় বিস্মিত হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাণত হ'ল, সপাগণের মাজিতে আশতীক মানি প্রীত হলেন। ব্রাহারণগণ দক্ষিণা পেয়ে তৃষ্ট হয়ে চ'লে গেলেন, নির্মান্তত রাজারাও প্রস্থান করলেন। তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষিশিলা থেকে হস্তিনাপ্রের ফিরে গেলেন।

## ৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য

Magallonel নৈমিষারণ্যের ন্বিজ্ঞগণকে সোঁতি বললেন, আপুনুটেদর আদেশে আমি পবিত্র মহাভারতকথা কীর্তন করেছি। ভগবান কৃষ্ণদৈবপায়ন-রচিত্ এই ইতিহাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সূপ্যজ্ঞে কথিত হয়েছিল। যিনি পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনান তিনি পাপমন্ত হয়ে প্রহালাভ করেন। যিনি সমাহিত হয়ে এই

বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন তিনি রহাহত্যাদি কোটি কোটি পাপ থেকে মৃক্ত হন। যিনি শ্রাম্পললে এর কিছু, অংশও রাহাণদের শোনান তার পিতৃগণ অক্ষর অল্ল ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বর্ণিত হয়েছে এই কারণে এবং মহত্ত্ব ও ভারবত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অন্টাদশ প্রাণ, সমৃত্বত ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-বেদাপ্য এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক দিকে। প্রাণপ্রণেতা এবং বেদসম্দ্রের মন্থনকর্তা ব্যাস খ্যামর সিংহনাদ এই মহাভারত; তিন বংসরে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মাক্ষ এই চতুর্বর্গ এতে বর্ণিত হয়েছে। যা মহাভারতে আছে তা অন্যর থাকতে পারে, যা এতে নেই তা আর কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী রাহান ও রাজাদের শোনা উচিত। মহাভারত শ্বনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গভিণীর প্রেব বা বহ্নভাগ্রতী কন্যা লাভ হয়। সমৃত্র ও হিমালয় যেমন রম্বনিধি নামে খ্যাত, মহাভারতও সেইর্প।

যাঁর গ্হে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে আদি অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হরিকথা কীতিত হয়েছে। স্বেশিদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত শ্নলে সেইর্প কায়িক বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপ দ্র হয়।

—— সমাণ্ড —



# পরিশিষ্ট

# মহাভারতে বহু, উত্ত ব্যক্তি, স্থান ও অস্ত্রাদি

অক্রর — ক্ষের এক সখা, সম্পর্কে পিতব্য। অব্দা দেশ — মুব্দোর ও ভাগলপুর জেলায়। অন্ধ্র দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ। অবন্তী — মালব দেশ। অন্বা -- কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখন্ডী। অম্বালিকা — কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, পাণ্ডু-জন্নী। অম্বিকা — কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী, ধৃতরাষ্ট্র-জননী। অজ∡ন — পাণ্ড়র তৃতীয় প্রুত্র, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত। অলম্ব্রুষ — কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পুত্র। অশ্বত্থামা — দ্রোণ-কুপীর পত্রে। আহিচ্ছত্র দেশ — যুক্তপ্রদেশে বেরেলি জেলায়। আস্তীক — জরংকার্-ু-পুত্র, বাস্কাকর ভাগিনেয়। ইন্দ্রপ্রস্থ — দিল্লির নিকটবর্তী নগর। ইন্দ্রসেন -- যুর্গিষ্ঠিরের সার্রাথ। ইরাবান — অজুন-উল্পীর পুত্র। উগ্রসেন — কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা। উত্তমোজা — পাশ্চবপক্ষীয় পাঞ্চাল বীর বিশেষ। উত্তর — বিরাটের কনিষ্ঠ পত্র। উত্তরকর: — তিব্বতের উত্তরপ্রিচমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া। উত্তরা — বিরাট-কন্যা, অভিমন্য-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী। ্র-তগত নগর। ---, ম — শকুনি-পূত। উল্পৌ — নাগরাজ কোরব্যের কন্যা, অর্জুন-পত্নী।

একচক্রা নগরী — অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিল্টু এই অন্মান দ্রান্ত বোধ হয়।

কংস — উগ্রসেন-পত্রু, দেবকীর দ্রাতা, জরাসন্থের জামাতা।

কবচ -- বর্ম।

কন্বোজ — কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ।

কর্ণ — সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত।

কলিত্য - মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ।

কাম্যক বন — কচ্ছ উপসাগরের নিকট সর<del>স্</del>বতী নদীর তীরে।

কীচক — বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভাজ — শুরের পিতৃত্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক-পিতা।

কুনতী — অন্য নাম প্থা; শ্রের দ্বহিতা, বস্বদেবের ভাগনী, কুন্তিভোঞ্জের পালিতা কন্যা, পাণ্ডর প্রথমা পত্নী, যুর্বিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের জননী।

কুর্ — দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কুরুক্ষের — পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়।

কুরুজাপাল — কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরম্থ স্থান।

কুতবর্মা — ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ।

কৃপ — শরম্বানের পত্রে, কুরুপাণ্ডবের অন্যতর অস্ত্রাশক্ষক, দ্রোণের শ্যালক।

কৃষ্ণ — বস্বদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও স্বভদার বৈমাত দ্রাতা, যুর্ঘিষ্ঠিরাদির মামাতো ভাই।

কেকর — শতদ্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশ। মতান্তরে — সিন্ধু নদের উত্তরপশ্চিমে।

কেরল — দক্ষিণপশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।

কোশল — যুক্তপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বর্ক্টি জেলায় অবদ্থিত দেশ; উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল এই দ্বই অংশ্রেকিউন্ত। পরে দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় জেলায়।

কৌশিকী নদী - আধ্বনিক কুশী বা কোশী।

ক্ষ্রপ্র — খ্রপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।

গদ — যাদব বীর বিশেষ।

গদা — মুদ্গরতুল্য যুদ্ধান্ত।

গ্যান্ধার — সিন্ধ্য ও কাব্যল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ ৷ মতান্তরে আধ্যনিক উত্তর-প্রাণ্ড সামান্ত প্রদেশ।

গান্ধারী — গান্ধাররাজ সূরেলের কন্যা, ধ্তরাষ্ট্র-পত্নী, দূর্যোধনাদির জননী।

গিরিব্রজ — জরাসন্থের রাজধানী, রাজগৃহে, আধ্রনিক রাজগির।

ঘটোৎকচ — ভীম-হিডিম্বার পত্র।

চক্র — তীক্ষাধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, diskus ।

চর্ম --- ঢাল।

চম বতী নদী — আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।

চিত্রাজ্গদা — মণিপরেপতি চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জুন-পত্নী, বদ্রুবাহনের জননী।

চেকিতান — যাদব যোগ্ধা বিশেষ।

চেদি — নর্মাদা-গ্যোদাবরীর মধ্যস্থ জব্বলপ্ররের নিকটবর্তী দেশ।

চোল — কাবেরী নদীর উভয়তীরবর্তী দেশ।

জনমেজয় — পর**ীক্ষিতের পতে, অভিমন্যর পো**ত।

জয়দ্রথ -- সোবীররাজ, ধৃতরাত্ম-কন্যা দঃশলার পতি।

জরাসন্ধ — মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

তক্ষক — নাগরাজ বিশেষ।

তক্ষশিলা নগরী — উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলপিণিড জেলায়।

তোমর -- শাবলতল্য যুদ্ধান্ত।

চিগত দেশ — পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদুর পূর্বেতী মরুপ্রদেশে।

দরদ — কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দর্দিস্তান।

দশার্ণ দেশ — মধ্যভারতে **চ**ম্বল ও বেতোআ নদীর মধ্যবতী।

দারকু — কুম্বের সার্রাথ।

দ্বঃশলা — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্নী।

দ্বঃশাসন — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পত্র।

দ্বর্যোধন -- ধ্তরাষ্ট্র-গান্ধারীর জোষ্ঠ পত্রে।

দ্রবিড় -- ভারতের দক্ষিণপূর্ববর্তী দেশ।

Palitic Dallo deg দ্রুপদ — পাণ্ডালরাজ, ধৃন্টদ্যুন্দ শিখন্ডী ও দ্রোপদীর পিতা।

<u>দ্রোণ — ভরদ্বাজ-পত্র, কুর</u>ুপাণ্ডবের অস্ত্রগত্তর, কুপের ভাগনীপতি।

দ্রোপদী - কৃষ্ণা, পাণ্ডালী; দ্রুপদ-কন্যা, পণ্ডপান্ডবের পত্নী।

দৈবতবন — পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে।

ধ্তরাদ্র — বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অন্বিকার গর্ভে জাত।

ধৃষ্টকৈতু — শিশ্বপাল-পত্রে, চেদি দেশের রাজা।

ধ্রুট্দান্ত্র — দ্রুপদ-পত্র, দ্রোপদীর দ্রাতা।

ধোম্য — যু, ধিষ্ঠিরাদির পুরেরাহিত।

নকুল-সহদেব -- পাণ্ডুর চতুর্থ ও পঞ্চম যমজ প্রুত্ত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গভে জাত।

নর<sup>্</sup>— বিষ্ণার অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।

নারাচ — লোহময় বাণ।

নালীক — বাণ বিশেষ।

নিষধ দেশ — মধ্যপ্রদেশে জন্বলপ্রের প্রে। মতান্তরে যুক্তপ্রদেশে কুমায়্ন অঞ্চল।

নৈমিষারণ্য — যুক্তপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার।

পঞ্চাল — গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদী পর্যস্ত।

পট্রিশ — দ্বিধার খড়াগ বিশেষ।

পরশ; — কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুন্ধান্ত্র। মতান্তরে খড়্গ বিশেষ।

পরিঘ — লোহমাখ বা লোহকণ্টক্যাক্ত মাদ্পর।

পরীক্ষিং — অভিমন্যু-উত্তরার পত্রে, অর্জুনের পোত্র।

পাণ্ডু — বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পর্ত্ত, ব্যাসের ঔরসে অস্বালিকার গর্ভে জাত।

পাতা দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশে মাদ্ররা ও তিনেভেল্লি জেলায়।

প**়েড্র দেশ** — উত্তরবঙ্গ।

প্রদ্যুম্ন — কৃষ্ণ-র**্নান্থণীর প**্রত।

প্রভাস — কাথিয়াবাড়ে সম্দ্রতীরবর্তী তীর্থ।

প্রাগ্রেয়াতিষ দেশ — কামর্প।

প্রচ্যে — সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ।

প্রাস — ছোট বর্ণা।

বঙগ দেশ — প্রবিঙ্গ।

বংস দেশ — প্রয়াগের পশ্চিমে যম্নার উত্তরে।

ব**দ্র** -- যাদব বীর বিশেষ।

ballia degenaga

বদ্রবাহন -- অর্জ্ব-চিত্রাপাদার পরে। বলরাম — বলদেব, কুঞ্জের অগ্রজ বৈমাত দ্রাতা, বস্বদেব-রোহিণীর পত্তে। বস্দেব --- কৃষ্ণ-বলরাম-সহভদ্রার পিতা, কুন্তীর দ্রাতা, শ্রের পহ্র। বারণাবত — প্রয়াগের নিকট**ম্থ নগর**। বাস্ক্রিক — নাগরাজ, অনন্ত, কণ্যপ-কদ্রুর প্রে। বাহীক বা বাহ্মীক দেশ — সিন্ধ, ও পঞ্চনদ প্রদেশ। মতান্তরে বাল্থ। বাহ্মীকরাজ — কুর্বংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিপ্রবার পিতামহ। বিকর্ণ — দ্বর্যোধনের এক দ্রাতা। বিচিত্রবীয় — শাশ্তন্ব-সত্যবতীর প্রত, ভীন্মের বৈমাত্র দ্রাতা। বিদর্ভ দেশ — আধ্বনিক বেরার। িবিদ্বর --- ব্যাদের ঔরসে অন্বিকার শ্রো দাসীর গভজাত'। বিদেহ দেশ — উত্তর বিহার বা মিথিলা। বিরাট — মৃৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা। বিশ্বামিত — কান্যকুষ্জরাজ গাধির পত্তে, কুশিকের পৌত। বৃহৎক্ষর — নিষধরাজ। জ্যোষ্ঠ কেকয়রাজ। বৃহদ্বল — কোশলরাজ। বৈশম্পায়ন — ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সপ্যক্তে মহাভার্ত-বস্তা। ব্যাস — কৃষ্ণশ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পত্তে, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদ্বরের জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা। ব্রহার্ষি দেশ — ক্রক্তের মংস্য পাঞ্চাল ও শ্রেসেন সংবলিত দেশ। রহ্মাবর্ত — সরদ্বতী ও দ্যদ্বতী নদীর মধ্যম্থ দেশ। ভগদত্ত — প্রাগ**্জ্যোতিষপ্রের রাজা, ম্লেচ্ছ ও অস্বরর্পে উক্ত।** ভরত — দ্ব্বাল্ড-শকৃতলার পরে, কুর্পাণ্ডবগণের প্রেপ্রেষ। ভীম -- পাশ্চুর শ্বিতীয় পরে, পবনদেবের **ওরসে কুল্তীর গর্ভে ছার্ড।** ভীষ্ম — শাল্ডা-গণ্গার পরে। ভীষ্মক — র<sub>িম্ব</sub>ণীর পিতা, ক্লেন্তর শ্বর্শার সম্মান

ভীষ্ম — শান্তর-গণনার পরে।
ভীষ্মক — র্নির্নারি পিতা, কৃষ্ণের শবশ্র, ভোজ দেশের রাজা।
ভূরিপ্রবা — মোমদন্তের পরে, কুর্বংশীয় যোখ্যা বিশেষ।
ভোজ — যদ্বংশ। মালব ও বিদর্ভের নিকটবর্তী দেশ।
মগধ দেশ - পাটনা-গং.:র নিকটে।

মণিপরে — আধর্নিক মণিপরে নয়; মহাভারতের মণিপরে অনিণ্ডি। মংস্য দেশ — রাজপত্বতানায় ঢোলপত্তর রাজ্যের পশ্চিমে। মতান্তরে আধ্যুনিক জয়প্রর।

মদ্র দেশ — পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যে ।

মধ্য দেশ – হিমালয়-বিশ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে এরং কুর্ত্তের পত্রে অবস্থিত ভভাগ।

ময় দানব — নম্টির দ্রাতা, পাশ্ডবরাজসভা-নির্মাতা।

মহেন্দ্র পর্বত - পূর্বঘাট পর্বতমালা।

মাদ্রী -- মদুরাজ শল্যের ভাগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী ৷

মালব দেশ — মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ।

মাহিষ্মতী প্ররী — মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরে।

মেকল দেশ — নম্দার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটে।

মের, সুমের, — চীন-তুর্কিম্থানে, সম্ভবত হিন্দুকণ পর্বত।

যুধামন্য -- পাণ্ডাল বীর বিশেষ।

যুবিন্ঠির — পাশ্চর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

যুয়ংস্য — বৈশ্যার গর্ভজাত ধ্তরান্টের পত্র।

রৈবতক পর্বত — কাথিয়াবাড়ে, আধুনিক গিনার।

লক্ষ্যণ — দুর্যোধন-পত্র।

লোহিত্য — ব্ৰহ্মপত্ৰ নদ।

শকুনি — দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ স্ববনের প্রা।

শৃত্থ — বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র।

শক্তি — ক্ষেপণীয় লোহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ:

শতঘারী — লোহকন্টকাচ্ছল বহুৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

শতানীক — বিরাটের দ্রাতা।

নাবন কিবল ক্ষান্ত্র পরে।
শাল্তন ক্ষান্ত্র পরে।
শাল্তন দেশ — সম্প্রান্ত্র পরে।
শাল্তন দেশ — সম্প্রান্ত্র সাম্ব্র নি শাল্ব দেশ — সম্ভবত রাজপত্বতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব।

শিখণ্ডী — দ্রুপদের পত্র, পূর্বজ্ঞে কাশীরাজকন্যা অম্বা।

শৈশ্বপাদ — চেদি দেশের রাজা, দমঘোষ-পত্রে, কুম্বের পিসততো ভাই।

শকুরুদেব — খ্যাসের **পতে**।

শ্রে — বস্বদেবের পিতা।

শ্রেসেন -- মধ্রার নিকটবর্তী প্রদেশ।

শ্রতায়; — ক**লিপারাজ**।

শ্বেড — বিরাটের মধ্যম পরে।

সঞ্জ — ধৃতরামৌর সার্মাধ, সৃত-জাতীর।

সতাজিং — ন্রপদের দ্রাতা।

সত্যবতা — অন্য নাম মংস্যাগন্ধা, উপরিচর বস্ত্র কন্যা, মংসীগর্ভে জাতা, ব্যাস্ত্রে জননী। পরে শাশ্তন্র পদ্মী এবং চিত্রাশ্যদ ও বিচিত্রবীর্ষের জননী।

সমন্তপঞ্চক — কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহুদয**্ত স্থা**ন।

**সহদেব -- নকুল দেখ। জরাসম্ধ-পত্ত, মগধরাজ।** 

সাত্যকি — বৃক্তিবংশীয় বাদববীর, সত্যকের পত্র, শিনির পোর।

সারণ — কৃষ্ণের বৈমাত্র দ্রাতা, স্কুদ্রার সহোদর।

म्द्राप्तका — विज्ञाणेमिश्यो, छेखद-छेखदात स्नननी, द्रक्करवासकना।।

সাবল — গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শক্তনির পিতা।

স্কুভন্ন। — কুঞ্চের বৈমার ভাগনী, অর্জুন-পত্নী, অভিমন্যু-জননী।

স্থের - মের দেখ।

স্রাম্ম, সো- — আধানিক কাথিয়াবাড় ও গ্রুজরাট।

সংশর্মা — তিগত দেশের রাজা।

সঃহঃ দেশ — তমলুকের নিকট।

সোমদত্ত — কুরুবংশীর, বাহ্মীকরাজপুত্র, ভূরিশ্রবার পিতা।

সোঁত — প্রকৃত নাম উগ্রশুবা, স্থাতিতে স্ত; ইনি নৈমিষারণ্যের স্থাবিদের মহাভারত শ্নিরেছিলেন।

সৌবীর দেশ — রাজপ্রতানার দক্ষিণ; মতান্তরে সিম্প্র্ প্রদেশে।
হিন্তিনাপরে — দিল্লির প্রে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।
হিড়িলা — ভীমের রাক্সী পন্নী, ষটোৎকচ-জননী।